## निकाशशी सरवाविकात

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রিত

L"A

অরুণ হোষ এন্-এ (কণি ও শিকা)
বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বি-এড (বিষ্টায়তী)
অধ্যাপক: শিবনাথ শাগ্রী কলেল, কলিকাডা-১১



জ্যালা-২০এ, রাধানাথ পল্লিক লেন, কলি-১২ ক্রিয়জে-৫/১ রুদানাথ পল্লুদদার শ্রীট, কনি- ১ চেম্বে কোন আংশে কম ক্ষতিকর নয়। অথচ আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এমন কতকগুলি প্রাচীন মনোবিজ্ঞান-বিরোণী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ফলে সমস্ত শিক্ষ-প্রচেষ্টাই বিরাট একটা অপচয়ে পর্যবসিত হয়ে আসছে। ভারতের শিক্ষাকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাব্রতী সকলকেই সম্মিলিভভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সেই আগামা শুভদিনটির পূর্বগরূপে আমার এই বইখানিকে অর্পণ করলাম। এই বইটি শিক্ষাব্রমী মনোবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির দক্ষে তাঁদের পরিচিত করে দেশে এবং শিক্ষার সমস্থাগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতির একটা বাশ্বব ছবি তাঁদের সামনে তুলে ধরণে।

অরুণ ঘোষ

### ষষ্ঠ সংস্করণ

শিক্ষা শ্রমী মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ থণ্ডের পরিবর্দ্ধিত ও পরিসংস্কৃত বঠ সংশ্বরণ প্রকাশিত হল। ত্রিবর্ষ বি-এ এবং বি-টির নবপ্রবর্তিত পাঠক্রমের প্রয়োজন বিচার করে বহু আবশ্রকীয় নিবদ্ধের নতুন সংযোজনায় এই সংস্করণটি নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যে সব শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ও পরিসংখ্যান' অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্মই এই সংস্করণটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত। কিন্তু ঐ উল্লিখিত বিষয় ছটি যে সব শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের অন্তর্গত নর শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ড সমন্বিত সংস্করণটিই তাদের পঠিতব্য।

ব্দরণ থোষ

# সূচীপন্ত

|     | প্রথম থপ্ত                               |              |    |
|-----|------------------------------------------|--------------|----|
| 54  | মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ                      | •••          | >  |
|     | মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্ডন                 |              | >  |
|     | প্রাণীর আচরণের স্বরূপ                    | •••          | ¢  |
|     | শিক্ষার স্বব্ধপ                          |              | •  |
|     | মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক       | •••          | •  |
|     | শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান              |              | >• |
|     | শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান              | •••          | ١٠ |
|     | শিকার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান                | •••          | ١. |
|     | শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান          | •••          | >• |
|     | শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান              | • • •        | >> |
| ١ , | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ         | •••          | >4 |
|     | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ          | •••          | >6 |
|     | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান | •••          | ₹• |
|     | শিকাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি        | •••          | ٠, |
| 91  | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি         | •••          | ২৩ |
| 8 1 | আচরণের শ্রেণীবিভাগ                       | •••          | 67 |
|     | রি <b>ক্ষেত্র</b>                        | •••          | 9) |
|     | শরীরভত্তমূলক আচরণ                        | •••          | •2 |
|     | সহ <b>াত প্রবৃত্তি</b>                   | •••          | ૭ર |
|     | ম্যাকভূগানের প্রবৃত্তি তত্ত্ব            | y <b>4**</b> | 99 |
|     | <b>এবৃত্তিমূলক আচরণের চারটি সো</b> ণান   | ••••         | 98 |
|     | মানৰ প্ৰবৃত্তির তালিকা                   | •••          | 96 |
|     | সহভাত প্রবৃ <b>ত্তি</b> র বৈশিষ্ট্য      | •••          | 83 |
|     | <b>সহজাত প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধির তুসনা</b>   | •••          | 88 |
|     | প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোডের মধ্যে সম্পর্ক     | •••          | 89 |

|            | প্রবৃত্তি ও অভ্যাদের মধ্যে সম্পর্ক      | •••   |             |
|------------|-----------------------------------------|-------|-------------|
|            | প্রবৃত্তি মতবাদের সমালোচন।              | •••   | €0          |
|            | প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ                 | •••   | ce          |
|            | প্রবৃত্তি ও শিকার মধ্যে সম্পর্ক         | •••   | 64          |
|            | শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব           | •••   | eb          |
|            | প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব           | •••   | <b>6</b> 5  |
| <b>e</b> ; | মানব আচরণের উৎস                         | •••   | ৬৭          |
|            | মানৰ চাহিদার এক্বতি ও শ্রেণীবিভাগ       | •••   | 45          |
|            | শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা                   | •••   | 12          |
| • 1        | বৃদ্ধির স্বরূপ                          | •••   | 96          |
|            | বৃদ্ধির সংজ্ঞা                          | •••   | <b>b.</b> 0 |
|            | বৃদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব                  | •••   | <b>b•</b>   |
|            | 🗝ীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব        | •••   | 7)          |
|            | থার্ট্রেনের প্রাথমিক শক্তিবাদ           | •••   | ₽8          |
|            | টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা বহুশক্তিতত্ত্ব   | •••   | re          |
|            | বৃদ্ধির পরিমাপ                          | •••   | 69          |
|            | বিনে-সাইমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য            | •••   | 69          |
|            | বৃদ্ধির অভীকার দৃষ্টাস্ত                | •••   | >2          |
|            | অর্জিডজ্ঞান বা বিভাবস্তার অভী <b>কা</b> | •••   | 24          |
|            | বিনে স্কেলের সংগ্ধরণ                    | •••   | 26          |
|            | ই্যানফোর্ড বিনে <b>স্কেল</b>            | •••   | >6          |
|            | ৰয়ৰ ব্যক্তির ব্ <b>দ্যাদের পরিগণনা</b> | •••   | 36          |
|            | <b>বৃদ্ধির অভীক্ষা</b> র শ্রেণীবি ভাগ   | •••   | >>          |
|            | ভাষামূলক অভীকা ও ভাষাহীন অভীকা          | •••   | >>          |
|            | সম্পাদনী অভীকা                          | •     | >           |
|            | ব্যক্তিগত অভীকা ও যৌথ অভীকা             | ٠     | >->         |
|            | <b>বৃদ্ধির অভীকা</b> র উপকারিতা         | •••   | >•0         |
|            | ৰুদ্ধির বন্টন                           |       | >•¢         |
|            | কীণৰ্ত্বি                               | •••   | >•9         |
|            | <b>উন্নত</b> ্যন্তি                     | • • • | > b         |

| বুদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয়তা             | <b></b> | >>•         |
|----------------------------------------|---------|-------------|
| ৮। স্থৃতি ও বিশ্বতি                    | •••     | 339         |
| শ্বতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা           | •••     | 220         |
| শ্বতির আধুনিক সংব্যাখ্যান              | •••     | >>8         |
| भटन कड़ा                               |         | 220         |
| চেনা                                   | •••     | 774         |
| শ্বতি ও শিখন                           | •••     | 774         |
| শ্বতি এক না বছ                         | •••     | 223         |
| শ্বতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ              | •••     | 38.         |
| প্রতিরূপ                               | •••     | <b>५</b> २२ |
| শ্বতি, কল্পন ও চিন্তন                  | •••     | ऽ२२         |
| বিশ্ব ডি                               | •••     | 250         |
| শ্বতির উপর কয়েকটি পরী <del>ক্ষণ</del> | •••     | 758         |
| বিশ্মরণের কারণ                         | •••     | 202         |
| শ্বতির উন্নতি                          | ***     | 309         |
| স্থষ্ঠ শ্মরণের সর্ভাবলী                | •••     | 209         |
| শ্ব্ ভিন্ন বিস্ত'র                     | •••     | 787         |
| <ul><li>মনোযোগের স্বরূপ</li></ul>      | •••     | \$80        |
| মনোযোগের বৈশিষ্ট্য                     | •••     | >80         |
| মনোগোগের নির্ধরেকসমূহ বা স্তাবলী       | •••     | >8€         |
| মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ                   | •••     | 389         |
| মনোযোগের বিকা <del>শ</del>             | •••     | 285         |
| মনোযোগ ও আগ্রহ                         |         | >6.         |
| শিক্ষায় আগ্রহ 😙 মনোযোগ                | •••     | >62         |
| মনোযোগের বিষ্ণার                       | •••     | >68         |
| · মনোযোগের বিচলন                       |         | >68         |
| মনোযোগের বিভাজন                        | .•••    | >60         |
| · মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ                  | •••     | 264         |
| ১∙। সায়্তস্ত                          | •••     | ১৬৽         |
| পাযুতভের গঠন                           | •••     | 745         |
|                                        |         |             |

|      | निविक्ष                                | •••      | 308         |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|
|      | নিউরনের ভৌনীবিজাগ                      | -        | >44         |
|      | রিফেশ্ব                                | •••      | 345         |
|      | সাযুত্ত্তের বিভাগ                      | • •••• • | 766         |
|      | মন্তিঙ্ক                               |          | 243         |
|      | গুরুমন্তিক ও লঘুমন্তিক                 | •••      | >9>         |
|      | গুৰুমন্তিষ, লঘুমন্তিষ ও মেক্লপ্রের কাজ | •••      | >90         |
|      | মন্তিক্ষের আঞ্চলিকতা                   | •••      | >90         |
| >> 1 | অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি                     | •••      | 296         |
|      | অন্তঃকরা গ্রন্থির ভারদাম্য             | •••      | <b>2</b> F3 |
| 25 1 | সংবেদন ও প্রভ্যক্ষণ                    | •••      | 22-8        |
|      | সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ                  | •••      | 724         |
|      | সংবেদনের ধর্ম                          | ***      | 740         |
|      | স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ               | •••      | 766         |
|      | দ্রন্থ, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রভাকণ  | •••      | 769         |
|      | একচকুমৃলক কারণ                         | •••      | 763         |
|      | ষিচকুমূলক কাঁরিন                       | •••      | 757         |
|      | ষ্টেরি <i>ও</i> ক্ষোপ                  | •••      | 730         |
|      | স্রাস্তবীক্ষণ ও অলীক বীক্ষণ            | •••      | 750         |
| 701  | মানব বংশধারা                           | •••      | 229         |
|      | কোৰ-বিভাজন                             | •••      | >>1         |
|      | কোষ ও কোমোজোম                          | •••      | フラト         |
|      | चीन                                    | •••      | >>>         |
|      | বংশধারার স্বরূপ                        | •••      | २ • •       |
|      | পরিবেশের স্বরূপ                        | •••      | ₹•8         |
|      | পরিবেশ বড়, না বংশধারা                 | •••      | ₹•€         |
|      | वः मधात्रावानी                         | ***      | ₹•€         |
|      | পরিবেশবাদী                             | •••      | ₹•€         |
|      | পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ                   | •••      | \$ e.b      |
|      | ৰংশধারামূলক গবেৰণা                     | •••      | ₹••         |

|      | F. (                                       |     |             |
|------|--------------------------------------------|-----|-------------|
|      | পরিবেশের প্রভাব                            | ••• | 2.9         |
|      | বংশধারা ও বৃদ্ধি                           | . A | . 259       |
|      | পরিবেশ ও বৃদ্ধি                            | ••• | 255         |
|      | শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবে <b>শের প্রভাব</b> | ••• | २५७         |
|      | বংশধারা ও শিক্ষকের বর্ডব্য                 | ••• | २५६         |
|      | বংশধারার তত্ত্ব                            | ••• | २ऽ७         |
|      | <b>সং</b> বিক্বতি                          | ••• | 475         |
|      | পারিবেশিক পরিবর্তন                         | ••• | 575         |
| 78 1 | অনুষঙ্গের স্ত্রাবলী                        | ••• | <b>2</b> 42 |
|      | অহ্ধঙ্গতত্ত্বে সমালোচনা                    | ••• | <b>२</b> २8 |
|      | শিক্ষা ও অহ্যক                             | ••• | 226         |
|      |                                            |     |             |

### দ্বিতীয় খণ্ড

| 51 | শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ            | •••   | >        |
|----|----------------------------------------|-------|----------|
|    | গৰ্ভকালীন আচরণ                         | •••   | >        |
|    | উচ্চতা ও ওন্ধনের বৃদ্ধি                | •••   | 2        |
|    | শারীরিক বৃদ্ধি ও মানগিক ধারণা          | •••   | ર        |
|    | যৌৰনাগমে শারীরিক পরিবর্তনের প্রভাব     | •••   | 8        |
|    | স্থালন্মূলক বুদ্ধি                     | •••   | •        |
|    | শামগ্রিক ও বিশেষধর্মী আচরণ             | •••   | •        |
|    | ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য           | •••   | <b>b</b> |
|    | খেলা …                                 | •••   | <b>b</b> |
|    | বাঁ ও ডান হাডের ব্যবহার                | •••   | >•       |
|    | বিভিন্ন স্থালন্যূলক দিক                | •••   | ٥ د      |
| 21 | মানসিক বিকাশ                           | •••   | 54       |
|    | অভিজ্ঞতঃ সঞ্চয়ের শুর                  | •••   | 30       |
|    | শিখন                                   | •••   | 20       |
|    | প্রতীক ব্যবহারের শুর                   | •••   | >8       |
|    | ভাষার বিকাশ                            | •••   | ۶¢       |
|    | ধারণার বিকাশ                           | •••   | >6       |
|    | <b>সর্বপ্রাণ</b> বাদ                   | •••   | 20       |
|    | সময় ও স্থানের ধারণা                   | •••   | >0       |
|    | সামাজিক সচেতনভা                        | • • • | > 9      |
|    | কল্পন ও দিবাসপ্র                       | •••   | 29       |
| •  | প্রাক্ষোভিক বিকাশ                      | • • • | \$ 5     |
|    | আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোত                 | •••   | રર       |
|    | প্রকোভের বিশেষীভবন                     | •••   | २७       |
|    | বাহ্যিক অভিব্যক্তি                     | •••   | ₹8       |
|    | প্রক্ষোভযুলক অমূভৃতি-প্রবণতার পরিবর্জন | •••   | २७       |
| 8  | সামাজিক বিকাশ                          | •••   | २৯       |
|    | <b>ৰহজাত</b> উপাদান                    | •••   | २३       |
|    | পারিপার্বিক উপাদান                     | •••   | 9.       |

|            | <b>শ</b> ভদ্ৰীভবন                          | •••   | <b>%</b>     |
|------------|--------------------------------------------|-------|--------------|
|            | সামাঞ্জিকীভবন                              | •••   | ٥)           |
|            | সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শ <b>ক্তি</b> র কাজ | •••   | છ્છ          |
|            | পরিণ্মন                                    | ••    | అం           |
|            | বৃদ্ধি                                     |       | 60           |
|            | শিখন                                       | ***   | ૯૯           |
|            | সামাজিক-স্বর্থনৈ তিক স্তর                  | •••   | 90           |
|            | সামান্তিক আচরণের বৈষম্য                    | •••   | ৩৭           |
|            | স্মান্তভৃতি                                | •••   | 99           |
|            | বন্ধুতা                                    | •••   | دی           |
|            | আ ক্রমণ₁র্মিতা ও প্রতিরোধ                  | • • • | <b>5</b> 0   |
|            | প্রতিযোগিতা                                | •••   | 8.5          |
|            | <b>স</b> হযোগি <b>তা</b>                   | •••   | 83           |
| e į        | জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর                  | •••   | 88           |
|            | শৈশব                                       | •••   | 88           |
|            | বাল্যকাল                                   | •••   | 8>           |
|            | যৌবনাগম                                    | •••   | <b>e&gt;</b> |
|            | প্রাপ্তযৌবনের চাহিদা ও সমস্তা              | •••   | e a          |
|            | পিতামাতা-শিক্ষকের কর্তব্য                  | •••   | 63           |
| <b>6</b> , | ব্যক্তিগত বৈষ্ম্য                          | •••   | <b>୫</b> ୭   |
|            | সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা                     | •••   | 40           |
|            | ত্তিবিধ সহজা ১ বৈষম্য                      | •••   | <b>66</b>    |
|            | অর্জিড বৈষম্য ও পরিবেশ                     | •••   | 92           |
|            | ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব            | •••   | 16           |
|            | শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি           | •••   | 16           |
|            | বৃত্তি নিৰ্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি   | •••   | 11           |
| 11         | শিখন প্রাক্রিয়া                           | •••   | F-2          |
|            | শিখনের বাাপকতা                             | •••   | P2           |
|            | শিখনের স্বরূপ                              | •••   | ৮২           |
|            | শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি দোপান               | •••   | <b>be</b>    |

|               | निथंन ६ পরিণমন                                  |     | 46    |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|-------|
|               | <b>শि</b> थन ७ <b>८</b> थ्रवना                  | ••• | >>    |
|               | উদুবোধক                                         | ••• | 25    |
|               | প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ                            | ••• | ಶಾಲ   |
|               | শিক্ষায় প্রেষণা                                | ••• | 26    |
| •             | বিচ্যালয়ে প্রেষণা ও উদ্বোধকের স্থান            | ••• | 29    |
| • `           | প্রেষণা ও শিক্ষকের কর্তব্য                      | ••6 | ~~    |
| ٠.            | শিখনের শ্রেণীবিভাগ—জ্ঞান ও কৌশন                 | ••• | > • • |
|               | শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষা                        | ••• | >• <  |
| <b>&gt;</b> 1 | শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব                           | ••• | > 8   |
|               | থর্নডাইকের সংযোজনবাদ                            | **  | 300   |
|               | প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতি                        | ••• | > 6   |
|               | শিধনের তিনটি মুখ্য স্ত্ত্র                      | ••• | > b   |
|               | শিখনের পাঁচটি গৌণ স্ত্ত্র                       | ••• | 4-5   |
|               | শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নভাইকের মতবাদ               | ••• | 22.   |
|               | থর্নভাইকের সংযোজনবাদের সমালোচনা                 | ••• | >>>   |
|               | শিখনের গেষ্টাণ্ট মতবাদ                          | ••• | 224   |
|               | অন্তর্গ ষ্টি                                    | ••• | >>9   |
|               | শিক্ষায় গেষ্টাণ্ট তন্তের প্রয়োগ               | ••• | > >>  |
|               | প্রচেষ্টা ও ভূল এবং অন্তর্গিমূলক শিক্ষণের তুলনা | ••• | 75.0  |
|               | অম্বর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ                    | ••• | >>>   |
|               | অপাত্ত্বর্তন                                    | ••• | >>%   |
|               | পুনরুপস্থাপনের স্ত্র                            | ••• | 259   |
|               | শিক্ষায় অমূবর্তন-প্রক্রিয়া                    | ••• | 259   |
|               | শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব                             | ••• | ><>   |
|               | শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমবয়ন                  | ••• | 200   |
|               | ওয়াসবার্নের সমন্বয়ন                           | ••• | >68   |
|               | শিধনের দ্বি-উপাদান তত্ত্বঃ মাওরার               | ••• | 7,68  |
|               | টাটল-এর শিখনের শ্রেণীবিভাগ                      | ••• | 700   |
|               | কাৰ্যকরী শিখনের সর্ভাবলী                        | ••• | 200   |
|               |                                                 |     |       |

| শিখন সভাবলীর শিকায় গুরুত্ব                 | •••        | 364         |
|---------------------------------------------|------------|-------------|
| মৃথস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি                 | •••        | >8•         |
| <ul> <li>। শিধনের সঞ্চলন</li> </ul>         | • • •      | >8€         |
| ম্'নসিক শক্তিবাদ                            | •••        | >8¢         |
| মানদিক শৃশ্বলার তত্ত্ব                      | •••        | >86         |
| শিখন স্ঞালনের তত্ত্ব                        | •••        | 58%         |
| স্কুলপাঠ্য বিষয়ে সঞ্চালন                   | •••        | \$85        |
| শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব               |            | >4>         |
| বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা                   | •••        | >44         |
| শিখন সঞ্চালন ও শিক্ষক                       | •••        | 549         |
| ১ । প্রক্ষোভের স্বরূপ                       | •••        | <b>১</b> ⊌• |
| প্রকোভ জাগরণের কারণ                         | •••        | >6>         |
| প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া                     | •••        | 363         |
| অটোনমিক স্বায়ুমণ্ডলী                       | •••        | 360         |
| প্রকোণ্ডের বিভিন্ন তত্ত্ব                   | •••        | 300         |
| প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ                   | •••        | >92         |
| প্রকোভ ও শিকা                               | •••        | <b>५</b> १२ |
| ১১। কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভ                 | •••        | 390         |
| রাগ                                         | •••        | 398         |
| <b>6</b> 3                                  | ••         | 390         |
| আনন্দ                                       | ***        | 725         |
| ভাৰবাসা                                     | •••        | 368         |
| ১২। মনঃসমীকণ                                | •••        | 766         |
| প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি                       | •••        | 743         |
| 🤨 নিবিডোর ক্রমগতি ব। ব্যক্তিসন্তার ক্রমবিকা | <b>*</b> . | >>•         |
| . চেত্ৰ, প্ৰাক্চেত্ৰ ও অবচেত্ৰ              | 14 A       | ورد د       |
| रेनम्. षश्म् ७ षिनडा                        | •••        | 326         |
| কম্গ্রন্থ                                   | •••        | 199         |
| প্ৰতিৱক্ষণ কৌশন                             | •••        | ₹ • •       |
| মনোবিকারের কারণ                             |            | <b>२०</b> 8 |

|              | মনোবিকারের চিকিৎসা                   | ••• | २१७          |
|--------------|--------------------------------------|-----|--------------|
|              | অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক          | ••• | २०৮          |
|              | শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের দান            | ••• | 522          |
| 701          | চিন্তন                               | ••• | २३७          |
|              | সাধারণ <b>আচরণ ও প্রতীকমূলক আচরণ</b> | ••• | 239          |
|              | চিন্তনের প্রতীক                      | ••• | <b>37</b> P  |
|              | প্রতিরূপ                             | ••• | 5 25         |
|              | অহবেদন                               | ••• | 22.          |
|              | প্রতিপুরক রঙ                         | ••• | 223          |
|              | শ্বতি প্রতিরূপ                       | ••• | 222          |
|              | আইডেটিক প্রতিরূপ                     | ••• | २२७          |
|              | প্রতিরূপের ব্যবহার                   | ••• | २२७          |
|              | ধারণা                                | ••• | २२८          |
|              | ধারণা শিখনের প্রস্কৃতি               | ••• | २२१          |
|              | ভাষা ও চিন্তন                        | ••• | २२৮          |
|              | শিশুর ভাষার বিকাশ                    | *** | २७১          |
| 78 1         | বিচারকরণ                             | ••• | <b>২</b> ७8  |
|              | অনুমান                               | ••• | २७७          |
|              | অতীত অভিজ্ঞতা ও বিচারকরণ             | ••• | २८७          |
|              | শিশুর বিচারকরণের বিকাশ               | ••• | २७१          |
| 54 1         | ক্রন                                 | ••• | २७৯          |
|              | ক্রন ও শ্বরণ                         | ••• | ₹8•          |
|              | কল্পন ও চিন্তন                       | ••• | <b>₹8</b> \$ |
|              | কল্পনের শ্রেণীবিভাগ                  | ••• | <b>२8</b> २  |
|              | শিক্ষা ও বল্পন                       | ••• | 280          |
| 3 <b>4</b> 1 | সেন্টিমেন্ট                          | ••• | <b>২</b> 8৯  |
|              | সে <b>ন্টি</b> মেন্ট ওপ্ৰক্ষোভ       | ••• | 282          |
|              | শেটিমেন্ট ও প্রাপ্ত                  | ••• | ₹ € •        |
|              | সেণ্ডিমেন্ট ও কম্প্লেক্স             | ••• | २ <b>९</b> ५ |
|              | সেণ্টিমেন্টের সঞ্চিও বিকাশ           |     | २८२          |

|                 | . শিক্ষায় সেন্টিমেন্টের প্রভাব   | ••• | 268         |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-------------|
|                 | নৈতিক দেণ্টি:মণ্ট                 | ••• | 200         |
| -               | আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট             |     | 200         |
| 1 PC            | ব্যক্তিসন্তা                      | ••• | 202         |
|                 | ব্যক্তিস্ভার সংজ্ঞা               | ••• | २०५         |
|                 | ব্যক্তিসন্তার বিকাশ               | ••• | ₹७•         |
|                 | ব্যক্তিসভার সংলক্ষণ               | ••• | २७६         |
|                 | গিলফোর্ডের ব্যক্তিশত্তার ফ্যাক্টর | ••• | २७७         |
|                 | কাানেকের সংলক্ষণ তালিকা           | ••• | २७१         |
|                 | ব্যক্তিসন্তার টাইপ                | ••• | २७৮         |
|                 | গলের মন্তিস্কতত্ত্ব               | *** | २७३         |
|                 | ইউভের টাইপ                        |     | ২৬৯         |
|                 | ক্রেৎসমারের টাইপ                  |     | २१०         |
|                 | েলভনের টাইপ                       | ••• | રં૧૪        |
|                 | আই সেকের আয়তন                    | ••• | २ 98        |
|                 | ফ্রমেডীয় টাইপ                    |     | ₹98         |
|                 | ব্যক্তিসম্ভার পরিমাপ              | ••• | २१७         |
| 5b. 1           | চরিত্র                            | ••• | २४३         |
|                 | হুচ্বিত্রের স্বরূপ                | ••• | ₹20 .       |
|                 | চরিত্রের বিকাশ                    | ••• | २२२         |
|                 | শিক্ষা ও চরিত্রগঠন                | ••• | २२६         |
|                 | স্করিত্রগঠনের পদ্বা               | ••• | २२१         |
| 5 <b>&gt;</b> 1 | <b>অ</b> ভ্যাস                    | ••• | 900         |
|                 | অভ্যাদের স্বরূপ                   | ••• | ٥.٠         |
|                 | অভ্যাস ও চরিত্র বা ব্যক্তিসভা     | ••• | ٥٠٥.        |
| -               | অভ্যাস ও প্রবৃত্তি                | •   | ७०२         |
|                 | অভ্যাদগঠনের নিয়মাবলী             | ••• | ७०३         |
|                 | শিকা ও অভ্যাস                     | ••• | ٥. e        |
|                 | <b>অ</b> ভ্যাদের উ <b>পক</b> িরতা | ••• | ٠٠ <i>٤</i> |
|                 | অভ্যাদের অপকারিতা                 | ••• | O . 16      |
|                 |                                   |     |             |

|      | চিন্তনের অভ্যাস                  | •••                                     | 809              |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|      | ইচ্ছার অভ্যাদ                    | •••                                     | 600              |
|      | কুঅভ্যাস দ্র করার উপায়          | •••                                     | v.               |
| ₹•1  | কাল ও ক্লান্তি                   | •••                                     | 635              |
|      | কাজের রেথাচিত্র                  | •••                                     | ७>२              |
|      | ক্লান্তি ও প্রেষণা               | •••                                     | 670              |
|      | ত্রিবিধ ক্লান্তি                 | •••                                     | 979              |
| ,    | ব্যক্তিগত ক্লান্তি               | •••                                     | 678              |
| •    | শারীরিক ও ক্লাক্তি               | •••                                     | 95e              |
| , .  | ৰস্তম্লক ক্লান্তি                | •••                                     | 036              |
|      | ক্লান্ডির কারণ                   | •••                                     | 650              |
|      | ক্লান্তি অপনোদনের উপায়          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 973              |
| २५ । | শিকামূলক অনগ্রসরভা               | •••                                     | ७२२              |
|      | অন্তাসবতা ও কীণবৃদ্ধি তা         | •••                                     | ૭૨૨              |
|      | অনগ্রদরতার প্রকৃতি               | •••                                     | ७२३              |
|      | অন্প্রসরতার কারণ                 | •••                                     | ७३७              |
|      | অন্যাসরতা দ্র করার উপাব          | •••                                     | <b>७२७</b>       |
| 155  | অপরাধপ্রবণতা                     | •••                                     | 649              |
|      | অপরাধ্প্রবণতার কারণ              | •••                                     | ७२३              |
|      | অপরাধপ্রবপতার শ্রেণীবিভাগ        | •••                                     | ಅಂತ              |
|      | অপরাধপ্রবণতা দূর করার উপায়      | •••                                     | <i>७</i> ८8      |
|      | প্রতিরোধমৃত্তক পস্থা             | •••                                     | 996              |
| ,    | নিরাম্যমূল্ক পস্থা               | •••                                     | ७७१              |
| ₹● 1 | যৌথ মনোবিজ্ঞান                   | •••                                     | 630              |
| -    | মনোবিজ্ঞানমূলক দলের বৈশিষ্ট্য    |                                         | ಆಲಾ              |
|      | দলের শ্রেণীবিভাগ                 | ***                                     | ७६२              |
|      | দলগঠনে বিভিন্ন শক্তি             | •••                                     | 880              |
|      | গণ্মৰ                            | •                                       | 989              |
|      | বিভালয়ে গণসচেতনতা স্টেন্ধ পদ্বা | ·                                       | <b>&lt;8&gt;</b> |

| 189 | যৌন শিক্ষা                 | ••• | ७०२         |
|-----|----------------------------|-----|-------------|
|     | বৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা   | *** | ७१५         |
|     | ঘৌনশিক্ষাণ:নের তিনটি স্তর  | ••• | 000         |
| 201 | অমুকরণ                     | ••• | <b>৩</b> ৬২ |
|     | অমুকরণের গুরুত্ব           | *** | ૯৬૨         |
|     | অতুকরণের খেণীবিভাগ         | ••• | <b>৩৬</b> ৪ |
|     | শিশুর জীবনে অহকঃপের প্রভাব | ••• | ८७१         |
|     | অমূভাবন                    | ••• | <b>৬৬</b> ৮ |
|     | <b>স্মান্ত্</b> ভি         | ••• | 69.         |
|     |                            |     |             |

### তৃতীয় খণ্ড ব্যক্তিগত পরিমাপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

| 51         | শিক্ষায় পরিমাপ                      | •••   | 3          |
|------------|--------------------------------------|-------|------------|
|            | ব্যক্তির পরিমাপ                      | ••    | ;          |
|            | অৰ্জ্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীকা      | •••   | •          |
|            | শিকাশ্রয়ী অভীকা                     | •••   | V          |
|            | শিক্ষাপ্রয়ী অভীকার শ্রেণীবিভাগ      | •••   | 4          |
|            | সহজাত শক্তির অভীকা                   | •••   | ,          |
|            | বিনে-সাইমন স্কেল                     | •••   | ,          |
|            | ভাষাভিত্তিক ও ভাষাবৰ্জ্জিত অভীকা     | •••   | ė          |
|            | সম্পাদনী অভীকা                       | •••   | b          |
|            | বিশেষ শক্তির অভীকা                   | • • • | 2;         |
|            | পার্থক্যমূলক দক্ষভার অভীক্ষা         | •••   | 75         |
|            | বিশেষ দক্ষতার অভীক।                  | •••   | 2 :        |
|            | আগ্রহের পরিমাপ                       | •••   | 2.9        |
|            | <b>আ</b> গ্রহের <b>অভীক্ষা</b>       | •••   | : 0        |
|            | <del>হু-অভীকা</del> র বৈশিষ্ট্যাবলী  | •••   | >9         |
|            | আদৰ্শায়িত অভীকা                     | •••   | . 5.       |
|            | আদর্শারিত অভীকা গঠনের পদ্ধতি         | •••   | 5 5        |
| <b>२</b> । | মানসিক স্বাস্থ্যবিধি                 |       | <b>২</b> 9 |
|            | মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রকৃতি        | •••   | ২৭         |
|            | মানসিক স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন দিক    | •••   | ৬১         |
|            | অপস <del>স্</del> ভির কারণাবলী       | •••   | ৩৭         |
|            | অপসন্ধতির কয়েকটি রূপ                | •••   | R.         |
|            | অপসঙ্গতির অন্তান্ত রূপ               | •••   |            |
| 9          | অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয়ন ও চিকিৎসা | •••   | 49         |
|            | তথ্য সংগ্ৰহ                          | •••   | 49         |
|            | <b>সংব্যা</b> খ্যান                  | •••   | tb         |
|            | চি <b>কিৎ</b> শা                     | •••   | 63         |
|            | থেলাভিত্তিক চিকিৎসা                  | •••   | 95         |

|            | <b>খেলাভিত্তি</b> ক চিকিৎসার পদ্ধতি           | ••• | 60  |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| <b>8</b> I | অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায়                      | ••• | 46  |
|            |                                               |     |     |
|            | শ্বিক্ষাপ্রয়ী পরিসংখ্যা                      | व   |     |
| 51         | পরিমাপের স্বরূপ                               | ••• | \$  |
|            | অবিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন সার                      | ••• | \$  |
|            | বিক্তম্ভ ও অবিক্তম্ভ স্কোর                    | ••• | ಀ   |
|            | ক্রিকোয়েন্সী বল্টন গঠনের নিয়ম               | ••• | g   |
|            | ক্রিকোয়েন্সী বন্টনের চিত্ররূপ                | ••• | •   |
| २ ।        | কেন্দ্রীয় প্রবণতা                            | ••• | 22  |
|            | মিন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয়                   | ••• | ٦٩  |
| 01         | বিষমতার পরিমাপ                                | ••• | રહ  |
|            | রেঞ্চ, গড় বা মিনবিচ্যুতি, আদর্শ বিচ্যুতি, ও  |     |     |
|            | ও চতুৰ্থাংশ বিচ্যুতি                          |     |     |
|            | বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপের প্রয়োগবিধি          | ••• | ಅಲ  |
| 8 i        | স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র                     | ••• | ৩৬  |
|            | সম্ভাবনার মৌলিক নীতি                          | ••• | ७৮  |
|            | অসমঞ্চলতার পরিমাপ                             | ••• | ೦ಾ  |
|            | অসমগ্রস বা অস্বাভাবিক বন্টন                   | ••• | 8 2 |
| 4 1        | ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ বণ্টন            | ••• | 80  |
|            | ও অগ্রাম্ম চিত্রমূপক পদ্ধতি                   |     |     |
|            | ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়ে <del>খ</del> ী চিত্র | ••• | 80  |
|            | ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ       | ••• | 84  |
|            | শতাংশ বিন্দু নির্ণয়                          |     | ۰.  |
|            | শতাংশ সারি গণনা                               | ••• | •   |
|            | ওঞ্জাইন্ডেব ব্যৱহার                           | ••• | 15  |

### 40/0

|      | অন্তান্ত চিত্ৰমূলক পদ্ধতি      | *** | (3       |
|------|--------------------------------|-----|----------|
| 41   | সহপরিবর্ত্তন                   | ••• | eb       |
|      | সহপরিবর্তনের মান বা r নির্ণয়  | 440 | હ        |
|      | সারিপার্থ্যকের পদ্ধতি          | ••• | <b>.</b> |
|      | রো নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টাস্থ | ••• | و وه     |
| ७।   | সিগমা স্কোর ও আদর্শ স্কোর      | ••• | હવ       |
| 91   | অভিরিক্ত প্রশ্নাবলী            | ••• | 95       |
| b- 1 | উক্তবহাল।                      |     |          |

### মনোবিজ্ঞানের স্থরাপ (Nature of Psychology)

মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কর্মধারা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ক্রটিপূর্ণ। এই কারণে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা অন্তুত ও হাস্থ্যকর মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও মনোবিজ্ঞানের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটা সন্দিশ্ধ মনোভাব পোষণ করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ ধরনের মনোভাবের মূলে আছে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানের অভাব বা বড় জ্ঞার মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি প্রাচীন বা কোন সথের লেখকের লেখা থেকে আহরিত অসম্পূর্ণ বিদ্যা। তবে সান্থনার কথা, এ ধরনের অবাঞ্ছিত মনোভাব ক্রন্ত বিলুপ্তির পথে।

সহা কণা বলতে কি, বর্জমানে মনোবিজ্ঞান ক্রমোয়তির এমন একটা স্তরে এসে পৌছেছে যে বিশেষজ্ঞের শ্রদ্ধা-লব্ধ জ্ঞান ও অন্তর্দ ষ্টি ছাড়া এ শাস্ত্রটি এখন ভাল করে বোঝা শক্ত। গভীরতা এবং বিস্তৃতি উভয় দিক থেকেই এর কর্মক্ষেত্র এত স্থবিপুল হয়ে পড়েছে এবং এর পদ্ধতি ও বিষয়বস্ত তুইই এত জটিল হয়ে উঠেছে যে অগভীর ভাসা ভাসা জ্ঞানে এর স্বরূপ জ্ঞানা সতাই তুম্বর।

### মনো।বজ্ঞানে : 🗠 মবিবর্তন

প্রচলিত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান পদটিও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপের ঐতিহাসিক বিবর্জনের একটা কাহিনী পাওয়া যাবে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ক্রম-পরিবর্জনে। ইংরাজী সাইকোলজি ( Psychology ) কথাটির ব্যুৎপত্তি হল সাইকি (psyche) এবং লজি (logy) এই ঘুটি পদের সমন্বয়ে। সাইকি কথাটির অর্থ হল আত্মা। আর লজি কথাটির অর্থ হল বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। অর্থাৎ সাইকোলজি কথাটির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। স্পষ্টই দেখা যাছে যে মনোবিজ্ঞানের জন্ম দর্শনশাস্ত্রের স্তৃতিকাগারে। দার্শনিকদের বিশ্বরহক্ত

সমাধানের প্রচেষ্টায় সহায়করপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়। দর্শনের প্রধান সমশ্বল দৃষ্টমান জগতের মূলতন্বটি নির্ণয় করা। তার জন্ম তাকে সব কিছুর বাহিক অন্তিম্ব ভেদ করে পৌছতে হয় তার মূলগত স্বরূপে। দার্শনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মান্তবের, মৌলিক সন্তাটি হল আত্মা। অতএব দৃষ্টমান জগতের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে মান্ত্য, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আত্মার স্বরূপকে। দ্বিতীয়ত, সকল সমস্থার মূলে হচ্ছে আমাদের লব্ধ জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিরের মাধ্যমে জানা। এই "জানা" বস্তুটির স্বরূপ কি, কতটুকু তার যাথার্থ্য এবং কোথায়ই বা তার সীমা—এই সকল প্রশ্লের উত্তর পাওয়া দর্শনের সমস্থা সমাধানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে দার্শনিকেরা অন্তত্তব করলেন যে, আত্মার জন্ম একটি স্বতন্ত্র শাস্তের প্রয়োজন এবং তার ফলেই স্প্রত্ব করলেন বা আত্মার বিজ্ঞান।

এই দর্শন-ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি বহু প্রাচীনকালে। ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও মন সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে, গীতায়, ভায়-বৈশেষিকে মন, জ্ঞান, প্রভাক্ষ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যা দর্শনে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস, ডেকার্ট, হব্স, লক্, বাক্লে হিউম প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞানের বহু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও অবান্তব কোন কিছুর উপরে গড়ে উঠতে পারে না। আত্মাকে কল্পনা করা হয়েছে অগ্নিনিখার মত—চেতনাত্মণী সর্বশক্তির আধার অথচ ইন্দ্রিয়াতীত। এ বস্তু নিয়ে য়থেছে জল্পনা কল্পনা চলতে পারে কিন্তু সভ্যকারের বিজ্ঞান গড়ে ভোলা যায় না। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বজনীন স্ত্র বা আইন খুঁজে বার করা, তার পদ্ধতি হল স্পরিকল্পিত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ। আত্মা সর্বপ্রকার নিরীক্ষণের ধরা-ছোয়ার বাইরে, পরীক্ষণের কথা দূরে থাকুক। অতএব 'আত্মার বিজ্ঞান' কথাটাই আত্মবিরেমান।

পরবর্তী স্থারা সাইকোলজির এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করলেন এবং আহ পরিবর্তে তাঁরা সাইকোলজির বিষয়বস্তু করে তুললেন 'মন'কে। আত্মার অন্তিত্ব সম্বন্ধে মতকৈ থাকতে পারে, কিন্তু মন যে আছে সে সম্পর্কে কেউ বিমত নন। তা ছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি, তার কার্যাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমরা পরিচিত আছি। অতএব মনকেই সাইকোলজির প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচিত।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে 'চেতনা' কথাটির ব্যব রূর করলেন। তাঁদের মতে মনের চেয়ে চেতনার অন্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক স্থনিশ্চিত ও স্থনিদিষ্ট। অতএব এই সব চিস্তাবিদেরা আত্মাকে সাইকোলজির রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন এবং 'মন' বা 'চেতনার' উপরই এই নতুন বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। তথন থেকেই সাইকোলজি আত্মার বিজ্ঞানের পরিবর্তে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান।

সাইকোলজি যথন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তথন গবেষণার পদ্ধতি ছিল নিছক জন্ননা-কল্পনা, কেবলমাত্র অনুমান। 'কিন্তু এখন এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি হল অন্তর্নিরীক্ষণ (introspection)। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে নিজেই নিরীক্ষণ করার নামই অন্তর্নিরীক্ষণ।

মৃনত এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বহু মনোর্মজ্ঞানী মনের প্রকৃতি, কার্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালালেন। বহু চিন্তাকর্মক তথ্যে ভরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হল। নব-নব তত্ত্ব ও স্বত্ত্ব স্তপীকৃত হল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দিতীয় দশকে একদল নতুন মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী সকল মনোবিজ্ঞানীর আবিষ্কারগুলিকে অপ্রমাণিত ও অমুমান-প্রস্তুত বলে উড়িয়ে দিলেন। তাঁদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল যে মন বা চেতনাও আত্মার মতই সকল প্রকার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের গণ্ডীর বাইরে। তবে তাকে নিয়ে সভ্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে ভোলা যায় ? মনের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া ঘটে তার কোনটাই ত বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করা যায় না। তাদের সম্বন্ধে সব কিছু তথ্যই অমুমান করে নিতে হয়। এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অম্বর্নিরীক্ষণ পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্যই নয় এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কোনরূপেই বিজ্ঞানসন্মত সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না।

অন্তর্নিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা হলেও আসলে এটি নিরীক্ষণ নয়। কেননা যে সময়ে কোন মাননিক প্রক্রিয়া ঘটে ঠিক সেই সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অন্তর্নিরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে। অন্তএব অন্তর্নিরীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অন্থমান প্রভৃতি যে থাকবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ ধরনের একটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গড়ে ভোলা যায় না।

এই নতুন মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানেরা এক নতুন সংজ্ঞা দিলেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। স্থূলই হোক আর স্ক্ষেই হোক, সব আচরণই আমাদের নিরীক্ষণের অধীন। অতএব মনোবিজ্ঞানকে যদি সত্য সত্যই একটি পূর্ণান্ধ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে হয়, তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি

ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে বাদ দিয়ে প্রাণীর আচরণকে করতে হবে তার নিরীক্ষণের বিষয়বস্তু।

ধরা যাক একজনের খুব রাগ হয়েছে। যদি নিছক তার মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে রাগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়। ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। কেননা তার মনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্জন ঘটছে সেটা অন্ত কোন উপায়েই জানা যাবে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্ত বলে ধরে নিই, তবে বিজ্ঞানসমত উপায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচুর স্থযোগ পাভয়া যাবে। লোকটির রক্তচক্ষ্, চীৎকার, আম্ফালন, মৃষ্টি-উত্তোলন প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে রেগে যাওয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি যদি বিজ্ঞানসমত উপায়ে আরও উন্নত করে তুলতে পারা যায় তবে 'রেগে যাওয়া' সম্বন্ধে বহু স্ক্র্মা তথ্য আমাদের হাতে এনে পৌছবে। ঐ ব্যক্তির নানা আভ্যন্তরীণ দৈহিক পরিবর্জন—যেগুলিও এক ধরনের আচরণ—যেমন, মাংসপেশীর সংকোচন, গ্রন্থির রস নিংসরণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, হলম্পানন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈষম্য লক্ষ্য করে রেগে যাওয়া সম্বন্ধে বহু অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

একদল চরমবাদী মনোবিজ্ঞানী স্বয়ং মনকেই মনোবিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। তাঁদের নাম আচরণবাদী (Behaviourist)। আচরণবাদীদের মতে সমস্ত আচরণই দেহের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যকলাপের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। মন বা চেতনাকে তার মধ্যে আনা নিম্প্রয়েজন। এই চরমবাদীদের মতবাদ অবশু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীরাই গ্রহণ করেন না। কিন্তু বর্তমানে যে প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানীই প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করাকেই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ বলে মেনে নিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সাইকোলজির স্বরূপ বার বার বদলে গেছে। সাইকোলজি প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিক কালে হয়ে দাঁড়িয়েছে আচরণের বিজ্ঞান। সাইকোলজির এই বার বার রূপপরিবর্তন সম্বন্ধে উভগুরার্থের একটা চমৎকার উক্তি আছে—

First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind, then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind.‡

<sup>‡</sup> Woodworth—Contemporary Schools of Psychology

আচরণ কথাটি নিতান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটির যথার্থ হুরূপ ব্ঝতে না পারলে, মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব এবং বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে না। অতএব আমাদের পরবর্তী সোপান হল প্রাণীর আচরণ বলতে আমরা কি বুঝি তা দেখা।

### প্রাণীর আচরণের স্বরূপ ( Nature of Behaviour )

প্রাণীর আচরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, যে আচরণ হল সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান (adjustment) বা খাপ খাইয়ে নেবার তাগাদায় সম্পাদন করে।

প্রাণীমাত্রেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। বিনা পরিবেশে কোন রকম অন্তিত্বই সম্ভবপর নয়। মামুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ আবার অতি জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। আলো, হাওয়া, উত্তাপ, ঋতুর প্রভাব প্রভৃতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে স্কুক্ত কবে সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য,

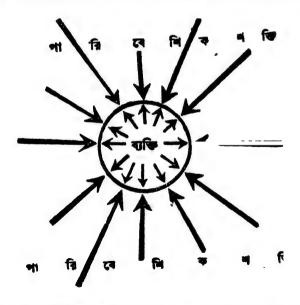

[ ব্যক্তির উপর প্রতিনিয়ত অসংখ্য পারিবেশিক শক্তি কান্ত করে চলেছে এবং ব্যক্তিকেও তার অন্তিত্ব বন্ধার রাধার জ্বস্ত সেগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিবিধান করে বেতে হচ্ছে। পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের এই প্রচেষ্টার নামই আচরণ ] বংশমর্যাদা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্নেহ ভালবাসার দান প্রভৃতি অগণিত বিষয় আছে যা আধুনিক মামুষের পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রত্যেকটি শক্তির সঙ্গে তাকে সম্ভোষজনকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে. নইলে কোন না কোন প্রকারের বিপর্যয় অবশ্রস্তাবী। এই ত গেল পরিবেশের কথা। আবার খাপ খাইয়ে নেবে যে প্রাণী সেও স্বয়ং একটি জটিনতার প্রতিমূর্তি। প্রথমত প্রাণীর দেহেই আছে বহু বিচিত্র যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যেকটির ক্রিয়াকলাপ এত বিভিন্ন প্রকৃতির ও এত জটিল যে আজও বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি-থেমন হুৎপিও, ফুসফুস, মেক্রন্ড, পেশী, গ্রন্থি, চক্ষু-কর্ণ ই ক্রিয়াদি, রক্তশিরা, মূত্রাশয় ইত্যাদি। প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কাজে এর প্রত্যেকটিরই নিজম্ব ভূমিকা আছে এবং তার ফলে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও হয়ে ওঠে অভ্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। ঘরের ভিতরে গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে পড়ার মত সামাত্র একটি কাজে আমাদের দেহকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্ম এতগুলি বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হয় যা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারবো না। বিমান আক্রমণ, ভূমিকম্প, ফুর্ঘটনা প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের প্রতিক্রিয়া-গুলি যে আরও জটিল হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াসকেই আমরা সাধারণ ভাষায় আচরণ নাম দিয়ে থাকি। বলা বাছল্য প্রাণীর আচরণ হল একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের মৃহুর্ভ থেকে, এমন কি গর্ভকালীন অবস্থা থেকেই এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস স্থক হয় এবং জীবনের শেষ মৃহুর্ভ পর্যন্ত এই প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। বলতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে দেহ-যক্তের চরম অক্ষমতার নামই মৃত্যু। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া। স্থসংহত ও স্থপরিকল্পিত নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রাণীর বছবিধ আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের সাহায্যে তাদের অন্তর্নিহিত স্থ্র আবিক্ষার করা—এই হল এক কথায় মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী।

### শিক্ষার স্থরূপ (Nature of Education)

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজ হ বা কি তা আমরা মোটামুটি জেনেছি। এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে শিক্ষারও স্বরূপ

জানা দরকার। সাধারণ মাস্থ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটা অতিসঙ্কীর্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলক বিভাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ আমরা করি গ্রন্থগত জ্ঞানের তারতম্যের উপর। যে লোক লিখতে পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু এভাবে কেবলমাত্র বিশেষধর্মী কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিক্ষা বলা মানেই শিক্ষাকে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থ নৈতিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের জন্ম ব্যক্তির প্রস্তুতিকরণ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার পরিদীমা আরও অনেক বড-সারা জীবনব্যাপী। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে কোনও নতুন অভিজ্ঞতা যা প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তন করে নতুন আচরণের সৃষ্টি করে। কাঁটা-চামচের সাহায়ে ভোজনে অনভান্ত কোন ভদ্রলোকের বিসদশ আচরণ তাঁর এক বিলাতফেরৎ বন্ধুর ডিনার টেবলে প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হাস্তকৌতুকের বস্তু হয়ে উঠল। কিন্তু দিতীয় দিন দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোকই নিপুণভাবে কাঁটা-চাম্চ চালাচ্ছেন এবং সেদিন তাঁর আচরণ আর কারও হাস্যোদ্রেক করল না। এই যে দ্বিতীয় দিনে ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল এটা হল শিক্ষা-প্রস্থত এবং পূর্বদিনের ডিনার-টেবলের অভিজ্ঞতাই হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা চলেছে নিরন্তর ছেদহীন ধারায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষাগ্রহণ করে চলেছে-প্রকৃতির সর্বজনীন পাঠশালায়। এক কথায় প্রাণীর জীবন-বিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমার্থক। এ অর্থে কেউ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু সত্যকারের শিক্ষা-বর্জিত কেউই থাকতে পাবে না।

মামূষ মাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। তার প্রত্যেকটি আচরণ তার নিজের সমাজের সংগঠনের সঙ্গে অত্যক্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্ম সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে শেখা অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষ কোন সমাজের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ কতকগুলি আচরণ শেখার উপর। সমাজের সংরক্ষণ ছাড়াও সমাজের উন্নয়নের জন্মও শিক্ষার একাস্ত প্রয়োজন। পূর্বপূক্ষদের অমুস্ত আচরণগুলি ছাড়াও প্রতি যুগে কিছু কিছু নতুন আচরণের প্রবর্তন হচ্ছে এবং কিছু কিছু পুরাতন আচরণ অচল বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই নতুন আচরণগুলির প্রবর্তন করেন সমাজ-সংস্কারকেরা, নতুন আদর্শ এবং চিস্তাধারার জনকেরা। অতএব সমাজের অন্তিম্ব এবং অগ্রগতি এই তৃইয়ের প্রয়োজনে কতকগুলি স্থনির্বাচিত, স্থনির্দিষ্ট এবং সমাজ-স্বীকৃত আচরণ প্রত্যেক সমাজের ভবিশ্বৎ নাগরিকদের আয়ন্ত করতে সাহায্য করা হয় এবং তারই নাম শিক্ষা। এর জন্ম প্রত্যেক সমাজেরই আছে কতকগুলি অমুমোদিত সংস্থা, যেমন পরিবার, কুল-কলেজ, ধর্মায়তন এবং বহু ছোটখাট সামাজিক সংগঠন। এগুলিরই মাধ্যমে অপরিণত নাগবিককে শেখান হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি।

ভাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা বলতে আমরা সেই সব আচরণ আয়ত্ত করা বৃঝি যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্ম অপরিহার্য সব দেশেই এই বিশেষ আচরণগুলি সমাজ-অন্নমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিক দিগকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়।

### 💢 ग्रह्मात्मकात्वर प्राप्त भिकाद प्राप्तर्क

( Relation between Psychology and Education )

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক যে অত্যন্ত নিকট সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানটির সাহায্যে আমর। প্রাণীর আচরণকে ব্যাখ্যা করতে পারি। কেমন করে বিশেষ বিশেষ আচরণ সংঘটিত হয়, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ আচরণ স্বষ্ট হয় এবং বিভিন্ন আচরণগুলির পেছনে কোনও সর্বজ্ঞনীন স্বত্ত পাওয়া যায় কিনা—এই সব নির্ণয় করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। আর সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিকটি শিক্ষাতত্ত্বের বিষয়বস্থ। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ অপরিণত নাগরিকদের শেখানোই হলো শিক্ষাতত্ত্বের প্রকৃত কাজ। সেদিক দিয়ে শিক্ষাতত্ত্বেক আচরণের প্রয়োগ শাস্ত্র বলা চলে।

অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের সম্পর্কটা অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি অবিচ্ছেষ্ঠ বলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক তাই নয়, অপরিহার্যও যে সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেষ আচরণটি প্রাণী কিন্তাবে শিখতে পারে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতি এই শেখার পক্ষে অমুকূল, কিসে স্বল্পতম প্রচেষ্টায় দর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে। আর এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা যে দর্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে তার প্রমাণ দব দেশের শিক্ষার ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

মনে কর। যাক কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মৃথস্থ করাতে চান বা বীজগণিতের সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা মৃথস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় এবং কোন্ কোন্ বাহ্নিক এবং মানসিক পরিস্থিতি এই সব প্রক্রিয়ার অন্তর্কল বা প্রতিকৃল এই তথ্যশুলি জানা থাকলেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে, নইলে নয়।

প্রাচীন শিক্ষাদানের সবচেয়ে বড় ক্রটি ছিল যে তার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিম্ফল হয়ে উঠত। সত্য বলতে কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরির্তন এনেছে ততটা অন্ত কোন ক্ষেত্রে আনতে পারে নি। শিখন-প্রক্রিয়ার স্বন্ধপ, মৃথস্থ করার উপকারিতা, শান্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষাঘটিত বহু সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ্ব মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। শেইজন্ম আজ্ব মনোবিজ্ঞানসন্মত ও স্থপ্রমাণিত তথ্যের উপর বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্বজনীনরূপে দেখা দিয়েছে।

সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক আছে—লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি।
শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্থার সমাধান করবে দর্শনশাস্ত্র। আমরা
দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। অতএব মামুবের বেঁচে থাকার
লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার ব্যক্তিমাত্রের
বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে স্পষ্টির বিভিন্ন রহস্থ সম্বন্ধে তার জীবন-দর্শন কি
ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তার উপর। সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তু মোটাম্টি
নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর। অর্থাৎ শেষ পর্যস্ত সেই দর্শনশাস্তের
অমুশাসনের উপর।

#### শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান

কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতিটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। 'শিক্ষার' অর্থ কোন বিশেষ আচরণ আয়ন্ত করা অতএব শিখন-প্রক্রিয়া অপরিহার্যরূপে রয়েছে সব শিক্ষার মৃলে। ফলে শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করছে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর এবং সেইজন্ত মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্যকরী পদ্ধতি গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব।

#### শিকার লক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

তেমনি যদি কোন ও শিক্ষাবিদ্ বলেন যে নাস্থবের প্রকৃতিদন্ত বাসনাগুলির সম্পূর্ণনিরোধ বা বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে সেগুলিকে অন্তঃমুখী করা ইত্যাদি হল শিক্ষার লক্ষ্য তাহলে মনোবিজ্ঞান আপত্তি জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একান্ত অবান্তব এবং কথনত এগুলিকে কার্যে পরিণত করা যাবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্ত যদিও শিক্ষাপ্রায়ী দর্শনশাস্ত্রের (Educational Philosophy) উপর নির্ভর করে, তব্ও এগুলি মনোবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মৃক্ত নয়। শিক্ষাপ্রায়ী দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরীকৃত করে দিলেও দেখতে হবে যে সেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ন্তাধীন কিনা এবং তা দেখার ভার শিক্ষাপ্রায়ী মনোবিজ্ঞানের। লক্ষ্য যতই ধাম্য ও দর্শনশাস্ত্র গ্রাহ্থ হোক না কেন যদি সেটি শিক্ষার্থীর আয়ন্তের বাইরে হয় তবে সে শিক্ষা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না।

#### শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের হাত যতটা না থাক, সে লক্ষ্যের কতটুকু কার্যে পরিণত হল এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু নির্ণয় করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অভীক্ষীত পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপের সাহায্যেই। শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা যায় আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, কিন্তু এই পরিবর্তনের সভ্যকারের নিভরযোগ্য ও নিখুঁত পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার প্রয়োজন।

### শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব আরও বেশী। শিক্ষার বিষয়বস্তু যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিধন ক্ষমতার আয়তাধীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বয়স অনুষায়ী তা স্থবিভক্ত হবে। বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা বিভিন্ন। তাছাড়া কচি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকায় শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কোন্ বয়সের পক্ষে কোন্ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত হবে এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান দেহমনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয়বস্তুটিকে স্থসংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। এছাড়া আরও কতকগুলি শিক্ষা-ঘটিত সাধারণ সমস্যার সমাধানেও মনোবিজ্ঞান শিক্ষাতত্ত্বকে প্রচুর সাহায্য করেছে।

### শিক্ষায় মনো।বজ্ঞানের অবদান 🦯

কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বর্ডমান শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল তার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল।

### ১। ব্যক্তিগত বৈষম্য

সব মাত্রষ সমান নয়। দৈহিক, মানসিক ও অক্সান্ত অনেক দিক দিয়ে মাত্রুষে মাত্রুষে প্রচুর প্রভেদ, ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান। গতাহুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যটির কোন স্থান নেই। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের এই প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুবায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা।

#### ২। শখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে শিথন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথাই সংগৃহীত হংগছে। জানা গেছে যে সাধারণত আমরা সব বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিথি না বরং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বস্তুর প্রকৃতি অন্থয়য়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিথি। যেমন জ্যামিতির উপপাত্য শেথা ও টাইপ করতে শেথা, ঘূটিই শিথন কার্য হলেও শিথনের পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এখন শিক্ষক যদি এই শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকেন তবেই তাঁর শিক্ষণ সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই শ্রমের মিথ্যা অপচয় হতে বাধ্য।

### ৩। ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী

শিক্ষা ব্যক্তিসন্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। নবজাতকের দেহ, মন, বৃদ্ধি, অফুভূতি সামাজিক চেতনা প্রভৃতি থাকে নিতাস্ত অপরিণত অবস্থার, কিন্তু সময়ের অতিক্রাস্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণতালাভ করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ব্যক্তিসভার

বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা ও গতি এক ত নয়ই বরং এদের প্রত্যেকটির একটা নিজম্ব ভঙ্গী এবং পথ আছে। শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জশ্র রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ক:তে হবে।

## ৪। বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ

শিক্ষা গ্রহণের জ্রুততা এবং সার্থকতা তুইই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষাধীর বৃদ্ধির উপর। দেখা গেছে যে দব কিছু শেখা বিশেষ করে চিস্তামূলক কোন কিছু শেখা নির্ভর করে শিক্ষার্থার বৃদ্ধির পরিমানের উপর। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় এই বৃদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে এবং দব চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হল যে বর্তমানে এই বৃদ্ধিব পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য পস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের অনেক জটিল সমস্থার সম্ভোষজনক সমাধান করা এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

# ৫। মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইভ্যাদি

মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভূলে যাওয়া ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের বাাপক গবেষণার ফলে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আবিষ্ণত হয়েছে। এই তথ্যগুলি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসমত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে :

### ৬। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোতের গুরুত্ব

ব্যক্তির সহক্ষাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।
শিক্ষাথাঁর বহু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা উল্লেখযোগ্য এবং
এই প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে
শিক্ষণ-কার্য অপচয়বহুল হতে বাধ্য। তেমনই শিক্ষার স্বষ্ঠ্ সম্পাদন শিক্ষাথাঁর
অমুকৃল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নানা নতুন তথ্য আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর
সার্থকি ও সফল করে তুলেছে।

### প। গণ-মনোবিজ্ঞানের (Group Psychology)

গণ-মনোবিজ্ঞানের নানা স্ত্র আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে।
দেখা গেছে যে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে তার দলগত আচরণের নানাদিক
দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা দলমূলক, ব্যক্তিমূলক নয়। ফলে
স্বভাবতই দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

### ৮। অপসক্তির সমস্যা (Maladjustment Problems)

সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্থাদির সমাধান করা স্বষ্ঠ শিক্ষণ-কার্যের প্রথম সোপান।
সঙ্গতিবিধানের সমস্থা প্রধানত দেখা দেয় যথন শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে কোন
কারণে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়। এই ধরনের শিশুকে অপসঙ্গতিসম্পন্ন
(maladjusted) বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে স্কৃষ্ঠ
সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তাদের শিক্ষাদান করা সব দিক দিয়ে সমস্থা হয়ে
দাঁড়ায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্থাদি সম্বন্ধে
বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিক্ষত হয়েছে।

# ১। মনোবিজ্ঞান-ভিন্তিক পরিমাপ-যন্ত্রগুলি ( Psychological Testings )

মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্রগুলি হল সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। দীর্ঘ গবেষণার ফলে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য বহু যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। তার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা সহজাত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। গতাস্থগতিক ক্রাটপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির স্থানে বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রকৃতির শিক্ষাগ্র্য্যী অভীক্ষা (Educational Tests) গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ (Personality Traits), তার আগ্রহ (Interest), মনোভাব (Attitude) প্রভৃতি পরিমাপ করার যন্ত্রপ্র আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি যথায়থ ব্যবহার যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

# **अ**श्वावलो

How does the knowledge of psychology help teacher in his work?
 Indicate the nature and scope of the psychology he requires. (B. T. 1959)

Ans. (প: ৮—প: ১৩+প: ১৫-প: ২২)

2. Why should an educator study psychology? (B. T. 1951)

Ans. (9: >--9: >0)

3. How and to what extent will the psychology that you have studied during the course of your training help you in your work as an educator? How do you propose to supplement your knowledge of Psychology?

Ans. (প্রথমাণে: পৃ: ৮—পৃ: ১৩) (B. T. 1954)

দ্বিতীয়াংশ: পুঁথি হতে সংগৃহীত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্পূর্ক রূপে কান্ধ করতে প পারে একমাত্র সেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তা থেকে পাওয়া নতুন নতুন তথা। প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলিকে বাস্তবে অফুশীলন করা এবং তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। এতে অনেক নতুন তথা পাওয়া যাবে এবং গ্রন্থলক জ্ঞান অনেক পরিমানে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককেই একজন ছোটখাট গবেষক হয়ে উঠতে হবে। সারা বিজ্ঞালয়টি হবে তাঁর গবেষণাগার, আর প্রত্যেকটি ছাত্রই হবে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু,।

4. Is knowledge of the fundamental concepts of Psychology of real value to teachers? (B. T. 1955)

5. What are the problems that a teacher usually faces in the classroom? Show how the knowledge of Educational Psychology helps him in solving some of them.

(B. T. 1957)

6. How will the psychology that you have studied during the training period help you as an educator? What psychological topics do you consider to be most useful and why? (B.T. 1958)

7. What does the science of Psychology contribute to the practice of Education. (B.A. 1955)

8. Is a scholarly knowledge of a subject an adequate equipment for the efficiency of teaching? Discuss. (B. A. 1958)

Ans. (প্রাচীনপত্নী শিক্ষকগণ উপবৃদ্ধ গ্রন্থলবার জ্ঞানকেই সার্থক শিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তার বাইরে আর কিছুর প্রয়োজনীতাকে তাঁরা স্বীকার করতেন না। কিন্তু শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু ছুটি, একটি পাঠ্য বিষয়, আর একটি ছাত্র নিজে। শিক্ষাবিদ্ আডামের জ্ঞাষাই ইংরাজী teach ক্রিয়াটির ছুটি কর্ম থাকে। যেমন, The teacher teaches John Latin এই বাক্যটিতে teach ক্রিয়ার কর্ম John এবং Latin। অতএব শিক্ষকের পক্ষে Latin জানা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি Johnকে জানাও অবশ্ব প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেই চলবে না। যে শিশ্ববে তার সম্বন্ধেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার। এইথানেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ ঘনলো। ছাত্রকে জ্ঞাল করে জানা মানে মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অতএব শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ালো অবিচ্ছেত্য। এর পর পর পুঃ ৮—পুঃ ১৩ যোজনীয়।)

# **मिका** संशो भारत। विद्यालय अक्र

# ( Nature of Educational Psychology )

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেত। শিক্ষা হল নতুন জ্ঞান ও আচরণের আয়ন্তীকরণ। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও সংঘটনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বস্ত হল কেমন করে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায় তা দেখা আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই আচরণটির প্রকৃতি কি ও কি ভাবে তা ঘটে তা দেখা। অতএব সার্থক শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্যই।

তাছাড়া শিক্ষা নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার উপর। কোন কিছু শিখন (learning) ছাড়া শিক্ষা হয় না। আর দে শিখন হতে পারে তুরকম বস্তর, জ্ঞান (knowledge) এবং দক্ষতার (skill)। এ চুরকম শিথনই নির্ভর করে প্রাণীর মানদিক শক্তির উপর। প্রাণী শিখতে পারে অথচ জড় বস্তু পারে না, ভার কারণ হল প্রাণীর শিথনক্ষমতা আছে, জড় বস্তুর নেই। শিথনের মাত্রা, উৎকর্ম ও কার্যকারিতা সবই নির্ভর করে এই মানসিক শক্তির প্রকৃতি ও সংগঠনের উপর। এই মানসিক শক্তির স্বরূপ ও কর্মদক্ষতা জানতে হলে আমাদের মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিথন বিশেষভাবে প্রত্যক্ষণ (Perception), সংবোধন (Comprehension), চিন্তন (Thinking), বিচারকরণ (Reasoning) মনে রাখা (Remembering) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল। ভাবে সংঘটিত হয় এবং এগুলির বৈশিষ্ট্য কি তা জানা সার্থক শিখনের জন্ম একাস্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্কেও শিথন নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), আগ্রহ (Interest), মনোভাব (Attitude) ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষার্থীকে তার শক্তি, চাহিলা, পছন্দ, অভিক্ষচি এ সমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জানা দরকার। বলা বাছল্য

যে এর জন্ম প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ। এই কারণেই বলা হয়েছে যে শিক্ষার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

এই সব কারণে বিংশশতান্ধীর স্থক থেকেই মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে বিভেদের দ্রন্থটা ক্রমশ কমতে স্থক হয়। শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্থার সমাধান এবং শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার জন্ম মনোবিজ্ঞানের তন্ধগুলি প্রয়োগ করতে স্থক করলেন। এই থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি শাথা। এরই নাম হল শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রম করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্তন কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখা দিল না। এই সময় মানব অন্তিত্বের অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও মনোবিজ্ঞানের এই অম্প্রবেশ ঘটল। সর্বত্রই গবেষকরা মনোবিজ্ঞানমূলক বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অম্ভব করতে লাগলেন। কালক্রমে ব্যাপকভাবে মনোবিজ্ঞানের নানা নতুন প্রয়োগমূলক শাখা গড়ে উঠতে লাগল, যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিল্পাশ্রমী মনোবিজ্ঞান, মনোবিকারমূলক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এক কথায় মানব আচরণের সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর সম্প্রপাত ঘটল। এইভাবে শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞান ও গড়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি মূলত প্রয়োগমূলক। সাধারণ মনোবিজ্ঞান হল প্রধানত তত্ত্বমূলক, অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্ণার ও সপ্রমাণ করাই তার কাজ। কিন্তু সেগুলিকে নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোনও বিশেষধর্মী সমস্যার সমাধান করা এবং তাদের প্রকৃত ব্যবহারিক মূল্য আবিষ্ণার করাই হল এই নতুন নতুন শাখাগুলির লক্ষ্য। শিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞানও এই ধরনের প্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

# শিক্ষাশ্রয়ী মনো।বঙ্গানে বিকাশ

শিক্ষার সব্দে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যথন এতই ঘনিষ্ঠ, তথন শিক্ষার সম্প্রা-গুলির সমাধানে প্রয়চীন কাল থেকেই বে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের চেষ্টা হবে তাতে



িবংশ শতাকীর একটা বড় উলেখবোগ্য ঘটনা হল মানব অন্তিছের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেণ ক্ষান্ত ক্রিক্টের অনুপ্রবেশ। শিল্প, বাণিজ্য, হাগত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, বৃদ্ধ, দেশরকা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিশুপালন, অপরাধতত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের সর্বপ্রদেশেই মনোবিজ্ঞানের আধিপত্য বিধাহীনভাবে বীকার করে নেওরা হরেছে। এর কলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। বেমন,—সমাজ-বিজ্ঞানকে আশ্রম করে গড়ে উঠেছে সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)। শিশুপালনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্প মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)। শিশুপোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্পান্তরী মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)। সেই রকম শিক্ষাকে আশ্রম করে বে বিশেব মনোবিজ্ঞানট গড়ে উঠেছে ভার নাম দেবলা হয়েছে শিক্ষান্তরী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)।

বিশ্বয়ের কিছু নেই। বর্জমান শতাব্দীর স্ত্রপাত থেকেই পৃথিবীর সমন্ত প্রগতিশীল: দেশগুলিতে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা স্থক হয়েছে এবং: কর্জমানে শিক্ষাকে আশ্রয় করে এই নতুন পূর্ণান্ধ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে।

স্থাংহত শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক হলেও এর পরিকল্পনা ও স্কুনা খুবই প্রাচীন। শিক্ষার পদ্ধতি যে মনোবিজ্ঞান-অমুমোদিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদই স্বীকার করে গেছেন। প্রাসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল সন্ধীতকে পাঠ্যবিষয়ের একটি প্রধান অদ করার যে নির্দেশ দিয়ে স্কেন্থেনন তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর মতে সন্ধীত মনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাকে লাঘব করে দিয়ে মানসিক সাম্য ফিরিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সক্ষ করে তোলে। এ পদ্ধতির তিনি নাম দিয়ে গেছেন ক্যাথারসিস (eatharsis) বা বিরেচন-প্রক্রিয়া। আধুনিক ক্রয়েজীয় মনঃসমীক্ষণে যাকে এ্যাত্রিক্সান (abreaction) পদ্ধতি বলা হয় তার সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। আরিষ্টটলের এই নির্দেশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

রোমান শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ান শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও ব্যাপক ও হানির্দিষ্ট প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অস্থুশাসনগুলির আধুনিকতা সময় সময় আমাদের বিশ্বিত করে তোলে। তাঁর মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে তার কি ধরনের মানসিক দক্ষা ও সহজাত ক্ষমতা আছে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা স্বন্ধ হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। দৈহিক শান্তিকে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, শিশুর নিজস্ব অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বন্ধ অধুনা-স্বীকৃত তত্ত্বের প্রয়োগ কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যার।

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস শিক্ষণের পদ্ধতি কেমন করে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করা যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। তিনিই প্রথম ছবির বই-এর সাইশয্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয় দানের প্রথার প্রচলন করেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী কুশো তাঁর 'এমিল' বইতে সেই সময়ের শিক্ষাপদ্ধতির তীক্ত সমালোচনা করেছেন এবং শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে নিজের মতামত দিয়ে ক্ষেছেন। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত বহুক্তেরে পরম্পার-বিরোধী, অবান্তব ও আবেগধর্মী ভবুত বিশ্বয়ের কথা এই যে শিক্ষার অনেক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও সমাধান

শিক্ষাপ্রধী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করে গেছেন তাঁদের মধ্যে পেটালং সির নাম সর্বাহ্য করতে হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্বত্ত করে তোলার জন্ম আন্দোলন স্থক করেন এবং বাহুবে সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেটা করনে। মুনটারবার্জের ভাষায় পেটালংসি মনোবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও তিনি মনোবিজ্ঞানের 'অ-আ-ক-খও জানতেন না। ফলে সত্যকারের মনোবিজ্ঞানসম্বত কোন শিক্ষাপ্রণালী তিনি উদ্ভাবন করে যেতে পারেন নি। তব্ও শিক্ষাপ্রঘী মনোবিজ্ঞানের স্কেকদের একজন রূপে তাঁর নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্মর্ণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে ভোলেন **ভার্ধানীর** জোয়ান হার্বার্ট। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাণানের পাঁচটি সোপান শিক্ষক লমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং বহু দেশে বহুদিন আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি রূপে সমাদর লাভ করে এসেছে। অবশ্র আধুনিক শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের বিচারে হার্বার্টের অনেক সিদ্ধান্তই বর্জিত হয়েছে।

জার্মানীর আর একজন শিক্ষাবিদ্ ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিপ্তারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা বার। বদিও ফ্রয়েবেল প্রধানত দার্শনিকই ছিলেন তবু তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটি মুখ্যত মনোবিজ্ঞানভিত্তিকই ছিল।

বিংশ শতাকীর স্ত্রপাত হতে বহু শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার সমস্তাগুলি এনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে স্থক করেন। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সিল পার্কার, ষ্ট্যানলি হল, জন ডিউই, মারিয়া মন্টেসরী, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের এবং আরও অনেকের সম্বিলিত অবদানে আজ শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের স্বতম্ভ অভিত্ব সম্ববপর হরে উঠেছে।

# শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সাধারণ মনোবিজ্ঞান

শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞান অবশ্য সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে কোন বিভিন্ন বা স্বভন্ত শাল্ত নয়। এটি সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা-বিশেষ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেষণালব্ধ হত্ত সরাসরি শিক্ষার সমস্তা সমাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই নতুন মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। সেগুলিকে আশ্রম করে এবং শিক্ষার সমস্তাগুলি সামনে রেখে গবেষণা চালানোর ফলে যে সব নতুন হত্ত্বে ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিই শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের বর্ত্তমানের স্থসমূদ্ধ অবম্বটি সংগঠন করেছে। শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন ও কার্যকরী করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবিষ্কার করাই শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ফলে এর গবেষণার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ও বিশেষধর্মী হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ফলিতরপ নয় খদিও
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এর জন্ম। কেননা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের
স্তত্রগুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই এর কাজ শেষ হয় নি ।
বরং সেধানেই হয়েছে এর কাজের ক্ষক। সেই স্তত্রগুলিকে ভিত্তি করে শিক্ষার
সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গবেষণা চালানোই এর প্রকৃত উদ্দেশ্র। এই
গবেষণালন্ধ নতুন তথ্যরাশির উপরই শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সৌধটি
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ৰ্ভত গবেষণাই শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রাণ। এর বর্তমান রূপ এবং ভবিশ্বৎ সম্প্রসারণ সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপর। শিক্ষার সমস্যাগুলি সমাধান ফরে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে বহু বংসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন। কেমন করে শিক্ষার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়. কি পছতিতে শিক্ষানা আয়াসহীন ও আনন্দদায়ক হতে পারে, কোন্ পরিস্থিতিতে শিক্ষা-প্রক্রিয়া সহজ ও কার্থকরী হয়, কোন্ কোন্ সর্ভ শ্বতির সহায়ক হয় ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত বিভিন্ন গুকুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ।
শিক্ষাপ্রয়ী এতিয়াও একত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ।

(Scope of Educational Psychology)

শিক্ষার সংশ্ব ব্যক্তির সমস্ত আচরণই জড়িত। অতএব শিক্ষাপ্রদী মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী মানৰ আচরণের সকল সমস্তার ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। নীচে আধুনিক শিক্ষাপ্রদী মনোবিজ্ঞানের কর্মপ্রিধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

### ১। শিখন প্রক্রিয়া

বলা বাছল্য শিখন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্তা নিম্নে গবেষণা চালানোই হল শিক্ষাপ্রায়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। প্রাণী কি পদ্বার শেখে, শিক্ষার বিষয়বন্তর প্রকৃতি ও পরিমাণের সঙ্গে শেখার কার্যকারিতার কি সম্বন্ধ, মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রেষণার উপর শিক্ষা কতচুকু নির্ভরশীল, কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিক্ষার অন্তক্ত্র বা প্রতিকৃল ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত সমস্তাগুলির সমাধান করাই শিক্ষাপ্রায়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কার্জ।

### ২। ব্যক্তিসন্তার বিকাশ

ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামগ্রস্থ রেখে শিক্ষার্থ বিষয় বস্তু স্থানিকান কর্মান্ত করা হল শিক্ষাপ্রামী মনোবিজ্ঞানের আর একটি কাজ। সেই কারণে ব্যক্তিসন্তার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলির পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষাপ্রামী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অস্তর্ভ ভা

### ৩। বানবসভার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ

বদিও শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্থাদি সমাধান করাই শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কান্ধ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত আরও কতকগুলি বিষয়বস্ত আধুনিক শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের গবেষণার অন্তর্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, শিশুর প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভের স্বরূপ, তার চাহিদা-আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, মনোনিবেশের নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব, শান্তি ও পুরস্কারের কার্যভানিত। ইত্যাদি মানবসন্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ নির্ণয়ও শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের কর্মণরিধির অন্তর্গত।

# ৪। বৃদ্ধি ও অক্তান্ত মানসিক শক্তি

শিক্ষার সঙ্গে নিবিড্ভাবে জড়িত হল শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিপ্রানন্ত বৃদ্ধি এবং অক্সান্ত মানসিক শক্তি। দেখা গেছে শিখনের উৎকর্ষ এবং ক্রুততা তৃইই প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে বৃদ্ধির উপর। বৃদ্ধিমান ছেলে ভাড়াভাড়ি শেখে, স্বন্ধবৃদ্ধির শিখতে দেরী হয়। ভাছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার সাক্ষান্ত নির্ভর করে বিভিন্নধর্মী মানসিক শক্তির উপর। অতএব বৃদ্ধি এবং অক্সান্ত মানসিক শক্তির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপন আধুনিক শিক্ষাপ্রদী মনোবিজ্ঞানের কার্যস্কীর অন্ধর্গত হয়েছে।

### ৫। পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিমাপন

শিক্ষাধানের সঙ্গে সংক্রই শিক্ষকের কার্য শেব হয় না। শিক্ষার্থী কি পরিমাণে সে শিক্ষা গ্রহণ করল তা পরিমাপ করাও ।শক্ষাব্যবার একটি বড় অন্ধ। দুল-কলেজে গতামুগতিক পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি বে নানাদিক দিয়ে ক্রটিপূর্ণ, এমন কি বছক্ষেত্রে ক্ষতিকর এ সিদ্ধান্ত এখন সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটা বড় কাজ হল বিজ্ঞানসন্মত সার্থক পরীক্ষা-বাবন্ধার উদ্ভাবন করা। দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজকাল দুল-কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর প্রায় নির্ভরযোগ্য শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) গঠন করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বৃদ্ধি, ব্যক্তিসন্তার বৈশিষ্টা, আগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তগুলি পরিমাপ করারও আধুনিক অভীক্ষা আবিক্ষত হয়েছে।

# ৬। সামাজিক মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এতদিন শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছিল। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি অবাস্তব, নিছক তথ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঞ্গতি রেখে এবং সামাজিক সমস্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

# **अ**श्वातलो

1. Define nature and scope of Educational Psychology.

(B.T. 1950, B.A. 1956, 1960)

Ans. (9: > e-9: २२)

2. Discuss the nature of Educational Psychology and show its relation to General Psychology.

Ans. (9: >e-9: 2. )

3. Expound the meaning and problems of Educational Psychology.

(B. A. 1957, 1959)

Ans. ( 9: > e-9: २२ )

# তিন

# निकासशी अवाविकावित शक्षि

# ( Methods of Educational Psychology ).

যদিও স্বতন্ত্র শান্তরপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু বৎসর আগে তবুও এতদিন যে মনোবিজ্ঞান স্তাকার বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠতে পারে নি তার প্রধান কারণ ্হল এর অফুস্ত পদ্ধতিগুলি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। সেযুগের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে অপরের কথাবার্ডা, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং ধারণা থেকেই সেই ব্যক্তির মনের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং এই ধরনের অনুমান-প্রস্থত সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গঠন করা সিদ্ধান্ত বা ধারণা কখনই অভ্রান্ত হতে পারে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানী যে সব সিদ্ধান্ত গঠন করতেন সেগুলি প্রায়ই পরস্পর-বিরোধী হত এবং কোন ব্যাপারেই সর্বজনসন্মত তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হত না। ফলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞান খেয়াল খুসীভরা জল্পনাকল্পনার গণ্ডী ছেড়ে একপাও এগোতে পারেনি। পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় স্থনির্দিষ্ট এবং স্থনিয়ন্ত্রিত নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৮৭৯ সালে জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভূন্ট (Wundt) লিপজিগে (Leipzig) প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করেন এবং তার পর থেকেই মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যাপক ও স্থনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার স্কুম रुन।

ভূপ্ট এবং তার কৃতী ছাত্রের দল মনোবিজ্ঞানমূলক গবেষণার নানা অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর স্থকতে মনোবিজ্ঞানের বহু নতুন নতুন শাথারও স্পষ্টি হয়। তাদের সকলের সম্মিলিত অবদানে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির জ্ঞত উন্নতি ঘটে। প্রাসিদ্ধ মনংসমীক্ষক ক্রয়েডের (Freud) উদ্ভাবিত মানসিদ্ধ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের অভিনব পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রমী মনোবিজ্ঞানকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে।

কিন্ত মনোবিজ্ঞানের পন্ধতির কেত্রে সত্যকার যুগান্তর এনেছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির (Statistical method) উদ্ভাবন ও ক্রুত উন্নতিঃ ইভিপূর্বে ছুই একটি পদ্ধতি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত এবং সম্পূর্ণ ক্রটিহীন বলা চলত না। আধুনিক পরিসংখ্যান প্রশালীর আবিষ্ণারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করে প্রায় ক্রটিহীন এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

### ঠ। পরীকণ পদ্ধতি (Experimental Method)

শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। রসায়ন বিষ্যা, পদার্থ বিষ্যা, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ পদ্ধতি বছল ব্যবহৃত হয়। কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সংক অন্ত ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতিই হল সর্বাপেকা কার্যকরী। আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই রক্ম কাৰ্য করে। অর্থাৎ যদি কোন বিশেষ বিশেষ সর্ভের অধীনে কোন একটি ঘটনা ঘটে. আর ঐ বিশেষ বিশেষ সর্ভগুলির যদি পুনরাবির্ভাব ঘটানো যায়, তবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানব-আচরণও এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা। অতএব সে কেত্তেও ঐ একই কথা সত্য হবে। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সঙ সৃষ্টি করে ঘটনাটিকে ঘটাই ও তার বৈশিষ্টাগুলি পরীক্ষা করি। ঐ বিশেষ বিশেষ সর্ভগুলির মধ্যে যেটির অন্তিম্ব অপরিহার্য অর্থাৎ যেটি না থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না, সেই সর্ভটিকে খুঁজে বার করি। সর্ভগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য নয়, কিন্তু যেটি অপরিহার্য সেটি সাধারণ ক্ষেত্তে অনাবশ্রক সর্ভগুলিক স্তেদ এমনভাবে মিশে থাকে সে সেটিকে সহজে খুঁজে বার করা যায় না। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে এই অপরিহার্য সর্ভটিকে খুঁজে বার করার জন্ম একটি বিশেষ পশ্বা জ্বলম্বন করা হয়। তার নাম গারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন-সাধন ( varying the circumstances)। এই পন্থায় একটি ছাড়া আর নউগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে ঐ বিশেষ সর্ভকে পরিবর্তিত বা অপসারিত করে দেখা হয় যে ঐ বিশেষ সর্ভটি ঘটনাটির প্রকৃত কারণ কিনা। এইভাবে প্রত্যেকটি সর্তকে স্বতন্ত্রভাবে পরীকা করে ঘটনাটির প্রকৃত কারণটি বার করা হয়।

এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব-আচরণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যাকে আমরা পূর্বে কারণ বলে মনে করতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আজ তার অনেকগুলিই লাস্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রন্ড ও সম্ভোবজনক পাঠ-

শিক্ষার পক্ষে শান্তিদান সহায়ক কি না, শিক্ষাপ্রায়ী মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয়। সমস্তাটির সমাধান নিম্নলিখিত পদ্বায় পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া। ব্যেতে পারে।



পাঠ-প্রিক্ষা

পাঠ-জিক্ষা

[ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞানের সমাধানে পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্ররোগ ]

ছ' দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হল যাদের শিখনের ক্ষমতা ও বৃদ্ধি যোটাম্টি একই রকম। এবার তাদের একই পরিবেশে একই পাঠ্য বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখান হল। পার্থক্যের মধ্যে প্রথম দলকে শেখানোর সময় 'শান্তির' ব্যবহার করা হল, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ শান্তির প্রয়োগ করা হল না। এখন যদি দেখা যায় যে প্রথম দল অর্থাং যারা শান্তি পেয়েছে, দ্বিতীয় দল অর্থাং বারা শান্তি পায়নি, তাদের অপেক্ষা ক্রত বা ভাল পাঠ শিখছে তবে ব্রুতে হবে যা শান্তিদান শিক্ষার সহায়ক। আর যদি দেখা যায় যে পাঠ শেখার দিক দিয়ে। ছ'দলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবে ব্রুতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি দেওয়া না দেওয়া ছইই সমান। আর যদি দেখা যায় যে দিতীয় দলের শিক্ষা প্রথম দলের?

শিক্ষা অপেকা নিক্নষ্ট বা মন্থর হয়েছে তবে বুঝতে হবে শান্তিদান শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকব।

প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের উপর শান্তির প্রয়োগ করা হল. তাদের বলা হয় পরীক্ষণমূলক দল (Experimental Group)। আর দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ যাদের শান্তি দেওয়া হল না, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)।

পরীক্ষণ-পদ্ধতির সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল তিনটি বস্থা। প্রথম, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হবে (এখানে পাঠগ্রহণ) তার পুনরার্ত্তি (repetition)। পরীক্ষণের বিষয়বস্তুটির যদি পুনরার্ত্তি ঘটানো না যায়, তবে তা নিয়ে পরীক্ষণ চালানোই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়, যে ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করা হচ্ছে (এখানে শান্তিদান) সেটির উপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণের (control) ক্ষমতা থাকা দরকার; এবং তৃতীয়, পরীক্ষার বিষয়গুলি পরিবর্ত্তনশীল (variable) হওয়া চাই। যে বস্তু সর্বক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে তার উপর পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না।

এখানে পাঠগ্রহণ, শান্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়াতেই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল।

### ২। ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতি (Developmental Method)

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল ব্যক্তিসন্তার মানসিক ও আচরণগত ক্রমবিকাশের স্বরূপ ও গতিভঙ্গী নির্ণয় করা। ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বারাই ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশ নিয়ন্তিত হয়। এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কি ভাবে কাজ করে, কোন্ অবস্থায় কি পরিবর্তন আনে, কথনই বা অস্থাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্পৃষ্টি করে ইত্যাদি জানার জন্ম ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিকাশমান দিকগুলির পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অবস্থা দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়েজন হয়। ফলে পর্যবেক্ষণ অপরিকল্পিত ও স্থানিয়িত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবার সন্তাবনা থাকে। বৃদ্ধি, অমুভৃতি, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নবজাত শিশুর মধ্যে নিতান্ত অন্ধ্রাবন্ধায় পাকে। কেমন করে পূর্ণবিয়ক্রের ক্ষেত্রে সেগুলি স্থারণত ও জটিল হয়ে ওঠে—

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া গেছে এই ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতির সাহায়ে।

## ৩। কেস ষ্টাভি বা কেস হিষ্ট্ৰা পদ্ধতি

### ( Case Study or Case History Method )

ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা ব্যক্তির ক্রমবিকাশের প্রতিটি শুর প্রত্যক্ষ
করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি। কিন্তু নানা
কারণে সব সময়ে ঘটনাগুলির এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।
যেমন কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী যা অপরাধপ্রবণ বালক বা অসাধারণ ক্রতীমান
প্রক্ষ কেমন করে তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছল জানতে হলে তার অতীত
ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পদ্ধতি
হল তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলির বিবরণ নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে
পরে সেগুলিকে একত্রিত করে তার ক্রমবিকাশের একটা মোটাম্টি সম্পূর্ণ ইতিহাস
বাড়া করা। এই পদ্ধতিটিকে কেস স্টাডি বা কেস হিন্ত্রী পদ্ধতি বলা হয়।

ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় প্রত্যক্ষভাবে, আর কেস-ষ্টাভি বা কেস হিষ্ট্রী পদ্ধতিতে সেই কাজটাই করা হয় পরোক্ষভাবে। এই ইতিহাসের তথাগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা পদ্বায়,—কিছুটা ব্যক্তির নিজের ভাষণ থেকে, কিছুটা তার আত্মীয়স্বজ্বন বন্ধু-প্রতিবেশী প্রভৃতির বিবরণ থেকে, আবার কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ, সমান্ধ-জীবন প্রভৃতির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। সাধারণত একটা কেস-ষ্টাভিতে কি ধরনের তথাদি সংবলিত করা হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

- ১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, বৃত্তি ইত্যাদি।
- ২। যে সমস্তার জন্ম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ভার বিবরণ।
- ৩। পরিবার—মা, বাবা, ভাই বোন, অন্যান্ত আত্মীয় প্রভৃতির পরিচয় —বাড়ীতে তার প্রতি অন্ত সকলের কি ধরনের মনোভাব।
- ৪। শিক্ষা—পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কোন হন্দ্র আছে কি না।
- ৫। স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অফ্রাক্স তথ্য। যৌন বিকাশের বিবরণ।
- ७। বৃদ্ধির মান ও বিকাশ।
- ৭। প্রকোডগত বিকাশ।

- नामाबिक विकाশ। আচরণমূলক সমস্তাদি।
- >। বৃত্তি-আর্থিক সম্বৃতি।
- ১•। অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি। বিশেষ আগ্ৰহ, 'হবি' ইত্যাদি।

# 8। চিকিৎসামূলক পছতি (Clinical Method)

বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সেটি হল মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্র (Psychiatry)। ফ্রয়েড ইয়্
(Jung), আ্যাডলার (Adler) প্রভৃতি প্রখ্যাত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণের দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞানটি পূর্ণান্দ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ক্রয়েডীয় মন:সমীক্ষণ (Psycho-analysis) থেকে পাওয়া মানসিক ব্যাধির ফরপ সম্বন্ধে এতদিন অজ্ঞানা বহু মূল্যবান তথ্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ্ঞানেক নির্ভর্রোগ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত করে তুলেছে। শিক্ষাপ্রমী মনোবিজ্ঞানের সক্ষে মানসিকব্যাধির চিকিৎসার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক আস্থের উপরই শিক্ষার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের দিক্দিয়ে অস্থ্য ছাত্রের ক্ষেত্রে শিক্ষা অবাস্থিত ফলেরই স্বাচ্ট করে থাকে। ফলে মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্রে প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রমী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হতে ক্ষম্ব হয়েছে। যেমন—

# ক। ব্রুয়েডের অবাধ অমুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে তার মনে যে সক চিন্তা বা কথার উদয় হয় সেগুলি চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ বলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে এইভাবে মনের কথা বিনা বাধায় ব্যক্ত করার ফলে মনের গভীর তলদেশে নিহিত জ্ঞান্ড যে সব দৃদ্ধ থেকে তার মানসিক বিকার বা আচরণ-বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে উদ্যোটিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পক্ষে তথন ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা সহজ্ব হয়ে ওঠে।

# খ। প্রতিক্লন অভীকা (Projective Test)

ক্রয়েভীয় মন:সমীক্ষণের মূল নীতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিসন্তার বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তির মনে অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভমূলক কটিলতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্ত বহু অভিনব অভীক্ষা আন্তর্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তিসন্তাটি এই অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে বাইরে প্রতিফলিত হয় বলে এগুলিকে প্রতিফলন অভীকাঃ ৰ(Projective Test) বলা হয়। রসা ইনক্সেট্ টেই (Rorschach Inkblot Test), কাহিনী সংবোধন অভীকা (Thematic Apperception Test or TAT), শব্দ-অমুষ্ক অভীকা (Word Association Test) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

গ। প্রশ্নগুচ্ছ, ব্যক্তিসন্তা-নির্ণায়ক প্রশ্নাবদী (Questionnaire, Personality Inventory ইত্যাদি)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কডকগুলি বিশেষ প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তর পরীক্ষা করে পরীক্ষক ব্যক্তির মানসিক সংগঠন, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। ক। পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method)

বিংশ শতাব্দীতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রামী মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ স্থক হয়েছে। ফলে শিক্ষাপ্রামী পরিসংখ্যান (Educational Statistics) নামে একটি নতুন বিজ্ঞানই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে যেমন একদিকে মানসিক এবং শিক্ষামূলক পরিমাপ-যন্ত্রগুলিকে অনেকখানি ক্রটিহীন করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি আবার উপাদান-বিশ্লেষণ (Factor Analysis) নামে নব আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াটির সাহায্যে মানসিক কার্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির যথার্থ স্থরপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্যাটন করাও সম্ভব হয়ে উঠেছে।

### ও। অন্তৰিরীকণ (Introspection)

ব্যক্তি নিজেই যথন নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কার্য পর্যবেক্ষণ করে তথন তাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হর। যেমন, রাগ, তৃঃখ বা আনন্দ হলে ব্যক্তির কি ধরনের অমুভূতি হয় কিংবা কোন সমস্থার সমাধান করতে হলে সে কি ধরনের চিন্তা করে কিংবা অতীতের কোনও কিছু মনে করতে হলে কেমন করে মনের মধ্যে সেগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে ইত্যামি বিভিন্ন মানসিক কাঞ্জুলি সম্পর্কে বিভিন্ন ওথ্য একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্তর্নিরীক্ষণ নিছক নানের কথা বর্ণনা করা বা গল্পের ছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা নয়। গেবেষকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভকী নিয়ে মনের প্রত্যেকটী প্রক্রিয়াকে স্থনির্দিষ্ট ও স্থাক্তভোবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যতটা সম্ভব তার বাত্তব বিবরণ দেওয়াই হল নাভ্যকারের অন্তর্নিরীক্ষণ।

গত শতামীতে অন্তর্নিরীকণই ছিল মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম পদ্ধতি। কিছ

বিংশ শতান্দীর প্রগতিশীল মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে আচরপবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অন্তর্নিরীক্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অন্তর্নিরীক্ষণের বিরুদ্ধে তাঁরা কতক-গুলি অতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত করলেন। যথা, প্রথমত, এই পদ্ধতিটির উপর ব্যক্তির নিজের প্রভাব এত অধিক থাকে যে এ থেকে লব তথাগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। বিতীয়ত, মানসিক ঘটনাটি যথন প্রকৃতপক্ষে ঘটে তথন তার অন্তর্নিরীক্ষণ করা সন্তবই হয় না। যাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হয় সেটি আসলে ঘটে মানসিক ঘটনাটি ঘটে যাভয়ার পর। অর্থাৎ সেটি হয় প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্নিরীক্ষণ (Retrospection)। এককথায় প্রকৃত অন্তর্নিরীক্ষণ বান্তবে ঘটেই না। সেই কারণেই সমন্ত অন্তর্নিরীক্ষণ অপরিহার্যভাবে ব্যক্তির করনা, অন্তর্মান, অতিরঞ্জন প্রভৃতির ঘারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ৬ঠে। তৃতীয়ত, শিশু, অশিক্ষিত, হুর্বল-ভাগা-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্তর্নিরীক্ষণ সম্ভবণরই হয় না।

কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও অন্তর্নিরীক্ষণের উপকারিতাকে তুচ্ছ করা চলবে না।
মনের বিবিধ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানবার একমাত্র পদ্বা হল অন্তর্নিরীক্ষণ। চিন্তা,
করনা, প্রক্ষোভের অমূভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, মনে করা, ভূলে যাওয়া প্রভৃতি
মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে
উদবাটিত হতে পারে। এই কারণে অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য সম্পূর্ণ
নির্ভর্যোগ্য না হলেও, এগুলি যে সভ্যকায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রচুর সাহায্য
করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্তর্নিরীক্ষণের ফলাফলকে গবেষণার চরম
সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যদিও সন্তব নয়, তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে
শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানে এগুলিকে বহুক্ষেত্রে বিকর ভথ্যরূপে গ্রহণ করে সেগুলির
উপর মূল্যবান গবেষণা সম্পন্ন করা সন্তব।

এই সব কারণে অন্তনিরীক্ষণকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতম্ব একটি পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু অক্সান্ত পদ্ধতির সম্পূরকরূপে এটিকে সকলেই গ্রহণ ক্রে থাকেন।

# **अ**श्वावलो

<sup>1.</sup> What are the methods of Educational Psychology? Is Introspection a valid method?
Ans. (약 한다기 아)

<sup>2.</sup> Write an essay on the scope and methods of Educational Psychology.

(B. A. 1962)

<sup>3.</sup> Write notes on:— Experimental Method, Case History or Case Study Method, Developmental Method, Introspection.

### छाव

# আচরণের মেণীবিদ্যাগ (Types of Behaviour)

প্রতি প্রাণীকেই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে বা খাপ খাইরে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ খাইয়ে নেওয়া বা সঙ্গতিবিধানের (adjustment) যে প্রচেষ্টা তার নামই আচরণ।

প্রাণীর আচরণকে মোটাম্টি তু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—শিক্ষাজাত (learned) আর সহজাত (unlearned)। শিক্ষাজাত আচরণ হল সেই সবআচরণ যা প্রাণী জন্মের পর পরিবেশের চাপে বা নিজের কোন চাহিদা পূরণের ভাগাদায় আয়ন্ত করে। আমাদের আশেপাশের যে কোন ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাজাত আচরণের সন্ধান পাব, যেমন, কথা বলা, পোষাক পরা, রান্না করা, বই পড়া, ছবি আঁকা, বিবাহ করা, চাষ-বাস করা খেলা, বাড়ীঘর তৈরী করা, তাস খেলা, ভোট দেওয়া, ধর্মাচরণ করা ইত্যাদি। মন্ত্যতের প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সার্কাসের যে কোন জন্ত বা বাড়ীর পোষ মানা জন্তর কথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

#### আচরণ

শিক্ষাজাত

সহজাত

### বিফেকা ও

শরীরতত্ত্বস্তাক আচরণ

আচবণ

সহজাত আচরণ বলতে সেই সব আচরণকে বোঝায় যেগুলি কোনব্রপ শিক্ষা থেকে প্রস্তুত নয়, অর্থাৎ যে আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিম্নেই প্রাণী জন্মায় এবং যথনই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনব্রগ শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই যেগুলি দে সম্পাদন করতে পারে। সহজাত আচরণ আবার ত্'প্রকারের হতে পারে। প্রথম, রিক্লেকস্(Reflex) ও শরীরতত্ত্ম্লক আচরণ (physiological behaviour) বিতীয়, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (instinctive behaviour)।

# ব্রিফুকস (Reflex)

রিফ্লেকস হল সহজাত আচরণের সরলতমরূপ। সময় সময় কোন বিশেষ

কৈবিক প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র ব্যক্তির কোনরূপ প্রচেষ্টার অপেকা না রেথেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃ সঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেকস বলে। যেমন চোথের মধ্যে কোন ধ্লো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোথের পাতা আপনাআপনিই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিলীতে কিছু চুকলে সঙ্গে হাঁচি হয়। খাসনালীতে খাছ্মকণা চুকলে বিষম লাগে। এইসব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, ঢেকুর তোলা, কাসা প্রভৃতিও রিফ্লেকসের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্কৃত প্রচেষ্টা বিশেষ। হাঁটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম হাঁটু-ঝাকানি (Knee-jerk) রিফ্লেকস। অধিকাংশ গ্রন্থির রস নিঃসরণও একপ্রকারের রিফ্লেকস। যেমন জিভের লালাক্ষরণ, চোথের জল পড়া, ঘাম পড়া প্রভৃতি হল বিক্লেক্স জাতীয় আচরণ।

রিক্ষেক্সও অক্তান্ত আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস। তবে অক্তান্ত আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, ক্রত ও নির্ভরহোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। রিক্লেক্সের শারীরিক সংগঠন সহদ্ধে আলোচনা 'সায়্ত্ত্র' পর্বায়ে ত্রষ্টব্য।

# শ্রীরতত্ত্বমুলক আচরণ ( Physiological Behaviour )

রিমেক্সের সমগোত্রীয় আর একধরনের সহজাত আচরণ হল শরীরতত্বমূলক (physiological) প্রক্রিয়াগুলি, যেমন ক্র্নুন্পন্দন, রক্তচলাচল, নিখাস-প্রশাস, পরিপাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। রিমেক্সের মত এগুলিও খতঃপ্রণোদিত এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষতাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন কোন শরীরতত্বমূলক আচরণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন, আবার কোন কোনটির উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খাকে না। রক্তচলাচল, হৃদ্ম্পন্দন, পরিপাচনক্রিয়া ইত্যাদি রিমেক্স প্রক্রিয়াগুলির উপর ব্যক্তির কোনক্রপ নিজন্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। কিন্তু নিঃখাস-প্রখাস রূপ রিমেক্স প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন।

# স ভাত প্রবৃদ্ধি (Instinct)

সহজাত আচরণের বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি

(Instinctive behaviours)। এই সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) স্বরূপ ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এবং এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাভয়া যায়। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদগুলিকে মোটাম্টি ত্' ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্যাকড্গালের মতবাদই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ম্যাকড্গালের তত্তিকে প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের মতবাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বলা চলে। অতএব এটি ভাল করে জানা হলে প্রাচীন মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও জানা হয়ে যাবে। ম্যাকড্গালের প্রবৃত্তি-বাদ আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎ পর্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এখানে এই মতবাদটির বিশদভাবে আলোচনা করব। ম্যাকড্গালের প্রবৃত্তি তত্ত্ব

( McDougall's Theory of Instinct )

ম্যাকডুগালের মতে মামুষের মনে এমন কতকগুলি সংজাত বা উত্তরাধিকার-

স্থতে প্রাপ্ত প্রবণতা (tendencies)
আছে যেগুলি তার সমস্ত চিস্তা এবং
কাজের অপরিহার্য উৎস বা প্রেষণা
শক্তি (motive power)। তিনি
এই সহজাত প্রবণতাগুলির ইনষ্টিংক্ট
(instinct) বা প্রবৃত্তি নাম দিয়েছেন।



ইন্টিংক্ট বা সহজাত প্রবৃত্তির সংগঠন

প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রবৃত্তি হল কতকগুলি সহজাত বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন যেগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে—এমন কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে আবিভূতি হয়েছে এবং যেগুলি মনের প্রক্রতির জন্মগত উপাদান হওয়ায় কথনই মন থেকে দ্র করে ফেলা যায় না এবং যেগুলি কোন উপায়েই প্রাণী তার জীবনকালে আহরণ করতে পারে না । ১

ম্যাকড্গাল প্রবৃত্তির এই সংব্যাখ্যানকে ভিত্তি করে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিলেন এইরপ। প্রবৃত্তি একটি সহজ্ঞাত বা উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানসিক প্রবণতা ( Psycho-physical disposition ) যা তার অধিকারীকে প্রবৃত্ত করে (১) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বন্ধ প্রভাক্ষ করতে বা তাতে মনোযোগ দিতে (২) সেই বন্ধ প্রভাক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির প্রক্ষোভ

<sup>1.</sup> Social Psychology-McDougall

(emotion) অফুভব করতে এবং (৩) সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে বা অস্তুত সেইভাবে কাজ করার একটা প্রেরণা অফুভব করতে।

# 🛮 প্রত্তিমূলক আচরণের চারটি সোপান

ম্যাকডুণালের দেওয়া প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তির কার্যপ্রণালীর চারটি স্বভন্ত সোপান দেথতে পাওয়া যায়। যথা—

#### প্রথম সোপানে

প্রবিজ্ঞ্লক আচরণটি জাগাতে পারে এমন একটি উদ্দীপক বাজি প্রত্যক্ষ করে বা তাতে মনোযোগ দেয়। ধেমন মনে করা যাক কোন ব্যক্তি হঠাং দেখতে পেল যে একটা পাগলা কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে। এই সোপানটিকে প্রবৃত্তির জ্ঞানমূলক (cognitive) দিক বলা যেতে পারে।

### ষিভীয় সোপানে

উদ্দীপক প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বিশেষ একটি প্রক্ষোভের অমুভূতি জাগবে। পাগলা কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভয়-রূপ প্রক্ষোভ জাগলো। এটি হল প্রবৃত্তির অমুভূতিমূলক (affective) দিক। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রন্থলে আছে একটা করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রবৃত্তির এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহার্য। ম্যাকডুগালের মতে প্রক্ষোভই প্রবৃত্তি-জাত আচরণের পশ্চাতে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায়।

# তৃতীয় সোপানে

প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশেষ একটি পদ্ধতিতে কাজ করার তীব্র তাড়না (impulse)। যেমন—পাগলা কুকুর দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার। এটা হল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামূলক বা প্রয়াসমূলক (conative) দিক। এই প্রচেষ্টার প্রকৃতি হল মানসিক ও দৈহিক উভয় শ্রেণীর প্রবণ্ডার সংমিশ্রণ।

উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ **জোপান** 

छंপलिक्षिग्रुलक COGNITIVE যেমন: পাগলা কুকুরটিকে দেখা

প্रकारङ् জাগরণ

সোপান

অনুভূতিমূলক AFFECTIVE যেমন: মনে ডমের সন্ধার

প্রচেষ্টার উৎপত্তি

সোপান

প্রচেষ্টায়ূলক CONATIVE যেমন:পলায়নের প্রয়ার অনুভব

আচরপের ज्ञश्राप्त

(पाপात

্আচরণয়ূলক: ACTIVE যেমন: পলায়নক্রপ আচরণ সম্পাদম

# **চতুর্থ সোপানে** এবার প্রচেষ্টা

এবার প্রচেষ্টাটি বাস্তবে আচরণের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়! অর্থাৎ পালাবার তাড়না মনে অহুভব করার পরে যখন ব্যক্তি উধর্ম্বাসে দৌড়তে স্থক করল তথন স তাকার প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি (instinctive behaviour) সংঘটিত হল। এইটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক অভিব্যক্তি বা আচরণমূলক (active) क्रिक।

উপরের উদাহরণে বর্ণিত প্রবৃত্তিটির নাম পলায়ন-প্রবৃত্তি, এবং এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির নাম হল ভয় এবং তার আচরণ হল পালানো-রূপ কান্ধটা।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে উপরের প্রত্যেকটি সোপানই অপরিহার্য। মাঝে যে কোন একটা সোপান বাদ গেলে সেই-থানেই প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন পাগলা কুকুর দেখে মনে ভয় না জাগলে পালাবার তাড়না

<del>অহুভূ</del>ত হবে না আর পালাবার ভাড়না অহুভূত না*হলে* পালানো কাঞ্চটিও ঘটবে না।

ম্যাকডুগালের মতে কোতৃহল হল এইরকম আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি, আর তার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের নাম হল বিশ্বয়। পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তি একটি চকচকে জিনিষ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। (প্রথম সোপান—প্রত্যক্ষণ); তা দেখে তার মনে বিশ্বয় জাগলো (ছিতীয় সোপান—প্রক্ষোভের জাগরণ); সঙ্গে সঙ্গে কিনিষটি কুড়িয়ে নেবার একটা তীত্র ইচ্ছা সে অমুভব করল (তৃতীয় সোপান—ইচ্ছার অমুভৃতি); শেষে সেটা সে কুড়িয়ে নিল (চতুর্থ সোপান—স্বাচরণ)।

ম্যাকড্গালের মতে ইনষ্টংক্ট বা প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর স্বন্ধনিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্ট্রামূলক (affective-conative) কেন্দ্রটি। অর্থাৎ এর কেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকার ফলে, উপযুক্ত উদ্দীপকের আবির্ভাবে সেই কেন্দ্রগত স্বপ্ত প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এবং প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টার সৃষ্টি করে। ম্যাকড্গালের মতে সেইজক্ত প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে অকাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ। এই প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত বিশেষ প্রক্ষোভটি অনেকটা মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের মত। এটি সচল হলে তবে প্রবৃত্তিরপ গাড়ীখানা চলবে। যেমন পলায়ন-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল ভয়। কেত্রিহল গাড়ীখানা চলবে। যেমন পলায়ন-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল ভয়। কেত্রিহল-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল বিশ্বয়। একথা মনে রাখতে হবে, যে প্রবৃত্তির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের জাগরণ ছাড়া সেই বিশেষ প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হবে না। অর্থাৎ ভয় ছাড়া পলায়ন-প্রবৃত্তি কাজ করবে না, বিশ্বয় ছাড়া কৌতুহল জাগবে না।

ম্যাকডুগাল আরও বলেন, সহজাত আচরণটির পরিণতি ঘটতে পারে ছু' ধরনের অফুভৃতিতে, যদি প্রবৃত্তি-জাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারে তবে একটা স্থখ এবং তৃপ্তির আনন্দজনক অভিজ্ঞতা অফুভৃত হবে। আর যদি সহজাত আচরণটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে একটা অতৃপ্তির অফুভৃতিতে সেই আচরণের পরিণতি ঘটবে।

# মানব-প্রবৃত্তির ৩ ।লক।

ম্যাকডুগাল যখন প্রথম মাস্থবের সহজাত-প্রবৃত্তির তালিকা প্রস্থত করেন তথন তিনি মোট ১৪টি প্রক্ষোভের নাম করেন। তাদের সহগামী ১৪টি প্রক্ষোভসমেত সেই ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকাটি নীচে দেওয়া হল।

# ১। পলায়ন

**G**1

(ESCAPE)

(FEAR)

বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা ভয় জাগার প্রধান কারণ। বিপদ বলতে বোঝায় দৈহিক বা সামাজিক নিরাপন্তার কোনরূপ অভাব। উচ্চশব্দ, আকম্মিক চীৎকার, শারীরিক ব্যথা, তুর্বোধ্য বা রহস্তময় কিছু, অনিশ্চরতা প্রভৃতিও ভয় জাগার কারণ। এই প্রবৃত্তিটির আচরণ হল ভয়ের কারণ থেকে ছুটে দুরে চলে যাওয়া এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করা।

# ২। যুযুৎসা

ক্ৰোখ

(COMBAT)

(ANGER)

বে কোনরূপ প্রবৃত্তি-জাত আচরণে বাধাসৃষ্টি হলেই মনে ক্রোধ জাগে এবং বাধার কারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ক্ষুধার খাছ্য যদি কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিংবা সম্ভানসম্ভতির প্রতি যদি কেউ কোনরূপ বিদ্বেষজনক আচরণ করে তবে ক্রোধ দেখা দেবে এবং যুযুৎসা-প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে।

### ०। घुना

বিরক্তি

(REPULSION)

(DISGUST)

নোংরা কিছু স্পর্শ করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি আদে এবং বপ্তটির প্রতি ঘুণা জন্মায়। এই প্রবৃত্তির আদিমতম রূপ হল যখন মুখের মধ্যে নোংরা কিছু প্রবেশ করে তখন তা মুখ থেকে ক্ষিপ্রতার সক্ষে ফেলে দেওয়া। এইজগুই থুখু ফেলা যে-কোন রূপ ঘুণা প্রকাশের একটা সর্বজ্ঞনীন অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিটির সঙ্গে পলায়ন-প্রবৃত্তির সম্পর্ক খুবই নিকট।

#### ৪। বাৎসন্য

**মমত** 

(PARENTAL)

(TENDER EMOTION)

সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, তার ক্ষ্ধার থান্ত সরবরাহ করা প্রভৃতি হল বাৎসল্য-প্রবৃত্তির প্রকাশ। এর প্রক্ষোভ হল মমতা বা দ্বেহ। সাধারণত সন্তানের অসহায় অবস্থা দেখলে বা কাতর চীৎকার শুনলে পিতামাতার মধ্যে এই প্রক্ষোভ জাগে। ম্যাকডুগালের মতে মাছ্বের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি নানা পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ পায়।

### ৫। অসুনয়

তু:খবোধ

(APPEAL)

(DISTRESS)

যথন প্রাণী তৃঃথ হতে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পায় না এবং নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তথন তার মধ্যে অন্থনমু-প্রবৃত্তি দেখা দেয়। প্রাণী তার চেয়ে যাকে অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করে তার কাছে সে হুঃথ হতে মুক্তি পাবার জন্ত আবেদন জানায়।

# ৬। যৌনপ্রবৃত্তি (MATING)

কাৰ (LUS**T**)

সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী হল যৌনপ্রবৃত্তির জাগরণের কারণ। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌনবৈশিষ্ট্য বা যৌনচিহ্নও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করে থাকে। এই প্রবৃত্তির আচরণও প্রধানত দেহগত। ক্রয়েডের মতে এই প্রবৃত্তিটিই প্রাণীর সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টার মূলে। তিনি এই প্রবৃত্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো (Libido)।

# ৭। কৌতুহল

বিশ্বায়

(CURIOSITY)

(WONDER)

কোন কিছু নতুন, দুর্বোধ্য, পূর্বে না দেখা এবং যার স্বরূপটা পুরোপুরি বোঝা ষাষ্ট্র না—এমন বস্তু প্রাণীর মনে বিস্ময় জাগায় এবং সেটিকে ভাল করে জানার জক্ত তার মধ্যে কোতৃহলরূপ প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

#### ৮। বশ্যভা

হীনমক্ততা

(SUBMISSION)

(NEGATIVE SELF-FEELING)

নিজের চেয়ে যাকে বড় বলে মনে করা যায়, এমন কারও সামনে উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা হীনভাব জাগে এবং সেই উচ্চতর ব্যক্তির কাছে বশ্বতা স্বীকার করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

# ১। আত্ম-প্রতিষ্ঠা

আত্মগরিমা

(SELF-ASSERTION) (POSITIVE SELF-FEELING)

এই প্রবৃত্তিটি বশ্যতা প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত। নিজের চেয়ে ছোট কারও উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে আত্মগরিমারপ প্রক্ষোভ জাগে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

# ১০। যৌধ-প্রবৃত্তি

একাকিছবোধ

(GREGARIOUS) (FEELING OF LONELINESS)

প্রাণীর মধ্যে দলবন্ধভাবে বাস করাটা প্রবৃত্তিমূলক। কোন প্রাণী নিজের দল থেকে চ্যুত হয়ে পড়লে সে নিজেকে একা মনে করে এবং তার মধ্যে স্বজাতীয়দের সঙ্গে দল বাঁধার প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রবৃত্তিটির কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ হল একাকিজ্ববাধ।

#### ১১ | খাছ-অবেষণ

কুষা

(FOOD-SEEKING)

(GUSTO)

প্রাণীর জীবন ধারণের জন্ম প্রয়োজন থাছা। সেইজন্ম থাছা-অম্বেষণ হল সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যেই প্রবলতম প্রবৃত্তি। ক্ষুধার অমুভূতি হল এর কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ।

#### 可够到 75 !

(ACQUISITION) (FEELING OF OWNERSHIP)

প্রাণীর যে কোন চাহিদা মেটাতে পারে এমন বস্তু দেখলেই তা নিজের অধিকারে স্মানার আগ্রহ এবং তা সঞ্চিত করে রাখার প্রবৃত্তি তার মধ্যে জন্মায়। এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ হল বস্তুটির উপব অধিকারের অন্ধৃভৃতি।

### ১৩ ৷ নিমৰ্থণ

স্জনী-স্পূহা

(CONSTRUCTION) (FEELING OF CREATING)

প্রাণীর নিজের এবং আত্মীয়দের জন্ম আবাসগৃহ নির্মাণের স্পূহা থেকেই এই প্রবৃত্তির স্বরু। পরে অক্যান্য বস্তু নির্মাণ করার প্রচেষ্টায় এই প্রবৃত্তির নিয়োগ দেখা যায়। নতুন কিছু সৃষ্টি করার অমুভৃতি হল এর কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ।

#### ১৪। হাস্য

আমোদ

(LAUGHTBR)

(AMUSEMENT)

মাাকডুগালের মতে ক্রোধ এবং সহাত্মভৃতি এই তুইয়ের নাঝামাঝি প্রক্ষোভ হল আমোদবোধ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আমরা ক্রোধ বা সহাত্মভৃতি বোধ করতে পারি। যথন আমরা এই তুয়ের একটা ৭ করি না, তথন আমরা হাসি। ম্যাক্ডগালের প্রবণ্ডা মন্তবাদ

### (McDougall's Theory of Propensity)

প্রবৃত্তি-মতবাদটি প্রচারের পর মাাকড়গাল তাঁর পরবর্তী বইতে? প্রপেনসিটি (Propensity) বা প্রবণতা বলে আর একটা কথার বাবহার করেছেন। এর ধারা অবশ্য তিনি ইনষ্টিংক্ট কথাটা পরিত্যাগ করেন নি বা তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদের মধ্যে কোন বিশেষ নতুনত্ব আনেন নি। সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত যে প্রক্ষো<del>ড</del>-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আছে এবং যে কেন্দ্রটির জন্ম প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একটা বিশেষ निर्मिष्टे गिजिशांता वा मःगर्यन धरत धरागांत्र स्मर्टे क्खिपित्रेटे जिनि श्रीवर्गण वर्ष স্বতন্ত্র একটা নাম দিয়েছেন।

<sup>1.</sup> The Energies of Man-McDougall

মাছ্মবের এই সহন্ধাত কর্মপ্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকডুগাল তাঁর পূর্বের চোন্দটি প্রবৃত্তির দলে আরও গোটাক্যেক নতুন নাম যোগ করেছেন এবং তাঁর এই পরের তালিকা অন্থায়ী মান্থ্যের সহন্ধাত কর্মপ্রবণতার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট সতেরটি। নীচে সেগুলির নাম ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হল।

#### প্রবণভা ( Pro ensity ) ভার কাজ (Function) খাত সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করা। ১। থাগ্য অন্বেষণ প্রবণত। (Food-seeking propensity) ২। বিরক্তি প্রবণতা কতকগুলি ঘুণা-উৎপাদক বন্ধ পরিহার (Disgust propensity) করা এবং সেগুলি থেকে দূরে থাকা। ৩। যৌন প্রবণতা সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনা করা এবং (Sex propensity) তার সঙ্গ করা। 8। ভীতি প্রবণতা ব্যথা বা আঘাত দিতে সমৰ্থ এমন (Fear propensity) কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে পালানো এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া। ৫। কৌতৃহল প্রবণতা নতুন কোন বস্তু বা স্থান পরীক্ষা (Curiosity propensity) করা। শিশুকে খাওয়ান, রক্ষণ বা বাৎসন্য প্রবণতা বিপদ থেকে (Protective or Parental রক্ষা করা এবং আশ্রয় দেওয়া। propensity) ণ। যৌথ প্রবণতা সমজাতীয়দের সঙ্গ করা এবং দলভ্রষ্ট (Gregarious propensity) হয়ে পড়লে দলে ফিরে আসার চেষ্টা করা। ৮। আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণতা স্বজাতীয়দের উপর শাসন ও প্রভূত্ব করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা বা জাহির করা। (Self assertive propensity) বশুতা প্রবণতা অধিকতর শক্তিমানকে সম্মান দেখানো. (Submissive propensity) ভার অমুসরণ করা এবং ভার কাছে বশুতা স্বীকার করা। কোন প্রবণতার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হলে ১০। ক্রোধ প্রবণতা রাগ করা এবং সেই বাধা জোর করে (Anger propensity)

দূর করার চেষ্টা করা।

| ১ <b>১। আবেদন প্রবণ</b> তা নিজের গ | ক্ষতা সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হয়ে গেলে |
|------------------------------------|---------------------------------|
| (Appeal propensity) সাংক্ষার       | জন্ম উচ্চস্বরে চীৎকার করা।      |
| ১২। স্কন প্রবণতা আশ্রয়স্থল        | া ও উপকরণাদি নির্মাণ            |
| (Constructive propensity) করা।     |                                 |
| ১৩। সঞ্চয় প্রবণতা প্রয়োজনী       | ার বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ     |
| (Acquisitive propensity) ক্রা বা   | নিজে য আয়তে শানা এবং তা        |
| সংরক্ষণ ব                          | দরা।                            |
| ১৪। হাস্থ্য প্রবণত। অল্রের র       | ক্রটি বা অসাফল্যে হাসা।         |
| (Laughter propensity)              |                                 |
| ১৫। আরাম প্রবণতা অস্বস্থিকর        | া বা আরামনাশক কোন কিছু          |
| (Comfort propensity) থেকে দূ       | র থাকা।                         |
|                                    | ল শোভয়া, বিশ্রাম নেওয়া বা     |
| (Rest or Sleep propensity) সুমানে  | ı                               |
|                                    | ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো।          |
| (Migratory propensity)             |                                 |

উপরের ১৭টি প্রবণতা ছাড়াও ম্যাকডুগালের মতে মাস্থবের একাধিক শব্তি সরলজাতীয় এবং সাধারণধর্মী প্রবণত। আছে। এগুলির প্রধান কাজ হল দেহের কোন বিশেষ চাহিদা মেটানো, ষেমন নিঃখাদ ফেলা, কাসা ইত্যাদি। ম্যাকডুগাল ষে এগুলিকে রিফ্লেকস না বলে প্রবণতা বলে বর্ণনা করেছেন তার প্রধান কারণ হল তাঁর মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও প্রচেষ্টা-প্রক্ষোভমূলক অমুভূতি আছে।

মাকড্গালের দেওয়া এই নতুন প্রবণতার তালিকাটির সঙ্গে আগের দেওয়া প্রবৃত্তির তালিকাটির নামের দিক দিয়ে খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রবৃত্তির কথাটির সানে প্রবণতা কথাটার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ম্যাকড্গাল একটা বড় সত্য স্থীকার করে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ বলতে যে বাঁধাধরা অপরিবর্তনীয় আচরণ বোঝায় তা মায়্র্যের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সাধারণত প্রবৃত্তি হল এমন একটা সহজাত অন্ধ শক্তি যার তাড়না প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদম্য। যেমন মৌমাছি চাক বাঁধবেই, গুটিপোকা গুটি হৈরী করবেই। কিন্তু মায়্রযের ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাক্ষ খুব অল্লই দেখা যায়। ম্যাকড্গাল যথন প্রথম তাঁর প্রবৃত্তির কাক্ষের দিক দিয়ে

তিনি কোন প্রভেদ করেন নি। কিন্তু পরে মামুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রবণতা কথাটির ব্যবহার করায় তিনি মানব আচরণের অসীম পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্ত্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

# সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য

ম্যাকড্গালের প্রবৃত্তি-মতবাদ বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাপ্যা যায়।

- ১। প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষা-প্রস্ত নয়। মানব-শিশুর ক্ষেত্রে স্বন্তপান করা, হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে থাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কোনরূপ পূর্ব শিক্ষা ছাড়াই তারা সম্পন্ন করতে পারে।
- ২। এই কাজগুলি শিক্ষা-প্রস্তুত না হলেও এগুলিতে পটুত্বের অভাব হয় না, এবং যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম এগুলির উদ্ভব সে সে উদ্দেশ্যের পক্ষে এগুলি যথেষ্ট । পাশীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাধা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ৩। ম্যাকডুগালের মতে প্রথাভিত্র সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্যমূলক (purposive) স্বর্মটি। কোন প্রবাজিক্ষাত আচরণই উদ্দেশ্যধীন নয় এবং প্রত্যেকটি

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছনোর জন্মই স্টে।

- 8। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার তাগাদার মধ্যেই সামাবদ্ধ থাকে। প্রবৃত্তি যেন প্রকৃতি-দত্ত কতকগুলি অস্ত্র যার সাহায্যে প্রাণী তার পৃথিবীতে টিঁকে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি অন্ত কারও সাহায্য ছাড়াই মিটিয়ে ফেলতে পারে। যেমন যদি মানব-শিশুকে কেমন করে শুন্তুপান করতে হয় এটা শিখে নিয়ে তবে শুন্তুপান করতে হত তা হলে তার পক্ষে একদিনও বাঁচা সম্ভব হত না। থাছাকে পেষণ কবে হন্ধম করার জন্তু মুরগীর ক্ষেত্রে পাথরের কুচি থাওয়া অবশ্ব দরকার। এখন যদি মূরগীর বাচ্চাকে ঠুকরে থাওয়ার কাজটা শিথে নিয়ে তারপর এ কাজটা করতে হত্ত তবে সে কোন থাছাই হজম করতে পারত না। প্রাণীর বাঁচার জন্ম এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান যাতে জীবন যুদ্ধের প্রথম দফাতেই সে নিশ্চিক্থ না হয়ে যায়।
- প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচতে সাহায্য করা ছাড়াও কতকগুলি প্রবৃত্তির

   লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিঁকিয়ে রাখা। যোন-প্রবৃত্তি এবং প্রজনম্লক

   ভাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাতিগত সংরক্ষণ। এ ছাড়া যোখ-প্রবৃত্তি,

   বাৎসল্য, নির্মাণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৬। - প্রবৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীন ভাবে বর্তমান থাকে।
যেমন সব মৌমাছি মাত্রেই চাক বাঁধে, সব ভূঁ যোপোকাই গুটী তৈরী করে ইত্যাদি।

। প্রাণী সারাজাবন ধরেই প্রবৃত্তির প্রভাব অমুভব করে। তবে সমস্ত প্রবৃত্তিই সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, স্তন্তুপান-প্রবৃত্তি বড হলে থাকে না। আবার অনেক প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বদলে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, থাড়ান্থেয়ণের প্রবৃত্তি, কৌতৃহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

৮। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বৃদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধি-প্রস্তুত আচরণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান হৈশিষ্ট্য হল যে এই আচরণ পরিবেশ অমুযায়ী পরিবর্জনশীল অর্থাৎ পরিবেশ হদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্জনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি-জাত আচরণ পূর্ব-নির্ধারিত, অপরিবর্জনীয় এবং অনেকটা যান্ত্রিক। সেজ্ঞা এর কার্যকারিতা অব্যর্থ প নিখুত। তবে যেহেতু এর মধ্যে বৃদ্ধির কোন প্রভাব নেই সেজ্ঞা যদি একবার এর পরিবেশের নির্দিষ্ট সংগঠনে কোন পরিবর্জন ঘটে তবে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সম্পূর্ণ বার্থ হতে বাধ্য।

>। প্রবৃত্তি-জাত আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের, যদিও একই জাতির অস্তর্ভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এর অভিব্যক্তি একই প্রকৃতির রূপ গ্রহণ কবে থাকে। যেমন, সব বাব্ই পাখীই একপ্রকাবের বাসা তৈরী করে। সব মৌমাছিদের গড়া মৌচাকেরই গড়ন মোটাম্টি অভিন্ন। এই অভিন্নতার পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাঁসের বাচ্চাদের জলে সাঁতার কাটতে হবে বলে তাদের পায়ের পাতা জোড়া। মুরগীর বাচ্চাদের ঠুকরে পাথরকুচি থেতে হবে বলে তাদের ঠোঁট লখা ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করতে হলে যে ধরনের দৈহিক গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ দৈহিক গঠন নিয়ে জ্ল্মায়। আর সেইজক্য প্রাণীদের প্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন তাদের দৈহিক গঠনও সেইরকম ভিন্ন।

১০। প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে আছে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভন প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্র আচরণে। এই প্রক্ষোভনপ্রচেষ্টামূলক কেন্দ্র আলোড়িত হলে প্রাণীর মধ্যে জাগে একটা অম্বন্থিকর উত্তেজনা (tension) এবং এই অম্বন্থিকর উত্তেজনা দূর হয় ঐ বিশেষ প্রবৃত্তি-জাত আচরণের সফল সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে।

# সহজাত প্রবৃদ্ধি ও বৃদ্ধির তুলনা

প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে প্রবৃত্তিভাত আচরণ এবং বৃদ্ধি-প্রস্থত আচরণ—এই ছইয়েব মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। বৃদ্ধি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনা করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই।

প্রথম, বৃদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত। তুইই ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে জন্মায়।
দ্বিতীয়, বৃদ্ধি একটি মানসিক শক্তি, প্রবৃত্তি হল মনের একটি কর্ম-প্রবণতা।
প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎস হল এর অস্তনিহিত প্রক্ষোভপ্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি। বৃদ্ধি কিন্তু নিজে একটি শক্তি।

তৃতীয়, বৃদ্ধি পরিবর্তনধর্মী, এ থেকে ছাত আচরণ বৈচিত্ত্যে ভরা। পরিবেশের পরিবর্তনের শঙ্কে থাপ থাইয়ে নতুন আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে বৃদ্ধির প্রথম ও সর্বপ্রধান কাছ। প্রবৃত্তি অপরিবর্তন-ধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ একঘেরে, বৈচিত্ত্যাহীন এবং যান্ত্রিক। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধার ধাপ খাইয়ে নেবাব সামর্থাটুকু মাত্র একটি প্রবৃত্তি রাথে। যদি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র বদলে যায় তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধির শক্তিমত্তা পরিবর্তনশীল এবং নতুন পরিবেশেই বিশেষভাবে তার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়।

চতুর্থ, বৃদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাব্দে লাগাতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তির কর্মপ্রচেষ্ট। পূর্ব-নির্ধারিত ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত। অতীত শিক্ষার সাহায্য নেওয়ার ফলেই বৃদ্ধি-জাত আচরণ এত বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে পারে আর শিক্ষার সাহায্য না নেওয়ার জ্ঞাই প্রবৃত্তি-জাত আচরণ নতুনস্বহীন ও যান্ত্রিক।

পঞ্চম, প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধি, তুইই প্রকৃতি কর্তৃক প্রাণীকে প্রদত্ত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অস্ত্র বিশেষ। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার। আর প্রবৃত্তির তুলনায় মানবজীবনে বৃদ্ধির আগমন ঘটে অনেক পরে। যথন কালক্রমে প্রাণীর পরিবেশ এতই জটিল ও সঙ্কটজনক হয়ে ৩ঠে যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির সাহায্যে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা তার পক্ষে তুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় তথ্ন অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্ররূপে তার অস্ত্রাগারে বৃদ্ধির আবির্তাব ঘটে।

প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস, ম্যাক্ডুগাল, ডেভার প্রভৃতি প্রাচীনপন্ধী প্রবৃত্তি-মতবাদীরা প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধির মধ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে রাজী নন। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত আচরণের মধ্যেও নতুন বা অস্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক-সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির সঙ্গে বৃদ্ধি সর্বত্ত অঙ্গীভূত হয়ে আছে। অতএব তাাঁদের মতে প্রবৃত্তি আর বৃদ্ধির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা নিতান্তই অসকত। ডেভারের মতে প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধির মধ্যে কোনরূপ স্থনিশিতত বিরোধিতা নেই। তাার মতে যে আচরণে অভিজ্ঞতা লাভের সন্তাবনা অল্প সে আচরণ প্রবৃত্তি-জাত আর যে আচরণে এই সন্তাবনা অধিক সে আচরণ বৃদ্ধিজাত।

###

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে এই বিতর্ক অর্থহীন। একথা খুবই সত্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন বিশেষ সাচরণের কভটুকু প্রবৃত্তিজ্ঞাত আর কভটুকু বৃদ্ধিজ্ঞাত তার স্থানিশ্চিত পার্থক্যকরণ সম্ভব নয়। কেননা প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধি তুইই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীর অস্ত্রম্বরূপ। যেখানে প্রবৃত্তি সঙ্গতিসাধনে বার্থ হয়ে যায় সেখানেই বৃদ্ধি আসে তার সাহায্যে। নিম্প্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ অল্প বলে তাদের আচরণের অধিকাংশই প্রবৃত্তিজ্ঞাত, তব্ও তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর প্রাণী, বিশেষ করে মান্থবের ক্ষেত্রে, সাচরণের উপর প্রবৃত্তির চেয়ে বৃদ্ধির নিম্ন্ত্রণ অনেক বেশী এবং সেইজক্মই মান্থবের আচরণের মধ্যে প্রবৃত্তিস্থলভ যান্ত্রিক তার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তা বলে মানব আচরণের উপর যে প্রবৃত্তির প্রভাব একেবারে নেই একথা বলা চলে না।

যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রবৃত্তি এবং বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না ভব্ও ভত্তের দিক দিয়ে এ ছটি যে বিভিন্নধর্মী একথা স্বীকার করতেই হবে। কেননা জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এমন একটা দিন ছিল যথন বৃদ্ধি বলে কোন বস্তু প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয়নি এবং তথন প্রাণী নিছক প্রবৃত্তি-জাত আচরণের সাহায্যেই পরিবেশের সঙ্গে সন্ধৃতিবিধান করত। এমন কি বর্তমানেও নিয়তম প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি পরিচালিত আচরণও প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া য়ায়। সেইরকম উচ্চতর প্রাণী যে মায়ুয়, তার মধ্যে এমন আচরণও প্রচুর আছে যা সম্পূর্ণ ভাবে প্রবৃত্তির প্রভাবমৃক্ত। আমাদের ঐ উপরের ফুক্তিকে আর কিছটা এগিয়ে নিয়ে গেলে আমরা এমন একটা আগামী দিনের কথা ভাবতেও

<sup>1</sup> Instinct in Man: Drever

পারি যেদিন মাহ্মদের সব আচরণই প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রভাবমৃক্ত হয়ে পুরোপুরি বৃদ্ধি-পরিচালিত হয়ে উঠবে।

প্রবৃত্তি স্থাচরণকে যান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হল বলে একথা যেন মনে না করা হয় যে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদ্দেশ্যবিহীন। বরং তার বিপরীতটা ঠিক। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়। যেমন নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অম্বভূত হলেই পালাবার প্রবৃত্তি জাগে। অতএব পলায়ন-রূপ কাজটাকে অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন কথনই বলা চলে না। তবে এইজন্ম প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যান্ত্রিক বলা হয় বে এর মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্যে বা পরিবর্তনশীলতা নেই। পরিবেশ বদলে গেলেও বা গতামুগতিক আচরণের দ্বারা উদ্দেশ্য দিদ্ধ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রবৃত্তি-জাত আচরণের প্রকৃতি পাণ্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু বৃদ্ধিজাত আচরণের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। পরিবেশের পরিবর্তিত রূপের সৃত্তে সক্ষতি রেথে বৃদ্ধিজাত আচরণ নিজেকেও পরিবর্তিত করার ক্ষমতা রাথে।

একটা উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধির পার্থকাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্ষায় খাছের দিকে ছুটে যাওয়া প্রাণীর প্রবৃত্তিষ্কাত। মনে করা যাক একটা ক্ষার্ড বিড়ালের সামনে একট্করো মাছ কাখা হয়েছে। মাছটা দেখামাত্রই বিড়ালটি তার দিকে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তিষ্কাত আচরণ। এখন এই মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাঁচের দেয়াল রাখা হল। তার ফলে সোক্ষাস্থজি খাবারে গিয়ে পৌছান আর বিড়ালটির পক্ষে সম্ভব রইল না, কিন্তু কাঁচের দেয়ালটির পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে ঠিক পৌছান যেত। এখন ক্ষ্যার প্রবৃত্তির ছারা আড়িত হয়ে বিড়ালটি ছুটে যেতেই কাঁচে গিয়ে ধাকা খেল। কিন্তু তঃ সত্ত্বেও বার বার সে কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে আগের দিনের মত সোজা পথে খাবারে পৌছনর চেষ্টা করতে লাগলো। এটি হল তার পুরোপুরি প্রবৃত্তিন্ধাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি একেবারে যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনশীল।

বার বার এই ব্যর্থ চেষ্টার পর যথন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তথন সে কাঁচটার চার পাশে ঘোরাফেরা করতে স্থক্ক করল এবং কিছুক্ষণ প্রচেষ্টার পরই সে পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পথটি খুঁজে পেল এবং সেই পথে সে থাবারে গিয়ে পৌছল। এই দিতীয় স্তরের আচরণগুলিকে আমরা বৃদ্ধি-পরিচালিত আচরণ বলব। কেননা এর মধ্যে পূর্বের যাদ্রিকতা নেই এবং এগুলি পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে থাপ থাইয়ে নিতে সক্ষম। ম্যাকড্গাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব আচরণকেই প্রবৃত্তিজ্ঞাত বলতে চান। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমূলক আচরণ এবং বৃদ্ধির হস্তক্ষেপজনিত আচরণ এই ত্রের মধ্যে সীমারেখা এতই ম্পষ্ট এবং তৃইয়ের প্রকৃতিও এত ভিন্ন যে এই পার্থক্যকরণ একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অন্তত্ত প্রকৃতিও ও পরিবর্তনশীলতার দিক দিয়ে প্রবৃত্তিজ্ঞাত ও বৃদ্ধিজ্ঞাত আচরণের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে তা অনস্বীকার্য।

# প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক

ম্যাকডুগালের মতবাদ অন্থযায়ী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেন্ত ।

)প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং সেই বিশেষ প্রবৃত্তিকে
কাগায় বিশেষ সেই প্রক্ষোভটি ৮) প্রবৃত্তি হচ্ছে বিশেষ একটি আচবণ-প্রবণতা আর
প্রক্ষোভ হচ্ছে সেই প্রবৃত্তির প্রেষণা-শক্তি । ২) যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ স্বাষ্টি ও
সম্পন্ন করে ঐ প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত বিশেষ প্রক্ষোভটি । যথন কেন্দ্রস্থিত প্রক্ষোভটি জাগে
তথনই প্রবৃত্তিরি সক্রিয় হয় । আর যদি প্রক্ষোভটি না জাগে তাহলে প্রবৃত্তিটি নিক্রিয়ই
থেকে যায় । উদাহরণস্বরূপ, পলায়নপ্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত প্রক্ষোভ হল ভয় । যথন
ভয় জাগে তথনই ব্যক্তির মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে
পালায় । আর যদি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সন্থেও ব্যক্তির মধ্যে ভয় না জাগে তাহলে
পলায়ন,প্রবৃত্তি জাগবে না এবং ব্যক্তি পালাবেও না । এক কথায় প্রবৃত্তির সক্রিয়তা
ও নিক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল । ম্যাকডুগাল মান্ত্রের ১৪টি
প্রবৃত্তি ও সেগুলির কেন্দ্রস্থিত ১৪টি প্রক্ষোভের তালিকা দিয়েছেন ।

কিন্তু ম্যাকড্গালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিত। করেছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, যেমন জন ডেভার, রিভার প্রভৃতি। অবশ্য যদিও ডেভার, রিভার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ম্যাকড্গালের সঙ্গে একমত নন, তব্ তাঁদের প্রবৃত্তিঘটিত মতবাদটি মোটাম্টি ম্যাকড্গালের মতবাদেরই সমগোষ্ঠা। ডেভার বলেন বিষে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে তিনটি বস্তু, যথা, প্রথম, একটি অহুভূত মানসিক তাড়না (impulse), দ্বিতীয়, একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু বা পরিস্থিতি এবং তৃতীয়, কোন আগ্রহ (interest) বা সার্থকতা-বোধের (worth-whileness) একটা অহুভূতি যা পরিণতি লাভ করে প্রাণীর সম্বৃষ্টি বা পরিতৃত্তিতে। প্

প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে ড্রেভার বলেছেন যে যদি( 🕏

<sup>†</sup> Instinct in Man-Drever.

কোন প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ তার সহজ বাধাহীন পথে এগোয় এবং তার সার্থকতাবোধের অমুভৃতিটি পরিতৃপ্ত হয় তবে কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে না। কিন্তু যদি এই আচরণ কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তথন একটা মানসিক উত্তেজনার স্ষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনাই বিশেষ একটি প্রক্ষোভের রূপ নেবে। ডেভার ১ বলতে চান যে প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের স্বৃষ্টিকালে যে মানসিক তাডুনা (impulse) অহভূত হয় সেটা প্রক্ষোভ নয়। সত্যকারের প্রক্ষোভ জাগে তথনই যথন সেই প্রাথমিক মানসিক তাড়না কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্ষোভের কাজ হল সেই রাধাপ্রাপ্ত ভাডনার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে যাতে বাধাটা অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত প্রকোভ জাগার ফলে প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন বা নতুনত্ব দেখা দেয় তাতে প্রাণীর পক্ষে সঙ্গতিবিধানের কাজটা আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে যদি এই প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় জেগে ওঠে তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সঙ্গতিবিধানে একেবারেই অসমর্থ হয়ে ওঠে। যেমন, বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা তাড়না অফুডব করে, কিন্তু তথন তার মধ্যে ভয়ত্মপ কোন প্রক্ষোভ জাগে না। আর যদি সে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারে তবে তার মনে ভয় একেবারেই জাগবে না। কিন্তু যদি সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার মনে ভয়ত্বপ প্রক্ষোভটি জাগবে। এই ভয় তার পালাবার তাড়নাকে আরও তীব করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্ম নানারপ বিভিন্ন আচরণ করতে থাকবে। কিন্তু ভয় যদি অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তবে তার পালাবার সমস্ত আচরণই ব্যর্থ হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত সে পালাতেই পারবে না. যেমন দেখা গেছে যে বাঘের বা অক্সারের সামনা সামনি পড়ে হরিণের বাচ্চা এতই ভয় পেয়ে গেছে যে সে পালানোর সমন্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে স্থামুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেন্তার প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জ্ঞাগরণের একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথন কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ সম্পন্ন হওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় তথন সেই বিশেষ আচরণটি যে সেই বিশেষ পরিবেশের সক্ষেতিবিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয় এইটিই প্রমাণিত হয়। তথন সাময়িকভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানসিক তাড়না বাধাপ্রাপ্ত হয়, য়াতে প্রাণী এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ উদ্ভাবন করে উঠতে পারে। আর তাড়নার এই বাধা প্রাপ্তি ও আচরণের সাময়িক বিরতি থেকে জ্য়ায় প্রক্ষোভ।

এ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। প্রাণীকে তার জটিল পরিবেশের সঙ্গে স্থষ্ট্ সঙ্গতিবিধান করতে হলে তার জন্মলক আচরণধারা ক্রমশ বদলাতে হবে। আর যতই সে ভার পুরাতন আচরণধারা বর্জন করে সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টা শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের অফুভূতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতি-বিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ। সেইজ্ব্য যে প্রাণীজাতির মধ্যে আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী তার প্রক্ষোভের জটিলতা ও অভিনবত্ব তেমনি প্রচুর। নিয়প্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ গতাস্থগতিক ও অপরিবতিত পথ ধরে চলে বলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভের বিচিত্রতা খ্রই কম। কিন্তু মাহুষের আচরণ পরিবেশের বিভিন্নতা অস্থ্যায়ী বছবিধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও প্রকাশ যেমন বিচিত্র তেমনই সেগুলি সংখ্যাতেও অগণিত।

অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে যে প্রক্ষোভ থাকবেই তার কোন নিশ্চয়তা নাই। কথন কথন প্রবৃত্তিজাত আচরণিটি বিনা বাধায় সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনরূপ প্রক্ষোভ একেবারে অফুভব নাও করতে পারে। তবে স্থনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভের অফুভৃতি না থাকলেও একটা বিশেষ আগ্রহ-অফুভৃতি বা সার্থকভাবোধ সমস্ত প্রবৃত্তিজাত আচরণের পেছনেই আছে। ড্রেভারের মতে এই প্রাথমিক অফুভৃতিটি প্রক্ষোভজাতীয় নয়, সেটা কেবল একটা জৈব-মানসিক শক্তি বিশেষ। প্রক্ষোভ দেখা দেয় তথনই যথন এই প্রাথমিক শক্তিটির অভিব্যক্তি বাধাপ্রাথ্য হয়।

কিন্ধ একথা ডেভার স্বীকার করেন যে কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাকডুগালের ব্যাখ্যাটাই সভ্য। অর্থাৎ কতকগুলি প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ডেভার এই কারণে প্রবৃত্তিকে মোটাম্টি ছভাপে ভাগ করেছেন—বিশুদ্ধ (pure) ও প্রক্ষোভধর্মী (emotional)। বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ ছাড়াই কান্ধ করতে পারে, তাদের অন্তর্গত হল সেই আচরণগুলি যেগুলি ব্যক্তি সন্ধৃতিবিধান (adjustment), মনোনিবেশ (attention), সঞ্চালন (locomotion), বাচন-ক্রিয়া (vocalisation) প্রভৃতির জন্ম সম্পন্ন করে। আর প্রক্ষোভধর্মী প্রবৃত্তির অন্তর্গত হল দশটি প্রবশতা, বথা—ভন্ম, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতুহল, যৌথ-প্রবৃত্তি, পূর্বরাগ, আত্মশ্লাঘা, হীনমন্যতা এবং বাৎসলা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ড্রেন্ডারের প্রবৃত্তি মতবাদের সঙ্গে সামান্ত ত্ব'একটি ক্ষেত্র ছাড়া ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই। প্রাক্ষান্ত ব্যাহ্তির সূত্র

ড়েভারের প্রবৃত্তি মতবাদের একটা স্ত্র বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।
ড্রেভার দেখিহেছেন যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ যদি সহজ্ঞ পথে চলতে গিয়ে ব্যাহত
হয় তবেই প্রক্ষোভের স্বষ্টি হয় এবং যদি সেই প্রক্ষোভ অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে
আচরণের সহজ্ঞ অগ্রগতিই শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে
প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। পড়া তৈরী করার সময় বা পড়া দেবার সময় যদি কোন
কারণে শিক্ষার্থীর সহজ্ঞ ও স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত হয় তবে তার মনে বিরূপ
প্রক্ষোভের স্বষ্টি হয় এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা আরও বেশী করে বাধাপ্রাপ্ত হয়
এবং শেষ পর্যন্ত তাব পক্ষে যভটুকু পারা সম্ভব তাও সে করতে পারে না।

এইজন্ম শিক্ষকের দেখা উচিত যে, প্রথমত শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতার উপযোগী নয় এমন কোন কাজ যেন শিক্ষার্থীকে করতে না দেওয়া হয়। কারণ এ ধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থতা আসে এবং ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রক্ষোভের স্বৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে কথনও বিদ্রূপ বা নিন্দা করা উচিত নয়। ফলে তার মধ্যে বিরূপ প্রক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠবে এবং অক্ষমতার মাতা বেডে যাবে।

স্থৃতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশটিকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে সর্বদাই অমুকুল প্রক্ষোভের স্বষ্টি হয়।

# প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রবৃত্তির প্রকৃতি বা স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে মতবৈষম্য আছে দেই মতবৈষম্য থেকেই এই মতভেদটি প্রস্ত।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জ্মেস প্রবৃত্তি ও অভ্যাদের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে তৃটি স্থত্তের কথা বলেছেন, প্রথমটি, প্রবৃত্তির অনিত্যতার স্ত্র (Law of Transitoriness) আর দ্বিতীয়টি, প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্তনের স্ত্র (Law of Inhibition)।

# ১। প্রবৃত্তির অনিত্যভার সূত্র

প্রবৃত্তির অনিত্যতার স্ত্রের দারা জেমস বলতে চান যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তি বিশেষ একটা সময়ে পূর্বতালাভ করে এবং তার পরে ধীরে ধীরে হীনশক্তি হতে থাকে এবং শেষে একেবারেই বিল্পু হয়ে যায়। তবে প্রবৃত্তিটি বিল্পু হয়ে যাবার আগে তা থেকে একটা অভ্যাসের স্থাষ্ট হতে পারে এবং যা পরে ব্যক্তির মধ্যে থেকে যায় তা এই অভ্যাসটিই, প্রবৃত্তিটি নয়। যেমন, যৌথপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোঁজে, সমবয়সীদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু বড় হলে এই যৌথপ্রবৃত্তিটি বিল্পু হয়ে যায়। তবে দলবাঁধা বা সঙ্গ খোঁজা প্রভৃতি আচরণগুলি তার চরিত্রে থেকে যায় একটি বিশেষ অভ্যাসের রূপে। আবার যে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে এরূপ কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, সে প্রবৃত্তিটি কোনরূপ চিহ্ন না রেখেই একেবারে বিল্পু হয়ে যায়। যেমন শিশুর স্কল্পপান করার প্রবৃত্তিটি বড় হলে চলে যায় এবং তা থেকে কোনরূপ বিশেষ অভ্যাস ব্যক্তির মধ্যে থেকে যায় না।

জেমস স্পষ্টতই ম্যাকড়গাল প্রভৃতির মত প্রবৃত্তিকে অত প্রাধান্ত দেন নি।
তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকটা অভ্যাস-গঠনের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর
মতে অভ্যাস-গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়।

### ২। প্রবৃত্তির নিরোধের হুত্র

জ্মেসের দ্বিতীয় স্বত্তের অর্থ হল যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বিশেষ প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে। যেমন, বাঘ দেখলে পালান মান্তবের প্রবৃত্তিদ্বাত, কিন্তু সার্কাসে যারা কাল করে তারা পালায় না। এই প্রবৃত্তিদ্বাত আচরণের নিরোধ বা পরিবর্তন সম্ভব হয় অভ্যাসের দ্বারা।

জেমসের প্রথম স্ত্রটির ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তাঁর মতে প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যাসের গঠন হয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তার ধর্ম নয়। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রবণতা। এ থেকে অভ্যাসের জন্ম হয় একথা সত্যু, কিন্তু অভ্যাস স্পষ্টি করে এর কাজ শেষ হয়ে যায় না। অভ্যাস গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি যে ক্ষণস্থায়ী নয় তার বহু প্রমাণ প্রাণীজীবনে পাওয়া যায়। যেমন কোন একটি বন্যপাথীকে আজন্ম একটি ছোট খাঁচায় বন্দী করে রাখার পরে সেটি বেশ বড় হয়ে উঠলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তথন দেখা গেল যে বন্দীদশার জন্ম যে সব প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের বিকাশ তার মধ্যে ইতিপূর্বে একেবারেই হয় নি সেগুলি পূর্ণমাত্রায় তার মধ্যে প্রকাশ পেল। অতএব প্রবৃত্তি চিরস্থায়ী ও অনপনেয়। প্রবৃত্তি যদি ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে পাখীটির পক্ষে ছাড়া পাবার পর এই প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

অবৃত্তি বিদি ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে গাঞ্চী

<sup>‡</sup> Outline of Psychology—McDougall

কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থকা আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা অভ্যাসকে এক ধরনের প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত বা জাতিগত অভ্যাস (racial habit) বলে বর্ণনা করেন। এঁদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কাজে প্রবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে তেমনি অভ্যাসেরও মধ্যে সেই রকম প্রেষণামূলক শক্তি (drive or motive power) আছে এবং অভ্যাস নিজে থেকেই প্রাণীকে কোন বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে।

মাকডুগাল অভ্যাদের এই প্রেষণামূলক শক্তির কথা স্বীকরে করেন না। তিনি বলতে চান যে প্রাণী যথন কোন অভ্যাদগত আচরণ সম্পন্ন করে তথন অভ্যাদের কোন প্রেষণামূলক শক্তির দ্বারা দে তাড়িত হয়ে তা করে না। তার সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে। অর্থাৎ অভ্যাদ পুরোপুরি যান্ত্রিক আচরণ। এর নিজম্ব কোনও উদ্দেশ বা লক্ষ্য নেই। অভ্যাদ কোন প্রবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্রসদিদ্ধির নিছক উপকরণ মাত্র।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে স্থীকার করে নিলেও আমরা ম্যাকডুগালের অভ্যাদ দম্বন্ধে উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। অভ্যাদ প্রথমে কোন উদ্দেশ্য দিন্ধির উপকরণ রূপে স্বষ্ট হলেও পরে যে এটি নিজেই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা মনোবিজ্ঞানের একটি স্থপ্রমাণিত তথ্য। উভওয়ার্থ দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে স্বষ্ট হতে পারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য দিন্ধির উপকরণরূপে, কিন্তু পরে সেটি নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে প্রেষণাশক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে। যেমন একজন তার স্বন্ধ আয়ে সংসার চালাবার (উদ্দেশ্য) জন্ম মিতব্যয়িতার অভ্যাদ (উপকরণ) স্থক্ষ করল। কিন্তু পরে যথন তার আয় পর্যাপ্ত হয়ে উঠল তথন দে তার মিতব্যয়িতা ছাড়তে পারল না। এখানে উপকরণ নিজেই পরে উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। অলপোর্টের (Allport) প্রসিদ্ধ 'উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার' তত্তি (Theory of Functional Autonomy of Motive) এই তথ্যকেই ভিত্তি করে গঠিত।

ক্রি

প্রবৃত্তি ও অভ্যাদের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে প্রবৃত্তি জন্মগত, অভ্যাদ অর্জিত। প্রবৃত্তিমূলক আচরণ স্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবর্জিত ও স্বশক্তি-চালিত। অভ্যাদ ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রচেষ্টা-প্রস্থত। তবে যদি কোন অভ্যাদ চর্চার ফলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে সেটি তথন নিজেই আচরণের শক্তির উৎদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রবৃত্তি

<sup>‡</sup> Personality—G. W. Allport

থেকেও আবার অভ্যাসের স্বাষ্ট হতে পারে। যেমন খাওয়ার অভ্যাসটা খাষ্ঠ-অন্থেষণরূপ প্রবৃত্তি থেকে জাত। অভ্যাসের প্রকৃতি ও গঠনতন্ত্ব সম্বন্ধে দিতীয় খণ্ডে 'অভ্যাস' শীর্ষক পর্যায়টি দ্রাষ্টব্য।

## প্রবৃত্তি-মতবাদের 🗸 মালোচনা

প্রবৃত্তি ভন্নটি ম্যাকড্গাল প্রমুখ প্রাচীনপদ্বীদের মতবাদ। এই মতবাদটি বহুল প্রচারিত ও সমর্থিত হলেও বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। প্রাণী আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক নতুন তথ্য হন্তগত হয়েছে যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি-মতবাদটিকে আজ্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রবৃত্তি-তন্ত্বের বিশ্বদ্ধে বহু সমালোচনার মধ্যে ক্যেকটি নীচে দেওয়া হল।

- ১। মান্থবের কোন একটি বিশেষ আচরপের ব্যাখ্যার্রপে যদি একটি বিশেষ প্রবৃত্তিকে খাড়া করা হয় তবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। এতে মানব আচরণের মত একটা অতি-জটিল বস্তকে অন্থচিতভাবে অতি-সরল করে ফেলা হয়।
- ২। প্রবৃত্তি-মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্চিন্ন কর্ম-প্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানব-আচরণ কেবলমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর স্কুসংহত ও সামগ্রিক রূপটি কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় মানব-আচরণকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তি অক্ষম।
- ৩। ম্যাকড্গালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিরই একটি বিশেষ সহগামী প্রক্ষোভ আছে কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরীত নিদর্শন দেখা যায়। অবশ্য ড্রেভার, গিনসবার্গ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মতবাদীরাও একথা স্বীকার করেন।
- ৪। প্রবৃত্তিগত আচরণ সর্বজনীন নয়। মাছ্যবের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রচলন দেখা যায়। রুখ বেনেডিক্ট (Ruth Benedict), মার্গারেট মিড (Margaret Mead) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ্দের গবেষণায় মানব-আচরণের মধ্যে অভূত বৈষম্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য মাছ্যবদের মধ্যে মৌলিক আচরণের প্রকৃতি মোটাম্টি একরকমের হলেও অসভ্য মানব-সমাজে আচরণ ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এমন অনেক মানব-সমাজ আছে যেখানে বাৎসল্য বলে কোন নির্দিষ্ট প্রবৃত্তির সন্ধান, পাওয়া যায় না। এক্সিমোদের মধ্যে যুযুৎসা-প্রবৃত্তি এক প্রকার নেই বললেই চলে।

- ে। মাহ্নবের কোন আচরণই অপরিবর্তনশীল এবং যাদ্রিক হয় না। তবে কেমন করে বলা চলে যে মাহ্নবের আচরণ প্রবৃত্তিপ্রস্ত ? বস্তুত ম্যাকডুগালের বর্ণিত সতেরটি প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ আচরণকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানার। প্রবৃত্তিজ্ঞাত বলতে রাজী নন। তাঁদের মতে মাহ্নবের ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন যৌন-আচরণ, খান্ত-অয়েয়ণ, যৌথ-আচরণ ইত্যাদি। অস্তান্ত তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি প্রকৃতপক্ষে এত পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যাময় যে সেগুলিকে প্রবৃত্তিজ্ঞাত বলা চলে না।
- ৬। ফ্রয়েডীয় মন:সমীক্ষণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে আমরা আগে সহজাত বলে মনে করতাম, কিন্তু প্রক্তপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়, সেগুলি অর্জিত। অর্থাৎ অনেক আচরণকে আমরা সহজাত মনে করে প্রবৃত্তি-প্রস্ত বলে ধরে নিয়ে থাকি কিন্তু সেগুলি সহজাত বা প্রবৃত্তিমূলক নয়, সেগুলি শিক্ষা-প্রস্ত।
- १। যে কোন উত্তরাধিকারস্থত্তে পাওয়া বৈশিষ্ট্যেরই পশ্চাতে আছে বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন, যেমন দেখা যায় রিফ্লেজ্সর ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রবৃত্তির পেছনে কোন শরীরগত বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কেমন করে প্রবৃত্তিকে সহজাত বলা চলে? এটি হল বার্নার্ডের সমালোচনা। এই সমালোচনায় অবশ্র ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কিছু উত্তরাধিকারস্ত্ত্রে পাওয়া যায় না।
- ৮। বার্নার্ডের আর একটা সমালোচনা হল যে, যাকে সাধারণত প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ বলা হয় আসলে সেটি মোটেই সরল ও অমিশ্র কোন আচরণ নয়, বরং যথেষ্ট জটিল ও একাধিক আচরণের একটি মিশ্র রূপ। যেমন যৌন-আচরণ বা সস্তানের প্রতি মায়ের বাৎসলা, এছটির কোনটিই একটি অমিশ্র আচরণ নয়। এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশ থেকে শেখা। বার্নার্ড অবশ্র প্রবৃত্তিকে একেবারে অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে সত্যকারের প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্ম সম্পাদিত হয়, যেমন নিংখাস ফেলা, কাসা ইত্যাদি। এগুলির কোন সামাজিক গুরুজ্ব নেই এবং ব্যক্তির আচরণ-নির্ণয়ে এগুলির কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই।

- শংখ্যা একটি বা তৃটি। আবার কারও মতে কমপক্ষে একশটি। বার্নার্ড প্রায় ৫০০ জন প্রবৃত্তি-মতবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তির সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।
- ১০। ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত কাজের পেছনে প্রেষণা-শক্তি যোগায় একমাত্র প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তির অন্থ কোন উৎস নেই। কিন্তু বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। অলপোর্টের প্রিদ্ধি 'উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়ভার স্থ্তু' (Theory of functional autonomy of motive) হতে আমরা জানতে পারি যে, কোন অঞ্জিভ আচরণ বা অভ্যাস নিজে থেকেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবং আচরণের পিছনে প্রেষণা-শক্তি জোগাতে পারে। উভওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই উপকরণের (mechanism) উদ্দেশ্যে (drive) পরিণত হওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষণা-শক্তির অন্ত উৎস আছে।

## প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ ঃ কনরাড লোরেঞ্জ

প্রবৃত্তির উপর আধুনিক মতবাদের জন্ম আমরা কনরাড লোরেঞ্জ (Konrad Lorenz) নামে একজন ইউরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদের নিকট ঋণী। প্রাণী-আচরণের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালানোর ফলে লোরেঞ্জ প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে একটা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। আমরা নীচে তাঁর মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করচি। ক

লোরেঞ্জের মতে প্রাণীর সহজাত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়, যেমন (১) রিফ্লেক্স ( Reflex ), (২) ট্যাক্সিস ( Taxis ) এবং (৩) প্রবৃত্তিজাত আচরণ ( Instinctive movement )।

রিফ্লেক্স হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে প্রাণীদেহের কোন বিশেষ অক্ষের বা মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া। যেমন লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস-নিঃসরণ ইত্যাদি।

ট্যাক্সিস হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্ম সম্পূর্ণ প্রাণীর সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া। ট্যাক্সিস আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ উদ্দীপকের দিকে এগিয়ে যায়, নয় ভা থেকে দুরে সরে আসে। ট্যাক্সিস সব সময়ে কোন বিশেষ

<sup>‡</sup> King Solomon's Ring—Lorenz

দিকে পরিচালিত আচরণ বিশেষ। স্রোতের বিরুদ্ধে মাছের সাঁতার কাটা, আলোর দিকে পোকার এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হল ট্যাক্সিসের উদাহরণ।

প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ কিন্তু রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস থেকে অনেক দিক দিয়ে পৃথক। প্রথমত, বিভিন্ন প্রাণীজ্ঞাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজ্ঞাত কাজ বিভিন্ন হবে। একট রিফ্লেক্স এবং একট ট্যাক্সিস বহু বিভিন্ন প্রাণীজ্ঞাতির মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু একট প্রবৃত্তিজ্ঞাত কাজ ঘটি বিভিন্ন প্রাণীজ্ঞাতির মধ্যে দেখা যাবে না। লোরেঞ্জের মতে প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের বৈষম্য দেখে প্রাণীজ্ঞাতির শ্রেণীবিভাগ করা অনেক সহজ ও নিভূল। বস্তুত এই প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের পার্থক্য ও মিল দেখে লোরেঞ্জ অনেক প্রাণীত্ব নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ট্যাক্সিস ও রিফ্লেক্সের সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত কাজের দ্বিতীয় পার্থক্য হল রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস যে কেবলমাত্র উদ্দীপক থেকে স্পষ্ট হয় তাই নয়, যতক্ষণ উদ্দীপকটি থাকে ততক্ষণই তারা সক্রিয় থাকে। উদ্দীপকটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্সও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত কাজ উদ্দীপক থেকে স্পষ্ট হলেও উদ্দীপকের দ্বারা এব বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণটি ঘটতে স্থক্ষ হলে তা আর উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তথন উদ্দীপক বর্তমান থাকুক আর না থাকুক প্রবৃত্তিটি তার কাজ ঠিক করে যাবে। বন্দুকের ঘোড়াটি একবার টিপে দিলে যেমন বান্দদের ক্যাপটি ফেটে যাওয়া, গুলিটিকে ধাক্কা মারা, গুলিটির বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি পর পর নিজে নিজে হয়ে যায়, সেইরকম একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণ কোন উদ্দীপকের দ্বারা সক্রিয় হয়ে উঠলে তার পরবর্তী খাপগুলি বন্দুকের ঘোড়া টেপার ক্ষেত্রের মতই পর পর নিজে নিজে ঘটে যাবে। সেইজন্ম প্রবৃত্তিজাত আচরণকে বন্দুকের ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়ার (triggered movement) সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাক্সিন্স ও রিক্লেক্স উদ্দীপক-জাত ও উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত কিন্তু প্রবৃত্তিজ্যাত আচরণ উদ্দীপক-জাত বটে কিন্তু উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত নয়। তবে এই তিন ধরনের আচরণেরই স্পষ্ট উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল।

কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার হৃত্র গেলে উপযুক্ত উদ্দীপক থাকুক আর না থাকুক আচরণটির সমাপ্তি না হওয়া পর্যস্ত সেটি ঠিকভাবেই চলবে। একবার একটা ষ্টার্লিং পাথীকে বন্দী অবস্থায় মান্থ্য করা হয়েছিল এবং তাকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হত। কিন্তু লোরেঞ্জ দেখলেন যে পাথীটি তা সন্থেও পোকা শিকারের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি—যেমন পোকাটাকে ধরা, সেটিকে মারা এবং গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজগুলি ঠিক পর পর করে যাচ্ছে যদিও তার সামনে কোন পোকারই অন্তিত্ব নেই। লোরেঞ্চ এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন 'শৃক্তে সক্রিয়তা' (Vacuum Activity)। অতএব দেখা যাচ্ছে :রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস উদ্দীপক-নির্ভর, প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপক-নিরপেক্ষ।

প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটবার আগে সেই প্রবৃত্তিটিকে ঘিরে প্রাণীর মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি (Reaction Specific Energy) সঞ্চিত হয়। যতক্ষণ না উপযুক্ত উদ্দীপকের (Releaser) সামনা সামনি প্রাণীটি আসছে এবং যতক্ষণ না ঐ প্রবৃত্তিটি মৃক্তিলাভ করেছে ততক্ষণ এই শক্তি প্রাণীর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকবে।

এই প্রক্রিয়ামূলক শক্তি সঞ্চয়ের ফলে প্রাণীর মধ্যে ছটি পরিবর্তন দেখা দেয়, প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি অস্বন্ডিকর উত্তেজনার (tension) স্বষ্ট হয়। বিতীয়, প্রাণীর উদ্দীপক-বিচারের অফুভূতিবোধ ক্রমশ কমে আসে (lowering of the threshold)। এই সঞ্চিত শক্তি যতই তীব্র হয়ে ওঠে ততই প্রাণীর উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং ততই উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থার স্বষ্টি হতে পারে যখন যেমন তেমন উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বন্দুকের ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়াটির মত একেবারে আচরণটি তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থামে।

লোরেঞ্জের ব্যাখ্যা অন্থ্যায়ী প্রবৃত্তিজাত আচরণের কয়েকটি স্তর দেখান যেতে পারে।

প্রবৃত্তি → थाइडी → लका প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ কোন বিশেষ লক্ষ্যে উপযুক্ত উদ্দীপকের পৌছানোর বা কোন শক্তির (Reaction ঘারা অবকন্ধ প্রবৃত্তির মুক্তিলাভ ও উত্তে-Specific Energy) বিশেষ কাজ করার জন্ম সঞ্চয় এবং উত্তেজনার অমুভূত মানসিক তাড়নার জনার পরিসমাথি। সক্রিয় বাহ্যিক প্রকাশ। ( tension ) অমুভূতি

এই হল লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির এই আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাদগুলির কতকগুলি বিরাট পার্থক্য আছে।

প্রথমত, আধুনিক মতবাদে প্রবৃত্তিদ্ধাত আচরণের একটা পরিষ্কার, নিথুঁত ও স্থনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং রিফেক্স ও ট্যাক্সিস জাতীয় অক্সান্ত সহজাত আচরণের সঙ্গে কোধায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মতবাদগুলিতে প্রবৃত্তিকে একটা জম্পাষ্ট, জনির্দিষ্ট এবং জপরিমিত শক্তি বা প্রবণতা বলে বর্ণনা করায় প্রবৃত্তির সত্যকারের স্বরূপটা জামাদের নিকট তুর্বোধা ও হেঁয়ালা পেকে গেইল।

দিতীয়ত, এই মতবাদটি প্রাণী-আচরণ প্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে। এব মধ্যে অন্তমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এটি বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরগোগ্য।

তৃতীয়ত, এই মহবাদে প্রবৃত্তির একটা স্থানিদিষ্ট এবং যথাযথ বর্ণনা পাওয়ার ফলে প্রাণী-আচরণের নিখুঁত ব্যাণ্যা দেওয়া এপন সম্ভব হয়েছে। এথানে দেখা যাচেছ যে প্রাচীনপদ্বীরা যেগুলিকে প্রবৃত্তিছাত আচরণ বলে এসেচেন তার কতকগুলিকে লোরেঞ্জ রিশ্লেক্স বা নাজিয় নাম দিয়েছেন, কতকগুলিকে প্রকৃতই প্রবৃত্তিছাত বলে খাঁকার করেছেন আবাব অনেকগুলিকে লিক্সপ্রত আচরণ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রসৃতির এই স্থানিদিষ্ট রূপ এবং তার আচবণের সীমারেখা জানা না থাকায় এই বিভিন্ন প্রকৃতর আচরণের সবগুলিকেই প্রাচীনপদ্বীরা প্রবৃত্তিছাত বলে মনে করে এদেছেন

লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচবণের ব্যাখ্যা মূদি আমর। মেনে নিই তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মান্তবের ক্ষেত্রে নিছক প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ খুব অল্পই পাওয়া যায়। মানব-আচরণ এতই বৈচিত্রাময় ও পারবর্তনধর্মী ংযে প্রবৃত্তির মত একটা যাল্লিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রজতে হবে অন্ত জ্লাখ্যাম।

# প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও কাজ নিয়ে মনোনিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শিক্ষা ও শিক্ষাথীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে এক<sup>ন</sup>া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা সকল শিক্ষাবিদই মেনে নিয়েছেন। শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই সম্পর্ক আমহা ছদিক দিয়ে আলোচনা করব, প্রথম, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ও দিতীয়, প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব।

#### শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Instinct on Education)

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসন্ত। বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। ব্যক্তিসন্তা হল এমন কডকগুলি বৈশিষ্ট্যের সংগঠন থেগুলি এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করে দেয় এবং তার সমজাতীয় আর সকলের মধ্যে তার স্বতম্ব অন্তিম্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। চরিত্র কথাটিও কখন কখনও ব্যক্তিসন্তার এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশু ধথন ভূমিষ্ঠ হয় তথন তার ব্যক্তিসত্তা বা চরিত্র বলে কোন বস্তুই থাকে না। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর মূহূর্ত থেকেই তার ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের কাজ স্কুফ হয়ে যায় এবং কোনদিনই এই কাজ একেবারে শেষ হয়ে যায় না। মামুষ গড়ার কারখানায় কান্ডের সম্পূর্ণ বিরভি কোনদিনই ঘটে না।

ব্যক্তিসন্তা হল ছটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সমিলিত ফল। একটি শক্তি হল শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুলি, এক কথায় যাকে বলা হয় উত্তরাধিকার বা বংশধারা (heredity)। আর একটি শক্তি হল তার পরিবেশ বা শিক্ষা। এই তুইয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি যা তাই হয়ে ওঠে।

এখন শিশুর বংশধারার মধ্যে একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকে তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। প্রবৃত্তি হল সহজাত কর্মপ্রবিণতা। এগুলি শিশুকে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ পন্থায় কাজ করার সামর্থা দেয় এবং এই সামর্থ্য শিশু জন্ম থেকেই পেয়ে থাকে এবং এগুলির সাহায্যে ব্যক্তি তার জীবনধারণের প্রাথমিক আচরণগুলি সম্পন্ন করে। ক্ষুধায় থাওয়া, দলবদ্ধ জীবনধানণ করা, আত্মপ্রতিষ্ঠা করা, যৌন-আচরণ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলির সম্পাদনের উপর ব্যক্তির ব্যক্তিসভার প্রকৃতি মনেকথানি নির্ভর করে। প্রবৃত্তি যদিও সকল মান্ত্রের ক্ষেত্রে সমান তব্ পরিবেশের বৈষম্য হেতু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সব ক্ষেত্রে সমান হয় না এবং তার ফলে ব্যক্তিসভার গঠনের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। ত্মকুএব বিনা দ্বিণায় এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যক্তিসভার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্ত্বপূর্ণ। একথা অবশ্রুত্ব অনহীকার্য যে ছোট শিশুর সমন্ত আচরণই প্রবৃত্তিরাত এবং তার ব্যক্তিসভা গঠনে এই প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলিই সব চেয়ে শক্তিশালী উপকরণরূপে কাজ করে থাকে।

প্রাচীনপদ্বী প্রবৃত্তিবাদীরা অবশ্য প্রবৃত্তির অপরিমিত শক্তির কথা বলে থাকেন। তাঁদের মতে শিশুর ব্যক্তিসভা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই একমাত্র প্রভাব এবং সেইজন্ম এর গুরুত্বও অপরিমিত। তাঁদের মতে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলিই কেবলমাত্র প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত নয় তার পরিণত জীবনের আচরণগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী জটিল এবং বিচিত্র হলেও সেগুলিও সেই শৈশবের প্রবৃত্তি থেকে প্রসৃত্ত। যেমন শৈশবে কোতৃহল প্রবৃত্তি শিশুর জানার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে নানা বিষয় জানতে প্রবৃদ্ধ করে। কিন্তু সে যথন বড় হয়ে লেখাপড়া শেখে বা বিজ্ঞানের রহস্তাভেদের জন্ম গবেষণা চালায় বা দেশ বিদেশ

পরিভ্রমণ করে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে তথনও তার আচরণের মূলে আছে সেই কোতৃহল প্রবৃত্তি, যদিও পরিণত বয়সের আচরণগুলি শৈশবের তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। সেই রকন যৌথ প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তিও মাহমের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের ইচ্ছা এবং কাদা-বালি দিয়ে বাড়ী তৈরী করার চেষ্টা পরিণত জাবনে দেখা দেয় ক্লাব-সংঘস্মাজ প্রভৃতি গড়ার আচরণরপে এবং শিল্প-কলা-সাহিত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু স্বান্ধ প্রচেষ্টার্রপে। এইভাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের সমৃদয় আচরণই তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রস্তৃত। এক কথায় ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তিই মানব আচরণের একমাত্র উৎস।

প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আসে প্রক্ষোভ। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি এক। কাজ করতে পারে না, তার সঙ্গে অবশুট থাকবে একটি করে প্রক্ষোভ এবং তা যোগাবে প্রাণীর সকল কাজেব পিচনে প্রেষণা শক্তি। অভএব শিশুর ক্রমবিকাশমান ব্যক্তিসন্তার উপাদান বলনে আমরা পাচ্ছি ছটি জিনিস, একটি সহছাত-প্রবৃত্তি, অপরটি তার সহগামী প্রক্ষোভ। শিশুর পরিণতজীবনের আচরণ ধারার পূর্ণ সংগঠনটি নির্ভর করছে এই ছটি বস্তুর উপর। যেমন, শিশু বড় হয়ে স্প্রনশীল বা সঙ্গপ্রিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তার সংগঠনপ্রবৃত্তি বা যৌথপ্রবৃত্তির উপর। সেইরকম শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি এবং তার সহগামী আত্মগরিমার প্রক্ষোভটি যদি যথাযথ বিকাশলাভ করে তবেই শিশু বড় হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিপরীতভাবে, যদি তার বশ্যতার প্রবৃত্তি র লোক বলে গণিত হবে।

এইভাবে ম্যাকড্গাল এবং অন্তান্ত প্রবৃত্তিবাদীরা ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের উপর ভিত্তি করে মান্তবের ব্যক্তিসত্তাব সমগ্র সংগঠনটিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিশু জন্মায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন প্রবৃত্তি এবং তাদের সহগামী কতকগুলি প্রক্ষোভ নিয়ে। এই প্রবৃত্তিগুলি ও তাদের সহগামী প্রক্ষোভগুলি থেকে শিশুর সমস্ত প্রাথমিক আচরণগুলিই দেখা দেয়। তথন তার ব্যক্তিসত্তা থাকে অসংহত ও অসংগঠিত। শিশু একটু বড় হলে এই প্রক্ষোভগুলি স্বসংহত হয়ে সেন্টিমেন্টের আকার ধারণ করে এবং তার বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণগুলি শৃত্যালাবদ্ধ ও লক্ষা-উদীষ্ট হয়ে প্রঠে। এই সেন্টিমেন্টগুলির সৃষ্টি থেকেই ব্যক্তিসন্তা বা চরিত্রের গঠন স্থক হয় এবং যথন সেন্টিমেন্টগুলি স্বসংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্দেশ্য-চালিত আচরণধারার জন্ম দেয় তথনই তার ব্যক্তিসত্তা বা

চরিত্রের সংগঠন শেষ হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিসন্তার জন্ম সেণ্টিমেন্টের সংগঠন থেকে এবং সেণ্টিমেন্টের জন্ম প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ থেকে। এই দিক দিয়ে প্রবৃত্তিকে ব্যক্তিসন্তার ভিত্তি বা মূল উপাদান বলে বর্ণনা করা চলতে পারে।

প্রবৃত্তিবাদীরা তাঁদের এই মতবাদটি নানাভাষায় বর্ণনা করেছেন।
কেউ বলেছেন যে সহগামী প্রক্ষোভগুলি নিয়ে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই
হচ্ছে ব্যক্তিসম্ভার মূলভিত্তি। আবার কেউ বলেছেন যে প্রবৃত্তিগুলি হচ্ছে
চরিত্তের মূল উপাদান ইত্যাদি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কিন্তু প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর স্বীকার করা হয় না। শিশুর ব্যত্তিসন্তা-গঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রবৃত্তিকে শিশুর আচরণের একমাত্র নির্ণায়ক বলে কেউই স্বীকার করেন না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর ব্যক্তিসন্তাগঠনে যে শক্তিটি সব চেয়ে বেশী কাক্ষ করে সেটি হল তার চাহিদা (needs)। চাহিদা তু'লেণীর হতে পারে, যথা, জৈবিক বা সহজাত চাহিদা এবং সামাজিক বা অর্জিত চাহিদা। কতকগুলি জৈবিক চাহিদা শিশুর প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন, ক্ষুধা, ভূষণা, যৌন কামনা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। শিশুর আচরণকে বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রিত করে প্রতিল সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। শিশুর আচরণকে বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রিত করে প্রতিল বা সামাজিক চাহিদাগুলি। এগুলির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্রভাব আংশিক ও সীমাবদ্ধ। অর্জিত চাহিদাগুলি। এগুলির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্রতির নাক্র করে থাকে। শিশু যতই তার পরিবেশের সংস্পর্ণে আনে ততই তার মধ্যে নিত্য নতুন চাহিদাগুলি স্থা করে এবং তার সেই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই তার বন্তুম্থী আচরণের জন্ম দিয়ে থাকে। এককথায় শিশুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসন্তার স্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি বা অত্নপ্রির উপর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক শুরে প্রবৃত্তির আধিপত্য থাকলেও শিশু একটু বড় হলে তার মধ্যে বছ বিভিন্নধর্মী চাহিদা হাই হয় এবং তথন তার আচরণ এই চাহিদাগুলির পরিতৃত্তির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়। অতএব শিশুর প্রবৃত্তিকে তার আচরণের উৎস বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। শিশুর আচরণের প্রকৃত উৎস হল তার এই বছমুখী সদাপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলি।

শিশুর ব্যক্তিসম্ভা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার না করলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অবহেলার নয়। এ কথাটি অনস্বীকার্য যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি অবশ্য শ্বরণ রাথা কর্তব্য।

প্রথমত, শিশুর শিক্ষা প্রবৃত্তিমুখী হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিরোধী কোন শিক্ষা তাকে দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামঞ্জস্ম রেথে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে সে শিক্ষা সহজ্ঞ ও বাধাহান হবে। শিশুর প্রবৃত্তিকে ক্ষম করে এমন শিক্ষা যে অনুর্থকিই হয় তা নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে।

দিতীয়ত, শিক্ষক শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর আ্বাসহীন ও কার্যকরী করে তুলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষায় শিশুর মনোযোগ অবশু প্রয়োজনীয়। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি শিশুর কৌতৃহলরপ প্রবৃত্তিকে যদি ঠিকমত উদ্বৃদ্ধ করা যায় তবে শিশুর লেখাপড়ায় মনোযোগও স্থাভাবিকভাবে দেখা দেবে। সেইরকম যৌথপ্রবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘবক্ষতা স্বৃষ্টি করতে পারেন। শৃদ্ধলা রক্ষার সমস্থার সহজেই সমাধান করা যায় শিশুর আ্বাপ্রশুতিগ্রার প্রবৃত্তিটিকে তৃপ্ত করে। তেমনই শিক্ষক শিশুর সংগঠন-প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত হবার স্রযোগ দিয়ে তার স্ক্রমীস্পৃহাকে বিকশিত করতে পারেন। ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলীর সৃষ্টি করতে পারেন এবং অবাঞ্জিত প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে মাছ্মযের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক প্রবৃত্তিগুলিকে প্রয়োজনমত পরিপুষ্ট বা অবক্ষম করে শিশুর ব্যক্তিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। যেমন শিশুর কৌতৃহল প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে তার মধ্যে বিভার্জনের আসক্তি সৃষ্টি করা যায়, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত অভিব্যক্তির স্থযোগ দিয়ে দেশ বিদেশের ছবি বা ডাক-টিকিট বা মৃদ্রা সংগ্রহের মত শিক্ষাপ্রদ হবি তার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তার সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে স্বনাগরিকতার গুণাবলী স্বষ্টি করা যায়, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত হবার স্থযোগ দিয়ে তার মধ্যে স্থপ্ত নেতৃত্বের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায় ইত্যাদি।

### প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব

#### (Effect of Education on Instincts)

আমরা দেখেছি যে শিক্ষার দারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন সম্ভব। উইলিয়াম জেমস বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দারা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপসাধনও ঘটান যায়। ম্যাকড়্গাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা এই চরম মত গ্রহণ না করলেও এটা শ্বীকার করেন যে মানবপ্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

শিক্ষার দারা কেমন করে প্রার্থির পরিবর্তন সাধন করা থেতে পারে তার কতকগুলি পদ্ধার বর্ণনা নাঁচে দেওয়া হল।

### ১ / অবদমন (Repression)

প্রবিত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম পস্থা হল অবদমন। এর অর্থ হল প্রবৃত্তির প্রকাশকে জার করে কন্ধ করা। যথন কোন প্রবৃত্তি অবাঞ্চিত বা অনিষ্টকর বলে মনে হয় তথন সেটির বহি:প্রকাশকে বলপূর্বক বন্ধ করা যায়। এ উপায়টি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যক্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। অবদমিত প্রবৃত্তি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সাধারণত যথন শান্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ থেকে বিরক্ত রাধার চেষ্টা কর। হয় তথন আসলে শিশুর প্রবৃত্তিকে অবদমিত করাই হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণত স্থায়ী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেপানে গুক্তব্র মানসিক জটিলভার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিস্বতার স্কুষ্ট সংগঠনকেই ক্ষুণ্ণ করে তোলে।

#### ২ া উন্নীভকরণ (Sublimation)

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পন্থার নাম হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় প্রবৃত্তির গতিধারাকে তার স্বাভাবিক অথচ অবাঞ্চিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্চিত কোন পথে পরিচালিত করা হয়। যে শিশু যুযুৎ সাপ্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করে, বক্সিং, কুন্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর থেলার মধ্যে দিয়ে তার বিপথগামী প্রবৃত্তিকে বাঞ্চিত পথে পরিচালিত করা যায়। যে শিশু আজে বাজে টুকিটাকি জিনিয় জমায়, তার সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে শিক্ষাপ্রদ বস্তু সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উন্নীত করে তোলা থেতে পারে। সেই রকম শিশুর অবাঞ্চিত অর্থহীন কৌতৃহলকে বাঞ্চিত শিক্ষাদায়ক জিজ্ঞাদায় এবং তার বিরক্তি বা ঘুণাকে অপ্রেয় বা অকাম্যের প্রতি ঘুণায় উন্নীত করা যেতে পারে।

শিক্ষায় উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বছ সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে শিশুর মধ্যে এমন অনেক আচরণ দেখা দেয় যেগুলি শিশুর নিজের দিক দিয়ে এবং সমাজের দিক। দিয়ে কাম্য হয় না এবং শিশুর ব্যক্তিসন্তার সংগঠনটিকে ক্রাটপূর্ণ করে তোলে। ফলে সেগুলিকে দূর করা বা নিয়ন্ত্রিত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রাচীনপন্থী বিভালয়গুলিতে এই ধরনের অবান্থিত সহজাত আচরণগুলিকে জোর করে অবদমিত করা হত। তার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠত। অবদমনের চেয়ে অনেক উন্নত ও সস্তোযজনক পত্না হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় অবান্থিত ও অপরুষ্ট আচরণগুলিকে উন্নত ও বান্থিত পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুর ব্যক্তিসতা স্বাস্থ্যময় পথে গড়ে ওঠে। এইজন্ম অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন যে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল শিশুর আচরণগুলিকে তাদের অপরুষ্ট শুর থেকে উৎকৃষ্ট হুরে উন্নীত করা।

#### ৩। বিরেচন (Catharsis)

তৃতীয় পদ্বাটির নাম হল বিরেচন। এই পদ্বায় প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও কাম্য পথে অভিব্যক্ত হতে দিয়ে শাস্ত করা হয়। এই পদ্বাটি অবদমন (repression) পদ্বাটির ঠিক বিপরীত। যে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অবদমিত করা হয়েছে এবং যার ফলে ব্যক্তির মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সব ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হয়। ক্রয়েড এই পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন এ্যাব্রিকশান (abreaction)। কিন্তু নানা কারণে সর্বত্র বা সাধারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

#### ৪। অন্তান্ত পদা

চতুর্থ পদ্বা হল প্রবৃত্তিটিকে বহিঃপ্রকাশের স্থযোগ না দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উপযুক্ত স্থযোগের অভাবে প্রবৃত্তিটি ধীরে ধীরে লৃপ্ত হয়ে গেছে। এটি অবশ্য অবদমন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকার মাত্র। কিন্তু অবদমনের মত এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আচরণটি দমন করা হয় না। এখানে প্রবৃত্তিটিকে প্রকাশের স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেটিকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়া হয় না। পঞ্চম, পরিবেশের পরিবর্ত্তনও একটা ফলদায়ক পদ্বা। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিশেষ পরিবেশে হয়ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তথন যদি সেই পরিবেশটির পরিবর্ত্তন করা য়য় তবে প্রবৃত্তিটি আর কাজ না করতেও পারে। মঠ, অনেক সময় বিপরীভধমী প্রবৃত্তিকে বিকাশের স্থযোগ দিয়ে কোন বিশেষ অবান্থিত প্রবৃত্তিটিকে শক্তিহীন করে তোলা যেতে পারে। যেমন কোন শিশুর বশ্বতা প্রবৃত্তিকে দৃর করতে হলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যাতে বিশেষভাবে বিকাশ-লাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর ম্বুণার ভাবকে দূর করতে হলে তার মনে শ্রহা বা ভালবাসার ভাব জাগানো একটি ফলপ্রদ উপায়।

#### প্রশাবলী

94

### **श्रुगवलो**

1. Define instinct and describe how teachers in their daily work can appeal to the instinct of children. (B.A. 1956)

2. Explain the nature of instinct and discuss whether instinct is emotional. (B.A. 1957)

3. Define instinct and its importance in education,

4. The foundations of character, as recent Psychology has taught us, consists essentially in the instincts together with their accompanying emotions. Elaborate the statement.

5. How is habit distinguished from instinct?

6. What are instincts? How far are they universal in their character? What is their importance in the education of human beings? How can they be modified?

(B. T. 1951, 1960)

How is the knowledge of instinct so essential for an educator? "The
whole task of education is to sublimate the instincts." Explain. (B.T. 1952)

8. What are instincts? How are they important in education? (B.T. 1953)

Distinguish between intelligence and instinctive behaviours and discuss whether instinct is the spring of all actions.
 (B.T. 1956)

10. How are the emotions related to instincts?

(B. T. 1958)

 What is an instinct? Name a few principal instincts with a short description of each of them. How is instinct related to emotion? (B.A. 1962)

12. What is the difference between instinctive behaviour and intelligent behaviour? How far is children's behaviour instinctive or otherwise?

#### 44

# निकाखंत्री मत्नाविकान

13. What according to McDougall, is the nature of instincts. Discussthe relation between instinct and emotion. (B. A. 1964)

14. How are the haits distinguished from instincts? (B.A. 1965)

15. How would you distinguish between human instincts and needs? What is the importance of instincts in education? (B. A. 1962)

16. What are instincts? To what extent is human behaviour instinctive? How is the knowledge of human instincts helpful to an educator? (B.T. 1964)

# পাঁচ

# ঝান্ব আচুরণের উৎস (Spring of Human Behaviour)

মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেওরা। অর্থাৎ বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অক্ত কোনো ভাবে আচরণ না করে বিশেষ একভাবে কেন আচরণ করে তার কারণ নির্ণন্ন করা। এর জন্ত মানব আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা নির্ণন্ন করা একাস্ক দরকার।

শিক্ষাপ্রায়ী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ তথ্যটি জানার প্রয়োজনীয়তা আরও জনেক বেনী। কেননা শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল শিশুকে কভকগুলি বাছিত আচরণ শিখতে সাহায্য করা এবং তার প্রকৃতিদন্ত সম্ভাবনাগুলি যাতে পূর্ণ বিকাশ-লাভ করে তার ব্যবস্থা করা। অভএব শিশুর বিভিন্ন আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা জানা প্রথমেই দরকার। এই জন্ম মানব-আচরণের উৎস নির্ণয়নই হল শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচীর প্রথম সোপান।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা সহজ্ঞান্ত প্রবৃত্তিকে প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎস বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রাণীর সকল আচরণেরই প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে মহয়েতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি সত্য হলেও মাহ্যবের ক্ষেত্রে এ মতবাদ সম্পূর্ণ অচল। তবে মানব আচরণের প্রকৃত উৎসটি কোথায়?

মানব-আচরণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর অপরিমিত পরিবর্তনশীলতা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য। বিবিধতার দিক দিয়ে মানব আচরণ সকল প্রকার পরিগণনার বাইরে। যে কোন পরিণত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে সম্পন্ন আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলি ষেমন সংখ্যাবছল তেমনই বৈচিত্র্যময়। অথচ নবজাত শিশুর আচরণ সে তুলনায় অনেক স্বন্ধ ও সরল। শিশু যত বড় হয় ততই সে নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন ছিন ছটিল থেকে ছটিলতর হতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল শিশুর এই নতুন আচরণ শেখার পশ্চাতে কিসের চাপ থাকে কেন শিশু নিত্য নতুন আচরণ শিখে চলে ? এক কথায় এর উত্তর হল যে শিশুর চাহিলাই তার আচরণের প্রকৃত উৎস। চাহিলা কথাটির অর্থ হল অভাব-বোধ। প্রাণী বধন কোন বিশেষ বন্ধর অভাব বোধ করে তখন তার মধ্যে সেই বন্ধটিঃ চাহিদ। জাগে। আর যথনই সে সেই বস্তুটি পেয়ে যায় তথনই তার অভাববাধ
দূর হয়ে যায় এবং তার চাহিদাও আর থাকে না। এই চাহিদার জাগরণ আর
চাহিদার ভৃগ্রির মধ্যে কয়েকটি শুর বা সোপান আছে। প্রাণীর মধ্যে কোনও
একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অবন্তিকর অমুভূতি
(tension) এবং এই অস্বন্তিকর অমুভূতিটিই প্রাণীকে সক্রিয় করে ভোলে। অর্থাৎ
সে তার সেই অস্বন্তিকর অমুভূতিটি দূর করার জন্ম নানারকম আচরণ করতে স্ক্রুকরে। যতই তার এই চাহিদাটি অত্থ্য থেকে যায় ওতই এই অস্বন্দিকর অমুভূতিটি
বেড়ে চলে এবং প্রাণীও বিভিন্ন প্রক্রতির আচরণ করে চলে এবং তার ঘারা চেষ্টা
করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদাটি মেটাতে। বস্তুত প্রাণীর মধ্যে কোনও
চাহিদা জাগা মানে তার দেহমনোগত যে সাম্যাবস্থা (equilibrium) পূর্বে
ছিল তা নম্ভ হয়ে যাওয়া। আর যতক্ষণ না তার মধ্যে এ সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে
ততক্ষণ প্রাণীর প্রচেষ্টারও শেব হয় না। যে মূহুর্তেই সে তার অভাবের বস্তুটি
পেয়ে যায় সেই মূহুর্তেই তার চাহিদাও দূর হয়ে যায় এবং তার অস্বন্তিকর অমুভূতি
চলে গিয়ে তার দেহমনের দৃপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে।

প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে ভার পরিস্থৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। নীচের ছবি থেকে এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

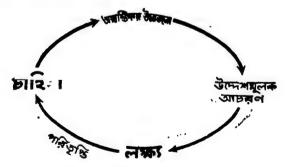

চাহিদা-লক্ষ্য চক্র [ চাহিদার জাগরণ—অবস্তিকর উত্তেজনা—আচরণ—চাহিদার পরি**ভৃ**গু ]

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষ্মা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। এটি হল খাত্যের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদাটি ভাগলে দেখা দের

<sup>&</sup>gt;স্বাভাবিক অবস্থার মানবদেহের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। ভাকে শরীরন্তত্ত্বের ভাষার দেহসাব্য ( homocstasis ) বলা হয়।

একটি অস্বস্থিকর অমূভূতি এবং তা থেকে জন্ম নেয় খাছ-অন্নেখণরপ আচরণটি।
বঙ্কণ না প্রাণী তার সেই খাছ পাচেছ এবং তার দ্বারা তার ক্ষ্মার চাহিদাটি মিটছে
ভঙ্কণ তার আচরণ চলতে থাকে। আর যেই তার চাহিদাটি মিটে যায় সঙ্গে তার আচরণও বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীর সমস্ত আচরণই এইভাবে সংঘটিত হয়ে
থাকে।

ষ্মতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাই প্রাণীর সমন্ত কার্যের প্রেষণা-শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং এক কথায় চাহিদাই হল প্রাণী-মাচরণের প্রকৃত উৎস।

# মানব চাছিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

মানব চাহিদাকে মোটাম্ট ত্'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, জৈবিক চাহিদা (Physiological or Organic needs) আর দিতীয়, মানসিক বা সামাজিক চাহিদা (Psychological or Social needs)।

জৈবিক চাহিদা হল সেই সব চাহিদা যা ব্যক্তিকে তার দেহগত অন্তিত্ব বজার রাথার জন্ম মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা তাপমাত্রার চাহিদা, থাজ-জল প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি প্রধানত দেহের নানা যন্ত্রের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্ম দেখা দিয়ে থাকে এবং এ থেকে উভুত আচরণ অপেকারুত সরল ও স্থনির্দিষ্ট। এই চাহিদাগুলি সহজাত এবং সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলে থাকি এই চাহিদাগুলি অনেকটা সেই শ্রেণীর। যেহেতু এই চাহিদাগুলি নিয়ে প্রাণী জন্মায় সেহেতু এগুলিকে মৌলক (primary) চাহিদাগুল বলা হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি মোটাম্টি সর্বজনীন এবং এ থেকে উভুত আচরণগুলিও সকল শ্রেণীর মাছ্যের মধ্যে প্রায় একই রক্মের।

শিশু জন্মাবার পর যে সকল আচরণ করে সেগুলি এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদাগুলির ঘারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তথন তার একমাত্র প্রষ্টব্য কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অন্তিত্ব বন্ধায় রাখবে।

কিন্তু শিশু কিছুনি বড় হ্বার পর থেকেই কৈবিক অভাব ছাড়াও আরও কডকগুলি অভাব সে বোধ করতে থাকে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সলে মাছুবের একটা বড় পার্থক্য হল এই যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচাটা কেবলমাত্র দেহগত অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মাছুবের ক্ষেত্রে বাঁচাটা তু'রকমের—প্রথমত দেহগত, দ্বিতীয়ত সমাদ্ব্যত। দেহগত চাহিদাগুলি মেটাতে পারলেই দেহগত বাঁচার কাজটি শেষ হল। কিন্তু সামাজিক বাঁচার জন্ম তাকে আরও অনেক রকম চাহিদা মেটাতে হবে। শিশু বতই বড় হতে থাকে ততই সে

এই সামাজিক বাঁচার প্ররোজনীয়তা ব্রুতে পারে এবং তত্তই তার মধ্যে নিত্যন্তন অভাববাধ দেখা দের। তার কাছে ক্রমশ জৈবিক চাহিদার চেরে সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্ব অধিক হয়ে গুঠে এবং কালক্রমে এই ক্রম-বর্ধমান সামাজিক চাহিদাগুলি তার আচরণের প্রধান নিয়্রক হয়ে দাঁড়ায়। এই রক্ম একটা সামাজিক চাহিদা হল সহগাঠীদের মহলে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের প্রয়োজনীয়তা। এই স্বীকৃতিলাভের জন্ত শিশু নানা রক্ম আচরণ করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে তার জৈবিক চাহিদাকেও অস্বীকার করে থাকে।

মাস্থবের সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুণে শেষ করা যার না। এগুলি নিজ্য বর্ষমান ও পরিবর্তনশীল। পরিবেশের বিভিন্নতা অফুযারী এগুলির প্রকৃতিও বিভিন্ন। তবে সাধারণ সভ্য মাস্থবের সমাজে শিক্ষা ও কৃষ্টির সমতার জন্ম তাদের পরিবেশের বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্ম দেখা গেছে অনেকগুলি চাহিদা প্রায় সমস্ত সভ্যসমাজের মাস্থবের মধ্যেই এক। সেগুলির একটা মোটাম্টি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

### ১। বাঁচা ও দৈহিক নিরাপন্তার চাহিদা

( Need for Physical Security )

এই চাহিদাটি থেকে নানা রকম আচরণের স্পষ্ট হতে পারে। যেমন, বিপজ্জনক কিছু থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লওয়া, থাছ-জল অহসদ্ধান করা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করা, ওর্ধ আবিদ্ধার করা, স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করা, চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।
ই । স্বাস্থ্যবেক্তার চাহিদা ( Need for Comfort )

এ থেকে উছ্ত আচরণ হল আর্থিক সন্ধৃতি ও নিরাপন্তার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য থেকে দ্বে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্থান্তিকর কিছু এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অফুসদ্ধান করা, অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি।

### ৩। সামাজিক নিরাপন্তার চাছিলা ( Need for Social Security )

বে সমাজে ব্যক্তি বাস করে সেই সমাজে তার একটা নিজস্ব ও স্বীকৃত স্থান থাকা প্রয়োজন। এর একটা অভিব্যাক্ত হল শেশুর অপরের সঙ্গ খোঁজা ও নির্জনতা পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে তত্তই তার মধ্যে পিতা-মাতা, বাড়ী, কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব অধিকার-বোধ জাগতে থাকে। একে অধিকৃতির চাহিদাও (Need for Belongingness) বলা হয়। এই চাহিদা খেকেই পরে জন্মায় স্বন্ধে, পূর্বপূক্ষ, ঐতিহ্ন প্রভৃতির প্রতি অমুরাগ।

সমাজে স্বীকৃতি-লাভের এই চাহিদা থেকে বছ বিভিন্ন আচরণের উৎপত্তি হতে পারে। সমাজ যাতে ব্যক্তিকে স্বীকার করে নেয় তার জন্ম ব্যক্তি সমাজ-স্ট নিরম-কাহ্ন মেনে চলে এবং সমাজ-নিষিদ্ধ আচরণগুলি থেকে নিবৃত্ত থাকে। বছুত, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অহুরাগ প্রভৃতি নানা আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মায়।

### ৪। আন্ধ-স্বীকৃতির চাহিদা (Need for Recognition)

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটা মূল্যবোধ আছে, সে মূল্য বেলীই হোক আর কমই হোক। অপরের কাছে এই মূল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছাটাও মাম্বরের একটা মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদার জক্তই শিশু পরীক্ষায় ভাল করার, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেবার বা অক্ত কোনও প্রচেষ্টায় নিজের পারদর্শিতা দেখানোর চেষ্টা করে। বয়য় জীবনে ঐশ্বর্যলাভের, সম্মান অর্জনের বা অক্তান্ত ক্লেজে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদারই অভিব্যক্তি। রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্র-জীবন বা ছোট বড় সামাজিক অমুষ্ঠানে বারা নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের আচরণ মূলত এই চাহিদা থেকেই জল্মে থাকে। আত্মসম্মানবোধ এই চাহিদারই একটি অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার পরিভৃত্তিতে জন্মায় আত্মশ্লাবা।

### ৫। নুভনত্বের চাহিদা (Need for Novelty)

পরিতৃপ্তি মানুষের কাম্য হলেও কোন বন্ধর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই মানুষের মধ্যে সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি বিরাগ দেখা দেয় এবং নতুন বস্তু পাবার আকাজ্জা জাগে। এই নৃতনত্বের আকাজ্জা ব্যক্তির নানা আচরণের ধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নতুন জামা কাপড় তৈরী করা থেকে নতুন দেশ বিদেশ দেখা, নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই চাহিলাটির পর্যায়ে পড়ে।

#### ৬। সঞ্জিয়ভার চাহিদা ( Need for Activity )

সক্রিয়ত। প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী ভন্মায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকায় তার সবটা ব্যয়িত হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তথন প্র শ পায় নানা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে। তা ছাড়া মাছমের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও দক্ষতা তার নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। এই সক্রিয়তার চাহিদ্র থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সন্দীত, সাহিত্য, ভাস্কর্ম প্রভৃতি। থেলাখূলা, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকেই হাই হয়েছে। ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাটির প্রকাশ ধ্ব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে হাজনমূলক পথে নিয়ে যেতে পায়লে শিশুর হারনী-শক্তি মুন্ট বিকাশলাভ করতে পারে।

### ৭। স্বাধীনতার চাহিদা ( Need for Freedom )

ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলা ফেরার আকান্ডাও মান্নবের একটি মৌলিক চাহিদা। এই স্বাধীনতার চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, শাসন, নিরম-শৃন্ডালা, বিধি-নিবেধ থেকে দ্রে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। সাধারণত স্কুলে বা বাড়ীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি স্থবিচার করা হয় না এবং শিশুর শিক্ষারণ পরিবেশকে বিধিনিবেধের হারা এমনভাবে শৃন্ডালিত করে ফেলা হয়, যার ফলে: শিশুর এই মৌলিক চাহিদাটি অভিব্যক্ত হবার স্বযোগ পায় না। এই জন্ম অতিরিক্ত শাসনধর্মী বিদ্যালয় বা গৃহ পরিবেশ শিশুমাত্রেই এড়িয়ে চলে এবং সময় সময় ভার বিক্তমে বিদ্রোহ জানায়। অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজে থেকে নতুন কিছু করা, নতুন জিনিব সৃষ্টি করা, কোন নতুন চিস্তা করা প্রভৃতি আচরণগুলি মূলত এই চাহিদাটিরই অভিব্যক্তি।

# ৮। বৌনজুপ্তির চাহিদা (Need for Sexual Satisfaction)

এ চাহিদাটি মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্তিই এই চাহিদাটির লক্ষ্য। বৌনমূলক সকল আচরণই এই চাহিদাপ্রস্তত। পূর্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য-জীবনযাপন প্রভৃতি বয়স্কস্থলভ আচরণগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি
সাধারণত যৌন-কৌতৃহল ও যৌনঘটিত প্রশ্নরূপে দেখা দেয়।

# শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা ( Child's Needs & Education )

আমরা দেখেছি যে চাহিলা থেকে জন্মায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি বটে চাহিলার তৃথিতে। এখন যদি শিশুর কোন বিশেষ চাহিলার তৃথিলাভ না বটে তবে চাহিলাজনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা তার মধ্যে স্ট হয়েছিল তা কথনই দ্ব হবে না বরং ক্রমশ বেড়েই চলবে। এর ফলে শিশু তার চাহিলা মেটানোর জন্ম আরপ্ত নানারকম আচরণ করে চলবে। তার পরিচিত ও অভ্যন্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নৃতন ও অনভ্যন্ত আচরণ করে দেখবে যে তার ঘারা সে তার চাহিলা মেটাতে পারে কিনা এবং যতক্ষণ না আংশিক বা বিকৃতভাবেও তার চাহিলা সে মেটাতে পারছে ততক্ষণ সে নানাভাবে চেষ্টা করতে ক্রটি করবে না। ফলে দেখা পেছে যে শিশুর মধ্যে নানারূপ অভ্যুত্ত বা অবাঞ্চিত আচরণের স্প্রেই হয়েছে। সাধারণত পিতামাতা বা শিক্ষকেরা এই আচরণগুলির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে তৃইবৃদ্ধি বা খামখোলের জন্মই শিশু এই রকম আচরণ করছে। প্রস্কৃতপক্ষে যাকে আমরা সাধারণত সমস্যামূলক আচরণ (Problem behaviour).

বলে থাকি সেগুলি এইভাবেই স্ট হয়ে থাকে। শিশু যখন স্বাভাবিক পদ্ধার চাহিদার তৃথ্যি করতে পারে না তথন সে অ্যাভাবিক পথে তার চাহিদাটি তৃথ্য করার চেট্টা করে এবং তার ফলেই তার মধ্যে অবাঞ্চিত ও অস্থাভাবিক আচরণ দেখা দের। অতএব সমস্থামূলক আচরণগুলি সম্পুরক (compensatory) আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছান যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন সে সেই লক্ষ্যের স্থানে একটা বিকল্প লক্ষ্য (substituted goal) স্থাপন করে নেয় এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছনর মধ্যে দিয়ে নিজের চাহিদাটি তৃথ্য করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্থাভাবিকভাবে এই থাপ থাওয়াতে না পারা বা সম্পতিবিধানের অসামর্থ্যকে অপসঞ্চতি (maladjustment) বলে এবং এই ধরনের শিশুদের অপসঞ্চতিসম্পন্ন (maladjusted) শিশু বলা হয়।

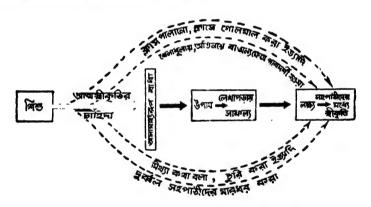

স্বাভাবিক পথে চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওরার শিশু নানাবিধ প্রতিকল্প আচরণের সাহায্যে তার অভূপ্ত চাহিদার ভৃত্তির চেষ্টা করে।

ষেমন, স্থল-পহিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মন্ত্রীকৃতি লাভের স্বাভাবিক ।
পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখান। এখন কোন কারণে যদি একটি বিশেষ শিশু
এ চাহিদাটি তৃথ্য করতে না পারে তখন সেই শিশু নানা প্রতিকল্প আচরণের আশ্রয়
নেবে, যেমন ক্লাসে গোলমাল করা, ক্লাস পালান, মারামারি করা, মিখ্যা কথা বলা,
চুরি করা ইত্যাদি। এই সকল আচরণের ন্বারা যে স্বীকৃতি সে সহজ্ব পদ্বার পায়
নি সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পদ্বার পাবার চেষ্টা করে। অবশ্র সব সময়েই
গুতিকল্প আচরণটি যে অবাঞ্জিত বা মন্দ হয় তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিকল্প
স্বাচরণ আবার শিশু এবং সমাজের পক্ষে শুভও হতে পাবে। যেমন, যে ছেলে

লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না, সে হয়ত খেলাধ্লা, অভিনয় বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়ে তার ঈস্পীত আত্মখীকৃতি আদায় করল।

শতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিনার সহজ ও স্বাভাবিক তৃথি হল শিশুর স্বষ্ঠ্ ব্যক্তিগড়া গঠনের একমাত্র উপায়। শিক্ষাশ্রদ্ধী মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও সর্বপ্রধান নির্দেশ হল যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাথার জন্মে যাতে তার চাহিনাগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা সর্বাত্রে দেখতে হবে। এই মহৎ সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতান্দ্রীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিনাকেন্দ্রিক (need-centred) করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

### শিক্ষক ও পিভাষাভার কর্তব্য

শিশুর বিভিন্ন চাহিদাপ্তলি যাতে স্বষ্ঠুভাবে তৃপ্তিলাভ করে সেদিক দিয়ে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতিদের করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা—।

প্রথমত, শিশুর চাহিদাশুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাথতে হবে। অবশ্ব সমন্ত চাহিদার পূর্ণভৃপ্তির আয়োজন করা সম্ভব নয়। সে সকল ক্ষেত্রে যাতে শিশু বাঞ্ছিত সম্পূর্ক আচরণ গ্রহণ করে সেদিকে যত্ন নিতে হবে এবং তার উপযোগী স্থযোগ স্থবিধার ব্যবস্থা রাথতে হবে। যে সব কাজকর্মকে সহ-পাঠক্রমিক কাজ বলা হয় সেগুলির পর্যাপ্ত আয়োজন রাথতে হবে বিভালয়ের পাঠক্রমে। সেই সব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর বহু ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিভৃপ্তির ব্যবস্থা করা যায়।

ষিতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর চাহিদাগুলি যথাসন্তব তৃপ্তিলাভের স্থযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাণন্তার চাহিদা একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসন্তার স্থাই বিকাশ অনেকথানি নির্ভর করে। স্কুল পরিবেশটি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যেখানে শিশু সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এবং অক্সান্ত সহপাঠীদের সক্ষে মিলে মিশে সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নিজের একটা স্থনির্দিষ্ট স্থান বেছে নেবে। সেইরকম আর একটি গুলতর চাহিদা। এ চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসন্তার স্থাই সংগঠন ও মানসিক শান্তি নির্ভর করে এবং বিভালয়ে এটির যথায়ও তৃপ্তির আয়োজন অবশুই করতে হবে। কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভাল হলে স্বীকৃতিদানের যে সংকীর্ণ ব্যবস্থা সাধারণ স্কুলে প্রচলিত আছে তাতে বছ শিশুরই আত্মন্ত্রীকৃতির চাহিদা অত্থ্য থেকে যায়। সেইজন্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্ত ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিরে

<sup>&</sup>gt;ভূতীর খণ্ডে 'মানসিক স্বাস্থাবিধি' পর্বায়টী জইব্য।

স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রতিভাসস্পার শিশুই তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পেতে পারে। সেই রকম শিশুর নতুনদ্বের চাহিদা এবং সক্রিরতার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃথি লাভ করে তার পর্যাপ্ত স্থোগস্থবিধা শিশুকে দিডে হবে। থেলাধ্লা, অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কর্ম প্রভৃতি নানা নতুন ও স্ক্রেনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর এই অভিপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যাতে ভৃত্তিলাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তৃতীয়ত, মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্তামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ হল তার চাহিদার অতৃপ্তি। অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দ্র করতে হয় তবে নিচক আচরণের চিকিৎসা না করে তার মূল কারণ যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তার পরিভৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক কালে যে সব শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির কর্মস্টী মূলত এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

## **अशावलो**

1. What is a need? How does it influence human behaviours? How many kinds of needs are there?

2. Distinguish between needs and instincts. In what ways does the concept of need excel the traditional concept of instinct in explaining human behaviours?

3. What are the springs of human behaviour—needs or instincts? Discuss elaborately.

4. Give a short description of the major human needs. Show how they form the very foundation of human personality.

. How can a school environment help the satisfaction of the basic needs of a child and ensure the development of a healthy personality?

6. How would you distinguish between human instincts and needs? What is the importance of instinct in education? (B. A. 3yr. 1962)

Ans. (%: 69-9: 63-9: 65-9: 65-9: 65)

# বৃদ্ধির স্বরূপ ( Nature of Intelligence )

বৃদ্ধি একটি মানসিক শক্তি বিশেষ। অক্যান্ত অমূর্ভ বন্ধর মত বৃদ্ধরও সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, যদিও থ্যাত অথ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানী এর সংজ্ঞা দেবার বহু চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য বৃদ্ধির কোনও সংজ্ঞাই আজ পর্যন্ত সর্ববাদীসম্মত বলে মেনে নেওয়া হয় নি। তবে বৃদ্ধির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা থেকে বৃদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যাবে। যেমন—

# ১। প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধি

বৃদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যবেশণ করলে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা মূল্যবান তথা পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণীবিকাশের আদিমতম স্তরে বৃদ্ধি বলে কোন বস্তু ছিল না। তখন পরিবেশের সঙ্গে সঞ্চতিবিধানে প্রাণীর একমাত্র অন্ত ছিল তার প্রবৃত্তি। খাছা-আয়েষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক কাজগুলি নিছক প্রবৃত্তির দারাই সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যত জটিল হতে স্থক্ষ করল ততেই প্রবৃত্তির দারাই সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যত জটিল হতে স্থক্ষ করল ততেই প্রবৃত্তির কর্মক্ষমতা কমে আসতে লাগলো। এই সময় প্রাণীর জীবনযুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অন্তন্ধপে দেখা দিল বৃদ্ধি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বৃদ্ধির প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান কাজ হল জটিল এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা। মুখাত এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্মই বৃদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও পরিবর্তিতে পরিস্থিতিকে মামুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে বৃদ্ধিই।

প্রবৃত্তির কাজ হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা কিছে
যেথানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেথানে বৃদ্ধি সফল হয়। তার কারণ হল বৃদ্ধির ব্যাপক
পরিবর্তনশীলতা। প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্রিক এবং সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এর কাজ
সীমাৰদ্ধ। বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যধর্মী এবং তার কর্মপরিধি সীমাহীন।

## ২। নতুন ও পরিবর্ভিত পরিবেশে সঙ্গতিসাধন

নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য করা যে বৃদ্ধির সর্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। বার্ট (Burt) বলেছেন যে বৃদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের নতুন সমন্ধ স্থাপনার মধ্যে দিয়ে নতুন পরিস্থিতির সক্ষে

<sup>&</sup>gt; প্রবৃদ্ধি ও বৃদ্ধির তুলনা—পৃ: ৪৪—পৃ: ৪৭

সন্ধৃতিসাধনের সাধারণ শক্তি। গড়ার্ড (Goddard) বলেন যে বৃদ্ধি প্রাণীকে তার আসন্ধ সক্ষার সমাধান করতে ও ভবিশ্রৎ সমস্যার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। ষ্টার্নের (Stern) মতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যার সঙ্গে থাপ থাওয়ানোর ক্ষমতাই হল বৃদ্ধি।

### ৩। মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নতত্তর ব্যবহার

বৃদ্ধির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে বৃদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহারে সমর্থ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, চিস্তন, বিচারকরণ, অসুমানকরণ, সংবোধন প্রভৃতি। এগুলির উন্নত ব্যবহার থেকে দেখা দেয় পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর স্বষ্ট্র এবং কার্যকরী সঙ্গতিসাধন। পরিবেশের বছধর্মী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও বান্তব সমাধানে নিযুক্ত করতে পারে একমাত্র মনের এই বিভিন্ন প্রক্রিয়গুলির উন্নত ব্যবহার।

উদাহরণস্বরূপ চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এটি আমাদের বাহ্নিক মূর্ভ আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্ভ রূপ। অর্থাৎ যখন সভ্যকারের 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' কাজট। আমরা মনে মনে সম্পন্ন করি তথনই আমরা বলি যে 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' সম্বন্ধে চিন্তা। করছি। অথচ মনে মনে কাজটা সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগছে এবং কোন-রূপ পার্থিব বাধা আমাদের প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। আর সভ্যকার কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে সময়টা লাগত সেই সময়ের মধ্যে ঐ রকম লক্ষ কর্কা চিন্তা করে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব। বৃদ্ধিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বান্তব সমস্থার সমাধানে কাব্দে লাগায়। যথন প্রাণী কোনও একটা ক্ষটিল সমস্থার সম্মুখীন হয় তথন সেই সমস্থা সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পদ্ম আছে শেগুলি সে চিন্তনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং তার মধ্যে যেটিকে সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয় দেটিকে তার সমস্থার সমাধানে নিয়োজিত করতে পারে। একেই বলে বৃদ্ধির প্রয়োগ। সহজাত প্রবৃদ্ধি চিন্তাশক্তির সাহায্যে নেয় না বলেই তার প্রচেষ্টা নৃতনন্তবিহীন, চিরনির্দিষ্ট ও যান্ত্রিক। এই রকম বিচারকরণ, অনুমান প্রভৃতি অন্তর্গায় মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নততর ব্যবহারও বৃদ্ধির সাহায্যেই সম্বেপর।

### :৪। অমূর্ত চিন্তন

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের (Terman) ভাষার বৃদ্ধি হল অমৃত বা বস্তবিবর্জিভ (abstract ) চিন্তন করার ক্ষমতা। চিন্তনের সময় সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি মৃত বন্ধর সাহায্য নিয়ে থাকি। কিছু অনেক সময় আমরা, এই ধরনের কোন মৃত বন্ধর সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে পারি। যেমন, গণিড বা দর্শনের খুব ক্ষর ভন্ধ সময়ে চিন্তা করার সময় কোনরূপ মৃত বন্ধর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এই ধরনের চিন্তানগুলিকে অমৃত চিন্তান বলা হয় এবং বৃদ্ধির সাহায্য ছাড়া এ ধরনের চিন্তান সম্ভবই নয়।

## ৫। সম্বন্ধুসক চিন্তন

বৃদ্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর ধারা সম্বন্ধ-নির্ণয়্পক চিন্তান করা সম্বন্ধ হয়। ছটি বা ত্রের বেশী বন্ধ, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয় করার সময় বৃদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য। সম্বন্ধ যত জটিল হয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়ে।

প্রাসন্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ায়য়্যানের (Spearman) দেওয়া বৃদ্ধির সংজ্ঞাটিডে সম্মন্ধ নির্ণয়ক্ষেই বড় করা হয়েছে তাঁর মতে বৃদ্ধি বলতে বোঝায় ত্রিবিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি, যথা

- (ক) অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ( apprehension of experience )
- (খ) সম্বন্ধের নির্ণয়ন ( eduction of relation )
- (গ) সম-সম্বন্ধ-বোধকের নির্ণয়ন ( eduction of correlates )

স্পীয়ারম্যান মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন জ্ঞান-বিকাশের স্ত্রাবদী।
(Noegenetic Laws)। তাঁর মতে আমাদের জটিল অজটিল সমন্ত জ্ঞানই এ
ত্রিবিধ পদায় অর্জিত হয়ে থাকে।

#### ও। উন্নত মানসিক সংগঠন

বৃদ্ধির আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অমুষায়ী দেহ-মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন (organisation) বা সমন্বয়ন (integration) সম্পন্ন করা। এর জন্ত প্রয়োজন মনের সমস্ত দিকগুলির মধ্যে সমন্বয়ন-সাধন করা এবং সেই লন্ধ সমন্বয়নের মাধ্যমে পরিবেশের সব চেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি নির্ণয় করা। প্রাণী ধখন কোন সমস্তার সম্মুখীন হয় তখন বৃদ্ধিই তার বিভিন্ন মনোনক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় এনে সেগুলিকে স্ক্রেবনভাবে আসর সমস্তার সমাধানে নিযুক্ত করে। গেরাল্ট (Gestalt) মতবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বৃদ্ধির এই মানসিক সংগঠন স্বাস্বয়র সাধন করার ক্ষতার উপরই সব চেয়ে বেন্দ্র জোর দিয়েছেন।

# ৭। পৃথকীক্রণ ও সামাজীকরণ

বৃদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর ঘারাই পৃথকীকরণ

<sup>/ 1.</sup> Psychology Down The Ages Spearman

(abstraction) এবং সামান্তীকরণ (generalisation) নামে ছটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোনও বস্ত থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণগুলি আলাদা করে নেওয়ার নাম হল পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীকৃত গুণগুলি সেই বস্তর সমশ্রেণীভূক্ত আর সকলের উপর প্রয়োগ করার নাম হলো সামান্তীকরণ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা (concept) তিরী করতে এই প্রক্রিয়া ছটি অপরিহার্য।

#### ৮। বিচারকরণ: আগমন ও নিগমন

বৃদ্ধির আর একটি কাজ হল বিচারকরণে (reasoning) সাহায্য করা। কোন সমস্তার সমাধান এবং সম্ভোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছতে বিচারকরণই হল একমাত্র পছা। বিচারকরণ আবার তৃ'প্রাকারের হতে পারে—আগমন (induction) এবং নিগমন (deduction)। প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে কোনও একটি সামান্ত সত্যে পৌছই এবং দিতীয় পদ্ধতিতে সামান্ত সত্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সত্যে আসি। তৃ'রকম বিচারপদ্ধতিই আমাদের নতুন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং উত্তর্ম প্রক্রিয়াই বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

#### ১। মানসিক প্রক্রিয়ার চ্রুডডা

মানসিক শক্তির ক্ষিপ্রতার (speed) সঙ্গেও বৃদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।
বিচারকরণ, অন্থমান, সংবোধন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্রন্ত সম্পাদন
নির্ভর করে বৃদ্ধির উপর। একই মানসিক প্রক্রিয়া স্বল্লবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বে সমরে
সম্পন্ন করে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে বৃদ্ধিমান ব্যক্তি সম্পন্ন করে। যে কোন
মানসিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

#### ১০। অতীত জানের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ

বৃদ্ধি এবং জ্ঞান কিন্তু এক নয়। যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে তার নাম জ্ঞান। কিন্তু বৃদ্ধি হল একটি মানসিক শক্তি এবং এটি সহজাত। বৃদ্ধির সভে জ্ঞানের নিকট সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রয়োগ একমাত্র বৃদ্ধির খারাই সন্তব এবং বৃদ্ধিই অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্তমানের সমস্থা-সমাধানে নিযুক্ত করে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্থার সমাধান করা যায় না। ভার ম্বথাযোগ্য প্ররোগ করতে না পারলে সমস্থা সমস্থাই থেকে যায়। বৃদ্ধিই অতীতে শেখা জ্ঞানকে বর্তমানে কাজে লাগাতে পারে।

# বৃদ্ধির সংজ্ঞা ( Definition of Intelligence )

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বৃদ্ধি বলতে আমরা বৃঝি এমন একটি **সামসিক শক্তি** যা আমাদের সমর্থ করে সম্পন্ন করতে—

- 🖒। নৃতন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন,
- . ২। **চিত্তন-শক্তির উন্নতভর ব্যবহার,** যার মধ্যে আবার অন্তর্গত হল
  - (ক) অমূর্ত্ত ( abstract ) চিস্তন
  - (খ) সম্বন্ধ-ঘটিত ( relational ) চিন্তন
  - (গ) পৃথকীকরণ (abstraction) ও সামাজীকরণ (generalisation)
  - (ঘ) বিচার-করণ ( reasoning ) যা আবার হৃ'প্রকারের,
    - (i) নিগমনমূলক (deductive)
    - (ii) আগম্নমূলক (inductive)
- ৩। সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বষ্ঠ্ সংগঠন (organisation),
- ্ব। অভীত জ্ঞানকে বর্তমান-সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং
- ্ও। মানসিক কার্যের ক্রভ সম্পাদন।

্যদিও একবাক্যে বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, তবু বৃদ্ধির উপরের সংজ্ঞাটি প্রায় পূর্ণান্ধ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

# বুদ্ধির বিভিন্ন তন্ত্ব (Theories of Intelligence)

বৃদ্ধি বলতে আমরা যা বৃদ্ধি সেটি একটি শক্তি না একাধিক শক্তি, এ প্রশ্ন নিম্নেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাধারণত এ সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর বিভিন্ন ধারণা জনসাধারণের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। সেগুলি হল—

### ১। রাজভন্তমূলক ধারণা

প্রথম ধারণা অন্থায়ী বৃদ্ধি একটি একক শক্তি, যার অধীনে ও পরিচালনার মনের অস্তান্ত অসংখ্য শক্তিগুলি কাজ করে থাকে। বৃদ্ধি যেন রাজাবিশেষ এবং অক্তান্ত শক্তিগুলি তার প্রজাবন্দের মত। এই ধারণাকে রাজতন্ত্রমূলক (monarchic) ধারণা বলা চলতে পারে।

## :২। অভিজাতভদ্রযুদক ধারণা

ষিতীয় ধারণার বৃদ্ধিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির সমন্বর বলে কল্পনা
-করা হয়েছে। এই ধারণা অহুধায়ী কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি

লমিলিতভাবে সমন্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই ধারণাটিকে অভিজাতভন্তমূলক (oligarchic) ধারণা বলা যেতে পারে।

### ৩। গণভন্তযুগক ধারণা

ভূঙীয় ধারণায় বৃদ্ধি বলে কোন একটি একক বা কয়েকটি বিশেষ শক্তির সম্পেলনকে মেনে নেওয়া হয় নি। ভার পরিবর্তে মনের মধ্যে অসংখ্য কৃত্ত কৃত্ত শক্তির অন্তিত্বকে করনা করা হয়েছে এবং এদের মিলিভ শক্তিকেই বৃদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে বৃদ্ধির সণভন্তমুলক (anarchic) ধারণা বলা ব্যতে পারে।

বৃদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্রিবিধ ধারণ। শিক্ষাবিদদের মধ্যে বছদিন ধরেই প্রচলিত আছে কিন্তু গবেষণাভি,ত্তিক ন। হওয়ায় এই মতবাদগুলিকে নির্ভরধাগ্য বলে গণ্য কর। হত না। কিন্তু আধুনিককালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়৷ গেছে সেগুলিকেও অফ্রুপ তিন শ্রেণীতে বিজ্জুকর। যায়। নাচে বৃদ্ধির উপর তিনটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বর্ণনা দেওয়৷ হল।

# (ক) স্পা ্যহেল্ডারে ছি-উপাদান **তত্ত্ব**

(Spearman's Two-Factor Theory)

প্রাসিদ্ধ বিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানই প্রথম বৃদ্ধি সহদ্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রস্থত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁর তত্ত অস্থায়ী কিছু না কিছু মানাসক সক্রিয়তা আছে এমন সমস্ত কাজের পেছনে হ'লেণীর মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি ((General ability)। স্পীয়ারম্যান এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন '৪' এবং দিতীয়টি হচ্ছে কোন একটি বিশেষধর্মী শক্তি (Specific ability), স্পীয়ারম্যান যেটির নাম দিয়েছেন '৪'। এই '৪' শক্তিটি সর্বগামী, অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবস্থ নিয়োজিত '৪'র পরিমাণ সব কাজে এক হবে না। আর '৪' হল কোন বিশেষ কাজের উপযোগী একটি বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অক্ত কাজে সেই '৪'টির প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের জক্ত একটি আলাদা '৪' আছে যেমন 'পড়া' কাজের জক্ত পড়ার '৪', 'আৰু ক্যা' কাজের জক্ত বিচার করার '৪', 'বিচার করা' কাজের জক্ত বিচার করার '৪' ইন্ড্যাদি। যেহেত্

'৪'ও গণনাতীত হয়ে থাকে। '৪' কিছু একটি, যদিও এর অন্নপ্রবেশ সর্বত্ত এবং কম হোক বেশী হোক সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্ষ।

স্পীয়ারম্যান কল্পনা কবেছেন, প্রভ্যেকটি মামুষ যেন '৪'র একটি নিজস্ব ভাণ্ডার নিয়ে জন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ '৪' নেয় এবং সেই '৪'র সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ '৪'টি যোগ করে দিয়ে সে সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন—

'পড়া' রূপ কাম্ব করতে লাগে 'g'র কিছুটা + পড়ার 's'

'অন্ধ ক্ষা'রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + অন্ধ ক্ষার 's' ইত্যাদি।

শীগারম্যানের এ মতবাদটি নীচের ছবির মাণ্যমে পুরিকার বোঝান ব্র্যায়। ছবিতে
দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্ম একটি বিশেষ 's' এবং কিছু পরিমাণ 'g'র
প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুষায়ী 'g'র ওপরিমাণ কম বা বেশী হচ্ছে!

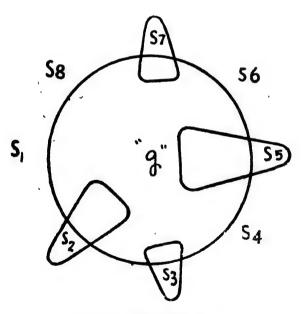

স্পীরারম্যানের দ্বি-উপাদানতত্ত্বের চিত্ররূপ

দেখা যাচ্ছে যে স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ অমুযায়ী আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে ছটি উপাদান (factor ) বর্তমান। সেইজন্ত এই মতবাদটিকে ব্রি-উপাদান তত্ত্ব (Two-Factor Theory ) বলা হয়। বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই ওত্তাটির তুলনা করা যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এই মতটি নিছক অনুমানপ্রস্ত নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজের নমধ্যে সহ-পরিবর্তনের (correlation) মান নির্ণয় এবং জটিল গাণিতিক গণনার সাহায্যেই স্পীয়ারম্যান তাঁর এই প্রান্তি তেটিতে পৌছতে পেরেছেন। সেই জন্ম এই ভত্তাটি স্প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য।

## দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা

দি-উপাদান তত্ত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল স্পীরারম্যানের প্রাথমিক ব্যাথ্যা। কিন্তু শীঘ্রই এই ব্যাথ্যার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ল। স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তিত্ব' প্রকারের 'g'—মা সব কাজের পেছনে থাকে, এবং 's'—মা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে। এর মাঝামাঝি আর কিছুই নেই। কিন্তু পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হল যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এ তুই ধরনের শক্তির মধ্যধর্মী অর্থাৎ যেগুলি 'g'র মত সব কাজে লাগে না বটে, তবে 's'র মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজে লেগেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। এই শক্তিগুলিকে বিশেষ এক



শ্রেণীভূক্ত (group) কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায়। অর্থাৎ এরা 'g'র মত সর্বজনীনও নয় আবার 's'র মত সর্বাণিও নয়। এক কথায় এরা 'g' আর 's'র মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি। যেহেতু বিশেষ এক শ্রেণীর কাজের সময় এগুলি কার্যকরী হয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রেণীমূলক শক্তি (Group Factor)। এই রকম এফটা শ্রেণীমূলক শক্তি হল ভাষামূলক শক্তি (verbal ability or v)। এটিকে 'g'র মত সব কাজে পাওরা যায় না বটে

ভবে ভাষাঘটিভ যত রকম কাঞ্চ আছে (যেমন পড়া, লেখা, মুখছ করা, বিচার করা ইজাদি) গেগুলির সবের মধ্যেই এটিকে কিছু না কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে ঃ বেমন উপরের ছবিটিতে দেখা বাচ্ছে যে প্রথম কাজে ৪+৪ লেগেছে এবং বিতীয় কাজে ৪+৪ লেগেছে। কিছু তা ছাড়া আরও একটা শক্তি (× চিহ্নিড) এই চুটি কাজের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। প্রথমটি যদি 'লেখা'রূপ কাজ হয় এবং বিতীয়টি যদি 'মুখস্থ করা' কাজ হয় ভবে এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীভূক্ত শক্তিরূপে থাকবে 'v' বা ভাষামূলক শক্তি।

এই রক্ম আরও কয়েকটি শ্রেণীভূক শক্তির নাম হল গাণিতিক শক্তি (numerical ability or n), ঘাছিক শক্তি (mechanical ability or m) ইত্যাদি।

## (থ) থাঙে নের প্রাথমিক শক্তিবাদ

(Thurstone's Primary Ability Theory)

প্রাসিদ্ধ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী থাষ্টোন বৃদ্ধি বলে কোন একক শক্তির অন্তিম্ব শীকার করেন না। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক বা প্রাথমিক শক্তির (Primary Ability) উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

- ১। ভাষাবোধ (Verbal Comprehension বা V)
- ২। সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility বা N)
- ৩। স্বরণ (Memory বা M)



- । আগমন্যুলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা R)
- <। উপল্কিমূলক শক্তি (Perceptual Ability বা P)

- ♦। অবস্থানসূলক ধারণা (Space বা S)
- ৭। ভাষা উৎকর্ষ (Word Fluency বা W)

থার্ট্রেনের মতে বাবে আমরা বৃদ্ধি বলে থাকি গৈটি আসলে উপরের মৌলিক শক্তি করেকটির সমিলিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্র সব কয়টি শক্তিরই যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নর। এই সাডটি শক্তির মধ্যে কথনও বিশেব করেকটি শক্তি একত্রিভ হয়ে বিশেব একটি কাজ করে। আগের আর করেকটী শক্তি একত্রিভ হয়ে অন্ত আর একটি কাজ করে। আগের পাতার ছবিভে খার্ট্রেনের তম্বটির একটি চিত্তরূপ দেওয়া হল।

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে বে ১নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), শ্বতি (M) এবং উপলব্ধি শক্তি (P), আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), শ্বতি (M), অবস্থান-ধারণা (S) এবং বিচার-করণ (R)। আবার তনং কাজে লাগছে ভাষাবোধ (V), শ্বতি (M), অবস্থান-ধারণা (S), সংখ্যা-ব্যবহার (N) এবং শন্ধ ব্যবহারের উৎকর্ষ (W) ইত্যাদি। কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে কোন্ কোন্ শক্তিক্যন জোট বীধবে।

থার্টোনের তন্ধটি প্রাচীন বৃদ্ধি সমঙ্কে অভিজ্ঞাততক্রমূলক ধারণার সঙ্গে তুলনীয় । তবে থার্টোনের তন্ধটিও স্পীগারম্যানের তন্ত্বের মত জটিল গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

# (গ) টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা বছ শক্তিতত্ত্ব

(Thompson's Sampling Theory or Multi-ability Theory)

গভকে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিছ উপরের ছু'শ্রেণীর ব্যাখ্যার কোনটাই গ্রহণ করেন নি। তিনি বৃদ্ধির ভূতীয় ব্যাখ্যার জনক। তাঁর মতে বৃদ্ধি বলে কোন একটি শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অগণিভ শক্তিকণা আছে, বেগুলির কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যার না। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক (unit) বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোন এখটি মানসিক কান্ধ করি, তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসক্ষে কোট বাঁধে এবং ঐ কান্ধটি করতে আমাদের সমর্থ করে। কি ভাবে এবং কোন কোন কোন শক্তি-কণাঞ্চলি একটি

বিশেষ কান্ধ করার সময় জোট বাঁধবে তা নির্ভর করে ঐ কান্ধটির প্রাকৃতির উপর এক শক্তি-কণাগুলির অন্ধর্নিহিত ক্ষমতার উপর। এই জন্তু টমসনের এই তম্বটিকে 'বাছাই তম্ব' (Sampling Theory) বলা হয়। আবার যেহেতু এই তম্বটিতে

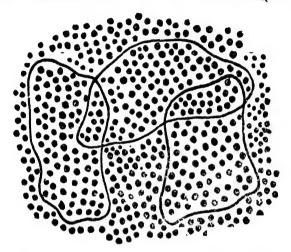

বছ শক্তির অন্তিৎকে স্বীকার করা হয়েছে সেহেতু এটিকে বছশক্তি তত্ত্ব বলাও চলে। উপরে টমসনের শক্তি-কণা তত্ত্বের একটি কল্লিভ চিত্র দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন কান্ধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিকণার দল একত্রিভ হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে।

# প্রশাবলা

1. What is intelligence? What are the outstanding characteristics of intelligence? Compare intelligence and instinct.

2. Describe the different theories of intelligence.

3. Give an account of the Two-Factor Theory of intelligence. What are its defects?

#### সাত

# বৃদ্ধির পরিমাপ ( Measurement of Intelligence )

্ ৰ্দ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মততেদ থাকলেও বৃদ্ধির পরিমাপ সন্ধন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা মোটাম্টি একটা সন্তোধজনক সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন। অর্থাৎ কিভাবে বৃদ্ধিকে মাপা যেতে পারে এ সন্ধন্ধে বর্তমানে সকলেই প্রায় একমত।

বর্জমানে বছল প্রচলিত বৃদ্ধির অভীক্ষার (Intelligence Test) আবিষ্ণপ্তা হলেন আলক্ষেড বিনে (Alfred Binet) নামে এক ফরাসী মনোবিজ্ঞানী। ১৯০০ সালে প্যারী নগরের একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে শিক্ষকদের মতে ছেলেমেয়েদের অমনোযোগ ও চুইবৃদ্ধিই এর জন্ম দায়ী। আবার কেউ কেউ বললেন যে যথেষ্ট বৃদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় অনগ্রসরতার কারণ। অভিভাবকেরা শিক্ষকদের অবহেলাকে এর জন্ম দায়ী করলেন। তগুন এই জটিল সমস্রাটির সমাধানের ভার তাঁরা দিলেন দেই সময়কার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলক্ষেড বিনের হাতে। বিনে দেখলেন যে এই সমস্রার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলক্ষেড বিনের হাতে। বিনে দেখলেন যে এই সমস্রার যথায়থ সমাধান করতে হলে প্রথমেই বৃদ্ধি মাপার একটা পদ্ম বার করতে হবে। অনেক গবেষণার পর বিনে বৃদ্ধি পরিমাপের একটা অভীক্ষা (Test) তৈরী করলেন। এই অভীক্ষাটি বর্তুমানে 'বিনে সাইমনক্ষেল' নামে প্রসিদ্ধ। সাইমন (Simon) ছিলেন বিনের সহক্মা এবং এই উদ্ভাবনে তাঁর প্রধান সহায়ক।

# वित-अध्यत (श्वालद्व विनिश्र)

(Characteristics of Binet-Simon Scale)

- (ক) বিনের অভীক্ষাটি কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে গঠিত। অভীক্ষার্থীকে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্যাগুলির সমাধান করতে বলা হয়।
- থে) এই প্রশ্ন বা সমস্থাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়। নানা ধরনের মানসিক কাজের ভিতর দিয়ে সেগুলির সমাধান করতে হয়। যেমন, মৃথত্ব করা, মনে করা, চিনতে পারা, তুলনা করা, সত্তম-নির্ণয় করা, বিচার করা, ভূল বার করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজের সম্পাদনের মাধ্যমেই প্রশ্নভিন্ন উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন য়ে বৃদ্ধি একটি বিশেষ শক্তি নয়, এটি একটি সাধারণধর্মী শক্তি। অভএব কোন একপ্রকার

বিশেষধর্মী কাজের ভিতর দিয়ে বৃদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। একে বর্থায়থ পরিমাপ করতে হলে বহু বিভিন্নধর্মী কাজ ও সমস্যা অভীক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনও বিশেষ এক প্রকারের কাজ দিয়ে অভীক্ষাটিতেরী করলে সকল অভীক্ষার্থীর প্রতি অবিচার করা হবে না। কিন্তু যদি অভীক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও সমস্যা দেওয়া থাকে তবে সকলের বৃদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের অধ্যাগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমস্যা এবং প্রধান বিবিধতা ও বৈচিত্রাই বিনের অভীক্ষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

- (গ) বিনের অভীকাটিকে একটি স্কেল (scale) বলা হয়। যে কোন ছেলেরং বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি সমল্বছসম্পন্ন একক (unit) পর পর সাজান থাকে। যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেন্টিমিটারের স্কেল ওজন করার যন্ত্র ইত্যাদি। বিনের অভীকাতেও তেমনই কতকগুলি একক ক্রমবর্ধমান ধারায় সাজান আছে। এই এককটি হল অভীকার্থার বরস। অভীকার্থার বরস অভ্যথায়ী এই এককগুলি বিভিন্ন পর্যায় বা ভাগে বিভক্ত। এই স্কেলে নিম্নতম একক হল তিন বৎসর বয়সের জন্তু নির্ধারিত কতকগুলি প্রেশ্ব বা সমস্তা, তার উপরের এককটি চার বংরের জন্তু নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্তা, তার উপরের এককটি চার বংরের জন্তু নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্তা, তার উপরের এককটি চার বংরের জন্তু নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্তা, তার উপরের এককটি গাচ বৎসরের জন্তু এবং এই ভাবে: ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্বোচ্চ একক ১৫ বৎসরে গিয়ে স্কেলটি শেব হয়েছে। বিনের অভীকার স্বাধুনিকতম সংস্করণে নিম্নতম একক স্কুল হয়েছে ত্বংবংসর থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথমদিকে ছামাস পরে ১ বংসর করে বেড়ে সব চেয়েউপরের একক উন্নত-বয়স্কে শেব হয়েছে। বয়স অন্থ্যায়ী এককের বিভাগ্য থাকার জন্তু বিনের অভীকাকে ব্যুসগত স্কেলও (Age Scale) বলা হয়।
- (ব) বিনের অভীকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে প্রশ্ন বা সমস্যাপ্তলি ক্রমবর্ধমান হরহতার মান (graded difficulty value) অফ্রমায়ী সাজানো থাকে। অর্থাৎ অভীকায় সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সর্বশেষ প্রশ্নটি সবচেয়ে শক্ত এবং মধ্যবর্তী। প্রশ্নগুলি তাদের ক্রমবর্ধমান হরহতার মান অফ্রায়ী পরপর সাজানো। এইভাবে সাজানোর মূলে রয়েছে অতি ক্লাষ্ট্র একটি সত্য। সেটি হল যে শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড়ে থাকে।

কোন্ প্রান্নটির ছ্রুহভার মান কভটুকু এবং কোন্ বয়সের জন্ত সেটি যোগ্য এই অভি জটিল সিদ্ধান্তে পৌছতে বিনেকে গবেষণার সাহায্য নিতে হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রাপ্তলি বারবার প্রয়োগ করে ভবে ভাঁকে শেশুলির ছুরুহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে।

- (৬) বিনের বৃদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানসিক বয়সের (Mental-Age or M. A.) ব্যবহার। সত্য বলতে কি বিনের মানসিক বয়সের অভিনব পরিকয়নাটিই আধুনিককালের বৃদ্ধির অভীক্ষার এত সাফল্য এনে দিয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে বিনের অভীক্ষার বিভিন্ন বয়সের অভ্ন বিভিন্ন ও নির্দিষ্ট কয়েকটি (বর্তমান সংস্করণে ছয়টি) প্রশ্ন বা সমস্তা দেওয়া আছে। এখন যদি কোন বালক একটি বিশেব বয়সের (ধরা য়াক, সাত বৎসরের) জন্তা নির্দিষ্ট সব কটি প্রশ্ন কয়টির ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বলা হবে যে ঐ বালকটির ঐ বৎসরের অর্থাৎ সাত বৎসরের মানসিক বয়স আছে, তার আসল বয়স যতই হোক না কেন। সেই রকম কোন বালক আট বৎসরের জন্তা নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে যে তার মানসিক বয়স আটে। তেমনই নয় বৎসরের প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে তার মানসিক বয়স নয় ইত্যাদি।
- (b) এখন সাধারণভাবে আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের জন্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার। অর্থাৎ আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের মানসিক বয়স থাকা। এক কথার সাধারণ একটি আট বছরের ছেলের মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এখন যদি আট বছরের ছেলেঃ ন'বছরের জন্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তবে ব্যুতে হবে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বছরের ছেলের চেরে বেশী এবং আর বদি সে আট বৎসরের জন্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারে তবে ব্যুতে হবে যে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বছরের ছেলের চেরে কম।

কিছ কেবলমান্ত মানসিক বয়স এবং সময়গন্ত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির বৃদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কেননা জাট বছরের ছেলের পক্ষে বার বছরের মানসিক বয়স থাকাট। যতটা বৃদ্ধির পরিচায়ক, এগার বছরের ছেলের পক্ষে ঐ একই মানসিক বয়স থাকা ততটা বৃদ্ধির পরিচায়ক নয়। জতএব প্রকৃত বৃদ্ধিমন্তার পরিমাপ জানার জন্ত বিনে মানসিক বয়সকে সময়গত বয়স (Chronological Age or C. A.) দিয়ে ভাগ করে ঐত্বয়েশ্ব একটা অন্থপাত (ratio) বার করলেন। এই অন্থপাতটাই ব্যক্তির সভ্যকার বৃদ্ধিমন্তার স্থক। বিনের প্রবিভিত্ত এই মানসিক বয়স পরিমাপের পদ্ধতিটি

থেকেই বর্তমানে বৃদ্ধান্ক (Intelligence Quotient বা I. Q.) বার করার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। বৃদ্ধান্ক গণনা করার স্ফাটি হল —

বুদ্ধ্যদ= 
$$\frac{\text{মানসিক বয়স} \times 5^{\circ \circ}}{\text{সময়গত বয়স}}$$
 [I. Q.= $\frac{\text{M.A.}}{\text{C.A.}} \times 100$ ]

উপরের স্ত্রেটি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই যে, যে ছেলের সময়গন্ত বয়স ৮, এবং মানসিক বয়স ৭,

অতএব, দে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে স্বর্জ্বসম্পন্ন। থে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়সও ৮,

অতএব, সে সাধারণ আট বছরের ছেলের মতই বৃদ্ধিসম্পন। যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৯,

অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে অধিক বৃদ্ধিসম্পন্ন।
এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যাচেছ বে, যে কোন বংসেই ১০০ বৃদ্ধান্ধ হল সেই বয়সের
সাধারণ গড় বা (average) ব্যক্তির বৃদ্ধির মানের স্চক। কারোও ১০০র কম
বৃদ্ধান্ধ হলে ব্যতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বৃদ্ধি কম, আর ১০০র
বেশী বৃদ্ধান্ধ হলে ব্যতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বৃদ্ধি বেশী।

(ছ) বৃদ্ধির অভীক্ষার আর একটি বছ বৈশিষ্ট্য হল যে এর সমস্তা বা প্রশ্নগুলি এমন ধরনের হবে যা সমাধান করতে কোন অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। কেননা বৃদ্ধি হল সহজাত মানসিক শক্তি, এটি অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না যার সমাধানেতে বিশেষভাবে অর্জিত জ্ঞানের দরকার হবে। যেমন, তাজমহল কে তৈরী করেছিলেন বা ক' ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বৃদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি এমন প্রকৃতির হবে যার সামধান করতে কেবলমাত্র মনের সাধারণ শক্তির প্রয়োগই লাগবে, কোন অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যের দরকার হবে না। তবেই হবে সত্যকারের বৃদ্ধির পরীক্ষা। যেমন, "একজন লোক বাড়ী কিরে এসে দেখল যে চোরেরা তার বাড়ীতে ক্ষুক্ত কর চৃরি করে নিয়ে পিয়েছে, তথন তার কি করা উচিত ই'—এই প্রশ্নটির

উত্তর দিতে সামাক্সই আজত জ্ঞান লাগে। আসলে যা লাগে তাকেই আমরা বৃদ্ধি বলে থাকি। বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে যতদ্র সম্ভব এই ধরনের অর্জিত-জ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রান্ধ দেবারই চেষ্টা করা হয়।

কিছ তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও সম্পূর্ণভাবে অর্জিভ জ্ঞানকে বাদ দিয়ে বৃদ্ধির অভীক্ষা রচনা করা যার না। কেননা বৃদ্ধি একটি অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি। তাকে প্রকাশ করতে হলে প্রয়োজন কোন বিশেব একটি বাহক বা মাধ্যমের এবং ভাষা, কৌশল, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য বৃদ্ধিকে বাইরে প্রকাশিত করার জন্ম অপরিহার্য।

- ভে) অত্এব পুরোপুরি অর্জিড জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বৃদ্ধির অভীক্ষা তৈরী সম্ভব হয় না। আধুনিক বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক এবং সমার্থক শব্দ বলা, বাকারে অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অজিত-জ্ঞান-নির্ভর সমস্তা পাওয়া যায়। তবে এই সব বৃদ্ধির অভীক্ষায় অভীক্ষাকারকগণ ততটুকু অর্জিড জ্ঞানেরই বাবহার করেন যতটুকু তাঁরা মনে করেন যে অভীক্ষার্থীদের সকলের মধ্যেই সমজাবে বর্তমান আছে। যেমন ৮ বছরের ছেলেকে বলা হল, 'সংগ্রাহেব দিনগুলির নাম বল' এথানে ধবে নেপুরা হচ্ছে সে সাধাবণ সভাগমান্তে যে কোন আট বছরের ছেলেই সংগ্রহের দিন কটার নাম জানে। 'বিনে সাইমন স্কেলে'ও এই ধরনের অজিতক্সান-ভিত্তিক বৃহ্ব সমস্তা অক্ষভৃত্তিক করা হয়েছে। কর্ম্বানে প্রচলিত বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষাধর্মী অর্জিড জ্ঞানের প্রাচুর্য এক যে অনেকে এগুলিকে বৃদ্ধির অভীক্ষা না বলে বিগ্রাবন্ধার দক্ষতার অভীক্ষা (Scholastic Aptitude Test) নাম দিয়ে থাকেন। তাদের মতে এই ধরনের ভাষাভিত্তিক ও মর্জিত জ্ঞানমূলক অভীক্ষাগুলিতে সত্যকারের বৃদ্ধির পরিমাণ হয় না। এগুলিতে এক ধরনের বিশ্বামূলক দক্ষভার পরিমাণ করা হয়ে থাকে মাত্র।
- (ঝ) বৃদ্ধির অভীকা সহত্ত্বে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে।
  প্রাক্বতপক্ষে আমরা সত্যকারের বৃদ্ধিকে পরিমাপ করতে পারি না, আমরা পরিমাপ
  করি বৃদ্ধির বাহিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে। অতএব আমহা যা পরিমাপ করি এবং
  সত্যকারের বৃদ্ধি এ তুইই অভিন্ন কিনা তাও নিশ্চ্য করে বলা বার না। তাছাড়া
  কারোও সম্পূর্ণ বৃদ্ধিটাকে পরিমাপ করা হায় কিনা তাপ নিশ্চিত করে বলা চলে সা।
  ব্যক্তির মোট বৃদ্ধির একটি অংশকেই পরিমাপ করা হায় বলেই মনোবিজ্ঞানীরা
  বিশ্বাস করেন।

# वृक्तित व्यक्षोकात मृटोच

বৃদ্ধিকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি সাধারণধর্মী শক্তিরপে এবং এটিকে পরিমাশ করতে হবে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্তা অভীকাটিতে অস্কর্ভুক্ত করতে হয়। এই অন্তই বিনে স্কেবে এবং অক্তাক্ত আধুনিক প্রচলিত বৃদ্ধির অভীকার বন্ধ বিভিন্ন রক্ষমের সমস্তা দেখতে পাওরা যায়। সেগুলির ক্যেকটির নাম ও উদাহরণ নীচে দেওরা হল।

## ১। বন্ধ, ছবি, অন্ধ-প্রভ্যন্ত প্রভৃতির নাম বলা

(Naming or Identifying)

रयमन, :-- अकिंग रवाज़ात हिंदि रामिश्य रना रन, "अहा कि रनि ?"

## ২। স্বৃতি-শক্তি ( Memory )

বেমন :—একটা বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষাৰ্থীকে সেটিকে মন থেকে বলভে বলা হয়।

- ৩। সংখ্যার গণনা (Counting Digits)
  - যেমন :— •— •— এই সংখ্যার সারিটি অভীকার্থীকে শুনিরে তাকে সেটির পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়।
- 8। क्रुष्टि वश्व वा बात्रभात्र मत्या जूनमा (Comparison)
  - ষেমন :—(ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোখায় কোখায় মিল, আর কোখায় কে'খায় পার্থক্য ?
    - (খ) দারিন্ত্র্য এবং তুর্দশার মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কোথায় ?
- ৫। বোধ-শক্তি (Comprehension)
  - বেমন:—(ক) আমরা তৃফার্ড হলে কি করতে বাধ্য হই ?
    - (খ) হারিরে গেছে এমন একটি তিন বছরের ছেলেকে হঠাৎ পথে দেখলে তুমি কি করবে ?
- ৬। বস্তু গণনা (Counting Objects)

কতকগুলি বন্ধ অভীকাথীর সামনে দিয়ে তাকে সেগুলি গুণতে বলা হয়।

৭। শব্দ সম্ভার পরীকা-সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি

(Vocabulary-Synonyms, Antonyms etc.)

- (वमन:-(क) कमनारमत् कारक वरम ?
  - (খ) 'রোগ' কথাটির আর একটি প্রতিশব্দ বল। ( সমার্থক শব্দ )
  - (গ) 'সাহদী' কথাটির ঠিক বিপরীত অর্থ বোঝার এমন একটি ।

    শক্ষ বল।

    (বিপরীতার্থক শক্ষ )

(च) 'থৈৰ', 'অধ্যবসায়', 'সংযোগ', 'প্ৰতিহিংসায়' কথাগুলির অর্থ বল। ( অমূর্ত শব্দ )

#### अ-। अजन्यवानिर्वत्र (Absurdity)

- বেমন:—(ক) হাত ছটো পিছন থেকে বাধা এবং পা ছটো বাধা অবস্থায়

  একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। লোকে
  ভাবলো যুবকটি নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে
  রেখেছিল—এই উদ্ভিটির মধ্যে এমন কি আছে বা
  বাস্তবে সন্থব নয়।
  - (খ) একটা অসংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়া বলা হয়, 'এর মধ্যে কোথায় কোথায় ভূল আছে বার কর।'

#### ভ। উপৰান (Analogy)

বেমন :--(ক) 'পাথীতে ওড়ে, মাছে ----' ( উ:--সাঁতার কাটে )

- (খ) সূর্য দেয় উত্তাপ, ফুল ----
- (গ) ঋণ হল দায়, আয় হল ----
- (ছ) >'এর সঙ্গে ৬'এর যা সম্পর্ক, 'ন'এর সঙ্গে——র এর সে সম্পর্ক ?

#### ্ৰত। বিচারকরণ (Reasoning)

- যেমন:—(ক) একটা কাগজকে ছ'বার ভাঁজ করার পর তার একটা কোণে
  একটা ছোটো ফুটো করা হল। তারপর প্রশ্ন করা হল,
  'কাগজটা খুললে কটা ফুটো দেখা যাবে?'
  - (খ) প্রশ্ন করা হল লোকে চশমা পরে কেন ? স্থান্দর দেখাবে বলে, না, চোথ খারাপ বলে, না ফ্যাসানের খাভিরে ?

## ১১। ভোগী বিস্থাস (Classification)

- বেমন:—(ক) টেবিল, বই, চেয়ার, আলমারী—এই ৪টি বস্তুর মধ্যে কোন্টির এই শ্রেণীতে থাকার কথা নয় ?
  - (খ) বেড়ানো, ওড়া, সাঁতার কাটা, লেখাগড়া করা—এই **১টি** কাজের মধ্যে কোন্ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর ?

#### ১২। সংখ্যা সারি (Number Series)

যেমন: — শুক্রস্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও—

- (4) 6 2 75 76 74 57 -- --
- (利) > > > > > > > > -
- (a) > 8 > > 6 < c ~ -

## ১৩। বিচ্ছিন্ন বাক্য ( Dissected Sentence)

বেমন:—নীচের কথাগুলিকে এমনভাবে সাঞ্চাও যাতে অর্থবাধক একটি বাক্য হয়—

- (क) খুব যাত্রা উদ্দেশ্যে করলাম গ্রামের ভোরে হৃক।
- (খ) সাহসী কান্ধ লোকে সৎ করে।

#### ১৪। সমস্তা সমাধান (Problem Solving)

বেমন:—একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক ১ সের জ্বল আনতে। তাকে দিলেন :টি ৩ সেরী পাত্র আর একটি ৮ সেরী পাত্র। এখন ছেলেটি কি করে ঠিক ১ সের জ্বল আনবে দেখিয়ে দাও। মনে রেখো ১ সেরের কম বা বেশী জ্বল আনা চলবে না।

#### ১৫ ৷ প্রবাদ-বিশ্বেষণ ( Proverb )

যেমন: --নীচের প্রবাদগুলির কি অর্থ বল-

- (क) অনেক সন্ন্যাগীতে গাজন নষ্ট হয়।
- (খ) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
- (গ) টুলু বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।
- (ঘ) তৃষ্ট গরুর চেয়ে শুক্ত গোয়াল ভাল।

#### ১৬। প্রয়োগমূলক সমস্তা (Practical Problem)

- বেমন :—(ক) ফর্ম বোর্ড (একটি কাঠের বোর্ডে বৃত্ত, চতুদ্ধোণ, ত্তিভুজ প্রভৃতির আংকারে গর্ভ কাট। থাকে। অভীক্ষার্থীকে ঐ গর্ভগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের টুকরো বসাতে হয়।
  - (খ) নানা রঙের ও আঞ্চতির পুঁতি দিয়ে প্রদন্ত কোন নক্সা অনুযায়ী মালা গাঁথতে হয়।
  - (গ) একটি স্বায়তক্ষেত্র বা রম্বদের ছবিকে হ'টুকরো বা

ভিন টুৰুরো করে অভীক্ষার্থীকে দেওয়া হয় টুৰুরোগুলিকে জুড়ে পূর্বের নক্সামত করতে।

- (ঘ) গোলকধাঁধায় (maze) ঠিক পথ বার করার সমস্তা বুদ্ধির অভীক্ষায় প্রায়ই দেওয়া হয়।
- (ঙ) এ ছাড়া ছবি আঁকা, রেখা টানা প্রভৃতির সমস্যাও দেওয়াহয়ে থাকে।

## অ্র্কিত-জ্ঞান বা বিত্যাবস্থার অভীক্ষা

(Achievement or Scholastic Test)

বিষ্যাবন্তার অভীক্ষা হল এক গরনের অজিভজ্ঞানের অভীক্ষা। ক্লুলে বা কলেজে কোন ছাত্র একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয় কত্টুকু শিথল সেটা পরীক্ষা করার জ্ঞাই বিভাবন্তার অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী বা ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিভাবন্তার অভীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজাত সাধারণ শক্তির মান নির্ণয়ের অভীক্ষা। এই পরীক্ষায় অর্জিভজ্ঞানের সঙ্গে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের কোন সম্পর্ক থাকে না, বরং, যতটা অর্জিভজ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় ততই এই অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যভাবাড়ে।

বিভিন্ন মামুষের জ্ঞান নানা কারণে কম বেশী থাকে এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সে জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ানো চলতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধি সহন্ধাত শক্তি বিশেষ এবং সাধারণভাবে বলতে গোলে প্রকৃতিদন্ত বৃদ্ধির ভাগুারে ইচ্ছা করলেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অতএব অর্জিতজ্ঞানের অভীক্ষা (. Achievement Test.) আর বৃদ্ধির অভীক্ষা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে বৃদ্ধির কোন অভীক্ষা অর্জিত জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়ে তৈরী করা খুবই শক্ত। কেননা বৃদ্ধি একটি অমুর্ভ শক্তিবশেষ হওয়াতে ভার বাহ্যিক অভিব্যক্তির জন্ম কোন বাহক বা মাধ্যম অপরিহার্য। আর অর্জিভজ্ঞানই এই বাহক বা মাধ্যমরূপে কান্ধ করে থাকে। বিশেষ করে একটু উচ্চন্ডরের পরীক্ষা তৈরী করতে হলে তাতে জাটল সমস্যা দিভেই হবে। আর জাটল সমস্যা মানেই অর্জিভজ্ঞানের প্রারাণ।

প্রকৃতপক্ষে ক্ষলে কলেজে যে সব পরীক্ষা এতদিন গডামুগতিক পদ্ধতিতে অমৃষ্টিত হয়ে আদহে দেগুলির সবই বিভাবস্তা বা অজিতজ্ঞানের অভীকা। কিছু সাধুনিক বিষয়মূখী নতুন অভীক্ষাগুলিকেই সাধারণত এই নামে অভিহিত করা হরে থাকে। প্রাচীন ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষাপদ্ধতিগুলিকে বাতিল করে সেগুলির স্থানে আজকাল এই নতুন বিস্থাবজার অভীক্ষার প্রয়োগ হচ্ছে। এগুলি বর্তমানে শিক্ষাপ্রাইী অভীকা (Educational Test) নামেও পরিচিত।

## বিনে স্থেলের সংস্করণ ( Revision of Binet Scale )

বিনে তাঁর বৃদ্ধির অভীক্ষা প্রথম তৈরী করেন ১৯০০ সালে। তাঁর জীবিতকালেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ সালে অভীক্ষাটির পর পর তিনবার সংস্কার করেন। বিনে মারা যান ১৯১১ সালে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অভীক্ষাটি দেখতে দেখতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ দেশের মনোবিজ্ঞানীই এটিকে বৃদ্ধির পরিমাপের সন্তোষজনক যন্ত্র বা মাধ্যম বলে গ্রহণ করেন। বিনের মৃশ অভীক্ষাটি ছিল ফরাসী ভাষায়। ক্রমশ নানা বিভিন্ন ভাষায় এটির অফ্রবাদ হতে থাকে। এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অভীক্ষাটির মৃল রূপের উপর যথেষ্ট পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

ইংরাজী ভাষায় বিনে-স্কেলের যতগুলি সংস্করণ হয়েছে তার মধ্যে আমেরিকার

• ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিভালয়ের (Stanford University) অধ্যাপক টারম্যানের

(Terman) প্রণীত সংস্করণটিই বিখ্যাত। টারম্যান বিনে-স্কেলের প্রথম সংস্করণ
প্রকাশ করেন ১০১৬ সালে এবং ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলের (Merrill)
সহায়তায় এর আর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটি
বর্তমানে ষ্ট্রানফোর্ড-বিনে স্কেল (Stanford-Binet Scale) নামে পরিচিত।
বর্তমানে এই স্কেলটিই অধিকাংশ ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে বৃদ্ধির অভীক্ষারূপে
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টারম্যান মেরিলের সংস্করণ চাড়াও গতার্ড (Goddard),
বার্ট (Burt) প্রভৃতি অক্সান্ত বহু মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনে-স্কেলের সংস্করণ
প্রচলিত আছে।

## স্থ্যানকোর্ড-বিনে (স্থল ( Stanford-Binet Scale )

বিনের ১৯১১ সালের প্রকাশিত বৃদ্ধির অভীকাটিকে ভিত্তি করেই এই নতুন অভীকাটি গঠিত হয়েছে। মূল বিনে-সাইমন স্কেলটি স্থক হয়েছিল সর্বনিম ৩ বংসর বয়স থেকে এবং সর্বোচ্চ ১৫ বংসর বয়সে শেষ হয়েছিল। টারম্যান মেরিলের এই নতুন সংশ্বরণ স্থক হয়েছে সর্বনিম ২ বংসর বয়স থেকে এবং শেষ স্থাকে সর্বোচ্চ ধাপ উন্নত বন্ধন (৩) বা Superior Adult (III)তে। বিনের স্থা ক্রেলে প্রান্ন বা সমস্থার সংখ্যা ছিল ৫৪টি, টারম্যানের প্রথম ষ্ট্যানফোর্ড সংস্করণের এই সংখ্যা হয় ১০টি এবং সব শেষ সংস্করণে প্রান্নগংখ্যা বেড়ে হয়. ১২০টি।

এই প্রশ্নগুলির বিভাগ হল নিমন্ধণ।

२, २हे, ७, ७हे, ८, ४हे, ८, ७, १, ৮, ३, ১०

.১১, ১২, ১৩, ১৪—এর প্রত্যেকটির বয়দের জন্ম

৬টি করে প্রশ্ন-- ১৬×৬ ··· ১৬টি প্রশ্ন

সাধারণ বয়স্ক (Average adult) ন্তরের জন্ম ... ৮টি প্রশ্ন

উন্নত বয়ঙ্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (৩)

—এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্ম ৬টি করে প্রশ্ন— = ৩ × ৬ · · · ১৮টি প্রশ্ন প্রথম সাতটি বয়সের জন্ম ১টি করে বিকর প্রশ্ন · · · ৭টি প্রশ্ন

মোট: ১২০টি প্রশ্ন

## বুদ্যুদ্ধের পরিগণনা (Calculation of I. Q.)

বিনে-স্কেলের প্রয়োগের নিয়ম হল এই। অভীক্ষাথীর সময়গত বয়সের হ
বংসর নীচে থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ স্থক্ষ করতে হয় এবং দেখতে হয় যে স্কেলের
সর্বোচ্চ কোন্ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থী সব কটা প্রশ্নের নিভূল উত্তর দিতে পারে।
সেই বয়সটিকে অভীক্ষার্থীর মৌলিক মানসিক বয়স (Basal Mental Age) বলে
ধরা হবে। তারপর এই মৌলিক বয়সের উপরের কয়েক বৎসরের প্রশ্নগুলি
অভীক্ষার্থীকে পর পর দিয়ে দেখতে হবে কোন্ বয়সের কটি প্রশ্নের সে নিভূল
উত্তর দিতে পারে। যতক্ষণ না অভীক্ষার্থী এমন একটি স্তরে এসে পৌছচ্ছে যথন
সে আর একটি প্রশ্নেরও নিভূল উত্তর দিতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত অভীক্ষাটির
প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারদে
অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স পাওনা হয়। এই অর্জিত মানসিক বয়সের
কানা করা হয় 'মাসের' হিসাবে। বিভিন্ন বৎসরের প্রশ্নের নিভূল উত্তরের
অন্য প্রাণ্য মানসিক বয়স সমান হয় না। স্কেলের প্রথম ও বৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর
কান প্রাণ্য মানসিক বয়স সমান হয় না। স্কেলের প্রথম ও বৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর
কানসক বয়স প্রাণ্য হবে ১ মাস হিসাবে অর্থাৎ একটি প্রশ্ন নিভূল হলে প্রাণ্য হবে
১ বাস, ২টি প্রশ্ন নিভূল হলে প্রাণ্য হবে ২ মাস ইত্যাদি। তেমনই ৫ বৎসর থেকে

শাধারণবয়স্ক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভূল সমাধানের জন্ম অভীকার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে মানসিক বয়স এবং উন্নত বয়স্ক (১) বৎসরের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভূল সমাধানের জন্ম ৫ মাস করে, উন্নত বয়স্ক (২) বৎসরের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভূল সমাধানের জন্ম ৫ মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বংসরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভূল সমাধানের জন্ম ৬ মাস করে। কয়েকটা উন্নাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিকার হবে।

মনে করা যাক একটি ছেলে (সময়গত বয়স: ৪ ব: ৮ মা:) ৪ বৎসর বয়স
পদত সব প্রশ্ন পারল। তারপর সে পারল ৪ ই বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, ৫ বংসরের ০টি, ৬কংসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি প্রশ্ন। তার মৌলিক বয়স হল ৪ বৎসর এবং
পরবর্তী বংসরগুলির জন্ম তার অজিত মানসিক বয়স হল (৪×১)+(৩×২)+
(২×২)+(১×২) = ১৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হল ৪ বৎসর + ১৬
মাস = ৫বংসর ৪ মাস। এখন যদি এই ছেলেটির সময়গত বয়স হয় ৪ বৎসর ৮ মাস,
ভবে তার I. Q. বা বৃদ্ধান্ধ হবে (৫ ব: ৪ মা:)×১০০
(৪ ব: ৮ মা:)

মনে করা যাক আর একজন অভীকার্থী ( সময়গত বয়স : ১০ ব: ১ মা: ) ১৩ বংসর পর্যন্ত সমস্ত প্রশ্ন পারল। তারপরে সে পারল ১৪ বংসরের ইটি প্রশ্ন, সাধারণ করম্ব বংসরের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ব (১) বংসরের ৩টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ব (২) বংসরের ১টি প্রশ্ন। এই অভীকার্থীটির মৌলিকমানিকি বয়স হল ১৩ বংসর এবং পরবর্তী বংসরগুলির জন্ম তার অজিত মানসিক কর্মস হল—( ৫ × ২)+(8 × ২)+( ৩× ৪)+( ২× ৫)+( ১× ৬) মাস = ১০ +৮+১২+১০+৬ মাস = ৪৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হবে ১৩ বংসর +৪৬ মাস বা ১৬ বংসর ১০ মাস। এখন যদি এই অভীকার্থীর সময়গত বয়স হয়. ১৩ বংসর ১ মাস তবে তার I. Q. বা বুদ্ধান্ধ হবে—

# বর্ষব্যক্তির বুদ্ধ্যক্ষের পরিগণনা

বন্ধর ব্যক্তির ব্দার পরিগণনা করার নিয়ম একটু বিভিন্ন। দেখা গেছে ষে ১৫ বংসরের পর বৃদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। সেজন্ত মনোবিজ্ঞানীরা মোটাস্টিভাবে ১৫ বংসরেই বৃদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। অতএব কোন বয়ন্ধ ব্যক্তির বৃদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বংসরকে সর্বোচ্চ বয়স হিসাবে

ধরা হয়, সন্ত্যকার বয়স তার যতই হোক না কেন। ধেমন, যদি কোন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ২৪ বংসর ২ মাস এবং তার মানসিক বয়স ছিসাব করে দাঁড়ায় ১৭ বংসর ২ মাস ভাহলে তার বুদ্ধান্ধ হবে—

ষ্ট্যানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ১০ মাস এবং সে হিসেবে সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যক হতে পারে ১৭১।

ষ্ট্যানফোর্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে বৃদ্ধির অভীক্ষা নিয়ে
নানা দেশে ব্যাপক গবেষণা স্থক হয় এবং ফলে বহু নতুন ও অভিনব বৃদ্ধির
অভীক্ষা স্বষ্ট হয়। এগুলির অধিকাংশই অবশ্ব বিনের বৃদ্ধির অভীক্ষার মূলনীভির
উপর প্রতিষ্ঠিত।

## বুদ্ধির অভাঞা : শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেণী বিভাপ করা যায়। প্রথমত, সমস্থা বা প্রশ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে ভাষামূলক (Verbal) এবং ভাষাবিহীন (Non-verbal) এই ত্বই ভাগে তাগ করা যায়। দ্বিভীয়ত, সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত (Individual) ও যৌথ (Group) এই তুইভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ বৃদ্ধির অভীক্ষা মোট চার রকমের হতে গারে—ভাষামূলক ব্যক্তিগত, ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত, ভাষামূলক যৌধ ও ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত, ভাষামূলক যৌধ

# ভাষামূলক অভীক্ষা ও ভাষাবিহীন অভীক্ষা

(Verbal Test & Non-verbal Test)

ভাষামূলক অভীক্ষাঞ্চলির উপাদান প্রধানত শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ইত্যাদি।
অভীক্ষার্থীকে লিখিত এবং কথিত ভাষার সাহায্যেই প্রদন্ত সমস্যাঞ্চলি সমাধান করতে
হয়। সমস্যার মধ্যেও প্রচুর ভাষার ব্যবহার থাকে। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বলা,
সমার্থক বা বিপরীভার্থক শব্দ ব্যবহার করা, লিখিত বাক্য পড়া ও তার অর্থ বোঝা
ইত্যাদি নানাভাবে ভাষার ব্যবহার এই সব অভীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিনে
সাইমন কেলটি একটি ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। তেমনই আর্মি আলক্ষা
(Army Alpha) একটি ভাষামূলক যৌগ অভীক্ষা।

ভাষাবিহীন বৃদ্ধির অভীকাগুলিতে কৃথিত বা লিখিত ভাষার ব্যবহারকে বড়চা

সম্ভব (একেবারে সম্ভব নয়) বর্জন করা হয়। এমন অনেক অভীকার্থী আছে যারা ভাষা-ব্যবহারে তেমন পটু নয় বা কোন কারণে তাদের ভাষা শিক্ষার মধ্যে ত্র্বলতা থেকে গেছে। অতএব তাদের বৃদ্ধির পরিমাপ করা ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে যথায়থ ভাবে হতে পারে না। বিশেষ করে নিরক্ষর ও শিশুদের কেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার চলতেই পারে না। তাদের জন্মই ভাষাবিহীন অভীক্ষার উদ্ভাবন হয়েছে। এই শ্রেণীভূক্ত অভীক্ষাগুলি আবার নানা রকমের হতে পারে। আর্মি বিটা (Army Beta) একটি ভাষাবিহীন যোথ অভীক্ষা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ইংরাজী ভাষায় অনভিক্ত বিদেশী সৈক্তদের বৃদ্ধির পরিমাপ করার ক্ষম্য অই অভীকাটি গঠিত হয়।

## দেশাগুলা অভাক্সা (Performance Test)

ভাষাবিহীন অভীকার প্রথম পর্যায়ে পড়ে সম্পাদনী অভীকা (Performance Test)। এগুলিতে নানা আকার ও রঙের কাঠের বা প্লাষ্টিকের টুকরোর সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ নক্সার অমুকরণে একটি নক্সা রৈতী করতে হয় বা কোন প্রদত্ত সমস্তার সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অবপ্রতাক্ষের সঞ্চালনের সাহায্যেই এই অভীকাগুলির সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে সম্পাদনী অভীকা। সম্পাদনী অভীকায় সমস্তাটির সমাধানে বা প্রদত্ত নকাটির পঠনে সাফল্য এবং কিপ্রতার মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায় बाल विश्वाम कता हत्। अ मधाल मानाविकानी एनत माना व्यवका या विश्वास আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীকার মধ্যে আলেকজাণ্ডারের পাস এালংগ (Alexander's Pass Along), 'কোহ'এর ব্লক ডিজাইন (Koh's Block Design). जिशाबन्दर्नन कर्मदार्ज (Dearborn's Form Board). পোর্টিয়াস শোলকর্ষাধা (Porteus Maze), হিলির পান্ধল (Healey Puzzle) প্রভৃতির নাম করা হায়। কোনো কোনো বৃদ্ধির স্বভীক্ষায় ভাষামূলক এবং ভাষাবর্জিত ত'রকম নমুলাই দেওয়া হয়ে থাকে। ওয়েকসদার বেলেভিউ ইন্টেলি<del>জেল</del> স্থেল (Wechsler Bellevue Intelligence Scale বা WBIS) এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত বৃদ্ধির অভীকা।

আর একটি প্রসিদ্ধ ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত বৃদ্ধির অভীকা হল গুডএনাফের (Goodenough) মাহ্য-আঁকার অভীকা (Man-drawing Test)। প্রস্ত অভীকার্ত্তিকে নিজের মন থেকে একটি মাহুবের হবি আঁকডে বলা হয়। শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটির উৎকর্বের কোনরপ বিচার করা হয় না। প্রধানত দেখা হয় বে মাছবের দেহের প্রয়োজনীয় অকপ্রভাজগুলির মধ্যে কভকগুলি অভীকার্থী ছবিতে ঠিক্মন্ত আঁকতে পারল এবং কভকগুলি পারল না। তাছাড়া বিশেষ করে মানবদেহের বিভিন্ন অকপ্রভাজের আকৃতি ও অবস্থিতির দিক দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অভীকার্থীর ধারণা কতটা নির্ভূল ও বান্তবধর্মী তা থেকেই অভীকার্থীর বৃদ্ধির একটা পরিমাপ পাওয়া যায় বলে বিশাস করা হয়। ৪ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বৃদ্ধির অভীকা রূপে এই অভীকাটি আজকাল বেশ কনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গোলকধাঁধার পথ বার করাও একটা অতি-প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষা।
এগুলি নানা রকমের হয়ে থাকে। কথনও কাগজে আঁকা গোলকধাঁধায় পেন্দিল
দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার করতে বলা হয়, আবার কখনও কাঠের ছোট ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গোলকধাঁধায় আঙ্গুল বা ষ্টাইলাস (stylus) দিয়ে বেরোবার পথটি আবিন্ধার করার সমস্যা দেওয়া হয়। যে অভীক্ষার্থী যত কম ভূল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পারে তার তত বেশী বৃদ্ধি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

সম্পাদনী অভীকা ছাড়াও কাগজে কলমে উত্তর করা যায় এমন অনেক ভাষাবিহীন অভীকাও আছে। আর্মি বিটা অভীকাটি এই ধরনের একটি ভাষাবিহীন যৌথ অভীকা। ছবি, নক্দা ইত্যাদি আঁকার মধ্যে দিয়ে এই অভীকাটির সমাধান করতে হয়।

## ব্যক্তিগত অডাক্ষা ও যৌথ অডাক্ষ

(Individual Test & Group Test)

বৃদ্ধির অভীকাগুলিকে তাদের সংগঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীকা এবং যৌথ অভীকায় ভাগ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভীকা হল সেই সব অভীকা যেগুলি এক সময়ে একজনের বেশী অভীকার্থীর উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই অভীকাগুলিতে অভীকক একজন মাত্র অভীকার্থীর সামনে সমস্তাগুলিকে একটির পর একটি উপস্থাপিত করেন এবং সেগুলির প্রতি অভীকার্থীর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। বিনে সাইমন স্কেলটি এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভীকা।

যৌথ অভীকাতে কিন্তু তা করতে হয় না। অভীক্ষক একসঙ্গে বহু অভীকার্যীর উপর অভীকাটি প্রয়োগ করতে পারেন। সাধারণত ছাপা ছোট বইরের আকারে আভীকাটি তৈরী করা হয়ে থাকে। তাতে সমস্তাগুলি ছোট ছোট এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে দেওরা থাকে এবং কেমন করে সেগুলির সমাধান করতে হবে তাও উদাহরণ দিয়ে ব্ঝিয়ে দেওরা থাকে। অভীকার্থী সেই নির্দেশমত সমস্তাগুলির উত্তর বইটিতে লিখে দের। উত্তর লেখার কাজটাও আজকাল খুব সরল ও সহজ করে ভোলা হয়েছে। ধারণত টিক দেওরা বা নীচে দাগ দেওয়া বা ক্রশ-চিক্ন দেওয়া প্রভৃতি অতি সহজ কাজের মাধ্যমেই অভীকার্থী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গারে

বলা বাছল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতকগুলি বিশেষ স্থাবিধা আছে। প্রথমত, এর প্রয়োগে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাঁচে। একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষার প্রয়োগ করতে কম করে ছই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগে। ফলে ব্যক্তিগত অভীক্ষার সাহায্যে একটি ক্লাসের ৫০টি ছেলের বৃদ্ধির পরিমাপ করতে বছদিন লেগে যাবে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে একদিনেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদের সকলের বৃদ্ধির পরিমাপ কর। সন্তব হয়। ছিতীয়ত, ব্যক্তিগত অভীক্ষাটির প্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না হলে অভীক্ষাটিই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার নির্দেশনান সহজ ও স্থানির্দিষ্ট। ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্ম অভিক্র বা বিশেষরূপে শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্ষা প্রয়োগের কৌশন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অন্থাশীলন করে নিলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেপ্ত যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

কিছ আবার নির্ভরশীলতার দিক দিরে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক বেশী।
কেননা অভীক্ষাট প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্থী তার পরিবেশের সকে কতা। নিজেকে
মানিয়ে নিতে পারল সেটির উপর অভীক্ষার সাফল্য অনেকথানি নির্ভর করে। যৌথ
অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিছ
ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর সক্ষে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে থাকেন বলে তিনি
তার মানসিক ও প্রক্ষোভন্তন্ত্রক প্রতিক্রিয়াগুলির স্থবিচার করতে পারেন।

কিন্তু আঞ্জকের ক্রন্ত গতিশীল জগতে সময়-সংক্ষেপের দাম অনেক। ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে যৌথ অভীক্ষার অভাবনীয় উরতি হয়েছে। বর্তমানে নতুন অভীক্ষার অধিকাংশই যৌথ অভীক্ষা। যৌথ অভীক্ষার প্রথম ব্যাপক প্রচলন করেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ প্রথম মহাযুক্তের সময়। তাঁরা স্থির করেন যে সামরিক কাজে বাদের নেওয়া হবে তাদের বৃদ্ধি পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। কিন্তু হাজার হাজার সৈনিক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অভীকার মাধ্যমে বৃদ্ধির পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সেক্স আমেরিকার ক্ষেক্সন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীর ভশ্বাবধানে তৃটি যৌধ বৃদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করা হয়। প্রথমটির নাম আর্মি আলফা অভীক্ষা (Army Alpha Test)। এটি ভাষামূলক এবং এর সমস্যাগুলিকে ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়ে সমাধান করতে হয়। বিতীয়টির নাম আর্মি বিটা অভীক্ষা (Army Bota Test)। ইতিপূর্বে ওটিস (Otis) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি ভাষাবর্জিত অভীক্ষা গঠন করেন। তাঁরই আবিষ্কৃত অভীক্ষার উপর নির্ভর করে এই নতুন অভীক্ষাটি গঠন করা হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবর্জিত এবং এর অন্তর্গত সমস্যাগুলির সমাধানে ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ হবি সম্পূর্ণ করা, গোলকধাঁধায় পথ বার করা প্রভৃতি ভাষা-নিরপেক্ষ সমস্যার বারা এই অভীক্ষাটি গঠিত। সৈক্যবাহিনীতে প্রবেশার্থী অশিক্ষিত এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জ্ব্যই এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্ক্রপাতে 'আর্মি আলফা' অভীক্ষাটির আবার নতুন করে সংস্কার করা হয়। এই নতুন সংস্করণটি আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসান অভীক্ষা (Army General Classification Test বা AGCT) নামে পরিচিত।

বুদ্ধির অভাক্ষার উপযোগিতা (Uses of Intelligence Test)

বর্তমান শতকে নানা কারণে বৃদ্ধির অভীক্ষার ক্রত উন্নতি ঘটেছে। বৃ**দ্ধির** অভীক্ষা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে তার কয়েকটি ক্ষে**জের** উল্লেখ করা হল।

- (ক) বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তির বুদ্ধির মান নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ বুদ্ধির সাধারণ মানের চেয়ে যদি কারও বুদ্ধি কম বা বেশী থাকে তা আমরা এই বুদ্ধির অভীক্ষার মাধামেই নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারি।
- থি) বৃদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি যে সব মাস্থরের বৃদ্ধি সমান
  নয়। ক্লের লেখাপড়ার সঙ্গে বৃদ্ধির সম্বন্ধ অতি-ঘনিষ্ঠ। বৃদ্ধিমান ছেলে ক্রুত্ত শেখে, বৃদ্ধিহীনের শেখার গতি মছর। অতএব ক্লে একটি ক্লাসে যদি বিভিন্ন স্তরের বৃদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে রেখে তাদের একই ভাবে পড়ানো যায়, তাতে মাঝারি বৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা মোটামুটি উপকৃত হলেও, অল্পবৃদ্ধি-সম্পন্ন এবং অধিক বৃদ্ধিসম্পন্ন, এই ছুস্পলেরই বিশেষ কোন উপকার হয় না। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual Difference) নীভিটি আজ কাল সর্বত্তই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সমন্ত প্রগতিশীল বিভালয়েই এই নীতি

অছ্যায়ী শিক্ষাব্যবস্থায় সংশোধন করার চেটা চলছে। বিভিন্ন বৃদ্ধিসপাক।
শিক্ষার্থীদের এক ক্লাসে না রেখে তাদের সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা

হয়. যেমন—ভাল, মাঝারি এবং মন্দ এবং এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিভিন্ন
প্রয়োজনীয়তা অহ্যায়ী তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওরাও হয়ে থাকে।
বৃদ্ধির মান অহ্যায়ী শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীবিক্সাস (classification) করা
সন্তব হয় বৃদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের হারা।

- (গ) বৃদ্ধির অভীক্ষা আমাদের ভবিশ্বং গণনা করতে সাহায্য করে। কুল-কলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের লেখাপড়ায়, বিশেষ করে সাহিত্যধর্মী পাঠন্তরে,
  সাফল্যের সকে বৃদ্ধিমন্তার বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। আধুনিক পরিসংখ্যান
  পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে ক্লাসের পরীক্ষায় সাফল্য এবং বৃদ্ধির
  অভীক্ষায় কৃতিন্তের মধ্যে সহপরিবর্জনের (correlation) মান বেশ উঁচু
  (পরিসংখ্যানের ভাষায় '৪ থেকে '৬ )। ফলে কোন ছাত্রের বৃদ্ধান্ধ দেখে
  বলা চলে যে সে ভবিশ্বতে লেখাপড়ায় ক্বতিন্দ অর্জন করবে কিনা এবং
  করলে কত্টুকু করবে। যদি দেখা যায় যে কোন ছেলের বৃদ্ধান্ধ বেশ কম ভবে
  বলা চলতে পারে যে সাধারণ কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ায় সেণ
  বিশেষ স্থবিধা করতে পারবে না।
- (ঘ) এই থেকেই বৃদ্ধির অভীক্ষার আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালনে (Educational Guidance) বৃদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ স্থক হয়েছে। অর্থাৎ কোন ছেলের বৃদ্ধির মান দেখে ভবিহাতে লেখাপড়ার কোন পথে ভার যাওয়া উচিত সে সম্বন্ধ তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যে ছেলের বৃদ্ধান্ধ কম তাকে সাধারণ স্থল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ার দিকে যেতে না বলে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করার! নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। আবার বে ছেলের বৃদ্ধান্ধ বেশ উঁচু তাকে উন্ধত সাহিত্যমূলক পাঠতর অন্ধসরণ করার নির্দেশ দেওয়া যায়। কার কোন শ্রেণীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এটা পূর্বাছে জানা গেলে শিক্ষার্থীকে ভার প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং অন্থপ্রয়োধী শিক্ষাগ্রহণের ফলে সাধারণত শ্রম ও উৎসাহের যে অপরিমিত অপ্রচন্ধ ঘটে থাকে ভার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।
- (৪) বৃত্তিযুলক পরিচালনেও (Vocational Guidance) বর্জমানে বৃত্তিক

শভীকার ব্যবহার অপরিহার্থ হয়ে উঠেছে। এমন বছ বৃত্তি আছে বেওলির সাফল্য বৃদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিক্ষজ্য, আইনজীবিকা ব্যবসা-পরিচালনা, পরিশাসন-সংক্রাস্ত কার্যাদি, সংবাদপত্র সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার মোটর চালনা, যত্রপাতি-সংক্রাস্ত কার্যাদি, জরীপের কাল্ক, ফ্যাক্টরীর কাল্কর্মাদি, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভার্ম্বর্গ, ব্যনশিল্প, যুদ্ধবৃত্তি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহু জীবিকা আছে যাতে উচ্চবৃদ্ধির মান না থাকলেও মোটামৃটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বৃদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির কোন্ বৃত্তি অন্তর্গরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে অত্যক্ত মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া সন্তর্পর। অবশ্র কেবলমাত্র বৃদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যেই কোন্ বৃত্তি নেওয়া উচিত তা বলা যায় না। এর জন্ত ব্যক্তির মধ্যে কি কি বিশেষ মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং ভার আগ্রহ মনপ্রপ্রতি ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানতে হয়। সেক্ষন্ত এই সব তথ্য জানার জন্ত বৃদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও বিশেষধর্মী অভীক্ষার প্রয়োগ করতে হয়।

- (চ) বৃদ্ধির অভীক্ষার এই সকল গুণের জন্ম আজকাল স্থল-কলেজে ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা থেকে হাক করে বড় বড় অফিসে, সেনাবিজ্ঞাগে, দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে লোক নেবার সময় বৃদ্ধির অভীক্ষার সাহায় নেওয়া হয়। আধুনিক যুগে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগের সময় যে সব নানাপ্রকারের পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয় বৃদ্ধির অভীক্ষা হল সেগুলির একটা অপরিহার্য অক। সেনানিবিমান প্রভৃতি বিভাগে আজকাল বৃদ্ধির অভীক্ষা ছাড়া∴কোনরূপ নিয়োগ করাই হয় না।
- (ছ) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমস্তামূলক আচরণ, কিশোর অপরাধ (delinquency) প্রভৃতির চিকিৎসা করার সময় বৃদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করাটা প্রাথমিক সোপান বলে সর্বত্তই পরিগণিত হয়ে থাকে। কেননা বৃদ্ধিহীনতার সক্ষে মনের বিকার বা অস্বাভানিকতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে মনোবিক্সানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

# বুদ্ধির বন্টন ( Distribution of Intelligence )

সকল মান্নবের বৃদ্ধি যে সমান নয় এটা আমাদের সর্বজনস্বীকৃত লৌকিক অভিজ্ঞতা। সকলে যেমন কিছু না কিছু বৃদ্ধি নিয়ে জয়েছে একথা যেমন সত্য ও তেমনই সকলের বৃদ্ধি যে সমান নয় একথাও তেমনই সত্য। কারও ভাগে বৃদ্ধি পড়েছে বেনী, আবার কারও ভাগে কম। এই সত্যটুকু আমাদের জানা থাকলেও. এই অসমান বন্টনের প্রাক্তত স্বরূপটা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। সেটা সম্প্রতি জানা সম্ভব হয়েছে বৃদ্ধির অভীকার মাধ্যমে।

এখন জানা গেছে যে বৃদ্ধির বন্টনে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতি স্থবিচারই করেছে। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝামাঝি বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধান্তর গণনায় বলা যায় যে তাদের বৃদ্ধান্ত ২০ থেকে ১১০ এর মধ্যে থাকবে। আবার ২০ বৃদ্ধান্তের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন। এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে। এদের এক কথায় বলা চলে ক্ষীণবৃদ্ধি। এদের মধ্যে আবার বৃদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। ১১০ বৃদ্ধান্তের উপরেও সেইরকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির ঘারা বিশেষভাবে অস্থগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নত-বৃদ্ধি। এদেরও বৃদ্ধির মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে

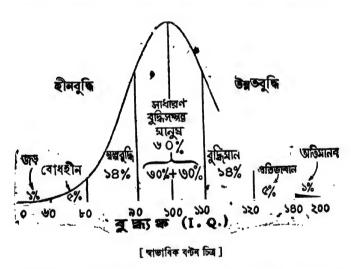

ভাগ করা যায়। জনসমাজের বৃদ্ধির এই বন্টনটিকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া বায়,
তবে আমরা ঘটার আকার-সম্পন্ন একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি
বৃদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির মাঝখানটা উচু এবং কোলা। কীণবৃদ্ধি এবং উন্ধতবৃদ্ধি
লোকদের সংখ্যা অপেকান্থত কম বলে ছবিটির ছ'ধার ক্রমশঃ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে
এসেছে। জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি ছাড়াও বছ বৈশিষ্ট্যের বন্টন এই ছবিটির
আকার ধারণ করে বলে এই ছবিটিকে আভাবিক বন্টনের চিত্র (Normal

Distribution Curve) বলা হয়। দৈর্ঘ, জন্মহার প্রভৃতি জনেক মানবীয় বৈশিষ্টোর বন্টনও এই চিত্তের মন্ত।

## कोपवृद्धि (Feebleminded)

উপরের চিত্র অমুধায়ী প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনেরই বৃদ্ধি সাধারণ বৃদ্ধির মানের চেয়ে কম। অর্থাৎ বৃদ্ধান্ধের হিসাবে তাদের ৯০'এর কম বৃদ্ধান্ধ। এদের বলা হয় ক্ষীণবৃদ্ধি (feebleminded)। এদের মধ্যে আবার শতকরা ১৪ জনক্ষীণবৃদ্ধি হলেও মোটামৃটি জীবনধারণের মত বৃদ্ধি তাদের আছে। এদের বৃদ্ধান্ধ ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে। এদের আমরা স্বল্পবৃদ্ধি (moton) বলতে পারি। এরা কোন চিস্তামৃলক কাজ করতে পারে না এবং লেখাপড়াতে বেশীদ্র এগোনও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। খুব ঘসামাজা করলে বড় জোর তারা ক্ষুল ফাইনালের বেড়াটা ভিডোতে পারে। কিন্তু যত্ন নিয়ে শেখালে এরা হাতের কাজকর্ম ভালই শেখে। সহজ যম্বপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, শেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বল্পবৃদ্ধি ব্যক্তি সাধারণ মাহ্মবদের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা, তাদের বলা চলে বোধহীন (imbecile)।

এদের বৃদ্ধান্ধ ৬০ থেকে ৮০র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেথাপড়া করা

দ্রে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাবটাও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পর্যন্ত পারে
না। চেটা করলে মোটাম্টি বইটা পড়া, নামটা সই করা ইত্যাদি কাজগুলি এদের

ভারা সম্ভব হতে পারে। এরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোনো কাজ করতে পারে
না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিথতে পারে। এদের সংখ্যা

আহুমানিক শতকরা ৫ জন।

সবচেয়ে শেষ থাপে আছে জড় (idiot)। এদের বৃদ্ধান্ধ ৩০এরও নীচে।
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথা বলতে পারে না,
বললেও বোঝে না। এদের পক্ষে একা চলাফেরা করা বিপজ্জনক। নিজেদের
ভালমন্দও এরা বৃঝতে পারে না। অনেক চেষ্টা কংলে এদের ছোটখাট কাজ করতে
শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

#### की दूर्धा अस्त भिका

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব সমাজই ত্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিভালয়ে বা সাধারণ পদ্ধতিতে এদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। ত্বরুবৃদ্ধি (moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ ক্লে পড়ানো চললেও তাদের জন্ত পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবহা<sup>ন</sup> করতে হয়। বোধহীন (imbecile) এবং জড় (idiot) ছেলেমেরেদের জন্ত বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবহা বর্তমানে সব সভ্য দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষালয়গুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্যাধনের জন্ত বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং ইন্দ্রিয়ামভূতির উন্নতির ঘারা এদের বৃদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। প্রাপদ্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ইটরাড এবং সেগুই প্রথম ক্ষীণবৃদ্ধিদের জন্ত এই ধরনের বিশেষধর্মী বিভালয় স্থাপন করেন। তাঁদের বিভালয়েতে ক্ষীণবৃদ্ধি ছেলেমেরেদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ চর্চা এবং অফুশীলনের ব্যবস্থা করা হত এবং তার ফলে তাদের সাধারণ কর্মদক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেত। ইটরাড ও সেগুইর প্রদর্শিত পথে আজ্কাল শ্বীণবৃদ্ধিদের শিক্ষার জন্ত বিভালয় নানা দেশে গঠিত হয়েছে।

কীপবৃদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার একটা নিকট সম্পর্ক দেখা গেছে। কিশোর বয়সে যে সব হেলেমেয়ে হুছডিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে অনেকেই নিয়বৃদ্ধি-সম্পন্ন। পরিণতবয়স্ক অপরাধীদের পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও নিয়বৃদ্ধির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধি স্বন্ধ থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার ফলে ভবিশ্বৎ কর্মের গুরুত্ব তারা ব্রতে পারে না। এইজন্ম তারা সহক্ষেই প্রলোভনে ভূলে বায় এবং বেল সব কাজকে সাধারণত সমাজে অপরাধ বা অক্সায় বলে মনে করা হয় সে সব কাজকরতে তারা ইতন্তক করে না।

# উন্নতবুদ্ধি (Gifted Children)

নিমবৃদ্ধি ছেলেমেরেদের মত উন্নতবৃদ্ধি ছেলেমেরেদেরও বৃদ্ধির মানের দিক দিক্ষে ক্ষেকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যাদের বৃদ্ধান্ধ ১১০ থেকে ১২০র মধ্যে তারা বৃদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাসে বা বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বৃদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি তারাই এই পর্বায়েশ পড়ে।

এর উপরের থাপে পড়ে প্রতিভাবানের দল। এদের বৃদ্ধ্যক্ষ ১২০ থেকে ১৪০ এর মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের পরিকারভাবে সাধারণ ছেলেমেরেদের থেকে বেশ পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০ এর উপর যাদের বৃদ্ধ্যক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অভিমানবের পর্বায়ে ফেলা চলতে পারে। এদের মানসিক শক্তি

স্পারিমিত এবং উপলব্ধি, বিচার-করণ, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি কাব্দে একের দক্ষতা স্থাকরনীয়। নতুন চিস্তা ও ভাবের জনক সাধারণত এরাই হয়ে থাকে।

উন্নতবৃদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। পার্থিব ক্বতিজ্বের জন্ম যেমন বৃদ্ধির দরকার, তেমনি দরকার শিক্ষার এবং জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে নানা কারণে এই উন্নতবৃদ্ধি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ভ্যালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত, গতাহুগতিক যে প্রথায় আমাদের ক্ষুল কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবৃদ্ধিদের প্রতি মোটেই স্থবিচার করা হয় না। প্রচলিত ক্লাসগুলিতে সাধারণ বৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অহুযায়ীই পড়ানো হয় এবং তার ফলে উন্নতবৃদ্ধিদের কাছে সে পড়ার কোনো আকর্ষণ থাকে না। ক্রাসে যা পড়ানো হচ্ছে, তা হয় তাদের কাছে অনেক আগেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের অনেক নীচে। ফলে তারা ক্লাস পালায়, তৃদ্ধ্য বা নাশকতামূলক কাজের দিকে ঝোঁকে এবং প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে। এই জন্মই দেখা গেছে যে স্কুলে বৃদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখায় তারা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে না। ভিন্নতবিদ্ধান্ধ শিক্ষা

এইজন্ত আধুনিক যুগে উন্নতবৃদ্ধিদের জন্তও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একজে উন্নতবৃদ্ধিদের পড়ার ব্যবস্থা না করে পৃথকভাবে
ভাদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রবৃতিত হয়েছে। বর্তমান
সংস্কৃতির পৃষ্টিসাধন এবং নবীন ভাবধারার সৃষ্টির সাহায্যে সমাজকে অগ্রগতির পথে
নিয়ে যেতে হলে এই উন্নতবৃদ্ধিরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া
সমন্ত সমাজেরই প্রধানতম কর্তব্য। এমন কি উন্নতবৃদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে
নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলপ্তের
পারিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অন্তক্ষরণে ভারতেও আজকাল
পারিক স্কুল স্থাপন করা স্কুল হয়েছে। পারিক স্কুলগুলির মাধ্যমে উন্নতবৃদ্ধিদের
শিক্ষার সমস্তাটির কিছুটা সমাধান করা গেলেও এগুলি ছুটি কারণে বর্জনীয়। প্রথম,
এগুলির পরিকল্পনা গণতজ্বের আদর্শবিরোধী, দ্বিতীয়, উন্নতবৃদ্ধিদের সাধারণ
ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে একেবারে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে
স্কুচিত প্রেট্রন্থবাধ ও অসামাজিক সনোভাব স্টি করা হয়। সেইজন্ত এর চেয়ে
নির্দোর পন্থা হল একই স্কুলে সকলকে রেখে বৃদ্ধির মান সম্ব্র্যায়ী শিক্ষাথী দের
ক্রীবিভাগ করে তাদের সেইমত শিক্ষা দেওয়া। এই নীতির সম্বেশ্নর ইংলঙ

প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা পছায় (three-stream system) শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিক্ত হরেছে।

## বুদ্ধাকের অপারবর্তনী তা (Constancy of I. Q.)

সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির বৃদ্ধাহকে অপরিবর্জনীর বলা হয়। অনেকের ধারণা বে ছেলেবেলায় বোকা থাকলে পরে বৃদ্ধিমান হতে পারে বা ছেলেবেলায় বাকে বৃদ্ধিমান বলে মনে হমেছে বড় হলে সে বোকা হয়ে থেতে পারে। কিন্তু অসংখ্য পরীকার ফলে দেখা গেছে যে এ ধারণা ভূল। বোকা ছেলে বড় হলে বোকাই থাকে। বৃদ্ধিমান ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না। বয়সের সঙ্গে সক্ষে

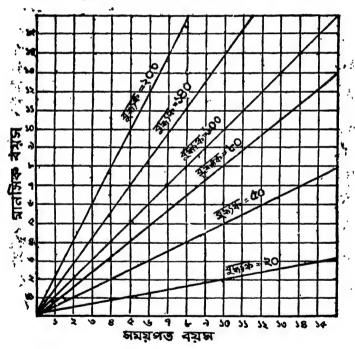

[ বুদ্ধাদের অপরিবর্তনীরতা ]

ধৃদ্দি বাড়লেও (বৃদ্ধির এই বৃদ্ধি আহুমানিক ১৫ বংসরেই শেষ হয়ে যায়), তাক্স বয়স এবং বৃদ্ধির বৃদ্ধির মধ্যে অহুপাত একই থাকে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তার বৃদ্ধাক বদশায় না।

আমরা আগেই দেখেছি যে বৃদ্ধির বৃদ্ধি সকলের সমান নয়। বৃদ্ধির অভীকার । থেরোপ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বৃদ্ধির মান নানা রক্ষের পাওয়া। ষাবে। কিন্তু তার মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়সের মধ্যে অন্ত্রপাত সব সময়ে একই থাকবে এবং তার বয়স এবং বৃদ্ধি বাড়লেও বৃদ্ধান্ধ বাড়বে না বা ব্লালাবে না। সামনের পাতার ছবি থেকে এ ব্যাপারটির একটি পরিকার ধারণা পাওয়া বাবে।

যদিও মোটাষ্টিভাবে বৃদ্ধান্ধকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তব্প বিশেষ বিশেষ কেত্রে বৃদ্ধান্ধের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে। কডকগুলি গবেষণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে বৃদ্ধান্ধকে কাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধান্ধের কিছুটা উন্নতিও দেখা গেছে। কিন্তু বৃদ্ধান্ধের এই পরিবর্তন সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে আধুনিক বহু মনোবিজ্ঞানী বিশাস করেন যে পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বৃদ্ধান্ধের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়। এই মতবাদটি এখনও সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় নি এবং সাধারণভাবে বৃদ্ধান্ধকে আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে নিতে পারি। যদি চার বছরের কোন ছেলের বৃদ্ধান্ধ পাওয়া যায় ৭০, তবে নিশ্চিস্তভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০ বা ১২ বৎসর বয়সেও তার বৃদ্ধান্ধ ৭০।৭৫র মধ্যেই থাকবে, ১০০ বা ভার বেশী হবে না।

## अश्वावलो

1. Describe any intelligence test and show how it measures intelligence.

How are intelligence tests useful to a teacher? (B.T. 1952, 1954, 1956)

2. What is intelligence? What is the object of intelligence tests?

Discuss the question with reference to intelligence test verbal and non-verbal.

(B T. 1955)

3. What are intelligence tests? How do they resemble and differ from achievement test? Classify the different intelligence tests and indicate their relative usefulness.

(B. T. 1958)

4. What are Performance Tests? Fully describe one test by which intelligence is measured. (B. A. 1954)

5. What are Intelligence Tests? What are their uses? Describe any standardised Intelligence Tests and indicate how it measures intelligence.

(B.T. 1954, 1957, 1960).

- 6. Analyse the concept of Intelligence. How can you measure intelligence? Discuss the practical uses of such measurement. (B.T. 1959)

  Ans. (7: 16—7: 16-7: 16-7: 16-6)
- 7. What are intelligence tests? How do they differ from scholastic tests? Discuss their respective functions with illustration. (B. T. 1960, 1962)

  Ans. (9: >9-9: >> e)
- 8. What is intelligence test? Why are some psychologists in favour of using the name 'Scholastic Aptitude Tests' instead of Intelligence Test? (B. T. 1963)

িবনে-সাইমন স্কেল এবং ঐ স্কেলের অনুসরণে গঠিত রুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষামূলক ক্ষতাও অর্জিত জ্ঞানের বহল ব্যবহার করা হয় বলে অনেকে এই অভীক্ষাগুলিকে বিদ্যাবস্তার ক্ষতার অভীক্ষা নাম দিয়েছেন। তাঁদের মতে এই অভীক্ষাগুলির দারা শিশুর পূঁ থিগত বিদ্যা আহরণের দক্ষতা কতটা আছে তারই পরিমাপ করা হয়, প্রকৃত বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় না। বন্ধত এই ধরনের অভীক্ষাগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজে সাকল্যের সহপরিবর্তনেরও উচ্চমান ('৩০) পাওয়া যায় এবং সেইজক্ম বর্তমানে বহদেশে শিক্ষার্থীর সাহিত্যধর্মী পাঠস্তরে প্রবেশের যোগ্যভার বিচার করা হয় এই ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের হারা।

বিনে-সাইমন ক্ষেল এবং অমুদ্ধপ ভাষামূলক বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে একথা অনেকথানি সত্য হলেও ভাষাবর্জিত বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে একথা বলা চলে না। উদাহরণযক্ষপ আর্মি-বিটা অভীক্ষা বা ঐ ধরনের অস্তু কোন ভাষাবর্জিত অভীক্ষাকে কথনই বিদ্যাবস্তার দক্ষতার অভীক্ষা বলা চলবে না। তেমনই গুড্এনাফের 'মানুব আঁকার অভীক্ষাটি' সম্বন্ধেও একথা বলা যাবে না।]

- Is I. Q. constant? Give reasons for your answer. (B. T. 1963)

  Ans. (%: >->--%: >>>)
- 9. Discuss the nature of intelligence in the light of the various theories. Describe any specific intelligence test and show how it is useful.

(B. T. 1964)

10. Explain in detail the nature of intelligence and indicate the uses of intelligence tests. (B. A. 1963)

11. Define intelligence and discuss the importance of intelligence tests in child-guidance and class-teaching. (B. A. 1964)

## আট

# স্মৃতি ও বিস্মৃতি (Memory & Forgetting)

'মনে করতে পারা'টা প্রাণীমাত্তেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রাণীই পূর্বে এশেখা বিষয়বস্তু অল্পবিশুর মনে করতে পারে। আমাদের এই শক্তিটিই সাধারণ ভাষায় শ্বতি নামে পরিচিত।

## শ্বতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

শ্বতি বলতে প্রক্রতপক্ষে কি বোঝায় তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে বছ জন্ধনাকরনা চলে এসেছে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী শ্বতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন।
কারও মতে শ্বতি একটি মানসিক শক্তি, কারও মতে শ্বতি একটি মনের কাল,
আবার কেউ কেউ শ্বতিকে করনা করেছিলেন এমন একটি ভাণ্ডার বা
আধার বলে বেধানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপ বা প্রতীকগুলিকে জমিয়ে
ন্যাখি। এই ধারণাগুলির মধ্যে শ্বতির শক্তিতগুটিই প্রাচীনকালে সব চেয়ে
বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি।

বেমন চিস্তা করা, কল্পনা করা, বিচার করা, মনোযোগ দেওয়া প্রভৃতি হল

মনের এক একটি বিশিষ্ট ও স্থনির্দিষ্ট শক্তি। চর্চার ফলে এগুলি শক্তিশালী

হয় এবং চর্চার অভাবে তুর্বল হয়ে ওঠে। তাঁদের মতে শ্বভিও এই ধরনের

একটি মানসিক শক্তি। এই মনোবিজ্ঞানীদের শক্তিবাদী (Faculty

Psychologist) নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক গবেষণার ফলে

মনের এই শক্তিবাদ তর্ঘটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও (Factor Analysts) অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের কতকগুলি শক্তির করনা করেছেন। থার্টেনের মতে মনের সাতটি মৌলিক শক্তি আছে এবং শ্বৃতি (memory) সেই সাতটি শক্তির অন্ততম (পৃঃ ৮১ ত্রষ্টব্য)। কিন্তু আধুনিককালের এই মানসিক শক্তির পরিকর্মনা প্রাচীন শক্তির পরিকর্মনা থেকে অনেক পৃথক। স্থনির্দিষ্ট মানসিক শক্তি বলতে যা বোঝার অধুনা করিত মানসিক সন্তাশুলি ঠিক সে রকম নয়। প্রথমত, এগুলিকে একধরনের মানসিক উপাদান (factor) বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধরে

নেওরা হরেছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে এবং:

ঐ মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। দিতীয়ত, এগুলির অন্তিম্বনির্মণণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সহপরিবর্তন (correlation) নির্ণয়ের জটিল
পাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে।

## স্থভির আয়ুনিক সংব্যাখ্যান

প্রকৃতপক্ষে শ্বতি হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। আরও নিখ্ঁতভাবে বলতে গেলে শ্বতি একটি মাত্র মানসিক প্রক্রিয়া নয়, তিনটি শ্বতম্ব মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যথা, শিখন (learning), সংরক্ষণ (retaining) এবং শ্বরণ (remembering)।

শ্বতির প্রথম ধাপে আসে শিথন। যা শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথা ওঠেন। অতএব শিখন হল শ্বতির অপরিহার্ষ প্রারম্ভিক সোপান।

শ্বতির দ্বিতীয় ধাপে আনে শেখা বস্তুটির সংরক্ষণ (retention) বা মনে রাধা। আমরা যেটি শিখলাম সেটিকে আমরা এই ধাপে মনের মধ্যে ধরে রাধি। এই প্রক্রিয়াটি শ্বতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শুর। শেখা বস্তুটিকে কি ভাবে মনের মধ্যে ধরে রাখা হয় তার নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শেখা বস্তুটির একটি বিশেব প্রতীক (symbol) যে আমাদের মন্তিক্রের কোবে কোন ভাবে সংরক্ষিত করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মতে শ্বতির অংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে মন্তিক্রের কোন একটি কুঠরিতে জমা থাকে এবং দরকার পদ্শলে ভাদের সেই গুণ্ড আশ্রেয় থেকে টেনে বার করে আনা হয়। ভাছাড়া শ্বতির এই বিভিন্ন অংশগুলি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই চিরকাল নিজেদের নির্দিষ্ট সম্ভা বজায় ধরে আনে, যদিও সময়ের অতিবাহনে তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। ক্যি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শ্বতির এ ব্যাখ্যা একাস্ক ভূল।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী (Muller) শ্বতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর বহু প্রচলিত শ্বতিছাপের (memory trace) তথাট উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই তথা অন্থবারী মন্তিক্ষের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্থগুলি কতকগুলি ছাপরূপে করেছিল হয়। এই ছাপগুলি অনেকটা ক্যামেরার প্রেটে বা ফিল্মে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটা ফটো প্রেট বা ফিল্ম যেমন একটা ত্রি-আয়তন বন্ধর বি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পারে তেমনই আমাদের মন্তিক্ষ সব রকম বান্তবং অভিজ্ঞতাকেই ছাপরূপে ধরে রাখতে পারে। যথন কোন বন্ধ মনে করার প্রয়োজন হয় তথন আমরা সেই বন্ধটির ছাপগুলিকে জাগিয়ে তুলি এবং তাদেরই সাহাব্যে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাটির পূনংস্কৃষ্টি করি।

কিন্তু নানা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে মূলারের এই স্বতিছাপের তন্ত্রটি ভূল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যানে মন্তিকে যা সংরক্ষিত হয় তা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট সন্তাসম্পন্ন পুথক বস্তু নয়। অর্থাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের কল্লিত স্বৃতির অংশ বা মূলারের পরিকল্পিত স্থতিছাপ বলে নির্দিষ্ট সন্তাসম্পন্ন কোন বস্তু মন্তিক্ষে সংবক্ষিত হয় না। সত্যকার মন্তিক্ষে যা সংবক্ষিত হয় তা হল বিশেষ একটি মন্তিক্ষের সংগঠন (brain structure)। অৰ্থাৎ যথনই কোন বিষয় বস্তু আমরা শিথি সেটি কারোও টেলিফোন নাম্বারই হোক আর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্বই হোক, তথনই আমাদের মন্তিক্ষের একটা গঠনমূলক পরিবর্জন ঘটে। এখন ঐ বিশেষ শেখা বস্তুটি মনে রাখার অর্থ হল মন্তিক্ষের ঐ পরিবর্তিত সংগঠনটি সংবৃক্ষিত করা। হোয়াগল্যাও (Hoagland) মন্তিক্ষের এই সংবৃক্ষণ প্রক্রিয়াকে ভারবন্ত্রের বার্ভাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি তারে যথন কোন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তথন ঐ তারের পরমাণুগুলির মধ্যে বিশেষ একটি সংগঠনমূলক পরিবর্জন সংঘটিত হয়। তারের সেই পরমাণবিক পরিবর্জনের রূপে সংবাদটিকে ধরে রাখা হয় এবং দরকার পড়লে সেটিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যার। মন্তিছেরও এইরকম সংগঠনঘটিত পরিবর্তনের রূপে আমরা শেখা বস্তুটিকে সংৰক্ষিত করে থাকি। হোয়াগল্যাণ্ডের এই ব্যাখ্যাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে মন্তিকের সংরক্ষণ-পদ্ধতির আধুনিক মতবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভূতীয় বা শেষ ধাপে ঘটে এই মন্তিক্ষে সংরক্ষিত বস্তুটিকে শারণ করার কাঞ্চটি। অর্থাৎ যেটা আমরা সংরক্ষণ করেছি সেটিকে দরকার মত আমরা প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হয় যে যথন আমুরা কিছু শারণ করি তথন আমাদের মন্তিক্ষের সংগঠনের মধ্যে একটা পরিবর্জন সংঘটিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যাকে আমরা সচারাচর শ্বতি বলে থাকি তার প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রপ—

শিখন →→ সংরক্ষণ →→ স্মর্ব ( LEARNING → → REMEMBERING )

শ্বরণ-প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা আবার ছটি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্বরণের সন্ধান পাই। প্রথম, মনে করা (recalling) এবং দিতীয়, চেনা (recognising)। মনে করা (Recall) ও চিনা (Recognition)

এই ঘুটি প্রক্রিয়ার ঘারা আমরা শ্বরণের কান্ধ সম্পন্ন করলেও প্রকৃতির দিক দিছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। বখন আমরা পূর্বে জানা কোন নাম বা সাক্ ৰা ঘটনা মনে জাগানোর চেষ্টা করি তথন আমাদের শ্বরণ প্রক্রিয়াটিকে মনে করা নাম দিই। এখানে আমাদের মনে করার কাজে উদ্বৃদ্ধ করার জন্ম একটি উদ্দীপক থাকে বটে, কিন্তু গেটির সঙ্গে প্রকৃত বস্তুটির যোগাযোগ থাকলেও সেটি একটি পৃথক বস্তু। কিন্তু 'চেনা'র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে করার বস্তুটিকেই ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই বস্তুটি কিনা তাই চিনতে বলা হয়।

মনে করার দৃষ্টান্ত: ইংরাজী বর্ণমালায় L'র পর কোন্ বর্ণটি আসে ?
চেনার দৃষ্টান্ত: P, O, S, B, M, A—এর মধ্যে কোন্টিকে 'এম্' বলা হয় ?

## মনে করা (Recall)

অতএব মনে করা বলতে বোঝাচ্ছে সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা পূর্বের শেখা যে কোন বস্তু মনে জাগিয়ে তোলা হয়। এই ধরনের মনে করা বস্তু নানা শ্রেণীর হতে পারে, যেমন,

- ১। কোন তালিকা, পদ, তথ্য বা উপাদান যা আমরা পূর্বে শিথেছিলাম এখন দেশুলিকে ইচ্ছা করে মনে করছি।
  - २। क्लान शूर्द (मथा काक नन्भन्न कन्ना। এও এक्धतरनत्र मरन कन्ना।
  - ৩। ইন্সিয়কাত প্রতিরূপগুলিকে জাগিয়ে তোলা।
  - 8। हेव्हा ना थाकरमञ्ज रव मव कथा वा भावना मरन धरम बांध।
- েকান একটা উদ্দেশ্য সম্পাদনে যেখানে স্বেচ্ছায় কোন একটি বিশেষ বিষয় মনে করা হয়। যেমন, একটা বাক্য পড়তে গিয়ে তার অর্থ টা মনে করার চেটা করা।
- ৬। সম্ভা সমাধানের কেত্রে চিস্তন বা যাকে আমরা বিচারকরণ বলি।
  প্রান্তক্ষ ও অপ্রান্তক্ষ মনে করা ( Direct & Indirect Recall )

মনে করা'কে আবার ছ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ।

যখন একটা বস্তু থেকে আমাদের শ্বরণ সরাসরি ঈপ্সীত বস্তুটিতে যায় তথন সেই

মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যখন মনে করা কাজটি অন্ত এক

বা একাধিক মধ্যবর্তী বস্তুর মধ্যে দিয়ে ঈপ্সীত বস্তুতে পৌছয় তথন তাকে অপ্রত্যক্ষ

মনে করা বলে। যেমন একজনকে শেখান হল, নীচের শব্দযুগ্মগুলির মধ্যে প্রথমটি

শুনলেই দ্বিতীয়টি বলবে। অর্থাৎ তার শ্বতিতে প্রতি শব্দযুগ্মগুর মধ্যে একটি করে

শ্বন্ধক্ষ শ্বাপন করে দেওয়া হল। যেমন—

পুথিবী—মৃত্যু থান্ত—হণ মহাকাব্য—বীর ইত্যাদি।

এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে শব্দযুগগুলির প্রথমটি ঐ ব্যক্তির সামনে উপহাপিত করে তাকে বিতীয়টি বলতে বলা হল। বদি দেখা যায় যে ব্যক্তি সরাসরি কোন বন্ধর কথা না ভেবে প্রথম শব্দ থেকে বিতীয় শব্দে বেতে পারে ভাহলে তার 'মনে করা'কে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যদি প্রথম শব্দ থেকে বিতীয় শব্দে যেতে মধ্যবর্তী এক বা অনেক শব্দ বা ধারণার কথা ভেবে তাকে যেতে হয় তাহলে তার মনে করাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা হবে। এই মধ্যবর্তী স্থতিগুলি কিন্তু কল্পীত শব্দ না হলেও কল্পীত শব্দে পৌহবার পক্ষে সহায়ক। বেমন, কেউ 'পৃথিবী' শুনে তার মনে হল 'জরা' বা 'থাছা' শুনে মনে হল 'তৃপ্তি' বা 'মহাকাব্য' শুনে মনে হল 'যুদ্ধ'। পরে এই মধ্যবর্তী শব্দ বা ধারণাগুলিই অভীকার্থীকে তাদের প্রকৃত শব্দটিতে পৌহতে সাহায়্য করে। যেমন, সে 'জন্ম' থেকে 'যুত্য'তে, 'তৃপ্তি' থেকে 'হ্থে', 'যুদ্ধ' থেকে 'বীর'এ যেতে পারবে।

মিকোট (Michotte) এবং পটিক (Portych) শেখা বস্তু মনে করতে কত সময় লাগে তার পরীক্ষণ করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বদি প্রেশ্ন করা হয়—

শেখার ঠিক পরেই তবে ১°৫ সে: পরে নির্ভূল উদ্ভর পাওয়া বায়।
শেখার এক দিন পরে তবে ২°৪ সে: পরে নির্ভূল উদ্ভর পাওয়া বায়।
শেখার এক সপ্তাহ পরে তবে ৩°• সে: পরে নির্ভূল উদ্ভর পাওয়া বায়।
শোংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণ

অনেক সময় দেখা যায় কোন নাম বা তারিখ বা নম্বর মনে আসি আসি করেও আসছে না। তথন ব্রুতে হবে যে বন্ধটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে নি বা আংশিক মনে পড়েছে। সে সময়ে কোন রকমের একটা ধাক্কা বা ঝাঁকুনি পেসেই হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে যে এই ধরনের আংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণের ক্ষেত্রে কোনভাবে ঈপ্সীত নাম বা কথাটির একটা অংশ বা অসম্পূর্ণ স্মরণের কিছু ব্যক্তি দেখলে বা শুনলেও পূর্ণ স্মরণ এসে যায়।

#### প্রতিরূপ ও স্মরণ

শারণের একটি বড় উপাদান হল প্রতিরূপ। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষিত বন্ধর অস্পষ্ট ছবিমাত্র। শন্ধতালিকা বা লিখিত পদ্মাংশ, গদ্মাংশ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষণ চালান সম্ভবপর কিন্তু প্রতিরূপের সদাপরিবর্তনশীল প্রাকৃতির জন্ম প্রতিরূপ নিয়ে পরীক্ষণ চালান বেশ ছব্রহ। তবু প্রতিরূপ নিয়ে শারণের উপর বহু পরীক্ষণ সুম্পন্ন হয়েছে।

#### চেনা ( Recognition )

'মনে করা'র বিষয়বস্ত যত ব্যাপক, 'চেনা'র বিষয়বস্ত তত ব্যাপক হতে পারে না। চেনা কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ন বস্তর কেতে। চেনা কাজটি মনে করা কাজের চেয়ে অনেক বেশী ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। কেননা চেনা কাজটি সম্পন্ন করতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগেই। কোন কিছু দেখে বা শুনে বা স্পর্শ করে বা গন্ধ তাঁকে বা আস্বাদ নিয়েই আমরা বলতে পারি যে বস্তটি আমরা চিনি কি না।

মনে করা এবং চেনার মধ্যে সংগঠনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে মনে করায় ঈশ্সীত বস্তুটি দেওয়া থাকে না, খুঁজে নিতে হয়, চেনাতে বস্তুটি দেওয়াই থাকে, সেটি সেই বস্তু কিনা ডাই বলতে হয়। মনে করার ক্ষেত্রে 'ক'কে উপস্থাপিত করে 'ঝ'কে মনে করতে বলা হয়, যেমন বাবরের নাম করে বললাম তার ছেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে 'ক'টি দেওয়াই থাকে এবং ঐটিকেই চিনতে বলা হয়। যেমন আরও দশটা ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বললাম, বলত এর মধ্যে বাবর কে? স্পইতই 'চেনা' কাজটি 'অরণের' চেয়ে অনেক সহজ। ২৫টি অর্থহীন শব্দতালিকা এক বার ৯৬ জন অভীক্ষার্থীকে পরিবেশন করে মনে 'করা ও 'চেনা'—এই ছটি পদ্ধতিতে তাদের স্থৃতির পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল যে মনে করা প্রক্রিয়ার ছারা নির্ভূল মনে করতে পারল ১২ জন, কিন্তু 'চেনা' প্রক্রিয়ার ছারা নির্ভূল মনে করতে পারল ১২ জন, কিন্তু 'চেনা' প্রক্রিয়ার ছারা নির্ভূল মনে করতে সহজসাধ্য।

চেনা কান্ধটি ভূল হতে পারে যদি উপস্থাপিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রাক্ত উদ্দীপকটির কিছুমাত্রায় মিল থাকে। এই মিলের মাত্রা যত বেশী হবে ততই ভূল চেনার হার বাড়বে।

উদাহরণস্বরূপ যদি প্রশ্ন কর। যায়, নীচের সালগুলির মধ্যে কোন্টি গান্ধীজীর জাগুী অভিযানের সাল ?

**چ**ن چن ۱۹۵۲ و دور

এখানে প্রক্বত উত্তর হল ১৯০৩ কিন্ত প্রদন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে নিছক আক্লডি-গত মিল থাকার অনেকেই ১৯৩০ বা ১৯৩৯ও উত্তরক্তপে বলতে পারে। অবশ্র বিদি পূর্বশিখন অতিদৃঢ় হয় তাহলে এই মিল থাকা সত্ত্বেও চেনা ভূল না হতে পারে। স্থাতি ও শিখন

শিধনের সব্দে শ্বতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শ্বতি ছাড়া কোন শেধাই স্থায়ী হয় না। বে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিধলো বা যে ছাত্র লিখতে শিধলো বা বে কুকুর মূথে করে লাঠিটা আনতে শিখলো, তারা যদি সেই শেখাটা মনে রাখতে না পারে তা হলে পরের দিন আবার তাদের প্রথম থেকে শেখা হুরু করতে হবে এবং কোনদিনই তাদের কোন শেখা এগোবে না। অভএব স্থতিকে শেখার একটা অপরিহার্য অন্ধ বলে বর্ণনা করা যায়। শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান সোপানই হল স্থতি।

শেখার বিষয়বস্তকে মোটামৃটি ত্র'ভাগে ভাগ করা যায়—সঞ্চালনমূলক (motor) এবং ভাষামূলক (verbal)। ভাষামূলক বস্তুর মত সঞ্চালনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকেও আমরা মনে রেখে থাকি, যেমন রামা করা, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এ সব কাজও আমরা স্থৃতি থেকে সম্পন্ন করে থাকি। বার বার সম্পন্ন করতে করতে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজই আমাদের অভ্যাদে পরিণত হয়। অবস্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজই সঞ্চালনমূলক এবং ভাষামূলক ত্রশ্রেণীর কাজের মিশ্রণ।

# স্মৃতি এক না বহু ? ( Is Memory One or Many ? )

এটি প্রমাণিত সভা যে শ্বৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী মন্তিক্ষের বিশেষ সংগঠনধারণের প্রক্রিয়া মাত্র। অতএব এই প্রক্রিয়াটি সর্বক্ষেত্রে যে একই ভাবে কাজ করবে তার কোন অর্থ নেই। কোন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কখনও ভাল হয়, আবার কখনও কখনও আশামুদ্ধণ হয় না। যেমন, কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু অঙ্ক মনে রাখা শক্ত হয়। প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, আলোচনা প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন বিষয়গুলি মনে রাখতে কট্ট হয় না, কিন্তু ইতিহাদের সাল, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হয়। আবার চোখে দেখা জিনিস অনেক বেশী মনে থাকে. কানে শোনা বা বইতে পড়া জিনিসের চেয়ে। এসব কারণে বলা হয় যে শ্বতি একটি নয়, শ্বতি বহু। শ্বতিগত এই বৈষম্যের কারণ কিছু এ নয় যে মন্তিক্ষে এই শ্বরণের প্রক্রিয়াটি ক্ষেত্রভেদে কম হয় বা বেশী হয়। আসলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও শিখন-পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই মন্তিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও মন্তিজ্যের সংগঠনে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারে, আবার কতকগুলি বিষয় তা পারে না। শিখনের পদ্ধতি সহদ্বেও একই কথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংবৃক্ষণ ভাল হয় আবার ংকোন কোন পদ্ধতিতে শিথলে সংবক্ষণ চুৰ্বল হয়।

# বার্গসঁর শ্রেণীবিভাগ: অভ্যাস শ্বতি ও প্রতিরূপ শ্বতি

স্থৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্ম নানা চিস্তাবিদ স্থৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন ৮ প্রাসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) মতে স্থৃতি ত্ব'কপ্রারের, অভ্যাস স্থৃতি (Habit Memory) ও প্রতিরূপ স্থৃতি (Image Memory)।

কোনো শিক্ষণীয় বন্ধর বার বার চর্চা বা অফুশীলনের ফলে বখন সেটিঅভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেই বন্ধটি মনে করাকে অভ্যাস শ্বতি বলা চলে।
এই ধরনের শ্বতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না এবং এটি
পরিপূর্ণ যান্ত্রিক প্রকৃতির। কোন ছেলে যখন নামতা মূখস্থ বলে বা ভাল করে
শেখা কোন কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে তা সম্পূর্ণ অভ্যাস থেকেই করে
থাকে। তার শেখা বিষয়বন্ধটির অংশগুলি তার মনে পরস্পরের সঙ্গে শৃত্যালের
মত বাঁধা থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি বাকিগুলি
নিক্ষে নিজে মনে এসে যায়। ব্যক্তিকে এই মনে করতে কোনরূপ আর প্রচেষ্টা
করতে হয় না। এই ধরনের শ্বতিকে যান্ত্রিক শ্বতিও (Rote Memory) বলা হয়।

বার্গদার মতে অভ্যাস স্থাতর ঠিক বিপরীত হল প্রতিরূপ স্থতি (Image Memory)। এই ধরনের স্থতিতে স্মরণের বিষয়বস্তুটি টুকরো টুকরো ভাবে ব্যক্তির মনে আসে না। তার সম্পূর্ণ প্রতিরূপটি একসঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে। এই শ্রেণীরু স্থতির ক্ষেত্রে সভ্য সভ্যই অভীতের কোন ঘটনা মনের মধ্যে ভাগিয়ে তোলার কাজটি সংঘটিত হয় এবং তার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা থাকে। এইজক্ত এই স্থতিকে বার্গদ প্রকৃত স্থতি (True Memory) নামও দিয়েছেন। তবে কেবলমাক্ত প্রতিরূপমূলক স্থতিকেই প্রকৃত স্থতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কেননা স্থতিক উপাদান প্রতিরূপ ছাড়াও অক্ত অনেক কিছু হতে পারে। যেমন, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা প্রভৃতিও বছক্ষেত্রে স্থতির উপাদান রূপে কাজ করে থাকে।

# স্মৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শৃতির অনেকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। যথা— শান্তিক শৃতি (Rote Memory)

ষধন শিক্ষণীয় বিষয়বন্ধটির অর্থ বা তার বিভিন্ন অংশগুলির অন্ধর্নিহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি না করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তথন তাকে যান্ত্রিক শ্বতি বলে। যেমন, নামতা বা অর্থহীন শব্দ-তালিকা বা গাড়ীর বা টেলিফোনের নম্বর ইত্যাঞ্চি মনে রাখা হল যান্ত্রিক শ্বতির উলাহরণ।

### ৰিচারমূলক শ্বৃতি (Logical Memory)

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ উপলব্ধি করে এবং বিচারশক্তির সাহায্যে তার অন্তর্নিহিত সম্পতি হাদয়কম করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তথন তাকে বিচারমূলক শ্বতি বলে। যেমন কোন একটা গছ্য বা পছ্যের অংশ পড়ে তার অর্থ ব্যবহুক্ম করে সেটিকে মনে রাখা হল বিচারমূলক শ্বতির উদাহরণ। যান্ত্রিক শ্বতির চিয়ে এই শ্বতি অনেক বেশী সহজ্যাধ্য ও দীর্ঘকাল শ্বায়ী হয়।

### অমুবলমূলক স্থৃতি ( Associative Memory )

বখন আমরা একটি বস্তর সঙ্গে অপর একটি বস্তুকে এমনভাবে মনের মধ্যে সংবদ্ধ করি যাতে একটির কথা বা ছবি মনে হলে অপরটির কথা বা ছবি সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে তখন সেই শ্বৃতিকে অম্বন্ধ্যুলক শ্বৃতি বলা হয়। কারও নাম, বাড়ীর নহর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হয় সাধারণত এই ধরনের শ্বৃতির সাহায্যে। যান্ত্রিক শ্বৃতি ও অম্বন্ধ্যুলক শ্বৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব বেলী নয় এবং অনেক যান্ত্রিক শ্বৃতিই অম্বন্ধ্যুলক। অম্বন্ধের সাহায্যে যান্ত্রিক শ্বৃতি হাই করা এবং তাকে অপেক্ষাক্ত দীর্ঘদিন শ্বায়ী করা সন্তব হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া যান্ত্রিক শ্বৃতিক কট্টসাধ্য এবং বেলী দিন শ্বায়ী হয় না। যান্ত্রিক শ্বৃতিকে শ্বায়ী করতে হলে অভিরিক্ত মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয় অর্থাৎ যাতে বিষয়টির অতি শিখন হয়। তার ব্যবস্থা করতে হয়। গাড়ির নম্বর, বাড়ির নম্বর বা ইতিহাসের সাল ইত্যাদি মুখন্থ করতে গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

## ্ডিটেড স্থৃতি (Sensory Memory)

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত শ্বতির হৃষ্টি হয়। স্পাইতই দেখা যাছে যে আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে শ্বতিও তত রকমের হতে পারে। যখন চোখে দেখা কোন বস্তুর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদি আমরা মনে রাখি তথন তাকে চাকুব শ্বতি বলা যায়। এই রকম প্রোবণ শ্বতি, স্পার্শক শ্বতি, প্রাণক শ্বতি প্রাণ্ড গ্রহির করে একটা শ্বর বা শব্দ, কোন বিশেষ স্পার্দ বিশেষ প্রায়াদ ইত্যাদি আমরা খ্বই মনে রাখতে পারি। তবে এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-কাত শ্বতিগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জ্ঞান অর্জনে স্বচেয়ে অধিক পরিমাণে আমরা ব্যবহার করে থাকি চাকুব-শ্বতির। তার কারণ হল যে আমাদের জ্ঞানের বড়া একটা সংশ চকু ইন্দ্রিয়ের অবদানের বারা গঠিত।

# প্রতিরূপ (Images)

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব অভিক্রতা আমন্না লাভ করি সেগুলিকে বধন আমরা মনে রাথার চেষ্টা করি তথন প্রকৃতপক্ষে তার একটা প্রতীক আমরা মন্তিকে সংরক্ষণ করি। এই প্রতীক নানা রূপ গ্রহণ করতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে আভাবিক ও ব্যাপক প্রতীকটির নাম হল প্রতিরূপ (Imagé)। প্রায়ই দেখা যায় বে কোন কিছু পূর্বে দেখা বা শোনা বা স্পর্শ করা বা ভ্রাণ গ্রহণ করা বা আস্বাদন গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করলে তার একটি অস্পষ্ট ছবি আমাদের চোথের সামনে ভেসে ওঠে। একেই প্রতিরূপ বলে। প্রতিরূপ হল ইন্দ্রিয় আছে প্রতিরূপও তত প্রকারের হতে পারে।

তবে প্রতিরূপই একমাত্র শ্বৃতির উপাদান নয়। আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষণ (perception) করি, দেগুলি প্রতিরূপ ছাড়াও অক্সান্ত প্রতীকের সাহায্যে আমাদের মন্তিকে সংরক্ষিত হতে পারে। ভাষা, ধারণা (concept), সংখ্যা ইত্যাদিও আমাদের শ্বৃতির উপাদান হতে পারে। যেমন, কোন কাজ করার প্রক্রিয়া, দেহের বিশেষ অঙ্গের সঞ্চালন যেমন ঝাঁকানি বা পিছলে যাওয়া প্রভৃতি সঞ্চালনমূলক প্রক্রিয়াও আমরা মনে রাখতে পারি।

# স্মৃতি, কল্পন, ও চিন্তন

### ( Memory, Imagination & Thinking )

মনে করা ও কল্পনা করা উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া। উভয়ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের মন্তিক্ষে সংরক্ষিত শেখা বস্তুগুলির প্রতীকগুলিকে জাগিয়ে তুলি। তবে পার্থক্যের মধ্যে মনে করার বেলায় যেমনটি আমরা শিখেছিলাম প্রতীকগুলিকে হবছ সেইভাবে মন্তিক্ষে জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীকগুলির বিক্রাস এবং অফুক্রমে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু কল্পনা করার বেলায় ঐ প্রতীকগুলিকে খুসীমত নতৃনভাবে সাজাই। ফলে শ্বতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলির সঙ্গে অতীতের অভিক্রতার কোনও পার্থক্য থাকে না। সেগুলির বিক্রাসের ধারা এবং অফুক্রম সবই বান্তব অভিক্রতায় যেমন ছিল শ্বতিতেও তাই থাকে, কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলি এবং আমাদের অতীতের বান্তব অভিক্রতার মধ্যে কোন মিল থাকে না। যেমন, ঘোড়া, পাথীর ডানা, প্যারিস, ইফেল টাওয়ার প্রভৃতির ছবি পূর্ব অভিক্রতা থেকে মনে আনার নাম হল শ্বরণ করা আর এগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে বদি মনে করা

শার যে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের উপর দিরে পক্ষীরাক্ত ঘোড়ার চড়ে উড়ে বাচ্ছিতবে সেটি হল করনা করা। এইজন্ত অনেকে। মনোবিজ্ঞানী স্বতিকে পুনরাবৃত্তিমূলক করন (reproductive imagination) এবং প্রকৃত করনাকে ক্ষনমূলক করন (productive imagination) বলে বর্ণনা করেন। এক কথার স্বৃতি হল পূর্ণভাবে বান্তব-নির্ভর আর করনা হল বান্তব-বিলাসী।

প্রকৃতপক্ষে কল্পন হল চিস্তন-প্রক্রিয়ার (Thinking) একটি বিশেব প্রকার মাত্র।
চিস্তন, কল্পন, বিচার-করণ এগুলির প্রত্যেকটিই এক প্রকার মানসিক আচরণ এবং
প্রত্যেকটিই শ্বতির উপর নির্ভরশীল। শ্বতিও এক প্রকার মানসিক আচরণ, তবে,
এই আচরণে কোনও নৃতনত্ব নেই এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্ম যথন
তার মধ্যে নৃতনত্ব আনা হয় তথনই সেটা চিস্তনের পর্বায়ে গিয়ে পড়ে। যা শিথেছি
তা যদি ছবছ মনে করি তথন হল শ্বতি আর যথন শেখা প্রতীকগুলির সাহাধ্যে
নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার স্পষ্টি করি তখন সেটা হল চিস্তন বা কল্পন বা বিচারকরণ।
( 'চিস্তন'এর পরিছেদে দ্রেইব্য )

# বিশ্বতি (Forgetting)

আলে। ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ শ্বৃতি ও বিশ্বৃতির মধ্যে ঠিক সেই সম্বন্ধ। মন্তিক্ষে শেখা অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের নাম হল শ্বৃতি এবং সেই সংরক্ষণের অভাব হল



[ श्रवं ও विश्ववर्णव दिवा ]

বিশ্বতি। কোন কিছু একবার শেখার পর যদি দেখা যায় সেটি মন্তিকে সংরক্ষিত হয় নি তথন তাকে বিশ্বতি বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শ্বতি ও বিশ্বতি মূলত একটি প্রক্রিরা। ছটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখার জস্ত একই প্রক্রিয়ার ছটি বিভিন্ন নাম দেওরা হয়েছে মাত্র। স্থতি ও বিস্থতির মধ্যে সম্পর্কটি নীচের ছবি থেকে। পরিকার বোঝা যাবে।

উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যদি কেউ ছদিনে ৩০% মনে রাখে, ছদিনে সে ৭০% ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ২৪% মনে রাখে তবে সে ঐ ৬ দিনে ৭৬%. ভূলেছে, যদি ১ মাসে ২৫% মনে রাখে তবে ১ মাসে ৭৫% সে ভোলে। ইত্যাদি।

ভূলে যাওয়া মনে রাখার মতই মন্তিকের স্বাভাবিক ধর্ম। ভূলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। একটা জিনিস শিখতে গিয়ে যে ভূলগুলি শিকার্থী অসতর্কতায় একবার শিখে ফেলে সেগুলি সে পরে ভূলে না গেলে শুদ্ধ বন্ধ তাটি কখনই সে শিখতে পারে না। শুদ্ধ বন্ধগুলি মনে রাখতে হলে অশুদ্ধ বন্ধগুলি প্রথমে তাকে ভূলতেই হবে। অতএব প্রয়োজনীয় বন্ধ মনে রাখতে হলে অপ্রয়োজনীয়কে ভূলতে হবে, নিভূলকে মনে রাখতে হলে ভূলকে ভূলতে হবে। অতএব ভোলা কেবল মনের স্বাভাবিক ধর্মই নয়, অপরিহার্মও।

# স্মৃতির উপর কর্ম্ভ্রেড় পরীক্ষণ

(Some Experiments On Memory)

শ্বতি ও বিশ্বতি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞানী প্রথম গৰেষণা হক করেন তাঁর নাম এবিংহদ (Ebbinghaus)। ইনিই প্রথম শ্বতিকে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে নিয়ে আসেন। এঁর পরিচালিত পরীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভূলে যাওয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত পরীক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

# ১। সংরক্ষণ ও বিশ্বভির হার

#### (Rate of Retention & Forgetting)

মাহ্নষ কি হারে ভোলে এবং কডটুকু মনে রাখে এই বিষয়টি নিয়ে এবিংহস প্রথম পরীক্ষণ করেন এবং মাহুষের বিশ্বতির হার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরী করেন। যদি একটি অর্থহীন শক্ষতালিকা মৃথস্থ করার পর কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটিকে আমরা মনে করার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে আমরা তালিকাটির সম্পূর্ণটা মনে করতে পারছি না কিছুটা ভূলে গেছি। কত সময় পরে কতটা মনে থাকে, আরু

| ব্ৰতটা ভূলে যাই তার একট | তালিকা এবিহংস দিয়েছেন। | তালিকাটি এইরূপ— |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-------------------------|-----------------|

| শেখা ও মনে করার মাঝে<br>সময়ের ব্যবধান | শতকরা কতটা<br>মনে থাকে | শতকরা কতটা<br>ভূলে হাই |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ২॰ মিনিট                               | <b>(b</b>              | 82                     |
| ১ ঘণ্টা                                | 88                     | 66                     |
| ৯ ঘন্টা                                | <b>66</b>              | <b>6</b> 8             |
| ২৪ ঘন্টা                               | 98                     | <b>66</b>              |
| २ मिन                                  | २४                     | 92                     |
| ७ मिन                                  | ₹@                     | 14                     |
| ७) किन                                 | <b>₹</b> 5             | 45                     |

এবিংহসের এই তালিকাটি নীচের রেখাচিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া ষেতে পারে।

এবিংহসের এই গবেষণা থেকে জ্বানা যাচ্ছে যে কোন কিছু শেখার পর প্রথমেই স্থামাদের একটা বড় রকমের বিশ্বতি ঘটে। একে প্রাথমিক বিশ্বরণ বলা হয়।

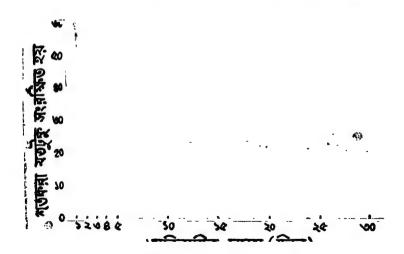

[ এবিংহসের প্রসিদ্ধ সংরক্ষণ-রেখা ( Curve of Retention ) ]

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে বে বিষয়টি শেখার ২০ মিনিট পরেই ৪২% প্রাথমিক বৈষ্মরণ' ঘটছে। তারণর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পর্যন্ত বিষ্মরণ ঘটে বিষ্মরণ প্রতত, আরও ৩০%। কিছু ২ দিনের পর থেকে বিষ্মরণের গতি মন্তর হয়ে যার এবং ১৫ দিন বা একমাসের পর তেমন উল্লেখ্যযোগ্য বিশারণ আর ঘটে না।
এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র আরও ৫% বিশারণ ঘটে কিন্তু তারপর আর বিশারণ ঘটে না
ৰললেই চলে। এ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। সেটিহচ্ছে যে মাছ্য কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভূলে যায় না। সমস্ত শেখা বস্তুর কিছু
না কিছু তার মন্তিকে চিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এইজন্তা এবিহংসের প্রাণত্ত উপরের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখাচিত্রও (Curve of Retention) বলা হয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এবিংহস এই সংরক্ষণের গবেষণা চালান অর্থহীন শব্দ তালিকা নিয়ে এবং তাঁর প্রদন্ত এই বিশ্বতির হার অর্থহীন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে. প্রযোজ্য। অহা কোন প্রকৃতির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিশ্বতির হার অহা প্রকার হবে।

এবিহংসের পর বছ আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিশ্বরণের হার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের প্রদন্ত তালিকা এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও মৌলিক নীতির দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া যায় নি। এতে এবিংহসের গবেষণার উৎকর্ষ ও নির্ভরযোগ্যতা আরও বিশেষ করে প্রমাণিত হচ্ছে।

# ২। বিষয়বন্তর প্রাকৃতি ও বিষয়রণের হার (Nature of Material and Rate of Forgetting)

বিশারণের হার সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত পরীক্ষণটি অর্থহীন শব্দঙালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশারণের হার অক্সপ্রকারের হতে দেখা গেছে। সেখানে প্রাথমিক বিশারণ যেমন কম, তেমনই পরবর্তী বিশারণের হারও ক্রত নয়।

উদাহরণশ্বরূপ এক ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত চারটি বিভিন্ন প্রাকৃতির বিষয় শিখতে দেওয়া হল। ভারপর বিভিন্ন সময়ের অস্তর ঐ বিষয়গুলির কতটুকু ভার মনে দংরক্ষিত হয়েছে ভার পরীক্ষা করে নীচের ভালিকাটি পাওয়া গেল।

|     |                       | > मिदन     | <b>६</b> मिटन | २० मित्न | ७० दिन     |
|-----|-----------------------|------------|---------------|----------|------------|
| ١ د | অন্তদ্ ষ্টির মাহায্যে |            |               |          |            |
|     | <b>(</b> नथा विषय     | > • %      | >••%          | 3 %      | > - %      |
| 21  | ৰবিত:                 | Pt%        | b&%           | es%      | 8¢%        |
| • 1 | গ্ৰ                   | <b>45%</b> | 88%           | ve%      | <b>*•%</b> |
| 8   | অৰ্থহীন শস্বতালিকা    | vs%        | ₹७%           | ₹8%      | २२ 🏂       |

#### এই পরীক্ষণের ফলাফলটিকে চিত্রে রূপায়িত করলে আমরা নীচের চিত্রটি পাই।

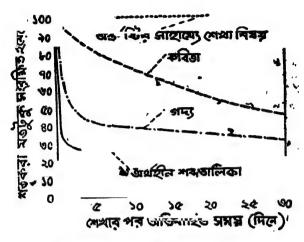

#### [ বিবরবন্তর প্রকৃতি অনুবারী বিশ্বরণের হার ]

উপরের রেথাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে ক্রুত ও অধিক বিশ্বরণ ঘটে অর্থহীন শন্ধভালিকার ক্রেজে, তার পর হয় গল্পধর্মী বিষয়ে, তারপর হয় কবিতায়। যে বিষয়বস্থাটি ব্যক্তি একবার তার অন্তদৃষ্টির সাহায্যে হৃদরক্রম করতে পেরেছে, সেটির ক্রেজে তার বিশ্বরণ একেবারেই ঘটে না। সময়ের অতিবাহনেও সে বস্তাটি তার সম্পূর্ণ মনে থাকে। উদাহরণশ্বরূপ 'একটি ত্রিভূজের তিনটি কোণ একত্তে তুই সমকোণ—,এ সত্যটুকু যদি কাউকে একবার পরীক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধি করতে সমর্থ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কথনও সে সেটা ভূলবে না। এই থেকে সংরক্ষণের প্রেক্টিত সম্বন্ধ একটা কথা বলা চলে যে বিষয়বস্ত যতই অর্থপূর্ণ হবে ততই সেটি ভালভাবে ও দীর্ঘ দিন মনে রাখা সম্ভব হবে। আর বিষয়বস্ত যত অর্থহীন হবে তত তার সংরক্ষণ কম হবে। এইজন্ত আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তাটির অর্থ যাতে শিক্ষণীয় ভাল করে বোঝে সেদিকে সর্বাত্রে দৃষ্টি দেওরা হয়ে থাকে। যান্ত্রিক ভাবে অর্থ না বৃঝে কোন কিছু শেখার্ম্ট্রীয়ে কোন মূল্য নেই এটা আজ সবাই স্বীকার করেন।

# ৩। বিষয়বন্তর পরিমাণ ও মুখন্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টা

(Amount of Material & Time and Effort of Memorising)

সাধারণভাবেই আমাদের জানা আছে বে বিষয়বন্তর পরিমাণ যত বেশী হবে

সেটি মৃথস্থ করতে তত বেশী সময় ও প্রচেটা লাগবে। কিছু বিষয়বন্তগুলির পরিমাণ বাড়ালে মৃথস্থকরণের সময় ও প্রচেটার পরিমাণ কি অন্থপাতে বাড়বে সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। এবিংহস প্রথম এই ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করে তার ফলাফলের একটি তালিকা তৈরী করেন। তিনি ৭, ১০, ১২, ১৬, ২৪ এবং ৩৬টি শব্দ সমন্বিত ৬টি তালিকা তৈরী করেন এবং এই প্রত্যেকটি তালিকা নির্ভূল ভাবে মৃথস্থ করতে তাঁর কতবার করে 'পড়া' লাগল এবং কত 'সময়' লাগল তার একটা তালিকা রাখলেন। এই ভাবে মৃথস্থ করার পদ্ধতিটির নাম তিনি দিলেন 'শিখন পদ্ধতি' (learning method)। তার পর তিনি বিভিন্ন তালিকার প্রত্যেকটি শব্দ শিখতে গড়ে কত সময় লাগল তা গণনা করলেন।

| ভালিকার<br>নৈর্ঘ্য | 'পড়া'র<br>সংখ্যা | 'পড়া'র<br>মোট সময় | প্রতি শব্দ<br>শেখার গড় সময় |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| ٩                  | >                 | ৩ সেঃ               | • :৪ সে:                     |
| > •                | 30                | ৫২ সে:              | ৫°২ সেঃ                      |
| >5                 | 39                | ৮২ সেঃ              | ৬ ৮ সে                       |
| 20                 | <b>७•</b>         | <b>५३% (म</b> :     | ১২*• সেঃ                     |
| 28                 | 88                | 8২২ <b>সেঃ</b>      | ১৭'৬ সে:                     |
| 96                 | et                | ৭৯২ সেঃ             | ২২°০ সেঃ                     |

[ তালিকার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী 'পড়া'র সংখ্যা ও সমর: এবিংহস ]

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়বস্তর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির চেয়ে পড়ার সময় ও সংখ্যা অনেক ক্রতহারে বাড়ে। যেমন গটা শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে লাগল > বার, কিছু ১ • টার তালিকার বেলায় লাগল ১০ বার, ১২টার বেলায় ১৭ বার, ২৪টার বেলায় ৪৪ বার। সময়ের দিক দিয়েও তেমনই গটা শব্দের তালিকায় একটা শব্দ মুখস্থ করতে লাগল মাত্র • ৪ সেং, কিছু ১ • টি শব্দের তালিকায় প্রতিটি শব্দ শিখতে সময় লাগল ৫ ২ সেং, ২৪টি শব্দের তালিকায় প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ১৭ ৬ সেং ইত্যাদি। অর্থাৎ যে হারে বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও দৈর্ঘ্য বাড়ে তার চেয়ে অনেক ক্রত হারে বাড়ে শেখার সময় ও পড়ার সংখ্যা।

#### -৪। শিখনের মাজা ও সংরক্ষণ

(Degree of Learning and Retention)

শিখনের মাজা নানারকমের হতে পারে। কোন বিষয়বন্ধ শেখার পর যখনই

একবার নির্ভুলভাবে আবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তথন তাকে বথার্থ শিখন বলা চলে।
কিছ তার পরও যদি আরও কয়েকবার পড়া যায় ভাহলে তাকে অভিশিখন (over-dearning) বলা হয়। আর শিখন যথার্থ শিখনের মাত্রার নীচে থাকলে তাকে ন্যানশিখন (underlearning) বলাহয়।

কেন বিশেষ একটি বিষয়বন্ধর সংরক্ষণের উপর ঐ বিষয়বন্ধটির অতিশিখনের কটো প্রভাব আছে সে সম্বন্ধে এবিংহদ একটি পরীক্ষণ করেন। তিনি ১৯৬টি শাবের কয়েকটি তালিকা নিলেন এবং প্রত্যেকটি তিনি মুখস্থ করতে স্থান্ধ করঙ্গেন। কর্বাহ্ব প্রত্যেকটি তালিকার ক্ষেত্রে তিনি শিখনের বিভিন্ন মাত্রা অবলম্বন করলেন। অর্বাৎ প্রথমটি পড়লেন ৮ বার, দ্বিতায়টি ১৬ বার, তৃতীয়টি ২৪ বার, এই ভাবে। এইবার ২৪ ঘন্টা পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে কোন্টা কর্তটা মনে আছে। তার ফলে তিনি যে ফল পেলেন সেটিকে তালিকার আকারে নিয়ে গেলে দাড়ায়—প্রথম দিনে পড়ার সংখ্যা ৮ ১৬ ২৪ ৩২ ৪২ ৫৩ ৬৪ ২৪ ঘন্টা পরে সংরক্ষণের শতকরা ৮ ১৫ ২৩ ৩২ ৪৫ ৫৪ ৬৪

এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যত বেশী বার বিষয়বস্তুটির পড়া হবে তত বেশী পরিমাণ ঐ বস্তুটি সংরক্ষিত হবে। এক কথায় অভিশিখনে সংরক্ষণ অধিক হয়।

### ে । বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সংরক্ষণের হার

#### (Retention of Different Subjects)

সাম্প্রতিক কালে বিভালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হার নিয়ে অনেক পরীক্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ দেখা হয়েছে কোন্ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটা সংরক্ষণ হয়। এই সব পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণের হারও বিভিন্ন। পাঠ্যবিষয়গুলির প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই হল এই সংরক্ষণগভ পার্থক্যের কারণ। একটী পরীক্ষণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হারের একটা তালিকা দেওয়া হল।

|                           |                  | সংরক্ষণের হার |              |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------|
|                           | পাঠ্যবংসরের শেষে | ১ বৎসর পরে    | ২ বৎসর পদ্ধে |
| উদ্ভিত্তৰ                 | *45              | .52           | >*           |
| <b>শ</b> নোবি <b>জা</b> ন | * 96             | <b>.69.</b>   | •••          |
| বীজগণিত                   | *৮9              | .64           | -            |
| ব্সায়নবিত্যা             | •60              | *87           | *99          |
| ইভিহাস                    | .42              | .66           | -            |
|                           |                  |               |              |

উপরের পরীক্ষণ এবং আরও অনেক অহরণ পরীক্ষণ থেকে একটা মোটামূটি নিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যবৎসরের শেকে শিক্ষার্থীদের সাধারণত ৭৫%র মত মনে থাকে। তার পর ১ বংসর পরে সংক্রকণ. ৪০%র কাছাকাছি পৌছর এবং ২ বংসর পরে এই সংক্রকণ ২৫%এ দাঁড়ার। অবস্ত্র বিষয়বন্তর প্রাকৃতিগত বৈষম্য অহুষায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংক্রকণের হারও পৃথক হবে।

আধুনিক কালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির কোনটিতে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ সংরক্ষণ হয় তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এই সক্র পবেষণা থেকে লব্ধ কলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রাথমিক ন্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে ফে লক্ষমের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের পঠন শক্তি বৃদ্ধির দিকে যায়। বছরের শেষের দিকে দেখা যায় যে যে সব তথ্য হুরুহ প্রকৃতির সেগুলি শিক্ষার্থী বেশী পরিমাণে ভুলতে খাকে, আর যেগুলি সহজ প্রকৃতির সেগুলি সেমনে রাখতে পারে। যেমন ইতিহাসের সহজ তথ্যগুলি শিক্ষার্থীরা ভোলে না, কিন্তু উন্নত বা চিন্তামূলক তথ্যগুলি তারা বছরের শেষের দিকে ভুলে যায়। তেমনই গণিতের বেলায় মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে থাকে, কিন্তু উন্নত বা হুরুহ বিষয়গুলি তারা বৎসরের শেষের দিকে মধ্যে রাখতে পারে না।

মাধ্যমিক শুরের পাঠ্যবিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে বে
শিক্ষার্থীরা গণিতের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ গরমের ছুটির সময় এবং প্রায় ৩০ ভাগ
১ বংসর পরে ভূলে বায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিষয়বন্ধর প্রকৃতিগত
বৈষম্যের জন্ম সংক্ষণেরও বৈষম্য হয়ে থাকে। যেমন, বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যগুলি
এক বাশুব ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগের বেলায় সংরক্ষণ বেশ উন্নত কিন্তু রাসায়নিক
নামগুলি মনে রাথা এবং সমীকরণ লেখার বেলায় সংরক্ষণ তুর্বল হয়ে দাঁড়ায়। একটি
পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা বিস্থালয়ে শেথা রসায়নশাল্পের তথ্যমূলক
বিষয়বন্ধগুলির মাত্র ১৯% ৫ বছর পরে মনে করতে পেরেছে।

কলেজ তরের পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞানে প্রচুর বিশ্বতি ঘটতে দেখা যায়।
কোন কোন ক্ষেত্রে চার মাসে ৫০% এবং বৎসরের শেষে ১৪%র মত বিশ্বতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কারিগরিমূলক তথ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বতি সব চেয়ে বেশী ঘটে ধিকিও সেগুলির অন্তানিহিত নীতিগুলির বাত্তবে প্রয়োগে দক্ষতার কোনও অভাব ক্রিয়া মায় না। কলেজ তরে চার বৎসর বা তার পরেও যে সব বিষয়ের সব চেয়ে বেশী সংরক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, জ্যামিতি এবং

সব চেয়ে কম সংরক্ষণ দেখা যায় পদার্থতন্ত, রসায়নতন্ত, প্রাচীনভাষ। ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর একটি পরীক্ষায় কলেন্তে নবাগত শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্ব-ইভিহাসের একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেছে নে তাদের সংরক্ষণ একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি।

একদল কলেন্দ্রের মেয়ের উপর আমেরিকার ইতিহাসের তথ্যমূলক একটি অভীকা
দিয়ে দেখা যায় যে তাদের প্রাথমিক জ্ঞানের উপর একবছর পরে প্রায় ৪০% বিশ্বতি
ঘটেছে। উপরের পরীক্ষণশুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি
এবং শিখনের ছ্রহতার উপর নির্ভর করে সংরক্ষণের পরিমাণ। তবে সাধারণ
ভাবে বলা চলে যে তথ্যমূলক ও কারিগরি বিষয়বস্তুত্তিনির বিশ্বতি ভাড়াভাড়ি ঘটে,
আর অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী তথ্যাদি, ৰাত্তবক্ষেত্তে তথ্যের প্রয়োগ এবং মৌলিকস্থান্তের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অনেক ভাল হয়।

# বিষারপের কারণ (Causes or Factors of Forgetting)

মানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে বছ গবেষণা হয়েছে। আমরা জ্বুদিন বে কোন বস্তু ভূলে যাওয়া মানে মন্তিকে বস্তুটির সংরক্ষণ না হওয়া। দেখা গেছে ব্লে আনেকগুলি কারণে সংরক্ষণ না হতে পারে। কারণগুলি কখনও পৃথকভাবে আবার কখনও মিলিত ভাবে কাজ করতে পারে। বিশ্বরণের প্রধান কয়েকটি কারণ নিম্নে নীচে আলোচনা করা হল।

#### ১। চচ বি অভাব (Disuse)

সাধারণত কোন বস্তুর চর্চার অভাবকে আমরা সে বস্তুটি ভূলে যাওরার কারণ বলে মনে করে থাকি। যথন কোন বস্তু আমরা ভূলে যাই তথন ধরে নিই বে লেই বস্তুটি নিয়ে আর চর্চা বা আলোচনা না করার ফলেই আমরা সেটি ভূলে গেছি। এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন না। প্রথমত, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির যথন কোনরূপ চর্চা করা হচ্ছে না বা মনে করার চেট্টা করা হচ্ছে না বা সময়ে বস্তুটির সংরক্ষণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েই গেছে, কমা দূরে থাকুক। এই ঘটনাটিকে শ্বতি-রেশ (Reminiscence) বলা হয়। ঘিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির চর্চাক্সালেই বিশ্বরণ ঘটতে ক্ষক হয়েছে। ভূতীয়ত, চর্চার অভাবকে বিশ্বরণেশ্ব কারণ বলা মানে সময়ের অভিবাহনকে কারণ বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু সময়কে কোন ঘটনার কারণ বলা সক্ষত নয়। কেননা, সময় হচ্ছে সমস্ত ঘটনারই একটা সাধারণ পটভূমিকা বিশেষ। বদিও আমরা কথার বলি বে সময়ের শ্বটি গাকে বা

সময়ে মাহব বৃদ্ধ হয় বা সময়ে লোহাতে মরচে পড়ে, তব্ও এর কোন ঘটনাটিরই কারণ হিসেবে সময়কে ধরা যেতে পারে না। এই ঘটনাগুলির সত্যকারের কারণ হল অক্ত। এই জয়েই আমরা চর্চার অভাবকে ভূলে যাওয়ার কারণ বলতে পারি না।

# ২। পশ্চাদ্মুখা প্রতিরোধ (Retro-active Inhibition )

আমরা যথন একটা বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখি, তথন
দেখা যায় যে প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমরা ভ্লে গেছি। এক্ষেত্রে বিভীয় শেখা
বিষয়টি পিছন দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের শেখা প্রথম বিষয়টিকে ভ্লিয়ে দিছে।
এই মানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদ্ম্থী প্রভিরোধ (Retro-active Inhibition)
বলা হয়। যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংলা কবিতা মুখন্থ করল। তারপর
সে আবার বিতীয় একটি বাংলা কবিতা মুখন্থ করল। এখন যদি দে প্রথম শেখা
কবিতাটির কতটা মুখন্থ আছে তা পরীক্ষা করতে যায়, ভালে সে দেখবে যে সে
প্রথম কবিতাটির কিছুটা ভূলে গেছে, যদিও বিতীয় কবিতাটি তার ঠিকই মুখন্থ আছে।
এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির বিশ্বরণের কারণ হল পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধ। এখানে
বিতীয় কবিতাটির অন্তর্গতি শেখা বন্ধগুলি পেছন দিকে এগিয়ে গিয়ে পূর্বে শেখা
প্রথম কবিতাটির অন্তর্গত শেখা বন্ধগুলি পেছন দিকে এগিয়ে গিয়ে পূর্বে শেখা
প্রথম কবিতাটির কিছুটা ক্ষতিগ্রন্থ হয়, অর্থাৎ প্রথম কবিতাটির কিছুটা সে ভূলে
যায়। ছটি। উপায়ে পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধের প্রভাবকে ত্র্বল না বিলুপ্ত করা
য়ায়। ছটি। উপায়ে পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধের প্রভাবকে ত্র্বল না বিলুপ্ত করা
য়ায়। হাটা

প্রথমত, যদি প্রথম শেখা বস্তুটি ও বিতীয় শেখা বস্তুটির মধ্যে কিছুটা সময়ের বিরতি দেওয়া হয়, তাহলে এই পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধ স্থার তেমন কাজ করতে পারে না। অবশ্য এই অন্তর্বর্তী বিরতিকালে এমন কোন কাজ করা চলবে না যাতে মন্তিক্ষের পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে মন্তিক্ষকে যতদ্র সম্ভব বিশ্রাম দিতে হবে। সেইজ্রন্ত দেখা যায় যে পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধ তখনই কাজ করে যথন ছটি শেখার কাজ পর পর ঘটে এবং তাদের মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান থাকে না।

ৰিতীয়ত, যদি এই তৃটি শেখা বিষয়বন্তর মধ্যে আক্রতিগত মিল থাকে তবেই এই প্রতিরোধ বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে। যেমন, প্রথমটি একটি বাংলা কবিতা ও বিতীয়টিও একটি বাংলা কবিতা। কিংবা প্রথমটিও সংখ্যা সারি, বিতীয়টিও সংখ্যা লারি। এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়। কিছ যদি প্রথম বিষয়বছ ও বিতীয় বিবয়বছর মধ্যে কোনরূপ আকৃতিগত মিল মনা থাকে তাহলে প্রতিরোধ অল্ল ঘটে, বা ঘটে না। যেমন যদি প্রথমটি ইংরাজী কবিতা ও বিতীয়টি বাংলা কবিতা বা প্রথমটি বাংলা গছ ও বিতীয়টি সংখ্যা-তালিকা হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্লই ঘটে। কেননা, এই ধরনের ক্ষেত্রে ঘটি শেখা বিষয়বন্ধর মধ্যে কোনরূপ মিল না থাকায় ত্রের মধ্যে কোনরূম বিভান্ধি বা হন্দ সৃষ্টি হবার সন্তাবনা থাকে না।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্ত প্রতিনিয়তই শিথছি অথচ শেশুলির খুবই অক্সই আমাদের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধ। যেমন প্রথম একটি বস্ত (ক) শেখার পর আমরা হিতীয় একটি বস্ত (খ) শিখলাম। তার ফলে প্রথম বস্তুটির (ক'র) কিছুটা ভূলে গেলাম। তারপর আবার যথন তৃতীয় বস্তু (গ) শিখলাম তথন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছু এবং হিতীয় বস্তুর (খ'র) কিছু ভূললাম। আবার যথন চতুর্থ বস্তু (থ) শিখলাম তথন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছুটা, হিতীয় বস্তুটির (খ'র)



#### [ পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধের ফলে বিশ্বরণ ]

আরও কিছুটা এবং স্থৃতীয় বস্তুটির (গ'র) কিছু ভূললাম। এইভাবে যন্ত নতুন বন্ধ আমরা শিথে যাই তত পুরোন বন্ধর কিছুটা করে ভূলে যাই এবং শেষে প্রথম দিকের শেখা বন্ধগুলি ক্রমবর্ধমান হারে ভূলতে থাকি। এই বিশ্বরণ একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক বিশ্বরণ যদি না ঘটত তবে আমাদের শেখা সব বন্ধই মন্তিকে সংরক্ষিত হয়ে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত এত স্ক্রমংখ্য বিষয়বন্ধ মন্তিকে ভীড় করত যে আমাদের মানসিক স্কৃত্বতা বন্ধায় রাখাই কৃষ্টকর হয়ে উঠত।

# 🖜। শিখনের মাজা ( Degree of Learning )

শিপনের উৎকর্ষের মাত্রার উপর বিশ্বরণ অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু শেধার একটা সর্বনিম্ন মান আছে, যেধানে পৌছলে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা শিখেছি। এখন যদি কেউ এই সীমারেধা ছাড়িয়েও কিছুটা বেশী শিখে বায় তবে তার শেধাকে অতি-শিখন (over-learning) বলা চলে। আর যদি ঐ সীমারেধার নীচে সে থাকে ভবে তার শেধাকে ন্যুনশিধন (under-learning) বলা হয়। এটা একটা প্রমাণিত সত্য যে অতি-শেখা বন্ধ ন্যন-শেখা বন্ধর চেয়ে বেশী মনে থাকে। স্বভএব আমরা ন্যন-শিখনকে (under-learning) ভূলে বাওয়ার একটা কারণ বলতে পারি।

# 8। শহিন্দেই পরিবেশ ( Altered Environment )

আমরা যথন কোন একটি বিষয় শিথি তথন আমাদের সেই সময়কার পরিবেশের কৃতকণ্ডলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে করা এ উভয় প্রচেষ্টার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। তার ফলে আমরা যথন পরে ঐ বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করি তথন পরিবেশের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির বর্তমান থাকা। স্বষ্ট্র অরপের পক্ষে একাস্ক অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এখন যদি কোন কারণে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশ থেকে অমুপন্থিত থাকে তবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে করাটাও শক্ত হয়ে উঠেছে এবং ঐ বিষয়টি ভাল করে শেখা সন্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভূলে পেছি। আবার যদি কোন প্রকারে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের অস্তর্ভুক্ত হয় তবে ঐ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে। এইজগুই যথন আমরা কোন বিশেষ পরিবেশে একটা বন্ধ শিখি সেটা অন্ত পরিবেশে আমরা মনে করতে অস্থবিধা বোধ করি কিন্তু সেই পরিবেশে আমাদের মনে করতে অস্থবিধা বোধ করি কিন্তু সেই পরিবেশে আমাদের মনে করতে অস্থবিধা বোধ করি কিন্তু সেই পরিবেশে আমাদের মনে করতে অস্থবিধা বাধ করি কিন্তু সেই পরিবেশে আমাদের মনে করতে অস্থবিধা হয় না। বাড়ীতে নিজের পড়ার ব্যরে ভাল করে তৈরী করা পড়াটা এই কারণেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রায়ই ভূলে যায়।

# 😢। প্রক্ষোভমুলক প্রতিরোধ (Emotional Blocking)

ভয়, রাগ, স্থণা, লজ্জা প্রভৃতি কোনও প্রক্ষোভ যদি ব্যক্তির মধ্যে তীব্রভাবে জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও মনে পড়ছে না। কোনও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে অটোনমিক স্নায়্-মণ্ডলীটি (Autonomic Nervous System) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দেহ ও মনে একটা উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং গাময়িকভাবে বিশ্বতি ঘটে।

# 🐠। আঘাতজনিত বিশ্বরণ (Shock Amnesia)

সংরক্ষণ হল মন্তিকের একটি প্রক্রিয়া। যদি কোন কারণে মন্তিকে কোনরূপ আঘাত লাগে তবে আংশিকভাবে বিশ্বরণ ঘটতে পারে। খেলাধূলা, হুর্ঘটনা, যুদ্ধ

<sup>&</sup>gt;9: ১६१ भन्नीचन जहेवा।

<sup>ং</sup>এটিকে অনুবৰ্তন (conditioning) প্ৰক্ৰিয়া বলা হয়। বিতীয় ৰও 'নিখন' পৰ যি এটব্য

প্রাভৃতি কারণে অনেক সময় আঘাত লাগার ফলে আঘাতজনিত বিশাস ( Shock Amnesia ) ঘটতে দেখা গেছে।

### শ। (নশাকারক বস্তু ( Drugs )

মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি নেশাকারক বস্তগুলি যদি দীর্থকাল অতি**রিক্ত** ব্যবহার করা যায়, তবে তার প্রভাবে মন্তিক্ষের স্নায়ুকোষগুলি তুর্বল হয়ে **পঠে** এবং তা থেকে স্মৃতিভ্রম ঘটতে পারে।

#### ৮। অবদ্যন (Repression)

বিখ্যাত মন:সমীক্ষক ফ্রেড বিশ্বরণের একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভূলে যাওয়াটা একটি ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যা আমরা ভূলতে চাই তাই আমরা ভূলি। অবশ্ব আমাদের এই ভূলতে চাওয়া বা ইচ্ছাটা সচেতন মঙ্গের চাওয়া বা ইচ্ছা নয়, সেটি সম্পূর্ণ অচেতন মনের। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে অজানা। এই অজ্ঞাত মনটির তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন (Unconscious)। আর যাকে সাধারণত আমরা মন বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, সেটি আসলে আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র। মনের এই জ্ঞাত অংশটুকুর নাম তিনি দিয়েছেন চেতন (Conscious)। এখন হদি আমাদের এই চেতন মনে এমন কোন চিস্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যেটা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, তবে আমরা সেই চিস্তা বা ইচ্ছাকে চেতন মন থেকে জাের করে সরিয়ে দিয়ে আমাদের অচেতন মনে নির্বাসিত করি। ফলে সেটি আর আমাদের চেতন মনে থাকে না অর্থাৎ আমরা সেটিকে ভূলে যাই। চেতন মন থেকে এই অচেতন মনে নির্বাসিত করার প্রক্রিয়াটির নাম হল অবদমন (Repression)। অতএব ফ্রয়েডের মতে চেতন মন থেকে কোন চিস্তাকে অচেতন মনে অবদ্বিত করাকেই আমরা ভূলে যাওয়া নাম দিয়ে থাকি।

এখন প্রশ্ন হল, যদি ভূলে যাওয়াটা ইচ্ছাক্বতই হবে তবে আমরা যে সব বস্থ ভূলতে চাই না (যেমন, কোন দরকারী কাজের কথা বা পরীক্ষার পড়া) সেগুলি ভূলে যাই কেন? আবার এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমরা ভূলতে চাই (বেমন, কোন হংগ, শোক বা লজ্জার স্বৃতি) অথচ সেগুলি ভূলতে পারিনা কেন? এর উত্তর হল যে কোন্টা আমরা ভূলতে চাই আর কোন্টা চাই না সেটার চরম নির্দায়ক কিন্তু সর্বত্র আমাদের চেতন সন্তাটি নয়। আমাদের 'আমি' বা অহংসভার (Ego) কিছুটা অংশ চেতন আবার কিছুটা অংশ অচেতন, ফলে কোন্টা আমাদের

কাছে বাহিত, অতএব মনে রাথতে হবে, আর কোন্টা আমাদের কাছে অবাহিত অতএব ভূলে যেতে হবে, সেটা দ্বির করবে আমাদের সমগ্র অহংসভাটি। অতএব আমাদের আচরণের প্রাকৃত নিয়ন্ত্রক কেবলমাত্র আমাদের এই আংশিক সচেতন অহংসভাটি নয়। যে বস্তুটি বাহ্যত মনে হচ্ছে আমরা ভূলতে চাই না অথচ ভূলে যাচ্ছি, আসলে সেটি আমাদের সমগ্র অহংসভাটির কাছে বাহ্নিত নয়। যেমন, পরীক্ষার পড়া বা বাধ্য হয়ে কোনও শুক্ত কর্ত্তব্য পালনের কথা বা লৌকিকভার চাপে চিঠি লেখার কথা প্রভৃতি কাজগুলি চেতন মনে আমরা পছন্দ করলেও অচেতন বনে ভূলে যেতে চাই। তেমনই আবার কোন তুঃখ, শোক বা লক্ষার কাহিনী আমরা ভোলবার চেটা করলেও ভূলতে পারি না। এর কারণ তুটি হতে পারে। প্রথম, আমাদের সমগ্র অহংসত্তা হয় সেগুলিকে সত্য সত্য ভূলতে চায় না, যদিও চেতন সত্তা ভূলতে চায়। আর বিতীয়, ঐ চিন্তা বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে ঐগুলির অতি-শিখন হয়ে যায় এবং ফলে ঐগুলি আমাদের অহংসতা ভূলতে চাইলেও সেগুলি আরও স্থায়ীভাবে মন্তিকে সংরক্ষিত হয়ে পড়ে।

### चूस (Sleep )

ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে যে, কোন বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুমান যায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেকারুড ভাল সংরক্ষণ হয়। জেগে থাকলে (কিছু না করলেও) কোনও না কোনও চিস্তা এনে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাবেই, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে যেহেতু মন্তিক্ষকোষে কোনরূপ পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ (Retroactive Inhibition) ঘটার সন্তাবনা খাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধায় ঘটে ও বিশ্বরণের হারও কম হয়। এইজক্ষ স্থানে আগে শেখা বস্তু ভালভাবে ও দীর্ঘকাল মনে থাকে।

# শ্বতি-রেশ ( Reminiscence )

মনে করা যাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা মৃথস্থ করতে দেওয়া হল। কিছুকণ পরে তাকে পরীকা করে দেখা গেল যে সে মাত্র ১২টি শব্দ মনে করতে পারছে। অতএব বোঝা গেল যে তার সংরক্ষণ হয়েছে ১৬টি শব্দের মধ্যে ১২টি শব্দের বা শিক্ষণীয় বস্তুটির মোট ৭৫%। এখন পরের দিন তাকে আবারু পদ্মীকা করা হল এবং দেখা গেল যে সে ১৪টি শব্দ মনে করতে পারছে। এবার কিছ তার সংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৭%। অথচ ইতিমধ্যে সে ঐ শব্দগুলি আরু নতুন করে মৃথস্থ করেনি। কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানে সংরক্ষণের এই ধরনের বে উন্নতি ঘটে তার নাম স্বতি-রেশ (Reminiscence)। মনোবিজ্ঞানীরা এই মানসিক ঘটনাটির নানারকম ব্যাখ্যা দিছেছেন।

# স্থৃতির উন্নতি ( Memory Training )

শ্বতির উন্নতি করা যায় কিনা সে সহচ্চে জানতে সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতৃহল আছে। শ্বতির উন্নতি চান সকলেই। বিশেষ করে বাদের বৃত্তিনির্বাহে শ্বতির উপর অনেকথানি নির্ভর করতে হয়, যেমন বড় বড় কোম্পানীর অধিকর্তা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, সেনস্ম্যান প্রাকৃতি তাঁরা তাঁদের শ্বতির ক্ষমতা বাড়াতে সর্বদাই ব্যগ্র।

কিছ যথনই শ্বতিকে মানসিক শক্তি বলে গ্রহণ করতে অশ্বীকার করা হয়েছে-তথনই এ প্রশ্নের একরকম উত্তর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু শ্বতি কোনও একটি বিশেষ শক্তি নয়, সেহেতু এর কোনরূপ উন্নতি করাও সম্ভব নয়।
শ্বতি একটি প্রক্রিয়া বিশেষ। অতএব একটি প্রক্রিয়ার ক্ষমতা বাড়া বা কমার কথা ওঠে না। শ্বতির চর্চা করলে শ্বতির ক্ষমতা বাছে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু প্রথমে উই লিয়াম জ্বেমস পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শ্বতির চর্চা করলে শ্বতির শক্তি বাড়ে না।

তবে শ্বতির পেছনে আছে মন্তিক্ষটিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার নাম দিয়েছি আমরা সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করছে শ্বতির উৎকর্ষ বা অন্তংকর্ষ।

# স্থষ্ঠু স্মরণের সর্তাবন্ধী ( Conditions of Good Memory )

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ কাজটি ভালভাবে হয়। আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশাহরূপ হয় না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশাহরূপ হয় না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থাগুলিকে আমরা স্থষ্ট শ্বরণের সর্ভাবলী নাম দিতে পারি। একথা ভাবলে ভূল হবে যে এই বিশেষ সর্ভগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের শক্তি সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে তবে ঐ বিশেষ সর্ভগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকরী হয় মাত্র। যতক্ষণ এই সর্ভগুলি বর্তমান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উৎকর্ষও দেখা যাবে, আর সর্ভগুলি অমুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের উৎকর্ষ কমে যাবে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে স্বৃতির উন্নয়ন করা যায় না, কিছু এমন কতকগুলি অমুকৃদ সর্ভ আছে যেগুলি কোন-কিছু শেখার সময় পালন করলে সংরক্ষণ অধিকতর কার্যকরী ও স্থায়ী হয়ে থাকে।

এই সর্ভগুলিকে আমরা নাধারণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যথা শারীরিক (physical), মানসিক (mental), প্রকোভমূলক (emotional), পদ্ধতিমূলক (relating to method) ও পরিবেশমূলক (environmental)। এই বিভিন্ন শ্রেণীর সর্ভগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

### ১। শারীরিক সর্ভাবলী (Physical Conditions)

স্ট্ শ্বরণ অনেকথানি নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার উপর। রোগ ব।
অস্ত্রতা মন্তিকের স্বাচাবিক কাজকর্মগুলিকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে
অনিবার্যরূপে সংরক্ষণ ক্ষা হয়। অতএব শারীরিক স্থন্ততা স্ট্ শ্বরণের প্রথম সর্ভ।
২। সানসিক সর্ভাবলী (Mental Conditions)

স্বষ্ঠ শিখনের মানসিক সর্ভগুলিকে আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ কর। যায়। যথা—

- (ক) প্রেষণা (Motivatoin ):—মানসিক সর্ভগুলির মধ্যে প্রথমে আসে প্রেষণা, বা যা মনে রাখতে হবে তা শেখবার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা। অনিচ্ছায় বা অর্ধ-ইচ্ছায় শেখা বস্তু মন্তিকে ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। এটি একটি পরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য যে বিনা প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন সম্ভব নয়। অতএব ফুষ্ঠু স্মরণের একটা অপরিহার্য সর্ভ হল শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রাতি প্রেষণাবোধ।
- (খ) মনোযোগ (Attention) :—প্রেষণা বা ইচ্ছা যদি থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগের স্থিট হয়। মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তুটিতে যাতে ঠিকমত
  মনোযোগ দেওয়া হয় গেটি দেখতে হবে। অনেক সময় উপযুক্ত মনোযোগ না
  দেওয়ার জন্ম সংরক্ষণ ঠিকমত হয় না। দেখা গোছে যে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অধ্যাপকের
  বক্তৃতার নোটস নেয়। কিন্তু যদি নোটস লেখায় মনোযোগ বেশী থাকে তবে
  বক্তৃতা শোনা হয় না, ফলে অনেক সময় বিষয়বস্তু না বুঝেই শিক্ষার্থীরা নোটস করে
  এবং পরে সে নোটস তাদের কোন কাজেই লাগে না। সেইজন্ম বক্তৃতা মনোযোগ
  দিয়ে ভনতে হয়, নোটস মাঝে মাঝে করতে হয়। মনোযোগ দিয়ে শোনা
  বিষয় আমরা সহজ্বে ভূলি না।
- (গ) সংবোধন (Comprehension):—শিক্ষণীয় বস্তুটি যে পরিমাণে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তার উপর সংরক্ষণের মাত্রা নির্ভর করে। দেখা গেছে, যে বস্তুটি যত বেশী শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তত বেশী সেটি সে মনে রাখতে পারে। স্থার যে বস্তুর স্বর্ধু না বুঝে যত্ত্বের মত শিক্ষার্থী মুখস্থ করবে সে বস্তুটি মনে

রাখা ভত তার পক্ষে শক্ত হবে। অবস্থ অর্থ বোঝা না বোঝা **অনেক্**থানি নির্ভর করে বস্তুটির প্রকৃতির উপর।

#### ত। প্ৰকোতমূলক স্তাবলী (Emotional Conditions)

প্রক্ষোভমূলক সমতা হল মনে রাখার আর একটি অভি প্রয়োজনীয় সর্ত।
শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলেই মন্তিঙ্কের প্রক্রিয়াগুলি
সন্তোবজনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে আর যদি কোন কারণে কোন বিশেষ প্রক্ষোভ
অস্বাভাবিক মাত্রায় তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে শ্বতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত বা কুদ্ধ বা ঘৃঃখিত অবস্থায় কিছু শেখা বা মনে রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভূলে যাওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রক্ষোভঘটিত প্রতিরোধকে একটা বড় কারণ বলে ধরা হয়েছে। এই জন্মই শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে অক্ষ্ম থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্বপ্রথমে দরকার। প্রক্ষোভ্তর দিক দিয়ে বিকৃষ্ক শিক্ষার্থীকে কিছু শেখানো নির্থক ও অপচয়বহুল।

### ৪। পদ্ধতিমূলক সর্তাবলী

#### (Conditions relating to Method)

স্থৃত্ব সংরক্ষণ অনেকথানি নির্ভর করে পদ্ধতির নির্বাচনের উপর। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে শ্বতি সরল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়া ভূল পদ্ধতিতে শেখার চেষ্টা করলে শিখতেও যেমন দেরী হয় তেমনই মনে রাখাও কষ্টকর হয়। শিখনের পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পারে এবং শিক্ষণীয় বিষয়বন্ধর প্রকৃতির উপর পদ্ধতির নির্বাচন নির্ভর করে।

স্থার্চ ও স্থায়ী সংরক্ষণের সহায়ক হয় এমন কতকগুলি পদ্ধতির নীচে উল্লেখ করা হল। যথা—

- (ক) সমগ্র পদ্ধতি: অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকরী।
- (খ) অংশ পদ্ধতি: অর্থহীন বিষয়বন্ধ, অতিদীর্ঘ বিষয়বন্ধ, কৌশন ইত্যাদি শেখার কেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য।
- (গ) মধ্যগ পদ্ধতি: অভিনীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা সমগ্র পদ্ধতি ও অংশ পদ্ধতির মিশ্রিত এই পদ্ধতিটি অবলয়নের নির্দেশ দিয়ে খাকেন।

- (খ) আবৃত্তি পদ্ধতি: সাধারণত কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই তৃ'রকম পদ্ধতির অন্ধসরণ করা যায়। পরীক্ষণ থেকে এ তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতির চেয়ে মনে রাধার পক্ষে অধিকতর সহারক।
- (৬) স্বিরতি পদ্ধতি: বিরতিহীন পদ্ধতিতে কোন কিছু শেখার চেয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শেখা অনেক বেশী কার্যকরী এবং তার ফলে সংরক্ষণ স্থদৃঢ় ও স্থায়ী হয়।
- (b) অন্থক পদ্ধতি: শেখার বিষয়বস্তগুলিকে অন্থবন্ধে সাহায্যে পরস্পরের সন্দে সংযুক্ত করে ফেলতে পারলে সেগুলি মনে রাখা সহজ হয়ে ওঠে। অন্থবন্ধ বলতে বোঝায় ঘটি বিষয় বা চিন্তার মধ্যে কোন রকম একটা সম্পর্ক বা যোগাযোগের ধারণা। কথনও কথনও এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত থাকে আবার কখনও এই ধারণা চেষ্টা করে তৈরী করা যায়।
- ছে) প্রতিরূপের সাহায্যে শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখার কাজটি স্ফুষ্ট ও সহজসাধ্য হরে ওঠে। যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন তার প্রতিরূপটিকে মনের মধ্যে দুঢ়বদ্ধ করতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ্ঞ এবং স্থায়ী হয়।
- (জ) ছন্দ বা স্থরের সাহায্যে শেখা বস্তু মনে রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। স্থর করে মুখস্থ করা কবিতা, নামতা ইত্যাদি বছদিন মনে থাকে।
- (ঝ) কতকগুলি শ্বতিসহায়ক কৌশল (mnemonic devices) আছে যেগুলি অবলম্বন করলে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখা সহজ্ব হয়। এ ছাড়া শেখা বস্তুর চর্চা বা অমুশীলন (rehearsal) বস্তুটিকে মনে রাখতে সাহায্য করে।
- (ঞ) পশ্চাদ্ম্থী প্রতিরোধ ভূলে যাওয়ার একটা বড় কারণ। শিখনের সময় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যার ফলে এই প্রতিরোধ স্বচেয়ে কম হয়। বেমন পড়ার মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্ত পর পর না পড়াইত্যাদি উপায় অবলম্বন করলে শ্বতি স্কৃত্য ও স্থায়ী হয়।

#### ৫। পরিবেশমূলক সর্ভাবলী (Environmental Conditions)

- (क) অমূক্ল পরিবেশ: মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সর্ভ হল যে পড়া বা শেখাটা যেন সব দিক দিয়ে অমূক্ল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে মনোযোগ ও একাগ্রতা ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের কাজও ঠিকমন্ড সম্পন্ন হয় না।
  - (খ) অপরিবর্তিত পরিবেশ: যে পরিবেশে কোন কিছু শেখা হয়েছে কে

শ্বরিবেশের পরিবর্জন হলে সেই বস্তুটি মনে রাখা কট্টকর হয়ে ওঠে। অতএব শিধনের পরিবেশ যতটা অভিন্ন থাকে ততই শ্বতি সহজ্ব ও স্থৃদৃঢ় হয়।

# স্মৃতির বিভার ( Memory Span )

একবার শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন একটি সংখ্যা বা অক্ষরের সারি নির্ভূলভাবে আর্ত্তি করতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যা বা অক্ষরের সারিটি যদি ক্রমশ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়ে যাওয়া হয় তবে এমন একটি সময় আসে য়খন একবার শুনে সেটি আর নিখুঁতভাবে আর্ত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই শ্বতির ক্মতার একটা সীমা আছে। যতটুকু একবার শুনে ব্যক্তি আর্ত্তি করতে পারে সেইটিকে তার শ্বতির বিশুর (Memory Span) বলে বর্ণনা করা হয়। কোন ব্যক্তির শ্বতির বিশ্তার নির্ণয় করতে হলে তাকে ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্যের সংখ্যাসারি বা অক্ষরের সারি পর পর দিয়ে দেখতে হয় যে কতদ্র পর্যন্ত সেবিভূলভাবে আর্ত্তি করতে পারে। নীচে এইরকম ছটি সারি দেওয়া হল। প্রথমটি সংখ্যার সারি, দিওয়াট অক্ষরের সারি।

প্রথম সারিটি স্থক্ষ হয়েছে ৪টি সংখ্যা নিয়ে। ভারপর ধীরে ধীরে ১টি করে
সংখ্যা বাড়িয়ে সব শেষের সারিতে আছে ১০টি সংখ্যা। অক্ষরের সারিটিও স্থক্ষ
হয়েছে ৪টি অক্ষর নিয়ে এবং একটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে শেষ সারিতে
স্মান্তে ১০টি অক্ষর।

গ চ ম ট প ক ব জ ল ত জ্ব ব চ হ ম ই ফ ব ল দ চ র ধ গ ন ল ব ত স ধ ম ঝ প র ক ঞ চ ট ব ন ঠ দ গ হ ঝ ভ ণ থ (জ্জ্ম সারি)

মনে করা যাক, এক ব্যক্তি সংখ্যা-সাগ্নির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে পারল, কৈন্ত এম সারিটি সম্পূর্ণ বলতে পারল না। ৪র্থ সারিতে ৭টি সংখ্যা থাকার এমাটামূটিভাবে বলা চলে যে সে সংখ্যার কেন্তে ব্যক্তিটির স্থতির বিভার হল ৭। তেমনই কেউ যদি ষষ্ঠ সংখ্যা সারি পূর্যন্ত নির্ভূপ বলতে পারে: ভাহলে তার স্বতির বিন্তার হবে ১। একইভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও স্বতির বিন্তার পরিমাপ করা যেতে পারে।

বৃদ্ধির অভীক্ষার ব্যক্তির শ্বভির বিস্তারের পরিমাপ প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভার কারণ হল যে শ্বভির বিস্তারের সঙ্গে মনের বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে বৃদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বভির বিস্তারও বাড়ে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে বে, সাধারণ ব্যক্তির শ্বভির বিস্তার প্রায়ণ এর কাছাকাছি।

### **अश्वावलो**

- 1. Describe some experimental works that have been conducted on forgetting of learned materials. What is over-learning? (B.T. 1950)

  Ans. (%: ><8-%: >>>)
  - 2. What is memory? Is there a memory or memories? (B.T. 1952)
    Ans. (%: >>>-%: >>> )
- 3. Distinguish Memory and Imagination. What are the conditions of good memory? (B.A. 1956)

Ans. (পৃ: ১২২ + পৃ: ১৩৭—১৪১)

• 4. Why do we forget what we want to remember and remember what we want to forget?

(B.T. 1955)

Ans. (পু: ১৬১—পু: ১৬৬)

5. Distinguish between recall and recognition. Can memory be trained?

Ans. (পৃ: ১১৫—পৃ: ১১৮+১৬१—পৃ: ১৪১)

6. Enumerate the factors in memory and discuss the characteristics of good memory. (B.A. 1960)

Ans. (পৃ: ১১৩—পৃ: ১১৮+পৃ: ১৩৭—পৃ: ১৪১)

7. How can Memory be improved?

(B.A. 1965).

Ans. (9: 309-9: 383)

8. What is Memory Span ? How is it measured ?

Ans. ( 약: ১৪১—- 약: ১৪২ )

9. What are the factors of forgetting?

Ans. ( 2: 303-2: 300)

# ্রান্থ্যাপুর স্থরাপ (Nature of Attention)

সাধারণভাবে আমর। মনোষোগকে একটা মানসিক শক্তি বলেই ধরে নিম্নে থাকি। আবার অনেকে মনোযোগকে মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করে থাকেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীরাও মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন হৈ চর্চার দ্বারা মনোযোগের শক্তিকে বাড়াভে পারা যায়।

কিন্তু এ ধারণা যে ভুল এ কথা নানা পবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের চারধারে প্রতিমূহর্তেই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানো রয়েছে। তাদের প্রত্যেকরই যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা একই মুহুর্তে একটির বেশী চুটি উদ্দীপকের প্রতি সাডা দিতে পারি না। স্বভাবতই আমাদের এই উদাপকের জনতা থেকে **এकि** विस्था छमी भक्त दरह निष्ठ रत अवः जात श्रेष्ठि माछ। मिर्छ रत । বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি উদ্দীপকের এই মানসিক নির্বাচন ও তার প্রতি সাড়া দেওয়া-এই মানসিক কান্ধ চটির একত্রিত নাম হল মনোযোগ দেওয়া। 'যেমন, এই মুহূর্তে একাধিক উদ্দীপক আমাকে প্রভাৰিত করার চেষ্টা করছে। পাখার হাওয়া, টেবিল ল্যাম্পের আলো, বাইরে মোটর গাডীর হর্নের আওয়াজ, পাশের বাড়ীর পিয়ানোর টুং টুং শব্দ, সামনের বাগান থেকে ভেসে আ্যা হাসনাহানার গন্ধ, আমার সামনে রাথা লেখার প্যাডটা ইত্যাদি একরাৰ উদ্দীপক তাদের বছবিধ আবেদন আমার কাছে এনে হাজির করেছে। কিন্তু এতগুলি উদ্দীপকের আবেদন অগ্রাহ্ম করে আমি একমাত্র আমার লেখার প্যাভটাকে বেছে নিমেছি এবং তার আবেদনেই সাড়া দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি। আমার এই বছ উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার কাজটাকেই মনোযোগ দেওয়া বলা হয়। এক কথায় আমি লেখার কাব্দে মনোযোগ দিয়েছি।

মনোষোপের বৈশিষ্ট্য ( Characteristics of Attention )

মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। মান্নবের সব আচরণই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সক্ষতিবিধানের প্রচেষ্টা
-মাত্র। মনোযোগও তাই। যখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিম্নে
তার প্রতি আমরা সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন
করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় এবং তার ফলে আমাদের অভ্যন্তরে নানারূপ
পরিবর্তন দেখা দেয়। সেগুলি হল এই।

#### ১। সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন

প্রথমত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন (Motor changes) দেখা দেয়। যেমন বসা বা দাড়ানোর ভন্দীর মধ্যে পরিবর্তন, ঘাড় বাড়িয়ে দেখা বা মাথাটা হেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা ইত্যাদি বিভিন্ন ভন্দীগত পরিবর্তন ছাড়াও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর মধ্যে একটা কাঠিয়াও এই সময় দেখা দেয়।

### ২। ইতিফ্রাট্ড পরিবর্তন

খিতীয়ত, মনোযোগ দানের সময় নানারকম ইন্দ্রিয়ঘটিত পরিবর্তন (Sensory changes) দেখা দেয়। বেমন কোন দৃশ্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও যথাস্থানে দৃষ্টি স্থাপন করা ইত্যাদি নানা চকু-ইন্দ্রিয়ঘটিত আচরণ আমাদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া চোখের মধ্যেও পেশীগত নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। সেইক্লপ অস্থান্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় এই ধরনের নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।

### ও। স্নায়্থটিড পরিবর্তন

ভৃতীয়ত, মনোযোগ দানের সময় গুরুত্বপূর্ব স্নায়বিক পরিবর্তন (Nervous changes) সংঘটিত হয়। যথন আমরা মনোযোগ দিই তথন মন্তিচ্ছের স্নায়্কোষে নানা রকম গঠনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয়।

#### %। প্রভাক্তপের স্পাইভা

মনোযোগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রাভাক্ষণের স্পাইতা (Clarity of perception)।
অর্থাৎ যে বন্ধটির উপর আমরা মনোযোগ দিচ্ছি সে বন্ধটি পূর্বের চেম্নে আমাদের
কাছে আরও বেশী পরিক্ষার ও স্পাই হয়ে ওঠে। আমাদের প্রভাক্ষণের গণ্ডীর মধ্যে
সব সমরেই বহু বন্ধ থাকে। কিছু তার সবন্ধলিকে আমরা সব সময়ে পরিক্ষারভাবে প্রভাক্ষণ করি না। সেগুলির মধ্যে যে বন্ধটির প্রাভি আমরা বিশেষ করে
মনোযোগ দিই সেই বন্ধটির প্রভাক্ষণই আমাদের কাছে পরিক্ষার ও স্পাই হয়ে ওঠে,
অন্তপ্তলি অস্পাইই থেকে যার। যেমন, পাশের হরে কারা কথা বলচে যদি আমি

त्मिष्टि मत्नारगंत्र ना पिष्टे एत् कि कथा इत्ष्वः तृथात्व भातव ना, कि य मूह्र्टिहें श्वितिक मत्नारगंत्र त्य तम् मूह्र्टिहें श्वितिक कथावाद्यां व्यामात्र काट्य भित्रकात श्व

#### 🖈। সচেত্তমতার কেন্দ্রীভবন

মনোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বন্ধর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে (centre of consciousness) এনে উপস্থিত হয়। আমাদের সচেতনতায় সব সময়েই বহু বস্তু বর্তমান রয়েইেশ কিন্ধু সব সময় সব বস্তুই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে না। যখন যে বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই সেটি ছাড়া আর সবই থাকে আমাদের সচেতনতার নানা প্রাপ্তভূমিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতাও নানা মাত্রার হতে পারে। কিন্তু যখনই সেগুলির মধ্যে কোন বিশেষ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই তখনই সেগুলির মধ্যে কোন বিশেষ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই তখনই সেগুলির করে।

# স্রনোযোগের নির্ধারকসমূহ বা সর্তাবলী

( Determiners or Conditions of Attention )

আমাদের মনোযোগ কিনের দারা নির্ধারিত হয়, এ প্রাণ্ডিও শিক্ষার কেন্তের বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশে সব সময়েই অসংখ্য উদ্দীপক রয়েছে, অথচ তাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, আবার অন্য আর একটি সমর্থ হয় না। এর কারণগুলিকে ত্'ভাগে ভাগ করা য়য়—প্রথম, আভ্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal Determiners) এবং দ্বিতীয়, বাছিক নির্ধারক (External Determiners)। এই ত্র্ধরনের নির্ধারককে এক ক্রথায় মনোযোগের সর্ভাবলী (Conditions of Attention) বলা হয়।

#### আভ্যন্তরীণ নিষ্ ারক (Internal Determiners)

মনোযোগের আভ্যন্তরীণ নির্ধারক বলতে সেই সব বস্তকে বোঝায়, যেওলি থাকে ব্যক্তির মধ্যে। এই পর্যায়ের নির্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক প্রস্তুতি (Mental Set) নাম দেওয়া যেওে পারে। মানসিক প্রস্তুতি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন একটি বা এক শ্রেণীর উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্ত মনের দিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকা। বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। বেমর্ম কোন একটি নতুন দেশে একজন উদ্ভিদ্তত্ত্ববিৎ, একজন ভৃতত্ত্ববিৎ এবং একজন

মুনোবিজ্ঞানী বেড়াতে গেলেন। প্রথম ব্যক্তির মনোবোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের ফুল, ফল, গাছপালা প্রভৃতি। বিতীয় ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের মাটি, পাথর, শিলাখণ্ড প্রভৃতি। আর ভৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মাম্বের আচরণ, প্রথা, কাজকর্ম প্রভৃতি। এই মানসিক প্রস্তুতির বিভিন্নতার পেছনে বহুরকম শক্তি কাজ করে থাকে। যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতৃহল, চাহিলা, হবি ইত্যাদি।

#### ৰাত্মিক নিৰ্বায়ক (External 'Determiners)

মনোযোগের বান্থিক নির্ধারক হল সেই সব বৈশিষ্ট্য যা থাকে ব্যক্তির বাইরে কিছ উদ্দীপকের মধ্যে। এগুলিও আবার নানা রকমের হতে পারে, যেমন—

- ১। প্রকৃতি—প্রকৃতিগত কারণের জন্ম কোন কোন উদ্দীপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। ধেমন, রঙীন জিনিস সাদা জিনিসের ক্ষেয় বেশী আকর্ষণীয় হয়।
- **২। ভীব্ৰভা**—উজ্জল আলো, উচ্চ শব্দ, তীব্ৰ ব্যথা প্ৰভৃতির প্ৰতি সহজ্ঞেই আমাদের মনোযোগ যায়।
- । আকৃতি—বিরাট আয়তনের কোন কিছু ক্স আয়তনের বস্তর চেয়ে
   আমাদের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।
- 8। পুলরাবির্ভাব—একটি উদ্দীপককে যদি বার বার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তবে আমরা সেটির প্রতি সহজেই আরুষ্ট হই।
- ৫। অবছিতি—কোন কোন বিশেষ অবস্থিতি আমাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, বইয়ের পাতার উপরের দিকটায় নীচের দিকের চেয়ে আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। অতএব ঐ বিশেষ অবস্থিতিতে যদি কোন উদ্দীপক থাকে ভবে সেটি আঁগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- ৩। পরিবর্তন উদ্দীপকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে সেটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ থেকে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে চলে যাবে।
- \_\_ १। **নতুনছ**—যা অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক তা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- ৮। গভি—স্থির বস্তব চেয়ে গতিবান বস্তু আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, গতিশীল নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন নিশ্চল আলোর চেয়ে অধিক আক্রাকার।

বিচ্ছিন্নভা—অন্ত দকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি বিশেষ উদ্দীপককে

সন্ধিয়ে আনা হয় তবে এই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মবোসোপের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Attention)

প্রকৃতির দিক দিয়ে মনোযোগ তিন প্রকারের হতে পারে, যেমন, ১। স্বতঃপ্রস্ত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ (involuntary or non-volitional attention) ২। ইচ্ছাপ্রস্ত মনোযোগ (voluntary or volitional attention) এবং ৩। অভ্যাসমূলক মনোযোগ (habitual attention)।

# ১। স্বভঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ

যথন আমরা নিছক উদ্দীপক বা পরিস্থিতির তাগাদায় মনোযোগ দিতে বাধ্য হই, তথন সেই মনোযোগকে স্বতঃপ্রস্থত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলা হয়। যেমন বিহাৎ চমকানো, মটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, আক্ষিক ব্যথা, তীব্র ইলেকট্রিক শক ইত্যাদির প্রতি আমাদের মনোযোগ স্বতঃপ্রস্থতভাবেই দেখা দেয়। সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের কোন মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়েজন হয় না। স্বতঃপ্রস্থত মনোযোগ অনেকটা রিফ্লেক্স জাতীয় এবং এ জাতীয় মনোযোগর ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষন্ত মানসিক প্রস্তুতি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপনা হতেই সেদিকে চলে যাবে।

# ২। ইচ্ছাপ্রসূত মলোযোগ

আর ২খন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছা করে মনোযোগ দিই তথন দেই মনোযোগকে ইচ্ছাপ্রস্ত মনোযোগ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন কাজে কর্মে প্রতিনিয়তই এ ধরনের মনোযোগ আমরা দিয়ে থাকি। ইচ্ছাপ্রস্ত মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যথন অপেক্ষাকৃত আকর্বনীয় উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ অধিকার করে বসে এবং সেই আকর্বনীয় উদ্দীপকের দাবীকে উপেক্ষা করে অন্ত কোনও কম আকর্বনীয় বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। যেমন, একদেয়ে কোনও আলোচনা বা বক্তৃতা শোনা, নীরস কোনও রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পড়া ইজাদি। এ সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টাও ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ করতে হয়। মনের আভাবিক প্রবণ্ডা হচ্ছে আকর্বনীয় কোনও বন্ধর প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দম্ব দেখা দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ এই ছম্বে ইচ্ছার শক্তি প্রবশতর থাকে।

#### ৩। অভ্যাসগভ মনোযোগ

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার মনোহোগ দেওয়াটা একপ্রকার অভ্যাসে পরিপত হয়ে য়য়। এই মনোহোগকে অভ্যাসগত মনোহোগ বলা হয়। এ ধরনের মনোহোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও নিজম্ব সহজ্ঞ আকর্ষণ না থাকলেও তার প্রতি মনোহোগ দিতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটরচালকের ক্ষেত্রে মোটরগাড়ীর হর্ন শোনা, মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কারা শোনা, প্রফরীভারের ক্ষেত্রে বানান তুল দেখা ইত্যাদি মনোহোগের দৃষ্টান্তগুলি অভ্যাদের গুরে গিয়ে পৌছেছে। তার ফলে এগুলির প্রতি কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলেও নিছক অভ্যাসের বলে এগুলির প্রতি ক্ষতঃপ্রস্তুত মনোহোগ প্রাষ্ট হয়ে থাকে। প্রকৃতির দিক দিয়ে স্বতঃপ্রস্তুত মনোহোগ আর অভ্যাসগত মনোহোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে প্রথম শ্রেণীর মনোহোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোহোগের মূলে আছে নিছক ব্যক্তির অভ্যাস।

যে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হত, অজ্যানে প্রনিণত হলে সেই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই হুষ্ট হয়ে বায়। যে ছেলেকে স্কুলে অঙ্কের বইতে জোর করে মনোযোগ দিতে হয়েছিল, বড় হয়ে সেষধন গণিতের অধ্যাপক হল, তথন তার চেয়ে অনেক কঠিন কঠিন অঙ্কের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর কোনক্রপ মানসিক প্রচেষ্টা লাগল না।

ইচ্ছাপ্রস্থত মনোযোগই কালক্রমে অভ্যাসগত মনোযোগে রূপাস্থরিত হয়। এই রূপাস্থরের মূলে থাকে আমাদের প্রয়োজনবোধ, আগ্রহ, সামাজিক প্রথা, মনোভাব ইত্যাদি।

#### ক। আরোপিত ও খাতাবিক মনোযোগ

ইচ্ছা-নিরপেক (non-volitional) মনোযোগকে আবার কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী ছ'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, আরোপিত (enforced) এবং আভাবিক (spontaneous)। আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক মনোযোগ বলভে সেই মনোযোগকেই বোঝায় যেটা কোন প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং প্রবৃত্তির ভাগালাভেই সক্রির থাকে। যেমন, কুষার্ভ অবস্থায় থাওয়ার সময় যে মনোযোগ

দেখা দেয় সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ। ক্ষ্ণারূপ প্রবৃদ্ধিটিকে যেন এই মনোযোগ ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ এই প্রবৃদ্ধিটি সক্রির থাকে ততক্ষণ মনোযোগও অব্যাহত থাকে।

স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগের মূলে আছে কোন অর্জিত আগ্রহ বা সেন্টিমেন্ট। যেমন, ধরা যাক কারও মধ্যে ছবি তোলার গভীর আগ্রহ জরেছে। তার ফলে ছবি বা ছবি-ঘটিত অন্ত কিছুতে তার মনোযোগ স্বাভাবিক ভাবেই যাবে।

#### খ। অবিভক্ত ও বিভক্ত মনোযোগ

ইচ্ছাপ্রস্থত মনোযোগকেও আবার তু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অবিভক্ত (implicit) এবং বিভক্ত (explicit)। অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রস্থত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটিমাত্র ও অবিভক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। আর বিভক্ত ইচ্ছাপ্রস্থত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগকে অব্যাহত রাথার জন্ম প্রয়োজন হয় বার বার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। স্পষ্টতই অবিভক্ত মনোযোগ বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর কার্যকরী হয়।

# মনোযোগের বিকাশ ( Development of Attention )

শিশুর মনোযোগের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করলে তার তিনটি শুর পাওয়া যায়।

প্রথম শৈশবে শিশুর মনোযোগ ইচ্ছানিরপেক্ষ থাকে। এ সময়ে উদ্দীপকের প্রকৃতি অন্নয়ায়ীই তার সমস্ত মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার প্রয়োগ করে কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তথন সম্ভব হয় না। সেইজ্বল্য অতি শৈশবে শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখানর চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে। রওচঙে জিনিসপত্র, প্রচুর ছবিওয়ালা বই ইত্যাদি সহজেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সেই ধরনের বস্তুর সাহাযোই তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিশু আর একটু বড় হলে ক্রমশ তার ইচ্ছার দ্বারা সে তার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ যায় না বা তার কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতিও সে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে স্থলে নানা কাজ ও পাঠে ইচ্ছাপ্রস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করতে সে বাধ্য হয়।

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়। এই সময় এককালে যে বস্তর প্রতি তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হস্ত তার প্রতি সে বিনা স্বায়াসে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। নিজের কাজকর্ম, রম্ভির চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শথ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম স্বভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়।

### মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention & Interest)

কোন কোন উদ্দীপকের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলির ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবার জন্ম আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। উদ্দীপক জোর করে আমাদের মনোযোগ অধিকার করে, আমাদের মন সেটির প্রতি সাড়া দেবার জন্ম তৈরী থাক আর না থাক। এগুলিকে মনোযোগের বাহ্যিক নির্ধারক বলা হয়।

কিন্তু যে দকল উদ্দীপকের এইভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, সে দকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় আভ্যন্তরীণ নির্ধারকের স্বারা—এককথায় যার নাম দিয়েছি আমরা মানদিক প্রস্তুতি। এই মানদিক প্রস্তুতির একটা বড় উপাদান হল আগ্রহ (interest)। যে বস্তুটির প্রতি আমাদের আগ্রহ স্বৃষ্টি হয়েছে দেই ৰম্বর প্রতি মনোযোগ দেবার জন্ম আমাদের মানদিক প্রস্তুতিও স্বভাবত গঠিত হবে।

আগ্রহের নানা মনোবিজ্ঞানী নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। হার্বার্টের মতে আগ্রহ হল নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্ম মনের প্রস্তুতি। ডিউইর মতে ব্যক্তির নিজের বিকাশপ্রক্রিয়ার অভিমুখে তার সন্তার স্বতঃপ্রস্তুত অপ্রগতিই হল আগ্রহ। আগ্রহকে আমরা যে ভাবে বর্ণনা করি না কেন একথা অনস্বীকার্য যে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটা অলাঙ্গী সম্বন্ধ বর্তমান। মনোযোগ হল মনের উদ্দীপক-নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে আছে মনের একটা বিশেষ সংগঠন এবং তাকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহ বলে থাকি। এই মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহের জন্মই আমরা অনেকগুলি উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিই। যথন এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটি নিজ্ঞিয় অবস্থায় থাকে তথন তাকে আগ্রহ বলি, আর যথন সেটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিশেষ একটি মানসিক প্রক্রিয়ার রূপ নেয় তথন তাকে বলি মনোযোগ। এক কথায় বিশেষ একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছাটা যথন নিছক ইচ্ছান্নপে মনে থাকে তথন তাকে বলি আগ্রহ, আর যথন হাজার উদ্দীপকের মধ্যে থেকে ঐ বিশেষ উদ্দীপকটিকে বেছে নিয়ে ঐটির প্রতি সাড়া দিই তথন তাকে বলে মনোযোগ।

ম্যাকডুগালের ভাষায় আগ্রহ হল স্থা মনোযোগ (latent attention) এবং মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা (interest in action)।

আমাদের মধ্যে এই আগ্রহ স্পষ্টির পিছনে থাকতে পারে নানা কারণ, বেমন, জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কোতৃহল, মনোভাব, অফুকরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি। যে কোনও কারণের জন্মই আগ্রহ স্পষ্ট হোক না কেন. আগ্রহ একবার স্পষ্ট হলে তা শক্তিশালী মানসিক সংগঠন হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগ্রহ কেবলমাত্র মামুবের মনোযোগকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, আগ্রহ ব্যক্তির আচরণধারা, প্রেষণা প্রভৃতি সব কিছুকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

# শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোষোগ

কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে। পঠনীয় বিষয়টির প্রতি ঠিকমত মনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখা হতেই পারে না। আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধও অঙ্গগত। যা ভিতরে আগ্রহ, তাই বাইরে মনোযোগ। অতএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় এক্ষথা বলা নিপ্রয়োজন।

তাহলে একথাও বলা চলতে পারে যে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে।
শিক্ষানীয় বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে।
এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তার আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে। যে শিক্ষায়
শিশু আগ্রহ বোধ করে না সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধা।

এই কারণেই শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করে তোলাটা আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কর্মসূচী। বিংশ শতানীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদগণ এ নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। জার্মান শিক্ষাবিদ জোয়ান হার্বার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্পষ্ট করাটা শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই আগ্রহের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির ঈপ্পীত ক্রমবিকাশের পথে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার সন্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ। অত এব আগ্রহই হবে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত পথ-নির্দেশক। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ স্পষ্ট করা বলে কোন কথা হতে পারে না। কেননা আগ্রহ সন্তার বিকাশলাভের স্বভংক্ষণ্ড প্রয়াদ, তা বাইরে থেকে স্বান্ট করা যায় না।

শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করতে হলে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। ্এ

ক্থাটার কিন্তু অনেকে ভূল অর্থ করেন। তাঁরা মনে করেন যে শিক্ষাকে আকলীয় করে তোলার অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে যা কিছু ছুত্রহ, কঠিন বা প্রমাণাপক্ষ তা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র সহজ্ঞ, রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়ে শিক্ষাস্টীকে ভরে তুলতে হবে। তাঁরা এইজন্মই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' (soft padagogy) বলে সমালোচনা করেন এবং এ ধরনের শিক্ষা নীতি গ্রহণ করলে শিক্ষার মান যে অত্যক্ত অবনত হয়ে যাবে এই মতই তাঁরা পোষণ করেন।

প্রাকৃতপক্ষে এ ধরনের আশহা সম্পূর্ণ অবান্তব এবং আগ্রহ কথাটির বিকৃত অর্থ থেকেই এই ভূল ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে।

শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে ভোলার অর্থ এ নয় যে শিক্ষার মানকে নীচু করতে হবে বা শিক্ষার মধ্যে ছরুহ বা জটিল কোন বিষয়বস্ত অস্তর্ভুক্ত করা চলবে না। একথাটির প্রকৃত অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণ করার জন্ম শিশুর মধ্যে যেন যথেষ্ট স্বাভাবিক উৎসাহ ও ইচ্ছা থাকে। শিশুর মধ্যে যদি পাঠগ্রহণের জন্ম মধ্যর্থ আগজি থেকে থাকে তবে সে পাঠ যতই ছরুহ বা কইসাপেক্ষ হোক না কেন অতি সহজেই শিশু তা গ্রহণ করবে, অবশু যদি সে পাঠ শিশুর মানসিক সামর্থ্যের অমুপ্যোগী না হয়। অতএব দেখা যাচেছ যে শিক্ষাকে চিক্তাকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলনটি স্প্রমাণিত মনস্তত্ত্বমূলক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এই আন্দোলনকে কোমল শিক্ষানীতি বলে সমালোচনা করে থাকেন তাঁরা আসলে এর মূল সত্যটি হদয়ক্ষম করে উঠতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যেখানে মনোযোগ শ্বতঃপ্রস্ত বা ইচ্ছানিরপেক্ষ সেখানে না হয় বলা চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশুর আগ্রহ আছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাও যে শ্বভাবতই আগ্রহ অহুগামী হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ত আর শ্বতঃপ্রস্ত মনোযোগ আসে না। শিক্ষার বহু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষাথী পাঠগ্রহণে শ্বতঃপ্রস্ত মনোযোগ দিতে পারে না এবং তাকে জার করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দারা বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আনতে হয়। সে সকল ক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায় ?

এর উত্তরে এটুকু বলা যেতে পারে যে অপেক্ষাক্বত ছব্বহ ও বাহুত নীরস পাঠে শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিতে হলে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, একথা সূত্য। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সেই শাঠ-গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব আচে । বা ভার সেই মনোথোগ আগ্রহন্তিত্তিক নয়। বহির্জগতের পরম্পারের প্রতিযোগী অসংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোযোগকে সরিয়ে এনে অপেকারত কম আকর্বণীয় কোনও উদ্দীপকের উপর মনোযোগকে নিবদ্ধ করতে হলে ইচ্ছার প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর সভ্যকারের আগ্রহবোধ না থাকে ভবে সে মনোযোগ কথনই স্থায়ী হয় না এবং শিক্ষাও কার্যকরী হয় না। যথন ক্লাসক্রমে শিক্ষার্থী কোনও ছরহ অর্থনীতি বা দর্শনের তত্তব্যাখ্যা শুনছে তথন তাকে জোর করে সেই বক্তৃতায় মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির পিছনে নিশ্চয়ই কাজ করছে ঐ বক্তৃতাটি শোনার সার্থকতা সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস। একেই আমরা আগ্রহ বলতে পারি। এক কথায় যে বক্ত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কোন রকম উপকার হবে বা তার কোন চাহিদা মিটবে সেই বস্তর প্রতিই শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে বলা যায়।

এই আগ্রহ বা সার্থকতা সম্বন্ধে জ্ঞানের অপর নাম হল চাহিদা-বোধ। যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা জনায়, তা পাবার জন্ম স্বাভাবিকভাবেই তার আগ্রহ আলে। প্রাচীন এবং বছ আধুনিক শিক্ষাবিদেরই ধারণা যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে স্বান্তি করা যায়। এই বিশ্বাদের বশেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি ও পুরস্কার দেবার প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আদছে। শিক্ষক বা পিতামাতারা বিখাস করতেন যে শান্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে শিশুর আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু এটি একটি বিরাট মনস্তব্যুলক ভূল। আগ্রহ হল স্বাভাবিক প্রেরণাবোধ, ডিউইর ভাষায় আগ্রহ হল ব্যক্তিসভার নিজের বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার স্বত:প্রস্থত প্রয়াস। অতএব শান্তি-পুরস্কারের সাহায্যে যে আগ্রহ স্পষ্ট হয় সে আগ্রহ কণস্থায়ী, চুর্বল ও কুত্রিম। তা থেকে স্থায়ী ফল পাওয়ার আশা করা কথনই যেতে পারে না। সেজগু স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর সত্যকারের চাহিদা জন্মায়। বরং শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ষাতে শিশুর ব্যক্তিসন্তার প্রয়োজনের সঙ্গে তার পূর্ণসন্ধতি থাকে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজন অমুযায়ী শিক্ষার বস্তু ও পদ্ধতি এতদিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এর ফলে শিশুর নিজম্ব চাহিদার কাছে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে আগ্রহ বোধ করত না। ফলে শিকা হয়ে উঠত শাসন-ভিত্তিক ও নিপীড়নমূলক । কিন্ত আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশমান শিশুর নানা চাহিলা-গুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃত্ধলা এ সমস্তই সেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামঞ্জুত্তা রেখে নিয়ন্ত্রিত কবা হয়। ফলে শিশুর পাঠগ্রহণে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা দেয় এবং অভি সহক্ষে ও স্বল্প আয়াসে শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে।

### ধাবাথে। পর বিস্তার (Span of Attention)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে শ্বৃতির বিস্তার সীমাবদ্ধ (পৃ: ১৪১ দ্রষ্টব্য ) সেই রকম মনোযোগের বিস্তারেরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে যে ক'টি দ্রব্য ব্যক্তি নির্ভূলভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই পরিমাপকে মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention) বা উপলব্ধির বিস্তার (Span of Apprehension) বলা হয়।

ট্যাকিন্টোস্কোপ (Tachistoscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের বিস্তারের পরিমাপ করা হয়। এই যন্ত্রটিতে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর ছবি (যেমন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল, ফল বা কন্তুর ছবি) মূহুর্তের জন্ম আলোকিত হয়ে অদুশ্য হয়ে যায়। সেই বস্তুগুলিকে ঐ অল্পসময়ের জন্ম একবার দেখে ব্যক্তিয়ক বলতে হয় যে সে ক'টা বস্তু দেখেছে। আলোকনের সময়টা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী তৃ'বার মনোযোগ দেবার সময় না পায়। আলোকিত বস্তুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেখতে হয় যে সর্বোচ্চ কত সংখ্যার বস্তু ব্যক্তিটি এইভাবে একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে নিভূলভাবে দেখতে পারে। দেখা গেছে যে সাধারণ মাত্রম ধাও টির বেশী বস্তু একসঙ্গে একেবারে দেখতে পারে না। অতএব এই ধ বা ৬ হল ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার।

# মনোযোগের বেচলন (Fluctuation of Attention)

মনোযোগের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল এর পরম অন্থিরতা। এটি সর্বজ্ঞনীন অভিজ্ঞতা যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে সঞ্চালিত হচ্ছে। একটি বস্তুর উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, দেই বস্তু থেকে বার বার মনোযোগ অক্সত্র চলে যাচ্ছে এবং বার বার ফিরে আসছে। মনোযোগের এই আচরণের নাম দেওয়া হয়েছে বিচলন (fluctuation)। আবার দেখা গেছে কথনও ক্থনও তৃটি

প্রতিমন্ত্রী উদ্দীপকের মধ্যে মনোষোগ ঘোরাফেরা করে। বেমন পাশের ঘরে রেডিও বাজছে আর নিজের ঘরে একটি বইডে মন দেবার চেটা করছি। দেখা যাবে যে মনোযোগ ঘড়ির পেঞ্লামের মন্ত রেডিও ও বইরের মধ্যে ফুলতে থাকবে। একে মনোযোগের বিদোলন (oscillation) বলা ছেডেপারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোযোগের বিচলনের হার ১০ সেকেও। অর্থাৎ
একটা বিশেষ উদ্দীপকে ১০ সেকেওের বেশী আমরা মনোযোগ রাথতে পারি না।
স্বভাবতই আপত্তি উঠতে পারে যে সাধারণত আমরা একটি বস্তুত্বে এর চেয়ে
আনক বেশীক্ষণ মনোযোগ রেথে থাকি। যেমন, আমরা একঘন্টা মনোযোগ দিয়ে
একটা কাজ করতে পারি বা একটা বই পড়তে পারি। এর উত্তর হল যে আমরা
যথন একটা বইয়ের পাতার উপর মন দিই, আসলে তথন কিছু একটি বিশেষ
স্থানে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে
অপর স্থানে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। বড় কোনও উদ্দীপকে আমাদের মনোযোগ
আনকক্ষণ থাকতে পারে, তার কারণ, ঐ উদ্দীপকটির এক অংশ থেকে আর এক
অংশে মনোযোগ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু থ্ব ছোট উদ্দীপক নিলে দেখা বাবে
মনোযোগ তাতে কথনই ১০ সেকেওের বেশী নিবদ্ধ থাকতে পারছে না।

#### শলেযোগের বিচলনের পরিমাপ

#### ( Measurement of Fluctuation of Attention )

এইজন্য মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয় ক্ষুত্রতম উদ্দীপক নিয়ে ক্ষুত্রতম উদ্দীপক বলতে বোঝায় যে উদ্দীপকটি এত ক্ষুত্র যে তার চেয়ে ক্ষুত্র হলে তা আমাদের প্রত্যক্ষণের বাইরে চলে যাবে। ষেমন, একটি ঘড়ি আমাদের কানের কাছ থেকে এতটা দ্রে রাখা হল যে তার চেয়ে আর একটু দ্রে নিয়ে গেলেই তার টিক্ টিক্ শক্টা আর শোনাই যাবে না। এখন যদি ঘড়ির টিক্ টিক্ শক্টার প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ শক্টা শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে না। এর কারণ হল মনোযোগের বিচলন। অর্থাৎ ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের উপর আমাদের মনোযোগ একবার থাকছে, আর একবার থাকছে না।

আর একটি পরীক্ষণে দৃষ্ট বস্তুর উপর মনোবোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রটির নাম ম্যাসন ভিস্ক। ম্যাসন ভিস্কটি একটি ইলেক্ট্রিক ষ্টরের উপর ফিট করা গোলাকার সাদা চাকা। এই চাকাটির উপর কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মোটা কাল লাইন টানা থাকে। এই কাল লাইনটির মাঝে মাঝে আবার সাদা দাগ দেওয়া থাকে। এই চাকাটি যদি ইলে ক্ট্রিক মটরের সাহায্যে জোরে ঘোরানো যায় তবে ঐ কাল লাইনটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তার পরিবর্তে দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ ধৃসর রঙের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত।

আর একটি যদ্ধের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে। এই ড্রামটির উপর লাগান থাকে একটি ধুমায়িত (smoked) কাগজ। এই যদ্ধটির নাম কিমোগ্রাফ (Kymograph)। অভীক্ষার্থীর হাতের কাছে থাকে একটি চাবি এবং এই চাবিটির সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস (লোহার কলম) সংযুক্ত থাকে। চাবিটি টিপলে ষ্টাইলাসটি সচল হয়ে ওঠে এবং ঐ ঘূর্ণায়মান ধুমায়িত কাগজের উপর দাগ কেটে যায়।

এইবার অভীক্ষার্থীকে ঐ ম্যাদন ডিস্কের যে কোন একটি ধ্দর বৃত্তের উপর মনোযোগ দিতে বলা হল। অভীক্ষার্থী এই চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে যে বৃত্তটি কিছুক্ষণের জন্ম অদৃশ্য হয়ে যাচছে আবার কিছুক্ষণ পরে আবিভূতি হচ্ছে। এর অর্থ হল যে ধ্দর বৃত্তটির উপর তার মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্ম থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন প্রয়োজনমত চাবিটি টিপে অভীক্ষার্থী বৃত্তটির আবিভাব ও অদৃশ্যভবনের একটা নিখুঁত রেখাচিত্র ঐ কিমোগ্রাফটির উপর এঁকে ফেলতে পারে। এই বৃত্তটির আবিভাব ও অদৃশ্যভবনের হার থেকেই ব্যক্তির মনোযোগের বিচলনের হিদাব করা হয়ে থাকে।

মনোযোগের বিচলনের এই সকল পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই ধরনের ক্ষুদ্রতম চাকুষ উদ্দীপকে ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী ব্যক্তির মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না।

# মনোযোগের বিভাজন ( Division of Attention )

অনেকের ধারণা মনোযোগকে ভাগ করে ছটি বা তার বেশী উদ্দীপকের উপর একই সময় প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ অবিভাজা। তবে সার্কাদে দেখা যায় বে খেলোয়াড়রা একই সঙ্গে হাত, পা মুখ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করছে। জুলিয়াস সিজার নাকি একসঙ্গে চারটি চিঠি আবৃত্তি করে যেতে এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমটি নিজে লিখতে পারতেন। মাইকেল মধুস্থদন একই সঙ্গে ভূ'তিন খানা বইয়ের পাঞ্লিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন ইত্যাদি শনোবোগের বিভাজনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও বহু ক্ষেত্রে আমরা একাধিক কাজ একসক্ষে সমাধান করে থাকি। প্রাক্তপক্ষে এগুলির তু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত সার্কাসের খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজগুলি এমন একটা যান্ত্রিক তরে গিরে পৌছেছে যার ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে তার আর মনোযোগ লাগে না। সে যদি চারটি কাজ একসকে করে থাকে তবে তার তিনটি কাজ যান্ত্রিক আর একটির জন্ত হয়ত তার মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

জুলিয়াস সিজার, মাইকেল মধুস্থান প্রভৃতির ক্ষেত্রগুলি কিন্তু মনোধােগের ক্রন্ত বিদােলনের দৃষ্টান্ত। এঁরা মনোধােগকে এমনভাবে নিমন্ত্রিত করেছেন যে বিভিন্ধ কাজগুলির মধ্যে মনোযােগকে তাঁর। প্রয়োজনমত সঞ্চালিত করে সব কাজগুলিই একসক্ষে স্ফুলিবে সম্পন্ন করতে পারেন।

# মানোযোগের নিয়ন্ত্রণ (Control of Attention)

মনোযোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা যা জানলাম তা থেকে আমরা মনোযোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারি। বাঁরা প্রায়ই মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা নীচের উপায়গুলি স্বব্দায়ন করলে উপকৃত হতে পারেন।

মনোষোগ নষ্ট করে দেয় এমন কতকগুলি বিকর্ষক (distractor) দব ক্ষেত্রেই থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিকর্ষক থাকে যেমন, বিশেষ কোনও সমস্তা, বা ছল্ডিস্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। মনোযোগকে অন্ধুল্ল রাখতে হলে এই বিকর্ষকগুলিকে দুর করতে হবে দ্বাগ্রে। প্রয়োজন হলে যে পরিবেশ বিকর্ষক থাকে সেই পরিবেশ থেকে দুরে সরে যেন্ডে হবে। আর যদি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দূর করা সম্ভব না হয় তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে থাপ থাইয়ে নিতে হবে। যেমন, বাড়ীর পাশের কারথানায় হাতৃড়ির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কাঁছনে ছেলের প্রক্রমণেয়ে চীৎকার, এগুলি যথন দূর করা সম্ভব নয় তথন এগুলিকে অগ্রাহ্ম করার অভ্যাস করে নিজে হবে। তবে বিকর্ষকের সঙ্গে ব্যুদ্ধ করার চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভ্লাল, বিশেষ করে যদি বিকর্ষকটি শক্তিশালী হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে যথেই মানসিক শক্তির অপচর ঘটে।

ছ্শ্চিম্বা ও অমীমাংসিত সমস্তা মনোযোগের বিকর্বণের একটা বড় কারণ।

এই জন্মই অন্নবয়ন্তদের অপেক্ষা বয়ন্তদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। মনোযোগ দিতে হলে এই ধরনের বিকর্বণকারী সমস্তাগুলির একটা সাম্মিক সমাধান পূর্বাক্তে করে নিতে হবে ।

অভৃপ্ত বাদনাও একটি বড় বিকর্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া প্রভৃতির বাদনাগুলি অভৃপ্ত থেকে যায়। ফলে মনোবোগের , বিচলন ঘটে। অভ এব পড়ায় মনোযোগ দিতে বদার আগে নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিভে হবে। ছটি বা ভার বেশী বাদনার মধ্যে কোন্ বাদনাটির ছপ্তি হওয়া আগে দরকার সেটা ঠিক করে নিয়েই ভবে মনোযোগ দিতে হবে।

মনোখোগের স্বচেমে বড় কথা হলো প্রেষণার (motive) বোধ। যে বস্তর প্রতি মনোখোগ দিতে হবে তার প্রতি আস্তরিক আগ্রহ না থাকলে মনোখোগ আসতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তির সত্যকারের চাহিদার সঙ্গে মনোখোগের বস্তুর কোনও প্রভাক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় মনোখোগ দেওয়া সন্তব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক ব্যাপারে অনেক সময় ভূল নির্বাচন হওয়ার ফলে মন দিয়ে কাব্দ করা সন্তব হয় না। এর জন্ম প্রথমত প্রয়োজন চাহিদা-অমুখায়ী বৃত্তির নির্বাচন। আর বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে বা বাধ্য হয়েই কোন চাহিদা-বিরোধী বৃত্তির নির্বাচন হয়ে থাকে তাকে অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে তার নিজের চাহিদার অস্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। তথন দেখা যাবে যে তার পক্ষেমনোখোগ দিতে আর অস্থবিধা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও প্রথমে দর্কার মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া।

মনোযোগ দেবার আর একটা ভাল উপায় হল পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অমুযায়ী সমস্ত কান্ধ করা। থার কান্ধের মধ্যে যত ভাল পরিকল্পনা এবং শৃত্ধলা আছে ভার পক্ষে মনোযোগ দেওয়া তত সহজ।

## **अ**श्वावलो

1. Show how attention, interest and effort are interrelated. Indicate how the findings of Psychology about these factors may be utilised to ensure efficient teaching.

(B. T. 1954)

Ans. ( গুঃ ১৫০—গুঃ ১৫৪ )

<sup>2.</sup> Explain the nature of attention. Is attention interest in action?

Discuss. What are the educational implications?

(B. T. 1956)

Am. (7: >84+4: >4.--7: >48)

- 3. What are interests? How are they related to attention? (B. T. 1958)
  Ans. (%: >6--%: >68)
- 4. Explain the nature of attention and discuss its relation to interest. What do you mean by "fluctuation of attention"? (B. T. 1956)

5. Define attention and determine the different types of attention.

(B. T. 1957)

6. What are the determiners of attention? Discuss their educational significance.

- 7. Write notes on:
- (a) Span of Attention. (b) Volitional Attention. (c) Non-volitional Attention (B. A. 1954) (d) Mental Set.
  - 8. Discuss a few methods by which attention can be controlled.

9. Explain the intimate connection between attention and interest,

(B. A. 1958)

10. Explain the nature and conditions of attention.

(B.A. 1960)

11. Discuss the importance of attention and interest in memorisation.

(B. A. 3-yr 1963)

12. What do you understand by fluctuation of attention? How is it.

# স্থায়ুত্ত্ৰ (Nervous System)

প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়া তার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া (response)। পরিবেশের যে সব শক্তি আমাদের কাছ থেকে এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করতে পারে সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে উদ্দীপক (stimulus)। উদ্দীপকের কাছ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণকরে প্রাণীর চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি এবং এগুলির নাম হল গ্রহণেক্রিয় (Receptor)। এই গ্রহণেক্রিয়গুলি সেই উদ্দীপনা পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যন্তরে এবং প্রাণী ভার উত্তরে পেশী, গ্রন্থি, অন্ধ প্রভৃতির সাহায্যে নানা আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। শেষাক্ত বস্থগুলিকে এইজন্য বলা হয় কর্মেক্রিয় (Effector)।

#### · আভ্যম্বরীণ সমৰ্ম্ন (Internal Integration)

কিছ উদ্দীপকের প্রভাব ও প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, এ ছয়ের মাঝখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ন্তর আছে। আমরা তাকে বলতে পারি আভ্যন্তরীণ সময়য়নের ন্তর। এই আভ্যন্তরীণ সময়য়নের প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির নিরূপণ ও নিয়য়ণ করে থাকে। যখন প্রাণী কোন একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার মধ্যে নীচের ন্তরগুলি পর পর অফুটিত হয়। যথা—

## 'উল্লীপকের ক্রিয়া—→আভ্যন্তরীণ সমবয়ন—→প্রাণীর প্রভিক্রিয়া

এই আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে বে যন্ত্রসমষ্টি তার নাম দেওয়া হয়েছে স্নায়্তন্ত্র (Nervous System)। কোন্ উদ্দীপকের উদ্দেশ্য কি ধরনের প্রতিক্রিরা হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে রাধতে হবে, কেমন করে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত করতে হবে ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের অভি প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করতে প্রাণীকে সমর্থ করে তার সাহ্তন্তর। যে প্রাণীর সায়্তন্তর যত উন্নত তার আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটাও তত ভাল হয়। এইজন্মই উন্নত স্নায়্তন্তর অধিকারী প্রাণীর আচরণ বিশেষধর্মী, স্কুলংহত, উদ্দীপকের উপযোগী হতে পারে এবং তার সন্ধতিবিধানের উৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পার এবং তার ফলে তার জীবনযুদ্ধে টিকে খাকার সন্তাবনাও প্রচুর বেড়ে যায়।

#### সাৰুপথ (Nervepath)

ধখন একটি উদ্দীপক প্ৰাণীর কোন গ্ৰহণেক্সিয়কে উদ্দীপিত করে তথ্য যে পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেজিয় ও কর্মেজিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হর আকর্ স্বায়ু ( nerve ) বলা হয়। এই স্বায়ুপথ বেয়ে অতি ফ্রন্ডবেগে ( প্রায় সেক্লেড গৎ গল ) উদ্দীপনা প্রহণেক্রিয় থেকে কর্মেক্সিয়ে পৌছয় এবং **ভারই** ফলে প্রাণ্মির আচরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু গ্রহণেক্রিয় এবং কর্মেক্রিয়ের মধ্যে এই সায়ু সংযোগ সরাসরি ঘটে না। এই ছইয়ের মাঝে সংযোগ-কেন্দ্ররূপে কান্দ করে মন্তিক ও ্মেকদণ্ড। সমস্ত স্নায়গুলিই হয় মন্তিক নয় মেকদণ্ড থেকে ৰেরিয়ে শরীরের সক্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণেক্রিয় থেকে জয়ন্দত করে মন্তিকে পৌছয় এবং সেধান থেকে উপযুক্ত স্নায়ুপথে কর্মেক্সিয়ে পুনরায় শ্রেকিত হয় ও তারই ফলে অভীষ্ট আচৰণ সংঘটিত হয়। যেমন আমাকে কেউ নাম খরে ভাকল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। এখানে শবতরকরপ উদ্দীপকটি প্রথমে আমার কানের (গ্রহণেক্রিয়) মধ্যে প্রবেশ করল এবং তাই থেকে জাত উদ্দীপনা স্বায়ুপথ বেয়ে মন্তিকে পৌছল। সেধানে একটা কেন্দ্রীয় সম্বহন সংঘটিত হল এবং তার ফলে মন্তিষ্ক থেকে বিশেষ নির্দেশ বহন করে উদ্দীপনা আবার আয়ুপথ বেয়ে পৌছল আমার ঘড়ের মাংস-পেশীতে (কর্মেছিয়) এবং তারই কলে আমি মাথাটি খোরালাম। যে সাযুত্তি গ্রহণেঞ্জিয় কেকে स्केमीश्रना मस्टिक्ष वर्षा निर्मेशा राष्ट्रिक नाम नः त्रक्ष (sensory) चा অন্তর্মুখী (afferent) স্নায় এবং যে স্নায়গুলি মন্তিক থেকে কর্বেজিয়তে বার্চা ব্য়ে নিমে যায় সেগুলির প্রচেষ্টক ( motor ) বা বহিম্পী ( efferent ) স্বায় স্বায় **८**म ७ या इत्युट्छ ।

### স্পায়ভৱের বিবর্তন

প্রাথমিক অক্সায় সায়ুমগুলী ছিল অত্যন্ত সরল। এককোরী প্রাণ্টিছের
কোনরপ সায়ুমগুলীই ছিল না। কোবের অভ্যন্তরম্ব প্রোটোপ্লাজমের মুধ্য
উদীপনার সঞ্চালন ঘটত বটে কিন্তু এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংহত ও সর্বন্ধিকে
রবিস্তৃত, কোন নিদিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়াধর্মী ছিল ছা।
তারপর প্রাণীর মধ্যে দেখা দিল মাংসপেশী এবং এগুলি ইন্দ্রিয়ন্তাত উদ্দীপনার স্বান্ধা
প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। তথনও পর্যন্ত সায়ুত্তেরের আবির্তাব হয় নি। ক্লর
পরের স্তরে স্ক্র স্ক্র তন্ত দেখা দিল। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে পেনীকে সংক্রুক্ত
করত এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে সরাসরি উদ্দীপনা পেশীতে বহন করে নিয়ে যেত।

সায়্তরের বিবর্তনের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সায়্জাল (nerve-net) নামে এক ধরনের বস্তু দেখা দিয়েছিল। এই সব ক্ষেত্রে পেশীওলি এই সায়্জালের সলে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেক্রিয় থেকে উদ্দীপনা এসে পৌছত এই স্নায়্জালে এবং ভার ফলে দেহের পেশীওলি সক্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দীপনার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওরা সম্ভব হত না, কেননা সকল উদ্দীপনাই স্নায়্জালের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত একং দেহের সমস্ত পেশীগুলিকেই একসঙ্গে সক্রিয় করে তুলত।

কিছ উন্নত স্নায়্তন্তে এই ধরনের অনির্দিষ্ট বা এলোমেলো প্রতিক্রিয়া হতেপারে না। শেখানে একটি বিশেষ উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দারা সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা জেলিফিসের গায়ে গরম কিছু ঠেকলে তার সমন্ত শরীরটা সঙ্কৃচিত হয়ে উঠবে। কিছু আমাদের হাতে বা পায়ে গরম কিছু ঠেকলে হাত বা পা'টাই সরিয়ে দেব, জেলিফিসের মত সমন্ত শরীর দিয়ে প্রতিক্রিয়া করব না। উন্নত স্নায়্তন্তের নানা বৈশিষ্ট্যের জন্মই এই স্থনির্দিষ্ট ও উদ্দীপক-উপথোগী আচরণ করা সন্তব হয়েছে।

সমন্ত প্রাণীর মধ্যে মাছবের স্নায়্তন্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়নের ব্যবস্থা। এথানে গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে উদ্দীপনা সরাসরি যায় না, মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়ন কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে সংযোগটি স্থাপিত হয়। এই সমন্বয়ন কেন্দ্রটিই হল মন্তিষ্ক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মেকদণ্ড।

# স্বাস্ত্রতন্ত্রের গঠন

আমাদের স্বায়্তন্তের কার্যপ্রণালী ব্বতে হলে প্রথমে স্বায়্তন্তের গঠনটি ভাল করে জানা দরকার।

প্রকৃতপক্ষে সায়্তম বলতে বোঝায় ছোটবড় অনেকগুলি স্নায়্তম্ভর একত্রিত সমষ্টিকে। সায়্তম্ভগুলি মন্তিক ও মেক্লণ্ড এই ছটি সমন্বয়নস্থল থেকে বেরিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি স্নায়্তম্ভ আবার কতকগুলি অমৃতম্ভর সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরক দিয়ে ঢাকা।

স্নায়্তদ্বের একক বলে যে বস্তুটিকে ধরা হয়েছে তার নাম নিউরন ( Neuron ) ভোনাল্ডগনের হিসেবে আমাদের স্নায়্তদ্বে ১২ বিলিয়ন ( ১২ লক্ষ্ণ কোটি ) নিউরন আছে এবং এদের পারম্পরিক শমন্বয়নের মাধ্যমেই দেহমন্তের সমস্ত কাল চলচে।

এক একটি নিউরন অতি সুন্ম আক্রতির এবং এর মধ্যে আছে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি।

#### কোবদেহ ( Cell body )

প্রত্যেকটি নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষ এবং এই কোষের বারাই নিউরনের কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এটির মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাক্তম এবং এটিই হল প্রাণীর জীবনীশক্তির বাহক এক প্রকার তরল পদার্থ।

## সায়ুকেন্দ্ৰ (Nucleus)

কোষদেহের কেন্দ্রে আছে স্নায়ুকেন্দ্র। প্রভিটি স্নায়ুকোষের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি
নির্ধারণ করে এই স্নায়ুকেন্দ্রটি ।

#### ञ्चायुनाचा (Axon)

প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে শাখা আছে। এগুলি সময় সময় বেশ লম্বা হয়। এই শাখার মধ্যে দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্ত কোন নিউরনে বা কর্মেস্ক্রিয়ে প্রবাহিত হয়।

## স্বায়ুকেল ( Dendrite )

কোষদেহের একদিকে যেমন থাকে এক্সন তেমনই অপর দিকে থাকে স্নায়্কেশ।
স্নায়্কেশগুলি অষ্ট্র নিউরন বা গ্রহণেজ্রিয় থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে
পাঠিয়ে দেয়।

#### প্রায়ণ্ডছ (End Brush)

প্রত্যেকটি এক্সন বা ডেনড়াইটের শেষপ্রান্তে আছে প্রান্তওচ্ছ। এগুলির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত বা প্রেরিত হয়।

এই কুদ্র কুন্ত নিউরনগুলি পরম্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের কে অংশ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথরূপে কান্ধ করে। একটি নিউরনের কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা স্নায়ুশাখা (axon) বেয়ে প্রান্তগুচেছ আসে। সেথান থেকে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় ঐ নিউরনটির সংলগ্ন আর একটি নিউরনের ডেনড়াইটে এবং সেখান থেকে সেই নিউরনটির কোষদেহে গিয়ে পৌছয়। কোষদেহ থেকে আবার সেই নিউরনটির এক্সন বা স্বায়ুশাখা বেরৈ অপর



ধ্বিপম ছবিটিতে একটি সাধারণ নিউরন দেখা থাছে। দ্বিতীরটিতে দেখা থাছে কেবন করে একটা সংবেদক নিউরন থেকে উদ্দীপনা একাধিক প্রচেষ্টক নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। ] আর প্রকটি নিউরনে উদ্দীপনা গিয়ে পৌছয়। এই ভাবে এক নিউরন হতে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়।

### नित्र (Synapse)

আমাদের প্রায়ৃতদ্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটি সন্নিকর্বমূজক (Synaptic)। দ্বদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে উদীপনা চালিড

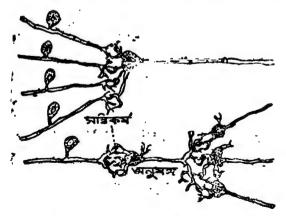

্রিথম চিত্রটিতে দেখা বাচেছ বে একাধিক সংবেদক নিউরন খেকে উদ্দীপনা একটি প্রচেষ্টক নিউরনে বাচেছ। বিতীরটিতে মাধবানে রয়েছে একটি অসুমঙ্গ নিউরন আর ছ'পানে একটি ক্ষাবেদক ও একটি প্রচেষ্টক নিউরন। ] হতে পারে, তব্ ভাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অন্ধণত বোগাবোপ নেই। একটি
নিউরনের নির্গমন মুথ অর্থাং এক্সন এবং অপর একটি নিউরনের গ্রহণমুখ অর্থাং ডেনড়াইট পাশাপালি থুব নিকটবর্তী হয়ে অবস্থান করে অথচ ভারা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার ফলে একটির এক্সন থেকে অপরটির ভেনড়াইটে বখন থেকে হয় তথন উদ্দীপনাকে মাঝের ফাকটুকু একপ্রকার লাফ দিয়ে পার হতে হয়। ছটি নিউরনে মাঝের যে অবস্থা ভাকে সন্নিকর্ষ (Synapse) বলে এবং এই ধরনের স্বায়ুভন্তগুলিকে সন্নিকর্ষমূলক স্বাযুভন্ত বলা হয়।

বলা বাহুল্য সন্নিকর্মনূলক সংগঠন উন্নত স্নায়্তব্বের বৈশিষ্ট্য। স্নার্গুলি ঘদি টেলিফোনের তারের মত অবিচ্ছিন্ন ও অথও হত তাহলে সেগুলির কাজের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনশীলতা থাকত না। মানব স্বাচরণের অসীম বৈচিজ্যের মূলেই স্বাছে তার এই সন্নিকর্মনূলক স্নায়্তব্ধ।

এই পরনের সন্নিকর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে নিউরনগুলি পরম্পারের সঙ্গে একেন বারে সংযুক্ত না থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে যাওয়াটা চিরনির্দিষ্ট পছায় যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ উদ্দীপনার কোন একটি নিশেষ নিউরনে যাওয়াটা নির্ভর করে এই সন্নিকর্ষের উপর। অনেক সময় কোন উদ্দীপনা সন্নিকর্ষে বাধা পেয়ে আর এগোতে নাও পারে। আবার কথনও কথনও অনেকগুলি নিউরন একত্র হয়ে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাহায়্য করতে বা বাধা দিতেও পারে। আবার কথনও সন্নিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার নির্দিষ্ট পথের পরিবর্জন ঘটিয়ে অস্তু আর এক পথে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়া সন্নিকর্ষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হয় উদ্দীপনা সম্পূর্ণ পরিবাহিত হবে, নয় একেবারেই কিছুই হবে না, মাঝামান্ত্রি কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিকভাবে বা হ্লাসগ্রাহ্মপে উদ্দীপনা কথনও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না। এটিকে সন্নিকর্ষের 'সম্পূর্ণ-বা-একেবারে না'-র তত্ত্ব (Theory of All-or-None) বলে বর্ণনা করা হয়।

তাছাড়া নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে আর একটি বড় স্থবিধা হচ্ছে যে একটি মাত্র নিউরন থেকে উদ্দীপনা একাধিক নিউরনে সঞ্চালিত হডে পারে। কেননা বে কোন নিউরনের এক্সনের প্রান্তগুছাগুলির কাছেই রয়েছে আরও আনেকগুলি নিউরনের ডেনড্রাইটের কেশগুচ্ছ। ফলে উদ্দীপনাটি নিউরনের স্বায়ুকেন্দ্রের নির্দেশ অফুসারে প্রয়োজনবোধে একটি বা একাধিক নিউরনে পরিবাহিত হতে পারে। আবার ঠিক এইভাবেই আনেকগুলি নিউরনের উদ্দীপনা একই সঙ্গে একজিত হয়ে একটি মাত্র নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। (১৬৪ পৃষ্ঠার চিত্র প্রষ্টবা)

## নিউর্নের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Neuron)

নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(১) সংবেদক (sensory) বা অন্তর্ম্ব (afferent) নিউরন। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় (receptor) থেকে উদ্দীপনা নিয়ে মন্তিক এবং মেরুদণ্ডে পৌছে দেয়; (২) প্রচেষ্টক (motor) বা বহির্ম্বী (effector) নিউরন। এগুলি মন্তিক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা বহন করে কর্মেন্দ্রিয়ে (efferent) পৌছে দেয় এবং (৩) অন্তর্মক (association) বা সক্ষতিসাধক (adjustor) নিউরন। এগুলিকে কেবলমাত্র মন্তিক এবং মেরুদণ্ডে পাওয়া যায় এবং এগুলির একমাত্র কাজ হল সংবেদক এবং প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে সংযোগসাধন করা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে আভাস্করীণ সমন্বয়নের প্রক্রিয়াটি নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঘটে। প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রস্তুত উদ্দীপনা গ্রহণেক্রিয়ের মধ্যে দিয়ে সংবেদক বা অস্তর্মুখী স্নায়ু বেয়ে গিয়ে পৌছয় মন্তিকে ও মেকদণ্ডে এবং দেখানে সক্ষতিদাধক বা অন্তর্মক নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা সক্ষালিত হয় প্রচেষ্টক বা বর্হিমুখী স্নায়ুতে এবং দেখান থেকে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় কর্মেক্রিয়েতে এবং তার ফলে কর্মেক্রিয়েগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মৃত্তিক এবং মেকদণ্ডে যে সমন্বয়সাধনের কাব্রুটি ঘটে সেটির উপরই আচরপের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নির্ভর করে। যেমন কেউ আমাকে ডাকলে আমি তার দিকে তাকাব কি তাকাব না, কি ধরনের সাড়া দেব এ সবই নির্ভর করছে মন্তিক এবং মেকদণ্ডের সক্তিসাধক নিউরনগুলি সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে কি ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে তার উপর।

# বিষ্টেক ( Reflex )

কিছ কোন কোন কেত্রে উদ্দীপকের উত্তরে যে প্রতিক্রিয়াটি দেওয়া হবে তা

পূর্ব-নির্ধারিত এবং একপ্রকার স্থনির্দিষ্ট করাই থাকে। এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকারের উদ্দীপনা স্ট হলে বিশেষ একধরনের প্রতিক্রিয়া নিচ্ছে নিজেই এসে দেখা দেয়। যেমন আগুনে হাত পড়লে হাতটা তৎক্রণাৎ সরে আসবে। চোখের মধ্যে কিছু ঢোকার উপক্রম হলে চোখ নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের কান্ধটি সরলতম এবং আগে থেকেই সম্পন্ন করা থাকে। এই ধরনের আচরণকে রিক্লেক্স (Reflex) বলা হয়।

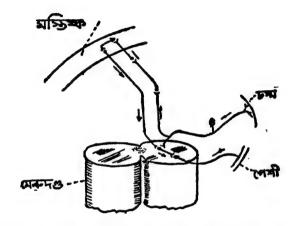

্রিই ছবিতে ছ্'শ্রেণীর সমন্বরনের কান্ধ দেখান হরেছে। দেহের চর্ম থেকে উদ্দীশনা সমন্বরনের মাধ্যমে প্রেণীতে গিরে পৌছচেছ। প্রথম সমন্বরনিট ঘটছে মন্ত্রিকর মাধ্যমে এবং সেজক্ত এটি উন্নত প্রকৃতির এবং দিতীয় সমন্বরনের পথটিকে রিক্লেক্স আর্ক বলা হন্ন।

রিক্ষেত্র হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় সময় কোন বিশেষ কৈবিক প্রয়োজনের তাগালায় কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ প্রচেষ্টার অপেকা না রেথেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বভঃসঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিক্ষেত্র বলে। বেমন চোখের মধ্যে কোন ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা আপনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিলীতে কিছু চুকলে হাঁচি হয়। শাস- নালীতে থান্তকণা চুকলে বিষম লাগে। এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে আনাদের কোনত্রপ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এ কাজগুলি দেহযক্ত করপ্রণাদিত ভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, কাসা প্রভৃতিও রিক্লেক্সর উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সক্ষেতিত সক্তিবিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্কৃতি প্রচেষ্টা। ইটুর ঠিক নীচেধি শক্ত কিছু দিয়ে লা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমন্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিরে উঠবে। এর নাম হাটু-ঝাঁকানি (Kinee-jerk) রিক্লেক্স। অধিকাংশ গ্রেক্সি রস-নিঃসরণও এক প্রকারের রিক্লেক্স। যেমন, জিভের লালাক্ষরণ, চোধের ক্রম পড়া, যাম পড়া, ইত্যাদি।

রিফ্রেক্সও অক্যান্ত আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সন্থতিবিধানের: প্রশ্নান। তবে অক্যান্ত আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাক্তত অনেক সরল, ক্রত ও নির্ক্তিযোগ্য এবং এর আবির্তাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকে।

রিফ্লেরের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের কাজটি মন্তিক্ষে সংঘটিত হয় না। মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই সংহদক ও প্রচেষ্টক স্বার্পথগুলির মধ্যে লংযোগটি হাপিত হয়ে যায় এবং উদ্দীপকের আবির্তাবের সলে বলেই আচরণটি নিজে নিজে অষ্ট্রিত হয়ে যায়। সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্বার্পথের মধ্যে এই সহজ্ঞতম ও সরলতম সমন্বয়নের পথটির নাম রিফ্লেক্স আর্ক (Rectex Arc) (পৃ: ১৬৭ স্রন্তর্তা)। এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে বলেই রিফ্লেক্স আচরপের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি যান্ত্রিক ও স্থনির্দিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স্র্যুলক আচরণে মন্তিক্ষের কোন হল্তক্ষেপ থাকে না বটে, কিন্তু কোন ছোন বিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মন্তিক্ষ হলুক্ষেপ করতে পারে এবং আচরণের প্রকৃতিকেও পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন, সাঞ্জনে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিফ্লেক্স আচরণ, কিন্তু মন্তিক্ষ উচ্চা করলে হাত সরিয়ে না নিতেও পারে। কিন্তু থান্ত দেখলে লালাক্ষরণ একটা রিক্লেক্স এবং মন্তিক্ষের সেথানে হলুক্ষেপর কোন ক্ষমতা নেই।

# স্থা ত্রের বিভাগ (Classification of Nervous System)

বদিও আমাদের স্নায়্তন্তটি একটি স্থগংবদ্ধ একক যন্ত্র রূপে কান্ত করে তবু এর কার্ষের প্রকৃতি অনুষায়ী এটির কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাগের উল্লেখ করা যেন্ডে পারে।

## কেন্দ্রীয় স্ব

### Nervous System)

প্রথম ও স্বচেয়ে গুরু . পূর্ণ বিভাগটি হল কেন্দ্রীয় স্বায়্তর এর মধ্যে অন্তর্ভু জ্ঞান্তিক ও মেরুদণ্ড। সাধারণত সিফ্লেক্স জাতীয় সরল ও নিমন্তরের সমন্বয়নগুলি সংঘটিত হয় মেরুদণ্ডে এবং উচ্চন্তরের সমন্বয়নগুলি সাধিত হয় মন্তিকে।

## প্রাম্ভার স্থায়তন্ত্র ( Peripheral Nervous System )

ষিতীয় বিভাগটির নাম হল প্রান্তীয় স্নায়্তন্ত। এই বিভাগের মধ্যে পড়ে সেই সকল স্নায়্ যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলির মধ্যে ৩১ জ্বোড়া ভদ্ধ বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে এবং ১২ জ্বোড়া মন্তিক্ষাধেকে।

## আটোনবিক স্পায়ুভন্ত (Autonomic Nervous System)

ভূতীর বিভাগটির নাম হল অটোনমিক সায়্তন্ত। এ বিভাগটি মন্তিক থেকে বেরিয়ে হাদ্পিশু, ফুসফুস, অন্ত ইত্যাদি দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে যুক্ত হরেছে। প্রক্ষোভের জাগরণ ও দক্রিয়ভার সময় অটোনমিক সায়্মগুলী বিশেষভাবে কার্যনীল হয়ে ওঠে এবং সমস্ত প্রক্ষোভমূলক আচরণের পেছনেই আছে এই বিশেষ সায়্যন্তরটির সক্রিয়তা। অটোনমিক সায়্তন্তের আবার প্রধান হুটি বিভাগ আছে, সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এদের প্রাকৃতি ও কার্য সহক্ষেতি

## सङ्ख ( Brain )

আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নরূপ প্রক্রিয়ায় মন্তিক্ষের ভূমিকা অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল রক্ম আচরণের চরম নিয়ন্ত্রণ মন্তিক্ষের সমন্বয়-সাধক যন্ত্রপাতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজীবনের অগ্রগতির একটা বঁড় লক্ষণ হচ্ছে মন্তিক্ষের আকৃতির ক্রমবৃদ্ধি। প্রাণী যত উন্নত হয়েছে ততই তার মন্তিক্ষের আকৃতি বিড়েছে। অবশ্ব সমন্ত প্রাণীর মধ্যে মাহুষের মন্তিক্ষ যে সব চেয়ে বড় তা নয়। হাতী এবং তিমি মাছের মন্তিক্ষ মাহুষের মন্তিক্ষের চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড়। মাহুষের মন্তিক্ষ ওজনে প্রায় ১ই সের, হাতীর ৬ সের এবং তিমির ৫ সের। কিছু ক্ষেহের ক্ষানের অন্থপাতে মাহুষের মন্তিক্ষ সবচেরে বড়। যেমন তিমি মাছের দেহ ও মন্তিক্ষের অন্থপাত হল ১০০০ : ১, হাতীর ৫০০ : ১ এবং মাহুষের হল ৫০ : ১ ।

## 'বাছ খেকে যানুষ : সন্তিক্যে ক্রমবিবর্তন

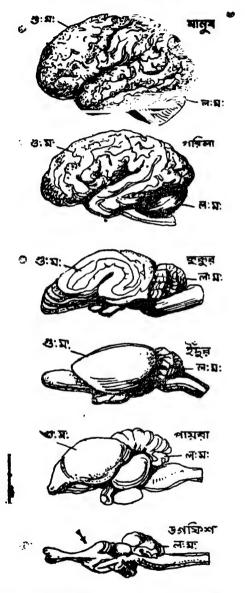

শু: মঃ=শুরুষন্তিক (Cerebrum) লঃ মঃ=লঘুমস্তিক (Cerebellum)। প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে, শুরুমস্তিকের আরতন লঘুমস্তিকের তুলনার ততই বড় হতে থাকে। মন্তিকের সবে মেকদণ্ডের
অফুপাতও প্রাণীর অগ্রগতির আর একটা বড়
নির্ণায়ক। একটা ব্যাভের
মন্ডিক তার মেকদণ্ডের
ওজনের সমান, বাঁদরের
মন্ডিক তার মেকদণ্ডের ১৫
গুণ, কিন্তু মান্তবের মন্ডিক
তার মেকদণ্ডের ৫৫ গুণ
বড়।

শরীরের সমন্ত অক্ষের
মধ্যে মন্তিক্ষের কাজ সব
চেয়ে কঠিন ও গুকুত্বপূর্ণ।
সমন্ত গ্রহণেক্রিয়, কর্মেক্রিয়
ও অন্যান্ত দেহাংশের মধ্যে
সমন্ত্রর রক্ষার কাজ করছে
মন্তিক। ফলে প্রাণীর দেহ
যত আকৃতিতে বড় হতে
থাকে তত্তই মন্তিক্ষের উপর
কাজের চাপ বাড়তে থাকে।
এইজন্মই দেহের অহ্নপাতে
মন্তিকের আকৃতির উপর
প্রাণীর উন্নত কাজের ক্ষমতা
নির্ভর করে।

মান্থবেরও প্রথম প্রথম ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যতই পরিস্থিতি জটিলতর হতে থাকে তত্তই মাস্থাকে বাধ্য হয়ে চিস্তন, বিচারকরণ, সমস্তা-সমাধান, উদ্ভাবন প্রভৃতি উন্নত ও জটিল ধরনের কাব্দ সম্পন্ন করতে হয় এবং ফলে ধীরে ধীরে তার মন্তিক আয়তনে বাডতে থাকে। মন্তিক-আধারের (skull) সীমাবক স্থানের মধ্যে এই বৃদ্ধি ঘটার ফলে মন্তিক্ষের আয়তনটি অবাধে বাড়তে পারে নি এবং তার ফলে মন্তিক্ষের অবয়বে নানা স্থানে অসংখ্য ভাঁব্লের (convolution) স্থাষ্ট হয়েছে। এইক্সন্তই মাস্থ্যের মন্তিকটির স্বাক্ষ গভীর বলি রেখায় পরিপূর্ণ।

কিন্তু আরুতিতে কেবল বাড়াটাই মন্তিকের উৎকর্ষের লক্ষণ নয়। উচ্চ ও উন্নত ধরনের সমন্বয়ন করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই। নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর যথেষ্ট বড় মন্তিক থাকা সন্তেও তাদের মন্তিক কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের পূর্ব-নির্দিষ্ট যান্ত্রিক সমন্বয়নের কাজগুলিই করতে পারে। ফলে তাদের মন্তিক আরুতিতে বড় হলেও সেগুলির কার্যকারিতা খুব বেশী নয়, যেমন দেখা যায় হাতী বা তিমি মাছের ক্ষেত্রে।

## শুকুমন্তিক ( Cerebrum ) ও লযুমন্তিক ( Cerebellum )

কিন্তু মান্নয প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর উচ্চ ও জটিল ধরনের সঙ্গতিবিধানের কাজ কবার উপযোগী মন্তিক আছে এবং তার জন্মই তারা অক্সান্ত প্রাণী অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধিমান। মন্তিক্ষের যে অংশটুকু এই উন্নত সঙ্গতিবিধানের কাজের উপযোগী তাকে নতুন মন্তিক্ষ (new brain) বলা হয়। এই অংশটির নাম দেওয়া হয়েছে গুরুমন্তিক (Cerebrum) এবং যে অংশটি প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের কাজগুলিই করে থাকে তাকে বলা হয় পুরোনো মন্তিক (old brain)। এই অংশটির নাম লঘুমন্তিক (Cerebellum)। ক্রমবিবর্তনের পর্বায়ে প্রাণী যত উন্নত হয় তত্ই তার গুরুমন্তিক্ষের আয়তন লঘুমন্তিক্ষের চেয়ে বড় হত্তে দেখা যায়। (প্: ১৭০ ক্রইব্য)

শুক্রমন্তিকটি সমগ্র মন্তিক-সংগঠনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ। মন্তিক-আধারের সীমাবক অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমন্তিকের ক্রত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য ভাঁজ (convolution) এবং ফাটল (fissure) দেখা দিয়েছে। গুরুমন্তিকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিঃপ্রদেশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে মন্তিক-আত্তরণ (Cerebral Cortex)। এই আন্তরণে কোটি কোটি স্নায়্ম আছে। এগুলি দেখতে ধুসর বর্ণের। উন্নত সমন্বয়নের ক্রমতাসন্পায় সন্ধৃতিসাধক নিউরনশুলি থাকে এইখানেই। নিয়শ্রেণীর প্রাণীর মন্তিক আন্তরণ এইজন্ত বেশ সরল। মান্তবের

মন্তিক আত্তরণ অত্যন্ত জটিন, অসংখ্যভাজসম্পন্ন এবং তার ফলেই ভার পক্ষে নানা। উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়।

শুক্ষমন্তিকের প্রধান ছটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফাটল (Fissure of Rolande) এবং নিলভিয়াস ফাটল (Fissure of Sylvius)। এ ছটি ফাটল লমপ্র শুক্ষমন্তিকটিকে চারটি ভাগে (lobe) ভাগ করেছে। (১) সম্মুধ ভাগ (Frontal lobe) (২) মধ্য ভাগ (Parietal lobe), (৩) পশ্চাৎ ভাগ

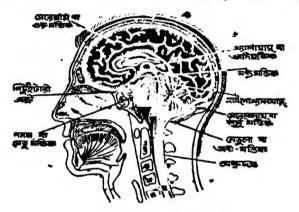

[ মানব-মন্তিকের বিভিন্ন বিভাগগুলি ]

(Occipital lobe) এবং (৪) নিম্ন ভাগ (Temporal lobe)। গুরুমন্তিক ও শব্মন্তিক ছাড়া মন্তিকের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা:—

## সেতু মন্তিক ( Pons )

এটি মন্তিক্ষের নিয়াংশের একটা বর্ধিত ভাগ। এই অংশটি শুরুমন্তিক্ষ ও লতুমন্তিক্ষের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও প্রচেষ্টামূলক সমন্বয়ন বছলাংশে এই মন্তিক্ষের উপর নির্ভরশীল।

#### অধ্যমন্তিক ( Medulla )

সেতৃ মন্তিকের নীচে অধ্যান্তিকের স্থান স্থাসক্রিয়া, রক্তচাপ প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া এই অংশের উপর নির্ভরশীল। এর প্রধান কাব্দ হল মেক্লকণ্ড ও উচ্চতর স্নায়্কেক্সের মধ্যে যোগাযোগ রাখা।

#### ব্যালামাস (Thalamus)

এটি মন্তিক্ষের প্রাচীনতম অংশ। এর অবস্থান ঠিক মন্তিক্ষের উপরে। এটির কান্ত অনেকটা স্থাইচবোর্ডের মত। সমন্ত সংবেদক উদ্দীপনাকে মন্তিক আত্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেন্দ্রম্ভল হল এই খ্যালামান।

## হাইপোধ্যালামান (Hypothalamus)

এটির স্থান থ্যালামানের নীচে সেতৃ-মন্তিক্ষের উপরে। স্থাধূনিক পরীক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোধ্যালামাসটি প্রক্ষোভযুগক প্রক্রিরা জাগরবের প্রধান কেন্দ্র।

# শুকুমন্তিক, মধুমন্তিক ও মেকুদণ্ডের কাব্দ

(Functions of Cerebrum, Cerebellum and Spinal Cord)

মন্তিক্ষকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, গুরুম্ভিক, লযুম্ভিক ও মেক্দণ্ড। এগুলির প্রত্যেকটিই শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। শুরুম্ভিকের কাজ

গুরুমন্তিন্ধটির চারটি বিভাগ আছে। যেমন, সমুখভাগ, মধ্যভাগ, পশ্চাৎভাগ এবং নিমভাগ। এই প্রতিটি ভাগেরই স্থনির্দিষ্ট ও স্বতম কাজ আছে।



#### [ মানব-মন্তিকের ছবি ]

এর মধ্যে সমুধ বিভাগটি মান্থবের ক্ষেত্রে অক্সান্ত প্রাণীর তুলনায় সব চেয়ে বেশী উন্নত। বিচারকরণ, বৃজিধর্মী চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পন ইত্যাদি উন্নত ধরনের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই সমুধ ভাগ থেকে ক্ষষ্ট হয় বলেই মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। ব্যথা প্রভৃতি কডকগুলি বিশেষ ধরনের সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমভাও এই অংশটি থেকে জন্মায় এবং ষেগুলিকে আমরা প্রক্ষোভমূলক অন্তভৃতি বলি সেগুলিও এই সমুধভাগের কোন একটি অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। গুরুমভিক ও খ্যালামাস

নামক অংশটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই তুয়ের মধ্যে সংযোগটা যদি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি তুংথের তা নির্ণয় করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়া এও দেখা গেছে যে যদি সমূথ ভাগের সঙ্গে মন্তিঙ্কের অক্তান্ত অংশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে ব্যক্তির বিচার করা বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা থাকে না। মন্তিঙ্কের সমূখভাগের শেবাংশটি প্রাণীর ইচ্ছাপ্রস্ত দেহসঞ্চালনকে (voluntary movement) নিয়ন্ধণ করে থাকে।

গুরুমন্তিক্ষের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় ব্যক্তির অনির্দিষ্ট ও, সাধারণ প্রকৃতির সংবেদনগুলি। স্পর্ম, অবস্থিতির উপলব্ধি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতির সংবেদনগুলির উৎস হল এই মধ্যভাগটি।

শুরুমন্তিক্ষের পশ্চাৎভাগটি কেবলমাত্র চক্ষ্ ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ করা ও তার সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল চাক্ষ্য সংবেদনের উৎসন্থল।

শুক্মন্তিছের নিম্নভাগ শ্রবণেক্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে। অর্থাৎ এটি হল শ্রবণমূলক সংবেদনের উৎসন্থল। বস্তুত মন্তিছের সক্রিয়তার প্রকৃত উৎস হল মন্তিছের উপরের ধূসরবর্ণের বহিঃপ্রদেশটি। একে মন্তিছের আন্তরণ বা কর্টেক্স্ (cortex) বলা হয়। মন্তিছের মধ্যভাগ, পশ্চংভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আন্তরণের একটা বড় অংশকে অন্তর্মক ক্ষেত্র (Association area) নাম দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে অসংখ্য অন্ত্রমক বা সন্ধৃতিসাধক নিউরন (Association or Adjustment neurons) আছে। মন্তিছ আন্তরণের এই অংশেই বিভিন্নধর্মী সংবেদন গৃহীত, সংব্যাখ্যাত ও অতীত বা বর্ত্তমানের অক্যান্ত সংবেদনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়ে থাকে। চাক্ষ্ম, শ্রবণমূলক, স্পর্শন্তক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থতিরও বাসভূমি বোধ হয় এই অংশটিই। এই বিভিন্ন স্থতিগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে আমরা কথা বলা, পড়া, লেখা, হিসাব করা, বা-ভান দিক ঠিক করা, শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখান, দিক মনে রাখা, পথ খুঁছে পাওয়া, গান বা স্থর চিনতে পারা, বাজনা বাজানো, রঙের পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি বিশেষধর্মী কাজগুলি করতে পারি।

### লঘুমন্তিকের কাজ

লঘুমন্তিদ্ধকে (Cerebellum) কৃত্র মন্তিদ্ধ বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন গতির মধ্যে সমন্বয়ন আনা এবং কৃত্র দেহসঞ্চালনগুলি ফুচুভাবে সম্পন্ন করার পেছনে আছে মন্তিকের এই অংশটি। লঘুমন্তিক না থাকলে আমাদের চলাফেরা হয়ে উঠত প্রীহীন, অপটু ও ঝাঁকুনিপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের দেহসাম্য বন্ধায় রাথায় লঘুমন্তিকের প্রভাব প্রচুর। কানের মধ্যে যে ভেষ্টিবূলার জলপথ আমাদের দেহের অবস্থিতির সংবেদন গ্রহণ করে তার সব্দে লঘুমন্তিকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কি ফিরে দাঁড়াছি, কি হেঁট হছিছ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি জানতে পারি লঘুমন্তিকের সাহায্যেই। আমাদের ইচ্ছাজাত দেহসঞ্চালনের উপরওলঘুমন্তিকের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে।

#### বেরুদণ্ডের কাজ

আমাদের মেঞ্চনগুর ঘৃটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হল মন্তিক এবং বিভিন্ন ইন্দ্রির ও অকপ্রত্যকের মধ্যে অত্যক্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোজনকেন্দ্র রূপে কাজ করা। বস্তুত মন্তিক থেকে নির্গত সায়ু উদ্দীপনাগুলিকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠান এবং ইন্দ্রির ও অক্সাক্ত দেহাংশ থেকে আগত স্নায়ু-উদ্দীপনাগুলিকে মন্তিকে পরিচালিত করা এই মূল্যবান কাজগুলি সম্পন্ন হয় মেক্লপ্তের মাধ্যমে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনাগুলি মেক্লপণ্ডের বিভিন্ন সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে মন্তিকে গিয়ে পৌছয় এবং দেখান থেকে মেক্লপণ্ডের প্রচেষ্টক নিউরনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অকপ্রত্যক্তে উপস্থিত হয় এবং প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন আচরণ সৃষ্টি করে।

মেক্লণ্ডের বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রিক্লেক্সের কেক্সরূপে কাজ করা।
রিক্লেক্সমূলক আচরণের সময় সংবেদক-স্নায় ও প্রচেষ্টক-স্নায়র মধ্যে সংযোগটি
মন্তিক্ষে সংঘটিত হয় না, হয় মেক্লণ্ডে। যেমন গরম কিছুতে হাত পড়লে সক্ষে হাতটি সরে আহস। এই রিক্লেক্স আচরণটির পেছনে মন্তিক্ষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না এবং আচরণটি নিছক মেক্লণ্ডের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে অক্সাপ্ত আংশগুলির বর্তমানে কি ধরনের অবস্থিতিগত সম্পর্ক রয়েছে তার ধারণাও স্থ হয় কতকগুলি মেকদণ্ডের নিউরনের সাহায্যে। হাড় ভেঙে যাওয়ার ব্যথা, পেশী মৃচড়ে যাওয়ার ব্যথা প্রভৃতি গভীর শারীরিক বেদনার অকুভৃতি এবং ম্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেকদণ্ডের স্বায়ুমগুলীর মাধ্যমে স্ট হয়ে থাকে।

# মভিক্ষের আঞ্চলিকতা ( Localisation of Brain )

নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত ইয়েছে যে মন্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন আংশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন আচরণ মন্তিক্ষের ভিন্ন ভিন্ন আংশের হারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন মন্তিক্ষেরসমূখন্তাগটি আমাদের সমস্ত সঞ্চালন-মূলক আচরণগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে। সেইকক্ত এই অংশটিকে সঞ্চালনমূলক (motor) স্থান বলে বর্ণনা করা হয়। আবার এই অংশেরই বিভিন্ন স্থানের হারা পা, উদর, বুক, হাত, গলা, বাক্যন্ত্র, মুথ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন আংশগুলি নিয়ন্তিত হয়ে থাকে। মন্তিক্ষের মধ্যভাগটি হল স্পর্শ ও পেশীসংবেদন

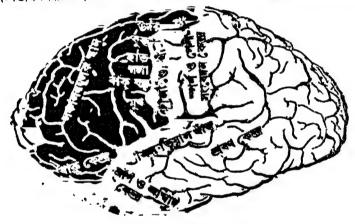

[ মন্তিখের আঞ্চিক্তা ]

কেন্দ্র, নিয়ভাগটি দ্রাণ ও আফাদের কেন্দ্র, মধ্যভাগ দ্রবণ কেন্দ্র এবং সম্পৃথভাগের নিয়াংশ হল বাক্কেন্দ্র। মতিকের পশ্চাদভাগের নিয়াংশটি দ্রাণ ও আফাদের কেন্দ্র। তাছাড়া ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে আমাদের বিভিন্ন অভিক্রতা মন্তিকের বিভিন্ন অংশের দ্বারা স্ট হরে থাকে। যেমন গুরুমন্তিকের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় স্পর্শের উপলব্ধি, অবস্থিতির অহভৃতি, ব্যথা, উদ্বাপ প্রভৃতি সংবেদনগুলি। শুরুমন্তিকের পশ্চাৎভাগটি চাক্ষ্য সংবেদনের উৎসত্থল। আমাদের দেহের বিভিন্ন অক্সভ সঞ্চালনের মধ্যে সমন্বন্যনের কান্ধ করে থাকে লম্মন্তিকটি। দেহের পভিবিধির নিয়ন্তর্গের কান্ধ্রও করে এই লম্মন্তিকটি। মন্তিকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষমন্তার এই বন্টনকে মন্তিকের আঞ্চলিকতা (Localisation of Brain) বলা হরে থাকে। মদিও এটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য যে মন্তিকের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কান্ধ্য সম্পাদনের জন্ত নির্ধারিত তর্ এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে

শ্বতম বা বিচ্ছিন্ন সন্তা বলে মনে করলে বিরাট ভূল হবে। মন্তিকের প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সন্দে অভি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি অংশের কাকে অপ্তান্ত অংশকের লির শুরু রপূর্ণ প্রভাব আছে এবং প্রয়োজন হলে একটি অংশের কাক অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে দেখা গেছে। প্রান্তিক শর্পার করতে দেখা গেছে। প্রান্তিক শর্পার করতে দেখা গেছে। প্রান্তিক শর্মানিক ব্যাহে বিভিন্ন অংশের কাজ নিয়ে নানা পরীক্ষণ করেছেন। তাঁর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিক হ্যেছে যে যদিও মন্তিকের বিভিন্ন অংশের ঘারা বিভিন্ন কাক সম্পন্ন হয়ে থাকে, তব্ প্রয়োজনের সময় মন্তিকের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। ল্যাসলের পরীক্ষণ থেকে আরপ্ত প্রমাণিত হয়েছে যে যদি কোন কারণে মন্তিকের কোন একটি বিশেষ অংশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে নন্তিকের আর আর অংশগুলি সেই অংশটির কাজের ভার নিজেদের উপর তুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ সম্ভোষজনকভাবেই সেই কাজটি সম্পন্ন করে। মন্তিকের এই বৈশিষ্টাকে সম্বর্মক্ষমতা (Equipotentiality) বলেও বর্ণনা করা হয়।

## **अशावलो**

1. Give a short sketch of human nervous system.

2. What is meant by internal integration? How is it achieved?

3. What is a neuron? Why is it called the unit of our nervous system? Describe its different parts.

4. What is a reflex? What role does it play in our process of adjustment? Describe the physiological aspects of a reflex. What is a reflex arc?

5. What is understood by localisation of brain? What is implied by the theory of Mass Activity?

- 6. Describe the respective functions of Cerebrum. Cerebellum and Spinal Cord.
- 7. Write short notes on (a) synapse (b) afferent nerves (c) efferent nerves (d) dendrite (e) axon (f) reflex (g) cerebrum (h) cerebellum (i) cortex (j) thalamus (k) association neurons (1) convolutions (m) All-or-None cheory.

## এগার

# অন্তঃকরা প্রস্থি ( Endocrine Glands )

যখন কোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা পাঠায় তথন আমাদের শরীর সে উদ্দীপনায় সাড়া দেয় নানা য়য়পাতির সাহায্যে। যে সকল য়য়পাতির সাহায্যে আমাদের শরীর এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে সেগুলিকে আমরা প্রতিক্রিয়ক য়য় (reacting mechanism) বা কর্মেন্দ্রিয় (effector) নাম দিয়ে থাকি। গ্রন্থি (glands) হল এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়ক য়য় বা কর্মেন্দ্রিয়।

অক্সান্ত কর্মেন্তিরের তুলনায় গ্রন্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি থেকে এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং এই তরল পদার্থ আমাদের শরীরের উপর নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নি: সতে গ্রন্থিরের প্রকৃতিও যেমন বিভিন্ন তেমনি শরীরের উপর তাদের প্রভাবও বিভিন্ন। যেমন কোন কোন গ্রন্থিরের আমাদের থাত হজমে সাহায্য করে, তেমন কোনটি আবার শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাথে। হান্ত্রপদ্দান, রক্ত-সঞ্চালন, দ্বিত পদার্থের নি:সরণ, যৌনকার্থ, শরীরের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা প্রহােন্ধনীয় কাজের মূলে গ্রন্থিরের প্রচ্ব প্রভাব আছে। আমাদের বিশেষ বিশেষ আছরণ ও ব্যক্তিসন্তার সামগ্রিক সমন্বয়ও বিশেষভাবে গ্রন্থিরসের তারা প্রভাবান্থিত হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে ছ শ্রেণীর গ্রন্থি পাওয়া যায়। সছিন্ত (duct) এবং
নিশ্ছিত্র (ductless)। সছিন্ত গ্রন্থিনির বধ্যে নলের মত গঠন থাকে এক:
সেই নল বেয়ে গ্রন্থির একে শরীরের নানা অংশে পড়ে। লালাগ্রন্থি (salivary gland), পাচকগ্রন্থি (gastric gland), অগ্ন্যাশয় (pancreas), য়ৡং (liver),
মৃত্ত্যন্থি (kidney), ঘর্মগ্রন্থি (sweat gland), অঞ্চগ্রন্থি (tear gland)
ইত্যাদি হল সছিত্র গ্রন্থির। এওলি থেকে সক নল বেয়ে গ্রন্থিরস
নির্মন্ত হয় এবং আমাদের শরীরের বহু প্রয়োজনীয় কাজ এগুলির হারা সম্পন্ন
হয়ে থাকে।

নিশ্ছিত্র গ্রন্থি (ductless glands) থেকে গ্রন্থির সরাসরি বক্তস্রোতে গিছে পড়ে এবং ভার জন্ম কোন নগের সাহায্য লাগে না। এই গ্রন্থি রসগুলিকে হরমোন (Hormone) নাম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের গ্রন্থিলির করণ আভ্যন্তরীণ, সেই হেতু এগুলিকে অন্ত:করা (Endocrine) গ্রন্থিও বলা হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে কতগুলি অন্তঃক্ষর। গ্রন্থি আছে এবং তাদের শরীরে অবস্থিতির একটা বিবরণ নীচের ছবিটি থেকে পাওয়া যাবে।

অস্তঃক্ষরা গ্রন্থিন্তলি থেকে যে হরমোন নির্গত হয় তা সরাসরি গিয়ে আমাদের রক্তস্রোতে পড়ে এবং শরীরের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। তার ফলে এই হরমোন

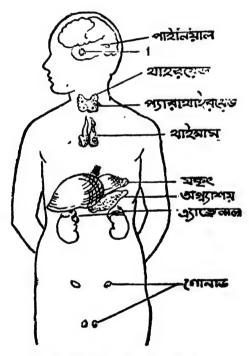

[ বিভিন্ন অন্ত:ক্ষরা এছির পরিচর ও অবস্থিতি ]

শরীরের সমন্ত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় আনতে এবং সেগুলিকে স্থানংৰছভাবে কাল করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির এই নিয়ন্ত্রণকে রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical Integration) নাম দেওয়া হরেছে। এই সমন্বয়নের কাল ছাড়াও শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, প্রক্ষোভ্যুক্ক আচরণ, ব্যক্তিসভার বিকাশ ইত্যাদি নানা অক্তর্পুর্ণ কালও এই

গ্রন্থিতি সর বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন অস্তঃক্ষরা গ্রন্থির বিশেষ বিশেষ কাজের একটি থিবরণ দেওয়া হল।

# পিটুইটারি তাৰি (Pituitary gland)

প্রায় মাথার মাঝামাঝি জায়গায় মন্তিজের নীচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। গ্রন্থিকির ঘটি প্রধান অংশ আছে। সমুথ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ। পিটুইটারির সমুখ অংশ থেকে একটি বিশেষ হরমোন নিঃস্তত হয় যা আমাদের শরীরের বৃদ্ধি নিয়ন্তিত করে। যদি এই হরমোনটি অধিক মাত্রায় নিঃস্তত হয় তবে শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। অসাধারণ দৈখা, অতিকায় আকৃতি, বিরাট হাত পা ইত্যাদি শারীরিক অস্বাভাবিকভাগুলি পিটুইটারির এই হরমোনেব আতিশয়্য থেকে দেখা দেয়। আবার যদি এই হরমোনটি অল্পমাত্রায় নিঃস্তত হয় তাহলেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। হাত-পাগুলি ছোট ছােট হয়ে ওঠে, শরীর থবাকার হয় এবং দেহের অস্থান্ত অকপ্রত্যক্ত্রলিও অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে যায়।

পিটুইটারির পশ্চাৎ অংশ থেকে যে হথমোনটি নিঃস্ত হয় তার দ্বারা আমাদের শরীরের মন্থণ পেশীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই হরমোন অন্ত্র, মৃত্রাশন্ত্র, জ্বায়্ প্রভৃতি শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে।
থাইরয়েড গ্রান্থ (Thyroid Glands)

গলার মধ্যে শাসনালীর ত্ব পাশে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ থেকে মে হরমোনটি নিংসত হয় তার নাম হল পাইরক্সিন। শরীরের সামগ্রিক বিকাশে এই গ্রন্থিটির কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবে এই গ্রন্থিটি থেকে যদি নিংসরণ যথেষ্ট পরিমাণে না ঘটে, তবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বৃদ্ধিই বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে। ফলে যে রোগটি দেখা দেয়, তার নাম ক্রেটিনতা (Cretinism)। থাইরক্সিন প্রযোগে এই 'রোগ সেরে যায়। আর যদি পরিণত বয়সে থাইরক্সিনের নিংসরণ কম হয় তবে মিক্সেডেমা (Myxedema) নামে ব্যাধি দেখা দেয়। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া পুরু ও স্ফীত হয়ে ওঠা, শরীরের রাসায়নিক কাজ মন্থঃ হয়ে যাওয়া, মেদ বৃদ্ধি ইত্যাদি হল এই রোগটির লক্ষণ। তাছাড়া উৎসাহের অভাব, বিষপ্ততা, অবসন্ধতা ইত্যাদি উপসর্গও এ রোগে দেখা দেয়।

আবার য'দ থাইরক্সিনের নিংসরণ অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তবে শরীরের প্রতি-ক্রিয়াগুলিও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ক্রত নাড়ীর স্পানন, উচ্চ রক্তের চাপ বৃদ্ধি, শারীরিক প্রক্রিয়ার ক্রততা ইত্যাদি দেখা দেয় এবং অস্থিরতা, অতিরিক্ত উৎসাহ, স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিস্রা প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয়।

## ग्रानाषां देत्रज विच् (Parathyroid Gland)

এর প্রধান কাজ হল আমাদের শরীরে চুণের (calcium) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। রক্তের মধ্যে চুণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমাদের স্নায়্ত্রের উত্তেজনার তীব্রভা। এই গ্রন্থিটি অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে স্নায়বিক অহিরতা, অফুভৃতি-প্রবণতা, অস্কু মুখিভা ইত্যাদি উপদর্গ দেখা দেয়।

#### এ্যাড়েনাল গ্ৰাছ (Adrenal Glands)

প্রতিটি মূজাশরের ( Kidney ) উপর একটি করে এ্যাড়েনাল গ্রন্থি আছে। প্রতিটি গ্রন্থির আবার ঘূটি অংশ আছে। অন্ত:কেন্দ্র বা মেড়ুলা (Medulla) এবং বিঃ:ন্তর বা করটেক্স (Cortex)। বহি:ন্তর থেকে যে রুলটি নিঃস্ত হয় তার নাম কোর্টিন (Cortin)। এই গ্রন্থিরসটি আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই রুসটির নিঃসরণ কম হলে রক্তচাপের হ্রাস পেশীমূলক ঘূর্বলতা, পরিপাকঘটিত গোলখোগ, অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং প্রতিরোধ শক্তির অবনতি ইত্যাদি দেখা দেয়। যৌনমূলক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থিরসটির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

শৈশবে এই রুসটির অতি-নিঃসরণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে পুরুষোচিত ভাব স্থাষ্ট করে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নারীস্থলভ ক্রিয়াগুলিকে ব্যাহত করে তোলে।

এ্যাড়েনালের অন্ত:কেন্দ্র (Medulla) থেকে বেরোয় এ্যাড়েনালিন (Adrenalin)
নামে গ্রন্থিরসটি। আন্ধর্কাল এই রসটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরা করা হয়েছে এবং তার
নাম দেওয়া হয়েছে এ্যাড়েনিন (Adrenin)। মনোবিজ্ঞানে এই গ্রন্থিরসটির
প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রক্ষোভের বিকাশ ও অভিব্যক্তির সঙ্গের এই
গ্রন্থিরসটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের জাগরণের সময় এই
গ্রন্থিরসটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের জাগরণের সময় এই
গ্রন্থিরসটির অনুর পরিমাণে নিংক্ত হতে তারু হয়। য়দুশ্দদন ক্রত হয়ে ওঠা, রক্তের
চাপ বেড়ে যাওয়া, যয়ৎ থেকে সঞ্চিত শর্করা ক্ষরিত হওয়া, পরিপাচন ক্রিয়া বন্ধ
হয়ে যাওয়া, ফুমফুসে বাতাস যাওয়ার পথ ক্ষীত হয়ে ওঠা এবং প্রচণ্ড কান্ধ করার
ক্ষান্ত প্রয়োজনীয় অস্তান্ত শারীরিক পরিবর্তন এই এ্যাড়েনালিনের অভি-নিংসরণের
ক্ষান্ত ঘটে থাকে।

#### গোলাভ তাৰি (Gonad Glands)

এণ্ডলি হল যৌনমূলক গ্রন্থি এবং ছেলে বা মেয়ে উভয়ের শরীর ও মনের যৌনমূলক বিবিধ বিকাশের পিছনে আছে এই গ্রন্থিভিলির প্রভাব।

#### অগ্নানায় (Pancreas)

এ থেকে ই-স্থেলিন নামে গ্রন্থির দটি নিংস্ত হয়। শরীরের অভ্যন্তরন্থ নিংস্ত শর্করার ব্যবহার নিমন্ত্রিত হয় এই গ্রন্থি-রদটির ছারা।

### পাইনাল (Pineal)

এই গ্রন্থিটি শৈশতেই সক্রিয় থাকে এবং ঘৌৰনাগ্রেষ পর এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যৌনবিকাশের কাজেই এই গ্রন্থিটির প্রভাব নাছে বলে মনে করা হয়। থাইমান (Thymus)

এ গ্রন্থিতিও যৌবনাগমের পর ধারে ধারে নিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। এর কাজের প্রকৃত স্বরূপ ঠিক জানা যাম্বনি।

### যকৃত ( Liver )

পরিপাচন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও এটি থেকে এক ধরনের হরমোন নির্গত হয়। কিন্তু তার কাজের প্রকৃত স্বরূপ এখনও অজ্ঞাত।

#### অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য

বিভিন্ন অস্কঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন এমন কি সময় সময় পরস্পরবিরোধীও হয়ে থাকে। একটি গ্রন্থি যথন সক্রিয় হয়ে ওঠে তথন অপরটির কাচ্চ ডার দারা ব্যাহত হয়, আবার কথন কথনও একটি গ্রন্থির সক্রিয়তা অপর গ্রন্থিটিকে সক্রিয় করে তোলে। এইজন্ম গ্রন্থিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া শক্ত।

ভবে গ্রন্থিনির প্রকৃতি ও কাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি সংযোগিতা ও বোঝাপড়ার ভাব সব সময় দেখা যায়। যেমন থাইরয়েডের কাজে সহায়তা করে এ্যাড়েনাল, আবার গোনাড গ্রন্থির কাজের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয় পিটুইটারির সমুধ বিভাগটি। এইভাবে দেখা যায় যে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও গ্রন্থিল কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না তাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই একটা পারস্পরিক একতাবোধ ও সামগ্রিক সমন্থয়ন বর্তমান। শরীরতত্ত্ববিদেরা এই ব্যাপারটাকেই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য (Balance of Endocrine Glands) নাম দিয়েছেন।

## **श्रृ**यावलो

1. Describe the nature and functions of Endocrine Glands. Why are they called ductless glands?
Ans. (학 가다 학 가장)

2. Describe the influence of adrenalin, thyroxin and cortin on our body.

3. What is meant by the Balance of Endocrine Glands?

## वाव

# সংবেশন ও প্রত্যক্ষণ (Sensation and Perception)

জড়বন্ধ এবং প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে জড়বন্ধ তার বাইরের কোন বন্ধর অন্তিত্ব জানতে পারে না, কিন্ধ প্রাণী তা পারে। এর জন্ম প্রাণীর দেহের মধ্যে এমন সব বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে যা অ-প্রাণীর মধ্যে নেই। এই বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতির সাহায়েই প্রাণী তার বাইরের উদ্দীণকটিকে সামূ উদ্দীণনার রূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জান এবং অভিজ্ঞাতা সঞ্চয় করতে পারে।

প্রাণীর যে কোন ইন্দ্রিয়্জাত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ঘৃটি শুর দেখতে পাই। প্রথমত, বাইরের উদ্দীপকের ঘারা প্রেরিজ উদ্দীপনা থেকে প্রস্তুত একটা আয়ুমূলক অফুভূতি এবং বিতীয়ত, সেই অফুভূতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণ বা এক কথায় সেই অফুভূতিটির সংব্যাখ্যান। যেমন, ঘুম থেকে চোথ খুলে তাকাতেই এক ঝলক আলো চোখের মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে পড়ল এবং দেখান থেকে উদ্দীপনা স্প্ত হয়ে অক্ষিমূলক আয়ু (Optic Nerve) বেয়ে মন্তিক্ষে গিয়ে উণিস্থিত হল। সক্ষেপদে বিশেষ এক ধরনের অফুভূতি আমাদের মন্তিক্ষে লিপিবদ্ধ হল। এই অফুভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা তার কি নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই মূহুর্তে আমাদের কোনও পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ঠিক পরমূহুর্তেই আমাদের জ্ঞান হয় যে আমাদের অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আলোর এবং সেটা খুব উজ্ঞল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং স্ক্র্য্থ থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি। এই পরবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হল। এই প্রবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হল। এই প্রবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থাকো কলা ক্যানা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হল। এই প্রবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঞ্চাল হয় সংবেদন (sensation) এবং দ্বিতীয় শুরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ (perception)!।

অতএব দেখা যাচেছ যে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূলে আছে সংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ। আর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সেই সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। অতএব বিনা সংবেদনে প্রত্যক্ষণ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়া সংবেদন হতে পারে। তবে বাস্তবে কারও পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ বর্ত্তিত সংবেদন লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা বে মুহুর্তে সংবেদনটি স্তই হবে সেই

বৃহুর্ভেই তার একটা সংব্যাখ্যান মন্তিষ্ক তৈরী করে নেবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা বেতে পারে যে একমাত্র সম্ভন্নত শিশুর ক্ষেত্রেই নিছক সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেননা তার সংবেদনের সংব্যাখ্যান করার মত কোন পূর্বজ্ঞান তথনও তার মন্তিক্ষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে প্রঠেনি।

সংবেদনকৈ প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অতীত অভিজ্ঞতা এবং ঐ বস্তুটি
সম্বন্ধে পূর্বে আহরিত বিভিন্ন তথ্যাদি। তাছাড়া পরিবেশের প্রভাবন প্রত্যক্ষণের
স্বন্ধপ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা, পূর্বজ্ঞান,
পারিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে অর্থময়
করে তোলে। সংবেদন প্রক্তুপক্ষে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র, প্রত্যক্ষণে
সেই উপাদান পূর্ণাক্ষ ও অর্থময় জ্ঞানের রূপ ধারণ করে।

## সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sensation)

भः विषय अन्याय উদ्দीপना थिएक अरः উদ्দीপना अन्य त्मय आभारतय है किया अनिव সক্রিয়তা থেকে। যখনই আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে, তথনই আমাদের দেহের অভ্যন্তরে আয়ুপথে উদীপনা দেখা দেয় এবং সেই উদ্দীপনা থেকে সংবেদন স্বষ্ট হয়। সেইজ্বন্ত আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত শ্রেণীর হয়ে পাকে। প্রাচীনকাল থেকেই आभारित हे क्टिरायत मःथा। धता हर प्रदाह भौठि - ठक्क, वर्ग, नामिका, किट्वा । ত্বক। আর এদের মাধ্যমে যে সকল সংবেদন আমরা অর্জন করে থাকি সেগুলির নাম হল, চাকুষ (Visual), প্রাবণ (Auditory), স্পর্ন (Tactual), ষ্বাণজ (Olfactory) এবং স্বাদজ (Gustatory) সংবেদন। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষাবিদ্গণের মতে ইন্দ্রিয়বোধের সংখ্যা পাঁচটি হলেও এখন প্রমাণিত হয়েছে ষে এগুলি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি ইন্সিয়বোধ আছে। দেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্থিরতা বা ভারসাম্যের বোধ (Static sense) এবং পেশী স্ঞালনের বোধ (Muscle sense or Kinaesthesis)। স্পর্শের বোধকে আমরা এতদিন এক ধরনের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি কিন্তু তার মধ্যেও চারটি বিশেষধর্মী ও বিভিন্ন প্রকৃতির অফুভূতি পাওয়া গেছে, যথা, ব্যথা, চাপ, শৈতা এবং উষ্ণতা। দেখা গেছে যে বাপার সংবেদন স্ট হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অসংখ্য ব্যথা-স্থল ( Pain spot ) থেকে আর সাধারণ স্পর্শ উদ্ভূত হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অমুত্রপ অসংখ্য স্পর্শ স্থল ( Touch spot ) থেকে ৷ অর্থাৎ স্পর্শের ইন্দ্রির এবং ব্যথার ইন্দ্রিয় ছটি বিভিন্ন এবং সেইজ্বন্ত স্পর্শের সংবেদন ও ব্যথার সংবেদন ছটি বিভিন্ন সংবেদন। তেমনই শরীরের কোনও অংশে চাপ দিলে যে সংবেদন জাগে তা সাধারণ স্পর্শের সংবেদন থেকে স্বভন্ত একটি সংবেদন। সেইরকম শৈভ্যের সংবেদন ও উঞ্চতার সংবেদন ছটিও স্পর্শের সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ স্বভন্ত সংবেদন।

#### দেহজ সংবেদন

এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির কাজ থেকে আর এক শ্রেণীর সংবেদন উদ্ভূত হয়। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন (Organic sensation)। আমাদের অন্তিত্ব বজায় রাথার জন্ম আমাদের দেহের অভ্যন্তরের য়য়পাতিগুলি পরিপাচনক্রিয়া, রক্তস্কালন, স্থাসক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে যে সব সংবেদন জন্মায় সেগুলিকেই দেহজ সংবেদন বলা যেতে পারে। উদাহরণম্বরূপ ক্র্ধা বা তৃষ্ণার সময় শরীরের মধ্যে যে ধরনের অন্তভৃতি হয় ভাকে সাধারণ স্পর্শবোধের পর্যায়ে ফেলা চলে না। তেমনই ক্র্ধা বা তৃষ্ণার ভৃত্তিত্বে এক ধরনের সর্বদৈহিক অন্তভৃতির অভিজ্ঞতা হয়। এগুলিরই শরীরতত্ত্বিদেরা নাম দিয়েছেন দেহজ অন্তভৃতির অভিজ্ঞতা হয়। এগুলিরই শরীরতত্ত্বিদেরা নাম দিয়েছেন দেহজ অন্তভৃতি এগুলি সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং এই অন্তভৃতিগুলির কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া সগুব নয়। পাকস্থলী, অন্ত ইত্যাদির মধ্যে কোনও রূপ ক্ষত বা টিউমার সৃষ্টি হলেও যে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদন দেখা দেয় তাও এই ধরনের দেহজ সংবেদনের অন্তর্গত।

## সংবেদনের ধর্ম ( Attributes of Sensation )

উদ্দীপক এবং তা থেকে প্রস্তুত সংবেদনের প্রকৃতির দিক দিয়ে সংবেদনের চার দ্বকম ধর্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়, যথা গুণ (quality), তীব্রতা (intensity) ব্যাপ্তি (extensity) এবং স্থিতি (duration)।

আমাদের যে বস্তুটির সংবেদন হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বলা হয়। যেমন চাক্ষ্ব সংবেদনের গুণ হল যে রঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ হল যে ধ্বনিটি আমরা গুনছি সেটি, স্থাদজ সংবেদনের গুণ হল যে ভিক্তভা বা মিষ্টভার আমরা আস্থাদ পাছিছ সেটি ইভ্যাদি।

গুণের দিক দিয়ে সংবেদনের মধ্যে ত্'রকমের পার্থক্য হতে পারে। ক্রান্তিগভ (generic) ও উপজ্ঞাতিগত (specific)। চাক্ষ্য সংবেদন ও প্রাবণ সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা জ্বাতিগত, কেননা এ ত্রটি সংবেদনই বিভিন্ন জ্বাতির অন্তর্গত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা উপজ্বাতিগত। কেননা এ ত্রটি সংবেদন একই জ্বাতির অন্তর্গত কিন্তু তারা উপজ্বাতির দিক দিয়ে বিভিন্ন।

সংবেদনের ভীব্রতা বলতে বোঝায় সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রা। উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভির করছে সংবেদনের ভীব্রতা। যেমন, একটি ২০০ বাভির আলোর সংবেদনের ভীব্রতা ১০০ বাভির আলো থেকে জাত সংবেদনের ভীব্রতার চেয়ে বেশী। তেমনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে সংবেদন অম্বভূত হবে তার ভীব্রতা সাধারণ কঠম্বর থেকে জাত সংবেদনের ভীব্রতার চেয়ে বেশী।

সংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদনটি কতটা জায়গা জুড়ে বসে আছে।
যেমন হাতের উপর একটা পিন ঠেকালে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তি হাতের উপর
একটা বই রাখলে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক কম। এক বালতি
জলে একটা আঙ্গুল ভোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক সংবেদন
হবে সম্পূর্ণ হাতটা ভোবালে। তেমনই একটা পোষ্টকার্ডের চাক্ষ্য সংবেদন একটা
গবরের কাগজের চাক্ষ্য সংবেদনের চেয়ে অনেক কম ব্যাপক, যদিও গুণের দিক
দিয়ে এ ছটি সংবেদনই অভিন্ন।

## স্থানগভ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য (Local Character or Sign)

কোন ব্যাপ্তিসম্পন্ন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বছ ছোট ছোট বিশেষধর্মী সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনটি গঠিত। এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি সব দিক দিয়ে এক হলেও তাদের অবস্থিতির বিভিন্নতার দিক দিয়ে তারা পৃথক। এই অবস্থিতির বৈষমাকে সংবেদনগুলির স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্টা (local character or sign) বলা হয়। এর অর্থ হল এই যে- যদিও এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি একই ইক্রিয় থেকে উভুত তব্ও ইক্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা থেকে সেগুলির জন্ম বলে তাদের মধ্যে স্থানগত একটা স্বতন্ত্রতা বা পার্থক্য থাকে। যেমন, যদি পিঠের উপর কেউ হাত রাথে তবে আমরা চোথে না দেখেও বলতে পারি যে পিঠের কোন্ জায়গায় হাত রাথা হয়েছে। যদিও হাত রাথার সংবেদনগুলি সব জায়গায় এক তব্ তাদের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতার জন্মই প্রত্যেকটি বিভিন্ন স্পর্শকে পৃথকভাবে চিনে নিতে আমাদের অস্থ্রিধা হয় না। স্পর্শক্ত এবং চাকুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই এই স্থানগত পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানা যায়। সংবেদনের এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের স্থান সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছে।

সংবেদনের স্থিতি বলতে বোঝার যে সংবেদন কতটা সময় ধরে স্থায়ী হয়েছে।
কোন সংবেদন মৃহুর্তের জন্ম ঘটতে পারে, কোনটি আবার কিছুকাল থাকতে পারে
আবার কোনটি বছকণ স্থায়ী হতে পারে। সংবেদনের এই স্থায়িসমূলক ধর্ম থেকেই
আমাদের সময় সম্বন্ধ জান ভারেছে।

## স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ (Perception of Space and Time)

কেমন করে আমরা স্থান (Space) ও কাল (Time) প্রত্যক্ষ করি তা নিয়ে বছ জয়নাকয়না হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্তান্ত দৃশুমান বন্ধর মত এ ছটি বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তিত্বসম্পন্ন বন্ধ নেই। বরং কোন বন্ধর অন্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলা হয়। সাধারণত আমরা হ'ধরনের স্থানের কথা উল্লেখ করে থাকি, পূর্ণস্থান (filled space) এবং শৃক্ত স্থান (empty space)। পূর্ণস্থান প্রকৃতপক্ষে স্থান নয়, কেননা সেখানে কোন একটি বন্ধ স্থানটি অধিকার করে থাকে। প্রকৃত স্থান হল শৃক্তস্থান এবং সেটি থেহেতু অভাবাধ্মক বন্ধ, পেহেতু সেটি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম হতে পারে না। সময় বলেও তেমনই কোন দৃশ্যমান বস্তু নেই এবং কোন ইন্দ্রিয়ের আরাই সময়কে প্রত্যক্ষণ করা য়ায় না। কিন্ধ তরু আনরা এ ছটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ করে থাকি এবং সেটি সন্তর হল কেমন করে ?

স্থানের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে তৃ'শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে, স্থানমূলক (genetic) এবং সহজনন্দ্রক (nativistic)। স্থানমূলক মতবাদ অহ্যায়ী স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের পর পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে স্থান সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করে। বিশেষ করে সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকেই স্থানের ধারণাটির স্পষ্টি হয়। সংজ্ঞানমূলক মতবাদ অন্থায়ী শিশুর জ্ঞানের সময় থেকেই তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় নিহিত থাকে স্থান সংস্থায় ধারণা এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অবিকশিত ধারণাটি পূর্ণতা লাভ করে।

স্থানের ধারণা অজিতই হোক আর সহজাতই হোক, সংবেদনের ব্যাপ্তি যে সেটির বিকাশের প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে সব মনোবিজ্ঞানীই একমত। যথন আমরা একটা লখা সরলরেথার দিকে তাকাই তথন আমাদের সেই চাক্ষ্য সংবেদনটির মধ্যে আছে অনেকগুলি সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর সংবেদন। এই সংবেদনগুলির বিভিন্ন স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্ম তাদের অবস্থিতির পার্থকাটা আমরা জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসারণ বা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায়। আর একটি ধারণা আমাদের স্থানের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। সেটি হল গতি বা অক্সঞ্চালনের (movement) সংবেদন। আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আমরা পূর্ণস্থানের ধারণা পেয়েছি এবং অব্যাহত গতি থেকে প্রস্থা ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি।

সেই রকম সময়ের প্রত্যক্ষণও আমরা পেয়ে থাকি সংবেদনের স্থিতি থেকে।
কোন সংবেদনে অল্লকণ থাকে, আবার কোন সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।
সংবেদনেব স্থিতির এই নিজিক্লনা পেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে ধারণার স্থাষ্টি
হয়েছে। যে সংবেদনাট কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেই সংবেদনটি
থেকে আমরা অতাতের ধারণা পেয়েছি। যে সংবেদনটি এখন এই মুহুর্ভে
ঘটে চলেছে সেই স বেদনটি আমাদের বর্জমান সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছে। সেই রকম
যে সংবেদনটি বর্জমান মৃহুর্ভের পরে ঘটবে সেই সংবেদনটি আমাদের ভবিষ্যৎ
সম্পর্কে ধারণার যুদ্ধি করে।

## দূরত্ব, গভারতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ (Perception of Distance, Depth & Three-Dimension)

আমরা যথন কোন বস্ত দেখি তথন সেই বস্তুটি থেকে আলো আমাদের চোখের মধ্যে রেটিনা বা অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেগানে ঐ বস্তুটির একটি প্রতির্ভিত্ত হাই হয়। এখন এই প্রতিক্ষতিটি বইয়ের পাতায় ছাপা ছবি বা সিনেমার পর্দায় প্রভিত্ত ছবির মত বি-আয়তনবিশিষ্ট, অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য আছে, প্রায় জালে কাল গভারতা নেই। কিন্তু তা সংস্বেপ্ত আমরা প্রকৃতপক্ষেতিনটি আয়তনই প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমার সামনে রাখা মোটা অভিধানটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভারতা, এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই আমি স্পষ্ট দেখতে পাছিছ, যদিও আনার অক্ষিপত ছাততে এ বইটির যে ছবি ঘটি প্রতিক্ষণিত হয়েছে সে ঘটির মাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই আছে, কোন গভারতা নেই।

শত্র হয় কা বজানদে অধিপটে প্রতিফলিত ছবিগুলির যদি কোন গভীবক লা বেক প্রক্রে কেন্দ্রি ছিল্পালন্দ্র আয়তনবিশিষ্ট ছবি হয়ে থাকে তবে আমর। দুরত্ব, গভারতা ও ত্রি-আয়তন কেমন করে দেখি ?

এই দ্রন্থ, গভারত। ও ত্রি-আয়তন দেখার কারণগুলিকে আমবা হভাগে ভাগ করতে পাবি। যথা— একচকুমূলক কারণ (monocular factors) ও দ্বিচকুমূলক কারণ (bilocular factors)।

# একচক্ষুমুলক কারণ ( Monocular Factors )

ষ্থন মামরা একটি মাত্র চোথের ব্যবহার করি তথন নিয়ালখিত কারণগুলি আমাদের গাছীবতা এবং নি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুলিকেই একচকুফুলক ফ্লেল ১০ হয় লগুলি যে ছিচকুমূলক দৰ্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে
তা বলা বাছল্য।

# ক। বস্তুর অন্তরালবর্তিতা (Interposition of objects)

একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করলে ষেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে সেটি নিকটে এবং যেটি আংশিক দেখা যাচ্ছে সেটি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়।



[ বন্ধর অন্তরালবর্তিতা ]

ষেমন উপরের ছবিটিতে বিতীয় ও তৃতীয় বাড়ী ছটি আংশিক আর্ড থাকায় অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে এবং প্রথম বাড়ীটি সম্পূর্ণ অনার্ড থাকায় আর ছটি তুলনায় নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছে।

## খ। রেখামূলক চিত্তাসুপাত (Linear Perspective)

দুরের বন্ধ সব সময় ছোট ও সঙ্কৃচিত দেখায়, কাছের বন্ধ বড় দেখায়।



[ রেধামূলক চিত্রামূপাত

পাশে রেল লাইনের ছবিটিতে কোন্ থামটি কাছে ও কোন্টি-দূরে তা ঐ থামগুলির আঞ্চতি দেখে সহজেই বোঝা বাছে। রেল লাইনের বেলাডে লাইনের রেথাগুলি বিভ্তুত থেকে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে দূরভের ধারণার স্থাই করেছে।

## প। বায়বীয় চিত্তাসুপাত (Aerial Perspective)

বে বস্তুটি দূরে থাকে সেটি নিকটবতী বস্তুর চেয়ে অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখায়।
এর কারণ হল যে বস্তুটির দূরত্ব যত বেশী হবে মধ্যবতী হাওয়ার পরিমাণ
ভক্ত বাড়বে এবং তার ফলে তত ধ্লো, বাস্প ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি
ব্যাহত হবে।

#### ৰ। আলো ও ছায়া (Light and Shade)

বেখানে গর্ভ বা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার স্বাস্টি হয়। অপেক্ষাক্বত উচু এবং স্বত্তল জায়গা আলোকিত দেখায়। ফলে আলোছায়ার বিভিন্ন স্নাবেশ স্থাদটির দূরত্ব ব্রুতে আমাদের সাহায্য করে।

#### 8। ज्यन (Parallax)

একটি চোখ বন্ধ রেখে যদি ধীরে ধীরে মাথাটাকে একপাশে সরানো যায় ভবে দেখা যাবে যে সামনের বস্তগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সরতে স্থক করছে। তবে যেগুলি কাছের বস্ত সেগুলি যেদিকে মাথা নাড়া হচ্ছে তার বিপরীত দিকে চলবে.

আর যেগুলি দ্রের বস্ত সেগুলি মাথা যেদিকে নাড়া হচ্ছে সেদিকেই চলতে থাকবে। দ্রত্বের মাজা অভ্যায়ী চোখের সঞ্চালনের সজে সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর এই বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লখন ( Parallax ) বলে। আমরা সব সময়েই অল্পবিশুর মাখা নাড়িরে থাকি, ফলে আমাদের সামনে অবস্থিত বস্তগুলির দ্রুত্ব সম্বত্তে মনে একটা ধারণা গড়ে ওঠে।

### চ। সমতিবিধান (Accommodation)

দূরের জ্বিনিস দেখার সময় চোখের মধ্যবর্তী লেকটি (lens) সিনিয়ারি শেলীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে ওঠে। আর কাছের জ্বিনিস দেখার সময় লেকটি আরও গোলাকার হয়ে ওঠে। সিনিয়ারি পেলীর এই সক্রিয়তা থেকে আমাদের মন্তিক বস্তুটির দূর্ভ সহজে একটা ধারণা পড়ে নেয় বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

# ছিচকুমুলক কারণ (Binocular Factors)

দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষণের কেত্রে বে যে কারণগুলি কেবলমাত্র ভিচক্ষ্যম্পার প্রাণীর কেত্রেই প্রযোজ্য হবে সেগুলিকে ভিচক্ষ্য্যক কারণ বলা হয়। সেগুলি হল এই—

#### শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

## ক। কেন্দ্রীভবন (Convergence)

ষধন কোন বস্তুকে ভাগ করে দেখতে হয় তথন বস্তুটিকে আমাদের হুটি
চোধের ফোভিয়ার সমরেথার আনতে হয়। ফলে চোথেব গোলক হুটিকে ঘূলিয়ে
এমন একটি অবস্থানে আনতে হয় যাতে বস্তুটি হুটি ফোভিয়ার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়।
কাছের বস্তু দেখার সময় চোথ হুটি ভেতরের দিকে সরে আসে এবং দ্রের জিনিস
দেখার সময় চোথ হুটিপ্রায় সমান্তরাল হয়ে ওঠে। এই কেন্দ্রীভবনের ফলে চোথ হুটির

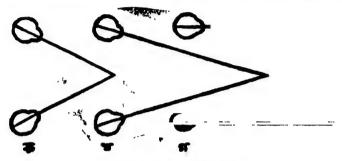

[ চোপের কেন্দ্রীভবনের বিভিন্ন অবস্থা ]

মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা থেকে মন্ডিক দূরত্ব সম্বন্ধে 🛶ট। ধারণা করে নের।

#### খ। অকিপটমূলক বৈষম্য (Retinal Disparity)

আমাদের চোথ ঘৃটির মধ্যে অবস্থানগত কিছুটা পার্থক্য থাকার ফলে ঘৃটি রেটিনা বা অন্দিপটে কোন দৃষ্ট বস্তুর যে ঘৃটি প্রতিকৃতির স্প্টে হয় সে ঘৃটি প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ সমান হয় না। সে ঘৃটি প্রায় একরকম হলেও একেশরে অভিন্ন নয় এবং তাদের মধ্যে কিছুটা বৈষ্ম্য থাকেই। বাঁ চোথটি বন্ধ করে সামনের কোন বস্তুর দিকে ভাকিমে, আবার ভান চোথ বৃদ্ধিয়ে ঠিক সেই বস্তুটির দিকে ভাকালেই দেখা যাবে যে ঘ্রবারে ঐ বস্তুটির যে ঘৃটি প্রতিকৃতি দেখা গেল সে ঘৃটি একেবারে অভিন্ন নয়। তার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছেই। এই বৈষ্ম্যের ফারণ হল আমাদের চোথের ঘৃটি অন্ধিপটের অবস্থিতিগত পার্থক্য। এই পার্থকোর জন্ম শিভিন্ন রেটিনায় প্রতিক্ষলিত প্রতিকৃতির ঘৃটির মধ্যে যে বৈষ্ম্য দেখা দেয় ভার নাম অন্ধিপটমূলক বৈষ্ম্য। প্রতিকৃতির এই বৈষ্ম্যের ফলে আমাদের মন্তিক্ষে কিছুটা বিভিন্ন ঘৃট শ্রেণীর স্নায়্-উদ্দীপনার স্পষ্ট হয় এবং মন্তিক্ষ সেই ঘৃটি বিভিন্ন স্নায়্-উদ্দীপনার মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয় এবং খ্যে নেয় যে বস্তুটি গভীরতা-বিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তন-সম্পন্ন হওয়ার ফলেই এই বৈষ্ম্য দেখা দিয়েছে।

এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে দ্রম্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়ভন মন্তিক

#### ভ্ৰান্তবীকণ ও অলীকবীকণ

প্রাকৃত পক্ষে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে না, একই বস্তুর ঈষৎ বিভিন্ন বি-আয়তনমূলক প্রত্যক্ষণ থেকে দূরত্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়তনের অহমান করে নেয়।

## ্ষ্টেরিওস্টোপ (Stereoscope)

অঞ্চিপটমূলক বৈষম্যের ঘটনাটি ষ্টেরিওস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করা যায়। একই বস্তুর ছটি দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট সমতল ছবি নেওয়া হয়ে থাকে—
ভান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম একটি ছবি এবং
ার্বা চোখ দিয়ে বস্তুটিকে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর একটি ছবি।



#### [ ষ্টেরিওফোপ ]

-এইবার ছবি ছটি এই ষ্টেরিওক্ষোপ নামক যন্ত্রটিতে পাশাপাশি এমনভাবে রাধা হয় বাতে প্রথম ছবিটি ঠিক জান চোথের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং দিতীয় ছবিটি ঠিক বাঁ চোথের দৃষ্টিপথে পড়ে। তার ফ্রেল এই যন্ত্রের মুধ্যে দিয়ে দেখলে ছবি ছটি একটির উপর আর একটি অভিস্থাপিত হয়ে বায় এবং দৃষ্ট বস্তুটিকে অবিকল ত্রি-আয়তন-সম্পন্ন বলে মনে হয়।

## ে ।তবাক্ষণ ও অনুমুদ্ধি (Illusion & Hallucination)

কথনও কথনও আমাদের প্রত্যক্ষণের বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যেরপ ঠিক সেরপ প্রত্যক্ষ না করে, তাকে অন্ত কোনরূপে আমরা প্রত্যক্ষণ করি। এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে লাভ-বীক্ষণ (Illusion) বলা হয়। যেমন, সন্থ্যার অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে করা, ব্যাকআউটের রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরোনো বন্ধু বলে মনে করা, অন্ধকারে ল্যাক্ষণোইকে ভূত বলে ভাবা ইন্ডাদি। প্রান্ধ-বীক্ষণ এক ধরনেয়ঃ

431

কিছা অনীক-বীকণ (iHallucination) প্রকৃতপক্ষে প্রভাকণ নয়। সন্পূর্ণ কয়না-প্রস্ত এবং নিজের মন-গড়া অবান্তব কিছু দেখাকে অনীক-বীকণ বলা হয়। ম্যাকবেথ যথন তার চোথের সামসে শৃত্যে দোলায়মান রক্তময় ছুরিকা দেখেছিলেন বা কোন শোকজর্জনিত ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়ন্তনকে চোথের সামনে দেখতে পান্ত করেকটি চাকুষ ভাষাত্রীক্ষণের উদাহরণ

# 

(21)

## (国)

- (क) ভূণ্টের (Wundt) প্রান্তবীকণ।
- (গ) হেরিংএর ( Hering ) আন্তবীকণ।
- (प) লোলনারের ( Zollner ) ভারত্বীক্ষণ। (খ) পার্সেনডকে রা ( Poggendorf ).

जान्त्री वर्ग ।

বা ভার সবে কথা বলেন, তথস বৃষ্টেত হবে এগুলি অলীকবীক্ষণেরই উদাহরণ। আছে-বীকণ ও অলীক বীক্ষণ হুইই ভূল অভিজ্ঞতা, কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল এই যে আন্তবীক্ষণ বাহ্যিক ও বান্তব উদীপকের উপর নির্ভবনীল, ক্লিন্ত অলীকবীক্ষ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞতা ও কোনত্রপ বাস্তব বাহিক উদীপকের উপর
নির্ভরশীল নয়। যেমন দড়ি না থাকলে তাকে সাপ মনে করা চলে না, ল্যাম্পাণেটি
না থাকলে ভূত দেখা যায় না। কিন্তু অলীক-বীক্ষণে এমন কোন বাহিক উদীপক
থাকে না যা থেকে প্রত্যক্ষণটি জন্মাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যক্তির মনের
আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।

ষ্ণনীক্বীক্ষণ অস্থাভাবিক মনের ধর্ম। রোগশোক, মানসিক আঘাত, মনোবিকার প্রভৃতি নানা কারণে মনের স্বাভাবিক অবস্থার এমন অবনতি হতে পারে যে ব্যক্তির জীবনে অলীকবীক্ষণ ঘটে থাকে।

ভ্রাস্ত-বীক্ষণকে ত্-শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, বহিঃকারণজাত ও অস্তঃকারণজাত।

মখন বস্তর বাইরের কোন কারণের জন্ম ভ্রাস্তবীক্ষণ ঘটে থাকে, তখন তাকে
বহিঃকারণজাত ভ্রাস্তবীক্ষণ বলা যেতে পারে। যেমন, দড়িকে সাপরণে দেখা বহিঃকারণজাত ভ্রাস্তবীক্ষণ। কেননা এই ভ্রাস্তবীক্ষণের কারণ দড়ির মধ্যে
নেই, আছে বাইরে। এখানে অন্ধ্নার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা,
ভার পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের জন্মই দড়িকে
সাপ বলে ভূল হয়ে থাকে।



#### [ भूगांत-गांत्रात लाखरीक्ण ]

কিছ কোন কোন আন্তবীক্ষণের কারণ বস্তর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন কারণের কন্ম এই আন্তবীক্ষণ ঘটে না। যেমন, উপরের ছবিটিতে ক'থ' রেখাটিকে কথ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচেছ কিছ মেপে দেখলে দেখা যাবে যে ঘটিই একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এই আন্ত-বীক্ষণটি অন্তঃকারণকাত অর্থাৎ এর কারণটি রেখাঘটির প্রাকৃতির মধ্যে নিহিত আছে এবং তার কলে
সকলেই এই ভুলটা দেখতে বাধ্য। উপরের জ্যামিতিক আন্তবীক্ষণটি মুলার-লারার

আন্তবীকণ (Muller-Lyer Illusion) নামে পরিচিত। এই ধরনের বছ জ্যামিতিক চিত্র আছে যেখানে ব্যক্তিমাত্রেই তুল দেখবে। এই ক্ষেত্রগুলিকে সর্বজ্ঞনীন ভ্রান্ত-বীক্ষণের উদাহরণ বলা চলে। ১৯৪র পাতার এইরূপ কতকগুলি চাকুর ভ্রান্তবীক্ষণের ছবি দেওরা হল। এর সবগুলির ক্ষেত্রেই বন্ধর যা প্রকৃত স্বরূপ তা আমরা ঠিক দেখি না, দেখি অক্সরকম।

## **अश्वावलो**

1. Mention the different classifications of sensation. Discuss the attributes
of sensation.

2. Distinguish between sensation and perception, illusion and hallucination.

3. Discuss how we perceive depth and three dimension. How have we generated the sense of Time and Space?

4. What is sensation? How does it differ from perception? How many types of sensation are there?

5. Write notes on :-

Illusion, Hallucination, Muller-Lyer Illusion, Stereoscope, Local Character or Local Sign, Monocular and Binocular Factors, Parallax Convergence, Accommodation.

# बाविव विश्ववाद्या (Human Heredity)

ব্যক্তির আচরণের হৃদ্ধ তার জন্মের প্রথম মৃত্তু থেকেই। জন্ম বলতে যেদিন শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় সেদিনকেই সাধারণত বোঝায়, কিন্তু সত্যকারের জন্ম হয় ভার অনেক আগে, প্রায় ৯ মাস আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের স্ফুচনা হয় পিছবীজ ও মাতৃকোষের সন্মিলনে। সেই দিনই সত্যকারের প্রথম যাত্রা হৃদ্ধ হয় পৃথিবীর একটি নতুন মাহুষের।

## কোষ-বিভাজন (Cell Division)

পিতৃবীক্ষ মাতৃকোবের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটি কোষ মিলে একটি কোষে পরিণত হয়। এই একটি কোষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছিধাবিভক্ত হয়ে ছটি কোষে পরিণত হয়। এই ঘটি কোষের প্রত্যেকটি আবার হ'ভাগে বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে, ৪টি কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১৬টি কোষে — এইভাবে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায়ে শীছই একটির স্থানে অসংখ্য কোষের স্পষ্ট হয়। এই সময় কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে একটি নল বেয়ে মাতৃজরায়তে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরবচ্ছিত্বভাবে এই কোষবৃদ্ধি চলতে থাকে। প্রথম প্রথম এই কোষগুলির মধ্যে বাহ্নিক কোনও পার্থক্য থাকে না, কিন্তু প্রায় ছ'সপ্তাহের পর থেকে কোষগুলি ক্রমণ বিভিন্ন কার্যের জন্ম বিভিন্ন প্রহত্তির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে এবং প্রায় ৩ মাসের পর থেকে কোষগুলি মান্থবের অক্সপ্রত্যাক্তর আক্রতি ধারণ করতে থাকে। প্রায় পুরোপুরি ১ মাস এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাক্ব শিক্ত পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

প্রাণীন্ধরের সমন্ত রহস্ত নিহিত ররেছে এই কোব নামক অন্ত বস্তুটির ভিতর।
প্রাণের মৌলিক উপাদান এবং ক্রমবিকাশের প্ররাস, দেহমনোগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব,
স্বাতস্ত্র্য, এ সবই বীজাকারে লুকিরে থাকে এই কোবের ভিতর। অতএব শিশু
ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই তার ভাগ্যের অনেকথানি নির্বারিত হয়ে যায় পিতৃবীক্র
এবং মাতৃকোবের মিলনে। কেমন করে সেটি হয় তা একটু জানা দরকার।

## কোৰ ও কাখো(জাম ( Cell & Chromosome )

প্রত্যেকটি কোবের আকৃতি অনেকটা গোলাকার। তার চারধারে পাতলা চামড়ার মত একটা দেওয়াল থাকে। কোবের মধ্যে থাকে কোবকেন্দ্র (nucleus)। কেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক ধরনের হালকা জলীয় পদার্থ। কোবের কেন্দ্রটি হল কোষের প্রাণস্বরূপ। পিতৃবীক্ষ এবং মাতৃকোষ এই ফুটিই এক একটি এই ধরনের কোব। পিতৃকোবের আকার অনেকটা কীটের মত। এই তু'রকম কোবের কেক্সে প্তোর মত কৃত্র কৃত্র অনেকগুলি বন্ধ আছে। এগুলির নাম কোমোকোম বা কোষ্তত্ত। বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত প্রাণীর মাভূপিভূকোবের ক্রেমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। ৰামুৰের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল ২৩টি i<sup>2</sup> মাভূপিভূকোষের মি**লনে বে** নতুন সন্মিলিত কোষটি তৈরী হয় তার ক্রোমোলোমের সংখ্যা হয় ২৩ জোড়া বা মোট ৪৬টি। প্রত্যেক জোড়া ক্রাবোভোমের একটি আসে পিতার কোব থেকে সার একটি আদে মাতার কোষ থেকে। যখন এই আদিম কোষটি ছিধাবিভক্ত হয় তথন নতুন কোষ ছটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৩টি এইরকম ক্রোমোজোম। এই নতুন কোষ ছটি আবার যখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তথন সেই নতুন কোষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেও থাকে ২৩ কোছা করে মোট ৪৬টি এই রকম ক্রোমোক্সের। এইভাবে পরে যুক্তভিল কোষের সম্মেলনে মানবদেহের সৃষ্টি হয় তার প্রভাকটিতে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। এখানে প্রশ্ন হল, বদি মানবদেহের প্রত্যেকটির কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোর্ম থাকে তবে পিভ্ৰীত্তে বা মাতৃকোৰে কেমন করে কেবলমাত্ত ২৩টি করে ক্রোমোজোম এল। এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে শিক্তবীক বা মান্তকোব তৈরী হবার সময় ক্রোমোজোমগুলি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায়না, অৰ্থাৎ সেধানে ২০ জোড়া ক্রোমোজোম থাকলেও ভা থেকে ২৩ জ্বোড়া ক্রোমোজোম-সম্পন্ন কোষ তৈরী হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি ২৩ জোড়া ক্রেমোজোমের সমষ্টি ভেকে তুটি ২৩টি ক্রোমোজোম-সম্পন্ন কোষ উৎপন্ন হয়। এই অস্বাভাবিকতা ঘটে কেবলমাত্র পিতৃবীক্ত এবং মাতৃকোবের স্টির কেত্ৰেই। এইজন্তই পিতৃবীক এবং মাতৃকোষে কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। কিছ অ্ব যে কোন কোৰে থাকে ২৩ কোড়া বা ৪৬টি কোনোজোষ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>এডবিন বিজ্ঞানীকের বারণা ছিল বাসুবের কোনোলোব সংখ্যার ২৪ লোড়া বা ৪৮টি, কিন্ত বহু সাম্মতিক সন্ধীক্ষণ থেকে প্রবাণিত হরেছে বে কোনোলোবঙলি সংখ্যার ২৩ লোড়া বা ৪৬টি ।

## जीत (Gene)

মানবশরীরে যেখানে যভ কোষ আছে সব কোষের মধ্যে ( অবভা কাল-কোবগুলি ছাড়া ) ২০ জোড়া বা ৪৬টি করে কোমোজোম থাকে। অসুবীকণ কাৰত সাহায্যে যদি এক জোডা কোমোজোম পৰীকা করা যায় তবে দেখা বাবে ব্য এর প্রভ্যেকটি ক্রোমোজাম দেখতে বিভিন্ন সাকারের এবং বিভিন্ন সাকরের কতকগুলি পুঁথির মত বস্তু দিয়ে গাঁখা বা ভাঁজ খাঙ্যা একটা মালার মত। এই গোলাকার বন্ধগুলি আসলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি মাজ। এগুলির নাম জীন (Gene)। এই জীনই হল প্রাণীর বংশধারার (Heredity) একক। যদিও জীনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায়নি, ভবে এটুকু জানা গেছে যে এই জীনের ক্ষতা অসীম। মান্তবের দৈহিক, মানসিক, -চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। জীন সব সময় জোডায় কাজ করে। এই জোড়ার একটা আসে মাতৃকোব থেকে আর -একটা আদে পিতৃকোষ থেকে। এইরকম জীন মাহুষের সমন্ত দৈছিক ৰা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে। বদিও প্রত্যেক ক্ষোড়া জীনের একটি আসে পিতার ক্রোযোজাম থেকে. আর একটি আসে রাতার কোমোজোম থেকে তবুও সময় সময় তারা প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। ভখন জাদের মিনিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনদ্ধপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ব্যমন যদি মা ও বাবা হজনেরই মধ্যে নীলচকুর জীন থাকে, তবে তালের সন্মিলিত ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোথ নীল হবে। কিন্তু সময় সময় মিলিত জীন চটি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হতে পারে। তথন সাধারণত হুটি জীনের একটি সক্রিয় হুয়ে প্রতি এবং অপরটি নিজিয় থেকে যায়। ছটি জীনের মধ্যে যে জীনটি স্ক্রিয় হয়ে প্রঠে তার বৈশিষ্টাটিই নবজাতকের মধ্যে দেখা যায়। এই জীনটিকে সক্রিয় জীন (Dominant Gene) বলা বেতে পারে। অপর জীনটি এই কেত্রে নিজিয় -রূপে অবস্থান করে। এই জীনটিকে নিজিম জীন (Recessive Gene) বলা হয়। -বেমন মা ও বাবার ত্রজনের জীনত্তির যদি একটি নীলচকুর জীন হয় এবং ছিতীয় की निष् कि को छक्त कीन हम, ज्य विकीय की निष्य हार अवर अध्योरि निक्तिय हरा थाकर ववर जाद करन नवकाल्टक दार्थ हरा की ब्रह्म । अहे ক্রেরে নীলচকর জীনটি নিজিয় বলে তার কোন প্রভাব নবজাতকে দেখা যাবে না। **অতএব দেখা বাচ্ছে মানবের দৈহিক সংগঠন, মানসিক ও চারিত্রিক ওপাবলী**  আচরণের বৈশিষ্ট্য এ সবই নির্ধারিত হয় ক্রোমোজোম এবং জীনের জোড়-বাঁথারু প্রকৃতির উপর। সাধারণভাবে মাহুবের ক্রোমোজোম এবং তীনগুলি মোটামুটি একই বৰুমের হয় বলে বিভিন্ন মাছবের মধ্যে এত বেশী দেহগত ও আচরণগত মিল পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি মানবের জন্মকোবের **অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সম্মেলন** একাস্তভাবে নিজন্ব, যা সে তারু পিতামাতার কাছ থেকে তার জন্মের সময় উত্তরাধিকারস্তরে পায়। এই পাওয়ার-মধ্যে আকস্মিকভার প্রভাব অনেকখানি। প্রথমত যে পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের **দশ্বিলনে একটি বিশেষ শিশু জন্মায় সেই কোষ চটির অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং** ব্রীনের সংগঠনটি যে কি হবে তা আক্ষিকতার উপরই বছলাংশে নির্ভর করে। বিতীয়ত এই ছটি জনককোষের মিলনের সময় কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্: ক্রোমোন্ডোম স্বোড় বাঁধবে এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোমোন্ডোম স্বোডার অন্তর্গত কোন জীনের সঙ্গে, কোন জীনটি জোড় বাঁধবে, এই ছটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ আকম্মিকভাবে। এই জ্বোড়বাঁধা প্রক্রিয়াটি যে কোনও ভাবে ঘটতে পারে। ফলে তু'টি জনককোষের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নতার দিক দিয়ে গণনাতীত সংখ্যক হতে পারে। এই জন্মই জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে ঘুটি বিভিন্ন শিতামাতার সস্তান একেবারে অভিন্ন হবে এটা তত্ত্বের দিক দিয়ে অসম্ভব না হলেও বান্তবে এক কোটিতেও একটি ঘটারও সম্ভাবনা নেই। তবে এই অসম্ভব বস্তুটি অন্য আর এক প্রকারে সম্ভব হতে পারে। সেটি হল যথন সমকোষী বা অভিন্ন যমন্ত সন্তান (identical twins) জন্মগ্রহণ করে।

পিতামাতার সঙ্গে সম্ভানদের বা একই পিতামাতার সম্ভানদের মধ্যে যে নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাও ঐ ক্রোমোজাম বা জীনের মিলের জন্তা। পিতামাতার সঙ্গে সম্ভানসম্ভতির কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকবেই কেননা সন্ভানসম্ভতি হে ৪৬টি ক্রোমোজাম পিতামাতার কাছ থেকে পায়, সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিতার নিজম্ব, ২৩টি মাতার নিজম্ব। পিতা আবার তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে ২৩টি ক্রোমোজাম পেয়েছিলেন এবং তা থেকে তিনি ২৩টি ক্রোমোজাম দিয়েছেন তার সম্ভানকে। অভএব পিতামহ-পিতামহীর কিছু ক্রোমোজাম তাদের পৌত্রপৌত্রীর মধ্যে সরাসরি চলে আসে। সেইজগ্রই পিতামহ-পিতামহীর সঙ্গে পৌত্রপৌত্রীর কিছুটা মিল প্রায়ই থাকে। ভাইবোনদের মধ্যে বে সাদৃশ্র দেখা যার তাও একই কারণে। পিতৃবীক্তে এবং মাতৃকোবে যথাক্রমে-পিতা এবং মাতার মোট ৪৬টি ক্রোমোজোমের অর্থক অর্থাৎ ২৩টি

## वंश्यवाद्या अक्टिया



अदे ८७ वि दशकारमाख्यमध्ये अक्टा निष्ठ्र बःगवात्रात्र् निर्माञ्चक अग्रमक डेलाहातम् बद्धाः



করে ক্রেমোজোম থাকে । বলিও বিভিন্ন পিছবীজে এবং মাছকোবে এই ১৬টি ক্রেমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে, তব্ও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিছবীজে বা মাছকোবে অভিন্ন হবেই । ফলে যদিও ভাইবোনেরা পিছবীজ ও মাছকোবের বিভিন্ন সম্মেলন থেকে জন্ম লাভ করে, তব্ও তালের মধ্যে কিছুটা মিল থাকবেই ।

## সমকোৰী ও ভিন্নকোৰী ৰম্ম (Identical & Fraternal Twins)

অবশ্য সমকোৰী বা অভিন্ন যুমজ স্ভান্দের (Identical Twin) ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্র চরমে ওঠে। সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানের। একই পি**ত্**বীজ এবং মাতৃকোষের সমেলন খেকে উত্তত হয়। সাধারণত পিতৃবীক ও মাতৃকোষের মিলনে যে একটা কোষের সৃষ্টি হয় তা প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ছ'টি কোষে পরিণত হয়, পরে এই কোষগুটি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি পূর্ণাক শিশুতে পরিণত হয়। কিছু অভিন্ন যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে এই বিধাবিভক্ত কোষত্বটি পরস্পারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ বিভাজনের ফলে তু'টি বিভিন্ন শিশুতে পরিণত হয়। অভএব দেখা যাচ্ছে অভিন্ন যমজ সন্তানদের কেত্রে ক্রোমোজোমগুলি সম্পূর্ণ একই এবং সেইজন্ম তাদের বংশধারাও সম্পূর্ণ এক। কিন্তু ভিন্নকোষী বা সাধারণ যম<del>ত</del> সম্ভানেরা সাধারণ ভাইবোনের মতই বিভিন্ন পিতৃবীক ও মাতৃকোষের মিলনে উৎপন্ন হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে হটি পিতৃবীক্ষ ও হটি মাতৃকোবের মিলন একই সময় ঘটে থাকে। সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতট্টকু সাদৃত্য থাকতে পারে তার বেশী সাদৃত্য এই শ্রেণীর যমক সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে না। অভিন যমকের কেত্রে হয় ছুটিই ছেলে হবে, নয় ছুটিই মেয়ে হবে, একটি ছেলেও অপরটি মেয়ে হতে পারে না। কিছু সাধারণ যমজদের ক্ষেত্রে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে খুবই হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মধ্যে শরীরের আরুতি, চেহারা, মানশিক শক্তি সমস্ত দিক দিয়েই যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। কিছ অভিন যমজদের মধ্যে এসব দিক দিয়ে অন্তত মিল দেখা যায়। শিকাশ্রমী মনোবিজ্ঞানে যমজ সন্তান পর্ববেক্ষণ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। অভিন্ন যমক্ষদের ক্ষেত্রে বংশধারা সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলে আচরণের প্রকৃতি নির্ণরে -পরিবেশ বা শিক্ষার এভাব কত্টুকু এবং কিভাবেই বা তা কার্যকরী হয় 'ডা জানা সম্ভব হয়। কেননা জয়ের সময় অভিন বমক জয়গত উত্তরাধি- কারের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এক হওয়ার পরে তাদের মধ্যে বেটুকু বৈসাদৃষ্ঠ দেখা বার তা অবশ্রই সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রস্ত। কিন্তু তাইবোনদের মধ্যে কিংবা সাধারণ বমজদের মধ্যে বংশধারা অভিন্ন নয় বলে তাদের মধ্যে পার্থক্য বংশধারা-প্রস্তুত্ত হতে পালর আবার শিক্ষাপ্রস্তুত্ত হতে পারে। সেইজ্বল্য তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাব এই তুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

## বংশধারার স্বরূপ ( Nature of Heredity )

বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মৃষ্থতে তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অস্তান্ত পূর্বপুক্রদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে।

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মাবার পরের মৃহুর্ভ থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে স্থান্ধ করে। বেন্তেত্ব শিশু তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে সেহেতু সেগুলি নিছক শিক্ষার দান এবং সেগুলি থেকে বংশধারাকে স্বতম্ভ ধরে নিয়ে বিচার করতে হবে।

সাধারণত প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র পিতামাতার সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্য আছে সেইটুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সাদৃশ্যগুলি যেমন বংশধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদৃশ্যগুলিও তার বংশধারার একট। অপরিহার্য অন্ধ। কেননা পিতামাতার সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য হুইই শিশু তার উন্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া ক্রোমোজোম এবং জীনের কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

#### বংশধারার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Heredity)

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন, ১। দেহগত (Physical) ২। মানসিক (Mental) এবং ৩। মন:প্রকৃতিগত (Temperamental)।

দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আরুতি, গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রন্থিগত (glandular) বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (gland) কার্ষধারার ওপর দেহের বৃদ্ধি ও মনের সংগঠন শুডি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে।

মানগিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা মানগিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম আসে ব্যক্তির প্রক্রোভগত সংগঠন এবং সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। বিতীয় পর্বায়ে উল্লেখবোগ্য হুল ভার চিন্তন (thinking), কল্পন (imagining), ইচ্ছন (willing) প্রভৃতিক্রি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ব্যক্তির সহক্ষাত বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিকে আবার তৃ'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শক্তিসমূহ। বিশেষ শক্তিবলতে বোঝার বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখানোর ক্ষমতা, যেমন, গাণিতিক্র শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যদ্মঘটিত শক্তি ইত্যাদি।

মন:প্রকৃতি (temperament) বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য—যাকে
শাষরা চলতি কথায় মৃড বা মেঞ্চাজ বলে থাকি। দেখা গেছে মনের মৌলিক
কাঠামোটির সংগঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে
এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মন:প্রকৃতিকে মনের আভ্যন্তরীণ
আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

## পরিবেশের স্বরূপ ( Nature of Environment )

পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুপার্ম। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে আমরা পরিবেশকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। পরিবেশের প্রব্ধত গণ্ডী ব্যক্তির চতুপার্য টুকুর বাইরে আরও অনেকদ্র বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন নাকোনরপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে কিছুমাত্রায় বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যান অহ্যায়ী কোন প্রত্নতন্ত্ববিদের সত্যকার পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোনও বিশ্বত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে আবার তেমনই কোন জ্যোতির্বিদের পরিবেশ হুপাঁচশো আলোকবর্ষ দ্রের কোন অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এককথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণের উপর প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্জন ঘটাতে সমর্থ হয়।

ক্রের মূহুর্ত থেকে শিশু কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি তার উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে স্কুক করে দেয়। শিশুকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুবা ভার অন্তিত্ব বজায় রাথাই সঙ্গীন হয়ে প্রঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতিবিধান (adjustment) বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে: শিশুর মধ্যে যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। অভ্যক্ত পরিবর্ণের প্রভাব এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি

## পরিবেশ বড়ু, না বংশধারা ?

পরিবেশ ও বংশধারা নিয়ে একটি জটিল বিতর্ক বছদিন ধরেই শিক্ষাবিদ ও
-মনোবিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতর্কটি হল, ব্যক্তির
জীবন গঠনে বংশধারা বড়, না পরিবেশ বড়? এ নিয়ে বছ গবেষণাও হয়েছে।

#### -বংশধারাবাদী (Hereditarian)

একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই।
শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সে বংশধারাই সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিসন্তার প্রকৃতি
নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ ভাল
হওয়া বা মন্দ হওয়াটার কোন মূল্য নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে
কোন পরিবর্জনই আনতে পারে না। এঁদের আমরা বংশধারাবাদী বলে
বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ 'গাধা পিটিয়ে মাছ্ম্ম হয় না' বা ইংরাজী
প্রবাদ 'শ্য়োরের কান থেকে সিল্কের থলি তৈরী হয় না' ইত্যাদি উক্তিগুলি এই
বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব ক্ম।
তারা যথন বংশধারাকে অপরিবর্জনীয় ও অমেঘ বলে ধরে নিয়েছেন তথন শিক্ষার
প্রভাবকে তারা বিশেষ কোন মূল্য দিচ্ছেন না। তাঁদের মতে শিক্ষা শিশুর মধ্যে
সত।কারের কোন পরিবর্জন ঘটাতে পারে না।

## প্রিবেশবাদী (Environmentalist)

তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ আছেন যাঁরা ব্যক্তির জীবনে বংশধারার কোন

মূল্য দিতে চান না। তাঁদের কাছে পরিবেশই সব। উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে

শিশুর ব্যক্তিসন্তাকে খুলীমত গড়ে তোলা যায়, তা তার বংশধারা যাই থাকুক
না কেন। এঁদের আমরা পরিবেশবাদী বলতে পারি। প্রসিদ্ধ আচরণবাদী

ওয়াউদন একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁকে

যদি একটি আভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি নিজের

ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে

ভৌর খুলীমত যে কোন শ্রেণীর মাহ্মফরপে গড়ে তুলতে পারেন—ভাজার,

আইনজাবী, শিল্পী, বাবসাদার এমন কি ভিক্কক বা চোর রূপেও। শিশুটির

পূর্বপূক্ষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ্য, বৃদ্ধি, জাতি ইভ্যাদি যাই হোক না

কেন, ভাতে বিছু এলে যাবে না।

বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার মৃগ্য বিশেষ নেই, পরিবেশবাদীদের কাছে কিছ ঠিক তার বিপরীত। পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ কোন মৃগ্য দেন না। তাঁদের কাছে শিক্ষাই সব, অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী—অঘটন-ঘটন-পটীয়ণী।

## পরাক্ষণ ও পম্ব বেক্ষণ

বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত ছটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বদ্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির সব্বেপ্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা শ্রেণীর গবেষণা বছদিন হতেই চলে আসছে।

## বংশধারামূলক গবেষণা ঃ কুলপঞ্জা পর্য বেক্ষণ

ৰংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যান্টনের (Francis Galton) নাম করতে হয়। তিনি ভারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের পূর্বতন কয়েক **পুরু**ষের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভা থেকে এই সিদ্ধান্তে আদেন যে মাছুবের ব্যক্তি-সত্তা নির্ধারিত হয় তার উত্তরাধিকারস্তত্তে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মারা। কার্ল পিয়ার্স ন ( Karl Pearson ) গ্যাণ্টনের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণের কাজটি পরে আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রাপ্ত ফলাফল মোটামুটিভাবে গ্যাণ্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন ভাগভেল (Dugdale)। তার প্রাসদ্ধ ইয়ুকুস (Jukes) পরিবারের প্রবেক্ষণ বংশধারাবাদেরই অপক্ষে ষায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুক্সের পরিবারে নিয়মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আধিক্য দেখে ভাগভেল সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তিসভা গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। গডার্ডের (Goddard) কালিকাক (Kallikak) পরিবারের প্রবেক্ষণ বংশধারাবাদীদের স্থপকে একটা বড প্রমাণ বলে উল্লেখ করা যায়। গত আমেরিক। বিপ্লবের সময় এক ব্যক্তি ছটি বিভিন্ন স্থানে ছটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে। তাদের মধ্যে একজন উন্নত-বৃদ্ধি এবং উচ্চবংশজাত। অপর্টি শ্বরবৃদ্ধি এবং সমাব্দের নিমন্তর থেকে প্রস্ত। কালক্রমে এই চটি নারীকে ব্দবল্বন করে এ ব্যক্তির ছটি বিভিন্ন বংশশাখা গড়ে উঠে। সেই ছটি ৰংশশাখা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে উন্নতবৃদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতন্তরের हिल्लासहरे विनी कत्माह थवः चन्नवृद्धि साराधित वर्तनत हिल्लासहत्वा व्यक्षिकाः नहे

নির্ব্তরের মাহ্যকরণে করেছে। এ ছাড়া গডার্ড আরও ৩২ ৭টি আরবৃদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে মধ্যে শতকরা ৫৪টি ক্ষেত্রে ক্ষীণবৃদ্ধিতা তাদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরা-ধিকারস্ত্রে পাওয়া।

## শান্তাভান প্রভাব ( Effect of Environment )

শিশুর ব্যক্তিসপ্তা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব কি প্রকৃতির এবং কভটুকু তা নির্ণরের জন্ম নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের মূহুর্ভ থেকে বিভিন্ন পরিবেশের শক্তিগুলি কিভাবে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিত করে সে সম্বজ্বে নানা মূল্যবান তথ্য বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে।

#### পর্কাছত অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব

শিশুর ব্যক্তিসন্তা সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর আলো দেখার আগে প্রতি শিশুকে দশমাসের মত সময় শাভূগর্ভে কাট,তে হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ অনেকগুলি পান্নিবেশিক শক্তির উপর নির্ভর করে। সেগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) মায়ের বয়স (২) মায়ের পূর্বের গর্ভসংখ্যা (৩) মারের ব্যাধি ও 
অক্সন্থতা (৪) মায়ের পুষ্টি (৫) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওমুধের ব্যবহার (৭) বিশেষ
ধরনের শারীরিক ঘটনা এবং (৮) মায়ের প্রক্রোভমুলক অভিজ্ঞাতা।

বন্ধ পরীক্ষণ থেকে এটা নি:সংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে ধে এই পারিবেশিক কারণগুলি গর্ভন্থ শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর শারীরিক গঠন, ওন্ধন, উচ্চতা, বিভিন্ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমন কি প্রক্ষোভ্যুলক এবং মানসিক সংগঠনও এই শক্তিগুলির উপরে বিশেষভাবে নির্ভর্মীল।

#### ৰ্ম্ব প্ৰবেক্ষণ ( Twin Study )

ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাবনির্গমের জন্ত যমজ-সন্তান পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি থুবই কার্যকরী। যমজ সন্তান ছ' শ্রেণীর হতে পারে— সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ। সমকোষী যমজ বলতে বোঝার বে ছটি শিশুই এক এবং অভিন্ন মাতৃ-পিতৃকোর থেকে জন্মেছে এবং ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝার যে ছটি সন্তান ছটি বিভিন্ন কোর থেকে জন্মলাভ করেছে। সমকোবী যমকের কেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন । এখন যদি ছটি সমকোবী যমজ শিশুকে তাদের জন্মের পর থেকে ছটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে মাহুষ করা হয় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা যায় যে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা সন্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবে ব্ঝতে হবে যে বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছু নয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে মাহুষ হওয়ার কলে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে তবে ব্রতে হবে যে পরিবেশের প্রভাবই যথেষ্ট গুরুহপূর্ণ।

ভিন্নকোষী যমজের জন্মাবার হার প্রতি হাজারে দশ থেকে বারো। আর
সমকোষী যমজ সন্তানের জন্মের হার প্রতি হাজারে তিন থেকে চার। যেহেত্
সমকোষী যমজেরা জীবনের একই সমাবেশ থেকে জন্মলাভ করেছে সেহেত্ তাদের
বংশধারা অভিন্ন। বিভিন্ন পরিবেশে মাস্থ্য হয়েছে এমন সমকোষী যমজের দৃষ্টাস্থ
প্রই কম পাওয়া যায়। থর্নভাইক, মেরীম্যান, নিউম্যান, ক্রীম্যান, হলজিনগার
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের যমজ সন্তান নিয়ে জনেকগুলি পরীক্ষণ চালান।
নিউম্যান, ক্রীম্যান ও হলজিনগার কর্ত্ ক ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত টুইনস্ (Twins)
নামক বহুখ্যাত যমজ পর্ববেক্ষণের বিবরণীতে এই ধরনের ১০টি যেজের কাহিনী
বর্ণিত হয়েছে। এর পরেও নিউম্যান এবং মূলার আরও ১০টি ক্ষেত্রের উল্লেখ
করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানের। ঘটনা বৈচিত্রের ছটি বিভিন্ন পরিবেশে
মাস্থ্য হয়েছে। স্ক্রিন্গার (Schwesinger) এই সমন্ত পরীক্ষণের ফলাফলস্থালির একটি সারাংশ তৈরী করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ সন্তান ঘূটি বিভিন্ন পরিবারের মান্ত্র্য হলেও ভাদের পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য থাকে না। তার ফলে তাদের দৈহিক আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি প্রায় এক রক্ষমেরই হয়। কিন্তু যেখানে পরিবেশের মধ্যে সন্তাকারের বৈষম্য থাকে সেখানে তৃকনের মধ্যে সবদিক দিরেই কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা বায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যমজ সন্তানদের একজন আর একজনের চেয়ে উচ্চতার এবং ওজনে কম বা বেশী হয়েছে। তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে আখাদনের ক্ষমতা, রোগপ্রবর্ণতা প্রভৃতির দিক দিয়েও সমকোষী যমজদের মধ্যে বেশ পার্থক্য কেখা বায়। সমন্ত পর্যবেশকদের মডেই উচ্চতা, আকার, মাধ্যের আকৃতি, নানোবিকারমূলক প্রবর্ণতা ইত্যাদির উপর পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কাক্ষকরে থাকে।

মোটাম্টিভাবে একই রকম পরিবেশে অভিন্ন যমক সম্ভানেরা মামুব হলে ভাদের মধ্যে অস্কৃত রকমের মিল দেখা যায়। সেখানে পরিবেশের মিলের জয়ত্ত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। নীচের ক্ষেত্রটি ভার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নিউম্যান এডুইন (Edwin) ও ক্রেড (Fred) নামে তৃটি অভিন্ন থমক সন্তানের সন্ধান পান। এরা খ্ব অল্প বয়নেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ছটি বিভিন্ন পরিবারে মাহুব হয়। এদের থখন বয়ন ২৬ তখন নিউম্যান তাদের আবিকার করেন। তাদের পরীক্ষা করে তিনি তু'জনের মধ্যে অন্তুত রক্মের মিল দেখতে পান। চোথের ও চুলের রঙ, দাড়ি গোঁফ, গায়ের রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনরকম বৈষম্য ছিল না। উচ্চতা ও ওজনও ছলনের প্রায় একই রক্ম ছিল। তাদের তৃজনেরই বিত্তাংক্যান্ত কালে আগ্রহ জন্মেছিল এবং ছজনেই তাদের নিজের নিজের সহরে কোন টেলিফোন কোম্পানীর মেরামতী শাখায় কাল্প করত। তৃজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়নের এবং একই প্রকৃতির তৃটি মেয়েকে এবং একই বছরে। প্রত্যেকেরই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই ব্যায় একই দিয়েছিল—টি ক্লি।

এই পর্ববেক্ষণ থেকে মান্থবের উপর বংশধারার প্রভাবই বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যদিও ক্রেড ও এডুইন ছটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মান্থব হয়েছিল, তাদের পরিবেশ বলতে গোলে একপ্রকার অভিন্নই ছিল। সেজন্য এক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবজনিত কোন বৈষম্য তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। কিন্তু যখনই সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্ত সন্থানরা মান্থব হয় তথনই তাদের উপর পরিবেশঙ্গনিত পার্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখা দেয়। নীচের অভিন্ন যমজ্বসন্তানের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃত্রই উলাহরণ।

র্ম্যাভিদ (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে ছটি সমকোষী হমজ্ব ঘটনাচক্রে ১৮ মাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। থেলেনের পালিভা মাতা নিজে শিক্ষিতা না হলেও হেলেনকে ক্লে-কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাল করান। হেলেন পাল করে শিক্ষকভার কাজ নেয় এবং এক শিক্ষিত আদবাব-ব্যবসায়ীকে বিশ্বে করে ঘর-সংসার করে। লেখাপড়া শিখে হেলেনের মধ্যে বেশ মার্জিত ভাব দেখা যায়। লোকের সঙ্গে সামাজিক আচরণে ভার মধ্যে কোন আড়ইত। ছিল না এবং নারীস্কৃত আকর্ষণও ভার মধ্যে যথেই ছিল।

কিন্তু গ্লাভিসের কেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটে। অতি শৈশবেই তারু লেখাপড়া শেষ হয়ে য়য়। ক্যানাভার নির্জন রকি অঞ্চলে সে মাহ্রব হয় এবং বিভিন্ন নিল ও কারখানায় জীবিকার জন্ম ভাকে কাজ করে বেড়াতে হয়। হেলেনের আছ্যু মোটের উপর সব সময়ই ভাল ছিল। কিন্তু গ্লাভিস ছিল ক্ষীণস্বাস্থ্য ও প্রায়ই রোগে ভূগত। ৩৫ বছর বয়সে বখন তাদের আবিকার করা হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য। উচ্চতা, ওজন, চুলের রঙ্ক ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ না থাকলেও কতকগুলি ওক্তরপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেল। মুখের ভাব, চেহারার বাধুনী, নারীস্থলভ সৌন্দর্ম ইত্যাদির দিক দিয়ে হেলেন গ্লাভিসের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তাছাড়া হেলেন ছিল আত্মবিখাসী, মার্জিতা, মাধ্যমী এবং আচরণে আক্রমণধর্মী। গ্লাভিস কিন্ত ছিল তুর্বলচেতা, অন্থিরচিত্তা এবং সৌন্দর্মহীনা।

মানসিক শক্তি এবং বিভাবন্তার অভীক্ষার দিক দিয়ে হেলেন গ্ল্যাভিসের চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রমাণিত হল। হেলেনের বৃদ্ধ্যক হল ১১৬ আর গ্ল্যাভিসের বৃদ্ধ্যক হল ১২৬ মাটি ২৪ পয়েণ্টের তকাৎ। হাতের লেখার ধাঁচের দিক দিয়ে ছজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেল। হেলেনের হাতের লেখা বেশ পরিণত কিন্তু গ্ল্যাভিসের হাতের লেখা ১৪।১৫ বছর মেয়েদের মত কাঁচা। ব্যক্তিসন্তার আরান্ত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যে এই ছই যমজের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দিয়েছিল আরামরা পূর্বেই দেখেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে সমকোষী যমজেরা মান্ত্রম হলে তাদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ, অভ্যাস, ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ, মার্নাসক শক্তি ইত্যাদি সব দিক দিয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা থেতে পারে। বৃদ্ধির অভীক্ষায় হেলেন এবং গ্ল্যাভিসের মধ্যে যে ২৪ পয়েণ্টের পার্থক্য দেখা গেছে তা গুরুত্বের দিক দিয়ে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এর আরা বংশধারার উপর পরিবেশের প্রভাব যে সত্যই কার্যকরী তা নিসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

## ৰংশধারা ও বৃদ্ধি ( Heredity and Intelligence )

বৃষ্ণির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসন্তা-নির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
বৃষ্ণির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ
কনোবিজ্ঞানীর ধারণা। সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমক সন্তান এক পিতামাতারসন্তান, এক গোটিভুক্ত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদন্ত বৃদ্ধির অভীক্ষা থেকে

প্রাপ্ত ফলের অধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে বে অভীকার্থীদের মধ্যে বংশধারার সমতা যত বেশী, বৃদ্ধির অভীকার ফলও তত কাছাকাছি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহপরিবর্তনের (Crorelation) মানের তালিকাটি নিয়ন্ত্রপ।

| সমকোষী যমজ            | ••• |     |
|-----------------------|-----|-----|
| ভিন্নকোষী যমজ         | ••• | .16 |
| এক পিতামাতার সন্তান   | ••• | ·t· |
| এক গোষ্টিভূক্ত ভাইবোন | ••• | •₹€ |
| সম্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে  | ••• | ••• |

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেক্টা খাকে তাদের বৃদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও তত বেশী মিল থাকে।

এ ছাড়া শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃদ্ধি এবং দামাজিক অবস্থানেরও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, যে সকল ব্যক্তি উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অফুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবৃদ্ধির হন্ধ আর যারা নিমশ্রেণীর ব্যবসা বা কেরানিগিরি, মিল্লিগিরি ইত্যাদি সাধারণ পেশা অফুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধির অল্পতা দেখা যায়। বৃদ্ধির উপর যে বংশধারার যথেই প্রভাব আছে তা এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। পরিবেশ ও বৃদ্ধি (Environment & Intelligence)

বৃদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সর্বাধিক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে ধেথানে পরিবেশের পরিবর্তনে বৃদ্ধির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। নিউম্যান, ক্রিম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈষম্যের জন্ম সমকোষী যমজদের মধ্যেও > থেকে ২ পয়েন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধান্তের পার্থক্য দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩ পরেন্টেরও পর্যবিদ্ধা পাওয়া গেছে। হেলেন ও গ্লাভিসের ক্ষেত্রে বৃদ্ধান্তের ভকাৎ ছিল ২৪ পরেন্টের।

এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে বৃদ্ধির বিকাশে ৰংশ-ধারার প্রভাব অনস্বীকার্য হলেও পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। ১৯৩০ সালে হিউম্যান, ক্রিম্যান, হলজিনগার একই পরিবেশে পালিত ৫০টি ভিন্নকোষী হয়ক এবং ৫০টি সমকোষী যমক এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকোষী ব্যক্ত পর্ববেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে বৃদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্ষেত্র বংশধারার প্রভাবই বড় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড়। যেমন উদাহরণস্বরূপ, খুব ভাল পরিবেশে মাহ্ন্য হওয়া সন্ত্বেও দেখা গেল যে একটি ছেলের বৃদ্ধান্ত ৭০'এর বেশী উঠল না। বৃশ্বতে হবে যে এখানে বংশধারা পরিবেশ অপেকা অধিক প্রভাবশালী। আবার একটি ১০০ বৃদ্ধান্ত সম্পন্ন ছেলে ভাল পরিবেশের সাহায্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বৃদ্ধান্ত উঠে পেল। এখানে বৃশ্বতে হবে যে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়্মন্তিও পরিবর্তিত করেছে।

বৃদ্ধির উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে মডভেদের কারণ থাকলেও ব্যক্তিসন্তার
অক্তান্ত দিকগুলির উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেই গুরুত্বপূর্ণ এ বিষরে
আাধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এক রক্ম এক্মত। এ্যাভিরনের (Aveyron)
বক্তবালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত মানবিশিন্তদের ক্ষেত্রগুলি
পর্ববেকণ করলেই আমরা পরিবেশের প্রভাবের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ পাই।
সাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই শিশুগুলি কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের
অভাবেই অ-মাত্র্যরূপে বড় হয়ে উঠেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে
সকল প্রকার মানসিক ক্ষমতাই উপযুক্ত সংস্কৃতিমূলক পরিবেশের সাহায্য ছাড়া
পূর্ণগোবে বিকলিত হতে পারে না।

ইংলণ্ডের ক্যানালবোটের ছেলেমেরেরা, জিন্সী ছেলেমেরেরা বা স্থান্তর পার্বত্য 
আঞ্চলের অধিবাসী প্রভৃতি যে সব ছেলেমেরে উন্নত পরিবেশের সাহায্য পান্ন না
ভালের পর্ববেক্ষণ করে দেখা গেছে যে সাধারণ সহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে
ভারা অনেক দিক দিয়ে বেশ পশ্চাদপদ।

আয়োয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমকল প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের নার্গারী ছবেল যোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান, তা থেকে যোটামূটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বে সকল ছেলেমেয়ে নার্গারী ছবের স্থনিয়ন্তিও ও উন্ধত পরিবেশের সাহায্য পায় তারা এ স্থযোগ খেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের চেয়ে মানসিক শক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্ধত হয়ে ওঠে। পরিবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছিডিটের (Schmidt) আর একটি পরীক্ষণ পরিবেশের ক্ষমতা প্রমাণিত করে। স্বর্লার্ড বলে খরে নেওয়া হয়েছল এমন ২০৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এবং স্থপরিকল্লিত পরিবেশে স্থেখ দেখা গেল যে তিন বছরের মধ্যে ভারের মধ্যে বথেষ্ট পরিবর্তন দেখা

বিরেছে। লেখাপড়ার দিক দিরে তারা ত অকুত উন্নতি করলই, এমন কি তিন বছর পরে বৃদ্ধির অভীকার মাত্র ৭'২% ছেলেমেরে অন্নবৃদ্ধি বলে প্রমাণিত হল। এ খেকে বদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে পরিবেশই ডাদের বৃদ্ধির উন্নতির একমাত্র কারণ, তব্ও এটা অনস্থীকার্থ বে বৃদ্ধিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে এবং অক্সান্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে স্থারিণত করতে পরিবেশ যথেইই সাহায় করে।

#### শিক্ষার বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব

বংশধারা ও পরিবেশের উপর এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি বে ব্যক্তিসন্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ব। এ ছ'য়ের মধ্যে কোন্টি বড় এবং কোন্টি ছোট, এ বিশ্বর্ক নিপ্রয়োজন ও অর্থহীন। কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসন্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, তেমনই কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশসাধন করতে পারে না। ব্যক্তিসন্তাহ কল এ ছ'য়ের পারক্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা যোগায় কাঁচামাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে ভোলে ব্যক্তিসন্তার পরিণত রূপ।

আবার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই ব্যক্তিসন্তা বলে ধরে নিলে ভূল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসন্তাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল থানিকটা বংশধারা আর থানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া বাবে বে তাও নয়। এ ছুয়ের পারম্পরিক সংঘর্ষে তুইই বদলে যায় এবং ভাদের মধ্যে থেকে তৃতীয় একটি সন্তার আবিভাব হয়। ভারই নাম ব্যক্তিসন্তা।

শিশুর শিক্ষার বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিলে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্রিত করে দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি ন্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে একং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টানা হবে এই সকল মূল্যবান তথ্য নির্ধারিত করে দেবে বংশধারা।

শিক্ষার শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণভাবে দৈহিক আরুতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবা হত করে না।
ভবে একথা সত্য যে যদি শিশুর কোনও শারীরিক খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থাকে তবে
তা শিশুর শিক্ষার উপর বথেষ্ট প্রভাব বিস্থার করে থাকে। আ্যাডলারের (Adler)
পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক ফটিসম্পন্ন ছেলেমেডেনের মধ্যে প্রচুর
নিরন্তাবোধ (sense of inferiority) জন্মান্ন এবং ভানের দৃষ্টিভন্নী, মানসিক
কংগঠন একং আচেন্-বৈশিষ্ট্য তার ছারা বিশেবভাবে নিয়ন্তিত হব।

মানসিক বংশধারা কিছ শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে বৃদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষার অত্যন্ত গুলুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে বে কুলকলেজের সাফল্য অনেকথানি ('৩০ সংপরিবর্তনের মান) নির্ভর করে বৃদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বৃদ্ধির অধিকারী তার উপর তার শিক্ষা উর্বেথযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বৃদ্ধির বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলেই সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা ধরে নেন। এই ব্যাপারটা বৃদ্ধাকের অপরিবর্তনশীলতা নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অত্যুয়ায়ী শিশুর বৃদ্ধাক মোটাম্টিভাবে অপরিবর্তিতই থাকে। অবক্ত কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই স্প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে কথনও কথনও বৃদ্ধাকের পরিবর্তনও ঘটান যায়। তবে এই তত্ত্বটি এখনও পুরোপুরি সমর্থিত হয়নি। বৃদ্ধি বা সাধারণ ক্ষমতা ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষধর্মী শক্তি শিশুর তিমত প্রভাবিত করে থাকে। ভাষামূলক শক্তি, যম্বাটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষধর্মী শক্তিগুলি শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটাম্টিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর মানসিক ক্ষমতা সহজাত ও একরকম অপরিবর্জনীয়। অতএব শিশুর শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকথানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মন:প্রকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিতার করে থাকে।
এই মন:প্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে দেয় এবং
তার ব্যক্তিসন্তার কাঠামোটি গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষা
অঙ্গানীভাবে বিভড়িত। মন:প্রকৃতি বা মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার স্বরূপের
উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে এবং মন:প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে
নির্ভর করে শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের উপর।

কিছ তা বলে একথা ভাবলেও ভূল হবে যে ব্যক্তিসভা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বংশধারার দারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিগথ এবং সীমারেথা নির্বারিত করে দের কিছ শিক্ষার বৃল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে তোলে। হাতৃড়ির ঘারে বেমন আরুভিহীন লোহার ভাল বিশেব একটা রূপ নিবে আত্মপ্রকাশ করে ভেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারাটি সাব্যুব হরে ওঠে।

ব্দতএব শিশুর শিক্ষা এক দিক দিয়ে ধেমন বংশধারার উপর নির্ভরশীল তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়ার উপর।

#### বংশধারা ও।শহ্নকে কর্তব্য

এ থেকে আমরা আর একটি অতি মূল্যবান সিন্ধান্তে পৌছতে পারছি। শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসন্তা গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উপর যথন শিশুর ব্যক্তিসন্তার স্থগঠন এতথানি নির্ভর করছে তথন এ দিক দিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা তার সঙ্গে কিছুটা যোগ করেও দিতে পারেন না, একথা সত্য। কিছু বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাটা অনেকথানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণবিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পৃষ্টির জন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে এবং পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে। বংশধারা থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-বৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে হুপ্ত অবস্থায়। একমাত্র উপযোগী পারিবেশিক শক্তিই সেই হুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে জাগাতে এবং পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে।

শিক্ষার্থীর বংশধারার স্বষ্ঠ ও পূর্ণ বিকাশের জন্ম স্থবিবেচক শিক্ষকের কি কি করা উচিত তার একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

- ১। আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুষায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং তাদের সামর্থোর উপযোগী করে শিক্ষা প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- ২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী সার্থক ও কার্যকরী শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা।
- ৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষচি ও সামধ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই মত শিক্ষার বিষয়বস্তুকে বহুমুখী করে তোলা।
- ৪। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সন্মত পদ্ধতিতে শিশুদের মানসিক অস্ত্রুতার চিকিৎসা করা।
- থ। স্থলে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা। ক্লাসমরগুলি মথেই প্রশন্ত এবং
   স্থালো-বাতাসময় করা। থেলাধূলা ও অক্তান্ত সহপাঠক্রমিক কার্বাবলীর পর্বাপ্ত
   ব্যবস্থা রাধা।

- । শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বছল ব্যবহার করা। শিক্কশিকার্থীর অমুপাত বিজ্ঞান-সম্বত করে তোলা।
- নিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ করা
   চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার আইন-কান্থন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের
   অবহিত করা।
- ৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। যে স্কল্ শিক্ষার্থী পশ্চাদ্পদ তাদের অসাফল্যের প্রকৃত কারণ নির্ণন্ন করা এবং সে**ওকি** দুরীকরণের জন্ম উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া।
- ম্-পরিচালনা ও স্থমন্ত্রণার সাহায়্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপবাদী।
   কর্মস্থান করতে সাহায়্য করা।

## বংশধারার তত্ত্ব (Theories of Heredity)

কেমন করে বংশধার। পিতামাতার কাছ থেকে তার সম্ভান-সম্ভতিতে সঞ্চালিজ্ঞ হয় তার মোটাষ্টি একটি চিত্র আমরা পেয়েছি। প্রকৃতির এই স্থজন রহস্ত সম্ভাজে মাস্থবের জ্ঞান বছদিনই অত্যস্ত স্বল্ল ছিল। বর্তমানে নানা গবেষকদের মৃল্যবান ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে প্রাণীস্টির রহস্তের বছ তথ্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

#### মেভেলবাদ ( Mendelism )

ৰংশধারার অন্তর্নিহিত রহস্ত সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন গ্রেগরি মেনডেল নামে একজন অষ্ট্রীয়াবাসী ধর্মধান্ধক। ১৮৮৬ সালে তিনি শুটি, মৌমাছি প্রভৃতির বংশবিন্তার নিয়ে পরীক্ষণ চালান এবং তা থেকে যে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করেন। সেগুলির উপরেই আধুনিক কালের বংশধারা সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্ত্তিলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্র সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে মেণ্ডেলের তত্ত্বের মধ্যে প্রচূর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করার আবশ্রকতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও মেণ্ডেলের আবিকৃত মৌলিক স্ত্রেগুলি একপ্রকার অপরিবর্তিতই আছে বলা চলে।

## বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র ( Law of Unit Character )

মেণ্ডেলবাদের সব চেয়ে বড় অবদান হল বংশধারা-এককের (Heredity: units) পরিকয়নাটি। এই স্ত্রেটির অর্থ হল যে প্রাণী উত্তরাধিকার স্ত্রে যে সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পার সেগুলির পেছনে বিশেষ বিশেষ স্থানিদিষ্ট বংশধারা-এককেঞ্জ প্রভাব আছে। অর্থাৎ প্রাণীর সহফাত ধর্মগুলি স্থানিদিষ্ট ও অর্থণ্ড স্ত্রাসম্প্র ১

এটিকে বৈশিষ্ট্য-এককের ক্স্ত্র (Law of Unit Character) বলে বর্ণনা করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার এককণ্ডলির আধার হল অনন-কোষের মধ্যন্তিত ক্রোমোজোমগুলি বা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে,

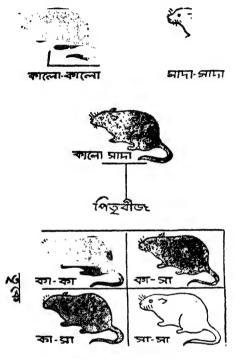

[ মেণ্ডেলবাদের চিত্ররূপ ]

ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুলি। যেমন শিশুর কটা চোধ হওরার পেছনে: আছে বাবা মার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোধের জীনটি। সেই রকম শিশুর স্বর্গ্ণ-বৃদ্ধি হওয়ার পেছনে আছে উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া স্বর্গ্রবৃদ্ধির জীনটি ইত্যাদি।

#### সক্রিয়-নিজিয় জীনের তম্ব

(Theory of Dominant-Recessive Genes)

মেণ্ডেলবাদের দিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়-নিজিয় (Dominant-Recessive) জীনের পরিকরনাটি। অর্থাৎ উত্তরাধিকার ক্ত্রে পাওয়া বংশধারা-একক বা জীনটি সক্রিয়ও হতে পারে আবার নিজিয়ও হতে পারে। সক্রিয় হলে ভার বৈশিষ্ট্যটি নবজাতকে প্রকাশ পাবে, আর নিজিয় হলে তার কোনরপ্র শ্রেভাবই নবজাতকে দেখা যাবে না। প্রথম শ্রেণীর জীনকে সক্রির জীন বলা হয়। যেমন, যদি কটা চোথের জীন বলা হয়। যেমন, যদি কটা চোথের জীন নাল চোথের জীনের সঙ্গে জোট বাঁধে তবে শিশু কটা চোথের অধিকারী হয়। কেননা কটা-চোথের জীন হল সক্রিয় জীন আর নীল চোথের জীন হল নিজিয় জীন। তার ফলে নবজাতক নীলচোথের অধিকারী না হয়ে কটা চোথের অধিকারী হবে। তবে নীল চোথের জীনটি শিশুর মধ্যে নিজিয় হয়ে থাকলেও তার মধ্যে স্থে অবস্থায় থাকে এবং তার পরবর্তী বংশধরেরা নীল চোথের অধিকারী হয়ে জ্যাতে পারে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরেরা নীল চোথের অধিকারী হয়ে জ্যাতে পারে।

জ্বীনের এই সক্রিয় ও নিজ্মিতার মধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কাল ইছর এবং সাদা ইছরের সমস্ত বাচচা হবে কাল রঙের । এখানে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন এ ত্'য়ের মধ্যে কাল রঙের জীন হল সক্রিয় এবং সাদা রঙের জীন হল নিজ্রিয়। সেইজন্ত সব বাচচাই হল কাল রঙের। কিছ বাচচাগুলি কাল রঙের হলেও তারা হল মিশ্র জীন-সম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বীজকোষে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন তুই-ই পাশাপাশি রইল, যদিও কাল রঙের জীন সক্রিয় বলে তাদের সকলের গায়ের রঙ কাল হল।

এখন এই মিশ্রজীনসম্পন্ন ইত্রদের থেকে যে বাচনা হবে তাদের মধ্যেও ট্র অংশ হবে কাল ইত্র আর ট্র অংশ হবে সাদা ইত্র। আবার ট্র কাল ইত্রদের মধ্যে ট্র হবে কেবল কাল রঙের জীনসম্পন্ন এবং তাদের বাচনারা সবই কাল হবে। বাকী ই কাল ইত্র হবে সক্ষরজাতীয় বা মিশ্র জীনসম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বাচনাদের মধ্যেও ঠিক ঐ রকম ৩ : ১ অন্থপাতে কাল ও সাদা বাচনা জন্মাবে। ট্র অংশ সাদা ইত্রদের বাচনারা কেবল সাদাই হবে।

মোটামৃটি মেণ্ডেলবাদের প্রধান স্তত্তগুলি উপরে বর্ণিত হল। মেণ্ডেলের পর বহু প্রাণীতন্তবিদ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা গেছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত বংশধারার মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে।

সাধারণত জীনের প্রকৃতি অমুযায়ী সম্ভানসম্ভতির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়ে থাকে। কিছ ছটি কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকারের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংবিকৃতি (Mutation) এবং বিতীরটি ত্বল পরিবেশের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

## সংবিকৃতি ( Mutation )

কথনও কথনও জীনের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আকস্মিক পরিবর্জন ্দেখা দেয় এবং ভার ফলে সম্ভানসম্ভতির উত্তরাধিকারের মধ্যেও <del>গুরু</del>ভর পরিবর্তন ঘটে। একে জীনের সংবিক্ষতি বলা হয়। এই ধরনের জীনের সংবিক্রতির জন্ম প্রাণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে । এখন যদি এই আকস্মিক পরিবর্তনটি পরিবেশের সঙ্গে সন্ধতিবিধান করে টিকে থাকতে না পারে তা হলে ঐ বিক্রতিসম্পন্ন প্রাণী তার অন্তিত বন্দায় রাখতে পারে না এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। किছ যদি প্রাণী তার এই বিকৃতি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং বংশস্প্রি করে যেতে পারে তথে এই বিক্লতি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং ঐ সংবিক্লডি-সম্পন্ন প্রাণী একটি নতুন স্বতম্ব শাখা রূপে বেঁচে থাকে। কাল ভেড়া, অস্বাভাবিকভাবে খেতবৰ্ণ প্ৰাণী, ছ' আনুগ-ওয়ালা হাত বা পা সম্পন্ন মাহুৰ ইড্যাদি হল এই ধরনের দংবিকৃতির উদাহরণ যেওলি প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রাণী বেঁচে থাকতে পেরেছে। আবার প্রাণী বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা ৰায় যে এমন অনেক সংবিকৃতি প্ৰাণীর মধ্যে ঘটেছে ৰা পরিখেশের সঙ্গে সংবাতে অমুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐ সংবিক্বভিদপার প্রাণী বরকান ব্দবস্থানের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক্স-রের সাহাধ্যে ব্দনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে এই ধরনের বিক্তৃতির স্ঠষ্টি করা গেছে।

## পারিবেশিক পরিবর্ত ন (Environmental Changes)

কোন কোন কেত্রে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও জীনের প্রকৃতি ও সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন ক্ষিষ্ট করে এবং তার ফলে প্রাণীর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলের মাছি নিয়ে মরগ্যান বে পরীক্ষণ করেন তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলির জন্ম দেওয়া যায় তবে তাদের অতিরিক্ত পা'এর আবির্ভাব হয়। কোন কোন স্থালাম্যাগুরের কানকো সারা জীবন থেকে যায় এবং তারা জলেই বাস করে। কিছ তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনে ঐ কানকোগুলো অদৃগ্র হয়ে যায় এবং এ জাতীয় স্থালাম্যাগুরেরা তখন ভালায় উঠে আলে এবং সেখানেই বাস করেও খাকে। তাদের বাচ্চাদের ইদি ঐ পরিবেশে রেখে দেওয়া য়ায় তবে ভালা বছ বংশ ধরে ভালার প্রাণী হয়েই বাস করে।

#### धात्रावनी

#### वें ।वन।

1. Discuss the question whether nature or inherited endowment ogenvironmental influence, has the more potent effect on determining a child's development. (B. T. 1953)

2. "Development is neither an unfolding of heredity without influence from the environment nor a process of being passively moulded by the environment."—Discuss.

(B. T. 1957)

3. Write an essay on the influence of heredity and environment on the mental development of children.

(B. T. 1958)

4. Discuss the parts played by heredity and environment in their distinctive functions. (B. T. 1959)

5. Discuss the relative influence of heredity and environment on the educational attainment of children.

(B. A. 1957, 1958)

What do you understand by nature and nurture? Develop the idea that nature is a great factor which moulds human lives in various ways.

(B. A. 1960)

7. What do you mean by heredity and environment? Discuss their relative influence on the development of a child. (B.A. 1961)

8. Examine the relative influence of heredity and education on the development and training of a child. (B. A. 1963)

9. Estimate the importance of heredity and environment on the education of the child.

(B. T. 1962)

10. What part is played by heredity in Education of a child. (B.T. 1964)

11. Write notes on :-

(a) The child—its nature and nurture (B. A. 1962)

(b) Mendelism (B. T. 1960)

# 'खबूष(त्रत मुक्षावली ( Laws of Association )

চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে মনে করা ক্ষাক্রটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল প্রতীকের সাহায্যে আমরা চিন্তনের ক্ষাক্র চালিয়ে থাকি সেগুলি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া এবং কোন না কোন রূপে সেগুলি আমাদের মন্তিক্ষে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলি অর্থাৎ লোকিক ভাষণে সেগুলিকে আমরা মনে করি।

এই মনে করা কাঞ্চটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যে মানসিক প্রক্রিয়াটি জার নাম অফ্রবদ। অফ্রবদ বলতে বোঝায় ছটি বন্ধর মধ্যে এমন একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক যার ঘারা একটি আর একটির কথা মনে জাগাতে পারে। যেমন, ছই ভাইকে যদি দেখতে এক রকম হয় তবে একজনকে দেখলে আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। অফ্রবদ যে কোন ছটি প্রতীকের মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। যেমন ছটি ধারণার মধ্যে বা ছটি প্রতিরূপের মধ্যে বা একটি ধারণা এবং একটি প্রতিরূপের বিধ্যে অফ্রবদ ফট হতে পারে। তেমনই আবার একটি প্রত্যক্ষিত বন্ধ এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অফ্রবদ ফট হতে পারে। আমনই আবার একটি প্রত্যক্ষিত বন্ধ এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অফ্রবদ ফট হতে পারে, অর্থাং কোন বন্ধ বা ব্যক্তি শ্রেমন, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণা জন্মাত পারে, বৃদ্ধমূর্তি ক্রেমন, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণা জন্মাত পারে, বৃদ্ধমূর্তি ক্রেমন, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণা জন্মাত পারে, বৃদ্ধমূর্তি

অম্বন্ধ আবার আর একদিক দিয়ে ত্ব' শ্রেণীর হতে পারে। বেমন, সর্বজনীন বাবং ব্যক্তিগত। কতকগুলি বাপোরে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অধ্যে একই প্রকারের অম্বন্ধ গঠিত হতে পারে। যেমন চরকা দেখলে প্রত্যেক ভারতীয়েরই মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে বা দেবাধর্মের কথা উঠলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ফোরেন্স নাইটিন্দেলের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। পাবার কোন কোন ক্ষেত্রে অম্বন্ধ একেবারে নিছক ব্যক্তিগত হতে পারে. কোন কারও রেলগাড়ী দেখলে তার জন্মগ্রামটির কথা মনে পড়ে যায় বা ছোট কেলে দেখলে মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

অমুবকের প্রকৃতি অমুধায়ী তিনটি প্রধান স্থরের সন্ধান পাওয়া যায়। বধা, (১) সাদৃশ্যের স্ত্র (Law of Similarity), (২) সান্নিধ্যের স্ত্র (Law of Contiguity) এবং (৩) বৈসাদৃশ্যের স্ত্র (Law of Contrast).

## ১। जाषृरश्चत्र जूबावनी (Law of Similarity)

ষধন ঘূটি বস্থার মধ্যে আকারগত বা প্রাকৃতিগত কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে তথন একটির প্রত্যক্ষণ বা চিস্তা অপরটির স্থৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে, ষেমন কারও ছবি দেখলে প্রাকৃত ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে মায়, ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। তাছাড়া কাব্যে, সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ভাষণে আমরা যে সকল উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে থাকি সেগুলির মূলে এই সাদৃশ্যস্ক্রচক অনুষদ্ধ প্রাকৃষ্ণ পরিমাণে আছে যেমন, পুক্ষ-সিংহ, চন্দ্রানন, শোক-সম্জ, হরিণ-চক্ষ্ ইত্যাদি।

## ২। সান্ধিষ্যের সূত্র (Law of Contiguity)

বধন ছটি বস্তু একসঙ্গে বা পর পর আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় তথন ছরের মধ্যে এমন একটি অনুষক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে একটির প্রত্যক্ষণ বা চিম্বা অপরটির স্থতিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন, গীতাঞ্জলার নাম করলে ববীজনাথের কথা মনে হয় বা পণ্ডিচেরীর কথা বললে প্রীঅরবিন্দের কথা মনে হয় বা কুইনাইনের নাম করলে তিজ্জতার কথা মনে হয় ইত্যাদি। সান্নিধ্য আবার ছু'প্রকারের হতে পারে, স্থানগত এবং কালগত। কথনও কথনও ছটি বস্তুর মধ্যে তাদের স্থানগত সমতা বা সান্নিধ্যের জন্ম অনুষক্ষ স্থাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গদ্ধের কথা মনে পড়ে। আবার কথনও সময়গত একতা বা সান্নিধ্যের জন্ম একটি বস্তুর কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়, যেমন কোন গানের প্রথম কলিটি মনে একে পরের কলিগুলি পর পর মনে একে যায়।

## ৩। বৈসাদৃশ্যের সূত্র ( Law of Contrast )

ছটি বন্ধর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃষ্ঠ থাকলেও একটির কথা মনে হলে অপরটির কথা মনে পড়ে যায়, ষেমন, ছংপের মধ্যে স্থপের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলার নির্মান্ধাট দিন-গুলির কথা মনে পড়ে যায়, বড়লোকের বাড়ীতে অপচয়ময় ভোকের দিনে পথবাসী অনাহারী ভিক্তকের কথা মনে পড়ে যার ইভ্যাদি।

ৰদিও অন্নবদের এ তিনটি স্ত্রের পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তব্ এদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

## শারিব্যের মধ্যে গার্প্ত

যখন তৃটি বস্তুর কথা তাদের সান্নিধ্যের জন্ম আমাদের মনে উদিত হয় তথন সাদৃশ্রুও তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাল করে থাকে। যেমন ফুল দেখে গল্পের কথা মনে পড়ল। অর্থাৎ বর্তমানে প্রত্যক্ষিত ফুলটি প্রথমে আমাদের মনে প্রে প্রত্যক্ষিত গল্পপন্ম একটি ফুলের কথা মনে জাগাল। তারপর সেই ফুল থেকে সান্নিধ্যের জন্মই আমাদের গল্পের কথা মনে পড়ল। অতএব সান্নিধ্যের অমুকলে প্রথমে আসে সাদৃশ্রুত্বক অমুকল, তারপর আসে সান্নিগ্যুত্বক অমুকল।

#### লাদুখ্যের মধ্যে সামিধ্য

তেমনই সাদৃশ্যের অম্বব্দের মধ্যে সান্ধিয় আছে। সাদৃশ্য মানে কিছুটা
মিস, কিছুটা অমিল। মিলটুকু মনে আসে সাদৃশ্যের জন্ম কিন্তু তারপর হুয়ের
মধ্যে যেটুকু অমিল সেটুকু মনে আসে সান্নিধ্যের জন্ম। যেমন এক ভাইকে
নেথে অন্য ভাইটের কথা মনে পড়ল। এথানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয়
ভাইয়ের যেথানে যেথানে মিল সেটুকু মনে এল সাদৃশ্যের জন্ম। কিন্তু তার
সঙ্গে সঙ্গে মনে এল তাদের মধ্যে অমিলটুকু। এথানে দ্বিতীয় ভাইয়ের সঙ্গে
প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিলটুকুকেও আমাদের মনে জাগিয়ে
তুলল এবং সেটি হল সান্নিধ্যের জন্মই।

## সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের হত্ত তৃটির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। তৃটি বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের হত্ত তথনই কাজ করে যথন তাদের মধ্যে শ্রেণীগাত বা জাতিগাত অভিন্ত তা থাকে। তৃংথের অভিক্রভা স্থথের শ্বতি জাগায় বা খুব গরমের দিনে আমদের শিতের দিনের কথা মনে পড়ে। এখানে তৃংখ-স্থণ, গরম-শীত ইত্যাদি অভিক্রভাগুলি একই শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত। নইলে একটি অপরটির কথা মনে করাতে পারত না। তাছাড়া বৈসাদৃশ্যের চিস্তার মধ্যেও সায়িধ্য কাজ করে থাকে। সাধারণত একটি বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝার জন্ম তার বিপরীভ প্রকৃতির বস্তুটিকে আমরা তার পাশাপাশি রাখি এবং তুলনা করে থাকি। শেক্স ধ্রনই একটি বস্তু দেখে তার বিপরীত বস্তুটিকে মনে পড়ে তথনই এই

সান্নিধ্যন্তচক অম্বকটি কাব্দ করে থাকে। অতএব বৈসাদৃশ্যের স্ব্রেটি সাদৃষ্ঠ এবং সান্নিধ্য এই হয়ের উপর নির্ভরশীল।

অনেক মনোবিজ্ঞানী এই তিনটি স্থত্তের পরিবর্তে একটিমাত্র স্ত্র দেওয়ার পক্ষপাতী। বেন, জেমদ প্রভৃতি সায়িধ্যের স্তরটিকেই মৌলিক স্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের মতে আর হুটি স্ত্র এই স্তরটিরই অন্তর্ভূক্ত। আবার কোন কোন মনোতিজ্ঞানী সাদৃশ্যের স্তরটিকেই মৌলিক স্ত্র বলে বর্ণনা করে থাকেন।

## · ৪। সমষ্টিকরণের সূত্র (Law of Redintegration)

স্থামিলটনের মতে সমষ্টিকরণের স্ত্রেকে (Law of Redintegration)

অস্করেকর মৌলিক স্ত্রে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং সায়িধ্য, সাদৃশ্য,
বৈসাদৃশ্য এ সবগুলিকেই এই স্ত্রেটির বিভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই
স্ত্রেটির অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষ্টির যদি একটি অংশ আমাদের মনের সামনে
উপস্থাপিত করা যায় তাহলে আমাদের মান সক প্রচেষ্টা হবে বাকী অংশগুলিকে

আগিয়ে তুলে ঐ সমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ ফুলের আকৃতি, গদ্ধ গঠন
সমস্ত নিয়েই আমাদের মনে তৈরী হয়ে আছে ফুল সম্বন্ধে একটি সমষ্টিগত বা সমগ্র
ধারণা। এখন যদি এই সমগ্র ধারণার একটা অংশ, যেমন ফুলের আকৃতি বা গদ্ধ
আমাদের মনে আসে তাহলে মনের চেষ্টাই হবে ফুলের বাকী বৈশিষ্টাগুলি জাগিয়ে
তুলে ফুলটির সমগ্র ধারণাটিকে মনের মধ্যে স্থিটি করা। অস্কর্যকর এই সংব্যাখ্যানটি
বেশ স্থাকত এবং আধুনিক গেষ্টাণ্ট মনোবিক্রানীদের তত্ত্বের সক্রে
সামঞ্জপ্রপূর্ণ।

#### ' অসুবলভব্যে সমালোচনা

এক সময়ে মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মনোবিজ্ঞানীদের নিকট প্রধান উপকরণ ছিল অন্থবদের পরিকরনাটি। অন্থবদানীরা (Associationist) মনে করতেন যে সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক একক এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আর একটিকে জুড়ে আমাদের স্বৃত্তি, চিস্তা, করনা, বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির স্বৃত্তি হয়েছে। এই মানসিক এককগুলিরও তাঁরা শ্রেণীবিজ্ঞাগ করলেন, যেমন সংবেদন (sensation), ধারণা (idea or concept), প্রতিরূপ (image) হত্যাদি। এগুলির মধ্যে সংযোগ-প্রাক্রিয়ার ব্যাখ্যা রূপে তাঁরা তৈরী করলেন অন্থবদের স্ক্রেগ্রাণ । তাঁদের মত সংবেদন, ধারণা, প্রতিরূপগুলি স্বাক্রণ অন্থবদের স্ক্রেগ্রাণ বাং বাং এবং আমাদের ক্রে

বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার স্পষ্ট করে। অমুষঙ্গবাদীরা মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাকে নির্ভূল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করেন।

কিন্তু পরবর্তী বছ মনোবিজ্ঞানী অফ্রফ্রবাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁদের মতে অফ্রফ্র মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের বর্ণনমাত্র, ব্যাখ্যা নয়। মানসিক প্রক্রিয়াকে ঐভাবে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করতে গেলে তার প্রকৃত সন্তাটিই নই হয়ে যাবে। অতএব মানসিক প্রক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা হবে সমগ্রধর্মী, অংশগত নয়। অফ্রফ্রবাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের প্রথাকে তাঁরা মানসিক রসায়ন (Mental Chemistry) বলে সমালোচনা করেন। আধুনিককালে মানসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রতাকে অক্র্র রেখে এবং তার সম্পূর্ণ সংগঠনটিকে ভিত্তি করেই তার স্বরূপের ব্যাখ্যা দেবার চেটা করা হয়।

অবশ্য অম্বদ্দ্দ্দক বর্ণনা মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও অম্বদ্ধের তবটি থেকে মনের প্রকৃতি ও কান্ধ সম্বদ্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আজ্ব পাওয়া গেছে। থর্নভাইকের সংযোজনবাদ ও প্যাভলভের অম্বর্তন প্রক্রিয়ার তবটিকে শিখন-প্রক্রিয়ার অম্বন্ধ্যন্দক সংব্যাখ্যানের আধুনিক রূপ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় থণ্ডের ১০৫ এবং ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

#### শিক্ষা ও অনুষঙ্গ

শিক্ষার ক্ষেত্রে অমুষক্ষের স্ত্রগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। আমাদের শ্বৃতির সংগঠনে অমুষক্ষের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অমুষক্ষকে ভিত্তি করে আমাদের অধিকাংশ শ্বৃতিই গড়ে উঠে থাকে। অর্থহীন শব্দতালিকা মূখ্যু করার সময় দেখা গেছে যে অমুষক্ষের সাহায্যে আমরা একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দক গ্রন্থিক করে থাকি। আমাদের অনেক ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব, অমুরাগ, বিরাগ নিছক অমুষক্ষ থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। শব্দের অর্থ এবং নামও আমরা শিথে থাকি অমুষক্ষের সাহায্যে।

দাধারণত আমাদের মধ্যে অন্তব্ধক স্বষ্ট হয় স্বতঃক্তৃওভাবে, অনেকটা যান্ত্রিক পদ্ধায়। যাকে আমরা অন্তবর্তন প্রক্রিয়া (Conditioning) বলে বর্ণনা করে থাকি সেই প্রক্রিয়াতেই আমাদের চিস্তা বা ধারণাগুলির মধ্যে অন্তব্ধক স্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে রক্ত এবং লাল রঙের মধ্যে একটা অন্তব্ধক স্থাপিত হয়ে যায় এবং তার ফলে ঘন লাল কিছু দেখলে আমাদের রক্তের কথা মনে পড়ে।

আবার কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অমুষ্ স্ষ্টি করা যায়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ বস্তুর ধারণা আমাদের মনে রাখতে হলে আমাদের আগে থেকেই মনে আছে বা সহজে আমরা ভূলিনা এমন কোন একটি বস্তুর স্থতির সঙ্গে সেটিকে গ্রন্থিবদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে এবং এইজাবে গ্রন্থিবদ্ধ হলে আমরা এই নতুন বস্তুটিও সহজে ভুলি না। যথন কোন নতুন বিষয়বস্তু আমরা মুখস্থ করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমর৷ সেটিকে আমাদের পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে অমুষক স্থাপন করে মনে রাথার চেষ্টা করি। অর্থাৎ মুথস্থকরণ मातिहें इन नज़न चरुषक छापन। विषयपद्ध यज व्यर्शन 'अवः कोमनधर्मी इत्व ততই অমুষদ যান্ত্রিক এবং ক্লত্রিম হবে। আর বিষয়বস্তু যত অর্থপূর্ণ হবে তত অমুষক স্বাভাবিক ও আয়াসহীন হবে। অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপ্রস্থত প্রচেষ্টার সাহায্যে অমুষক স্থাপন করতে হয় এবং বারবার অন্তশীলনের সাহায্যে সেই অন্ত্যক্ষকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন। যে সব বিষয়বস্ত ছব্লহ বা সহজে মনে রাখা যায় না সেগুলিকে শিক্ষক অমুষক্ষের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থিবদ্ধ করে দিতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত সান্নিধামূলক অফুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। ভবে একথা অনস্বীকার্য যে কৃত্রিম অমুষক্ষের সাহায্যে মনে রাখা প্রায়ই কষ্টকর ও স্বল্পখায়ী হয়ে থাকে।

## **अ**श्वातलो

1. Write short notes on the Laws of Association.

(B. T.1955. B. A. 1956, 1959)

Ans. (9: २२)-9: २२8)

 Explain the Laws of Association by Contiguity and discuss its educational importance. (B. A. 1957)

Ans. (পু: ২২২--পু: ২২৬)

3. Explain and illustrate the Laws of Association. (B. A. 1958)

Ans. (9: २२)-9: २२8),.

4. Write note on Laws of Redintegration.

Ans. (পু: ২২৪)

5. Explain the various Laws of Association and show how they are interrelated.

Ans. (পৃ: ২২১--পৃ: ২২৪)

# **गात्रीतिक ७ अभावबम्बक विकाय**

(Physical and Motor Development)

কেমন করে ক্লাভিক্ষ একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে একটি
পূর্ণান্ধ সক্রির মামুষে পরিণত হয়, এ ঘটনাটি চিরকালই জীবতন্তবিদদের
পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিশুর শারীরিক
বিকাশের পূর্ণবিবরণী জানাটা অপরিহার্য। কেননা শিক্ষা বলতে আজকাল নিছক
মনের উৎকর্বসাধন বা কোন জ্ঞান আহরণকে বোঝায় না। শিশুর ব্যক্তিসন্তার
পূর্ব ও সর্বাহ্মীণ বিকাশকেই বোঝায় এবং শিশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক,
সামাজিক প্রভৃতি স্বাদিকগুলির বিকাশই তার শারীরিক বিকাশের উপর একাস্ত-ভাবে নির্ভরন্মল।

## গর্ভকালীৰ আচরণ ( Prenatal Behaviour )

 প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি একেবারেই বিশেষধর্মী নয়। সেগুলি দেখা দেয় এক ধরনের সামগ্রিক প্রকৃতির আচরণের রূপে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে ভার আচরণ ধীরে ধীরে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে।

## উচ্চতা ও ওন্সনের বৃদ্ধি

ব্যক্তির আচরণ ও সঙ্গতিবিধানের স্থরপ নির্ণয়ে তার শারীরিক সঞ্চালন মূলক (motor) বিকাশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। শিশু যেমন বড় হতে থাকে তেমনই তার উচ্চতা ও ওজনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন দৈহিক অমুপাতের পরিবর্জনি ঘটে এবং তার দেহের বিভিন্ন স্থাক্ত বৃদ্ধি পায়। এই শেষোক্ত ঘটনাটিই শিশুর আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

শিশুর জীবনের স্থকতে তার শারীরিক বৃদ্ধির হার বেশ ক্রত থাকে কিন্তু বছর দে পরিণতির (maturity) দিকে এগিয়ে বায় ততই এই বৃদ্ধির হার কমে আসতে থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ বায় প্রাপ্তযৌবনদের (adolescent) ক্ষেত্রে। ছেলেমেয়েদের যখন যৌবন দেখা দেয় তখন তাদের শরীরের কোন কোন অঙ্গ অতি ক্রত বাড়তে থাকে এবং অনেক ছেলেমেয়ের উচ্চতা ও ওজনের হঠাৎ বাড় বা বৃদ্ধি (spurt) দেখা দেয়। শিশু মাতৃগর্ভে জন্ম নেবার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যস্ত তার উচ্চতা প্রয় ২০০৫ ইঞ্চিতে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর প্রথম ছ'বছর উচ্চতা ক্রত বাড়তে থাকে কিন্তু তু'বছরের পর থেকে উচ্চতার বৃদ্ধির হার ক্রমশ: কমতে থাকে। বছর বয়সের সময় সাধারণ শিশু ২০০৫ ইঞ্চিউচতা থেকে প্রায় ৪২ ইঞ্চিউচতায় গিয়ে পৌছয় এবং সতেরো-আঠারো বছর মাসে তার উচ্চতা ৬৮০৫ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। এই বয়সের পর উচ্চতার আর বিশেষ ক্রমের ক্রি হয় না।

উচ্চতা বৃদ্ধির এই বিবরণটি পাশ্চাত্যদেশের ছেলেমেয়েদের প<sup>ে</sup>্র্টণ থেকে নেওয়। ভারতীয়দের উচ্চতা পাশ্চাত্যবাসীদের উচ্চতার চেয়ে জা<sub>ম্ম</sub>গতভাবেই কিছু কম। ফলে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের যথাষথ পর্যবেক্ষণ করলে এই বিভিন্ন বন্ধনের উচ্চতার মাণ কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক।

### শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক ধারণা

শিশুর আচরণের উপর তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানাদিক দ্বিয়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা এবং ত্রারের উপর সেবে ছাপ দিয়ে যায়—এ ছুট ব্যাপার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় শিশুর নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির ছারা। প্রথম শৈশবে শিশু বয়স্থ লোকেদের তুলনায় নিজের কুদ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকে। তারপর যতই তার শারীরিক আফুতি ও শক্তি বাড়তে থাকে ততই সে নিজেকে তার চেয়ে যারা ছোট তাদের চেয়ে এবং অতীতে সে নিজে যা ছিল তার চেয়ে বড় বলে মনে করতে থাকে। এই ভাবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তার নিজের সম্বন্ধে 'ছোট' বা 'বড়'র ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। নিজের সম্বন্ধে এই 'ছোট' বা 'বড়'র ধারণা থেকেই অনেক সময় কোন্ কাজ শিশুর পক্ষে করা উচিত এবং কোন্ কাজ ভার করা উচিত নয় ভারও একটা মান ভার মধ্যে জন্মায়। যেমন, যখন সে 'ছোট' ছিল তখন সে যে কাজ করতে পাহত সে কাজ সে 'বড়' হয়ে উঠলে আর করতে পাবে না। শিশুর এই উচিত-অফুচিতের বোধকেই যথায়থ-ভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে সামাজিক ব্যক্তিনীতি ও অন্ধ্রশাসনে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে।

আবার শিশুর শারীরিক রৃদ্ধি বরস্কদের মনে শিশুর সম্বন্ধে ধারণাকে আনেক দিক দিয়ে নিয়প্তিত করে পাকে। যেমন যে শিশু শারীরিক আরুতির দিক দিয়ে ছোট তাকে সাধারণত আমরা অসহায়, তুর্বল প্রভৃতি মনে করে তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিই। তেমনই আবার যে শিশুর শারীরিক রৃদ্ধি তার বয়সের তুলনায় বেশা তাকে আমরা বিশেষ দেখাশোনার দরকার বলে মনে করি না এবং তার ফলে আনেক ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি বয়স্কদের এই মনোভাব তার ব্যক্তিসন্তার প্রকৃতি নির্পিয় যথেই প্রভাব শিশুর করে থাকে।

উচ্চত। বুদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় ন। । বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্মে উচ্চতার বৃদ্ধি সবের্বাচ্চ সীমায় গিয়ে পৌছ্য়।

আবার দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রাকৃতিও সব সময়ে সমান হয় না। বেমন, যে সব মেয়েদের রজ:স্ষ্টি দেরীতে হয়, ভাদের চেয়ে যে সব মেয়েদের অল্পবয়সে রজ:স্ষ্টি হয় তারা বেশী লম্মা হয়।

বৃদ্ধির হার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশার ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে একটা মিল ও সমতা দেখা বায়। যেমন যে সব মেয়েদের রক্ষঃস্টাই একই বয়সে হয়ে থাকে তাদের বৃদ্ধির হার প্রায় একই রক্ষ হতে দেখা বায়। বিভিন্ন বয়সে যেমন বৃদ্ধির হারের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, তেমনই বিভিন্ন জ্বলির হারে বৃদ্ধির হারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা বায়। বেজন, হাত বা পারের বৃদ্ধির হার মাধার বৃদ্ধির হারের চেয়ে জ্বনেক বেশী।

মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা ক্রত। আর্থাৎ

৮ বছরের একটি মেয়ে ৮ বছরের একটি ছেলের চেয়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক

দিয়ে অধিক পরিণত। এর একটি কারণ হল যে মেয়েদের যৌনপরিণতি

ছেলেদের চেয়ে বেশ কিছু আাগে ঘটে থাকে।

ক্ষালগত বয়সের (skeletal age) সাহাষ্যে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির গতি ও হার নির্ণয় করা ষায় । ক্ষালগত বয়স বলতে বোঝায় বিভিন্ন লময়ে দেহের অন্তর্গত ক্ষালের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর বা প্রযায় । বছ ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে শরীংগত বয়স এবং ক্ষালগত বয়সের মধ্যে প্রাচুর পার্থকা দেখা গেছে।

আমাদের শামাজিক জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই শারীরিক ও বৌনরৃদ্ধির ক্রন্ততার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন স্বামী-স্ত্রীর ক্রমের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখাটা আমাদের দেশে বহুদিনের অফুস্ত প্রথা। শিক্ষার ক্রেত্রে এই বটনারও কিছুটা প্রভাব আছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে বে মেয়ে সে ঐ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলের চেয়ে অনেক বেশা বৌন সচেতন এবং সেটা ভার আচরণে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

### যৌবনাগমে শারীরিক পরিবর্ত নের প্রভাব

ষৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যাক্ষর ক্রত পরিবর্তন ছটে। এই সময় তারা শবীর মন সব দিক দিয়ে পরিণত ব্যক্তি হবার পথে এগিয়ে যায়। তাদের মনে নানা দিক দিয়ে এমন সব পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবিধানের (adjustment) পদাগুলি একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তথন তারা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পঞ্চা নতুন করে শিখতে বাধ্য হয়।

ষৌৰ নাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শরীরের আয়তন এবং বিশেষ বিশেষ অংশের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিভাস্ত আকত্মিক ভাবে দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়ের। প্রজনন শক্তির অধিকারী হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শরীরের এই আকত্মিক বৃদ্ধি মেয়েদের ক্ষেত্রে রক্তঃসৃষ্টি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর থেকেই এই বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন গোণ যৌন লক্ষণগুলি (Secondary sexual characters) এই সময় ছেলেমেয়েদের দেহে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

বৌৰনাগমে এই আক্ষিক শারীরিক বৃদ্ধিতে ছেলেমেরের একবছরে প্রায়

৪ থেকে ৫ ইঞ্চি বেড়ে যায়, ওজনও একবছরে ১০।১২ সেরের মত বেড়ে থাকে।
তাছাড়া হাত, পা ও নাক এগুলো সব আকারে বড় হরে যায়। এই সব আকল্মিক
বৃদ্ধির ফলে আশেপাশের জনগণের সঙ্গে থাপ খাইয়ে নিতে তাদের বেশ অসুবিধা
হয়। যে শরীরটাকে সে এতদিন বেশ নিপুণভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে আস্চিল,
সেই শরীরটি যেন হঠাৎ অসংহতভাবে ইতন্তত বেডে গিয়ে তার হাতের বাইরে
চলে গেল। ষতদিন না সে এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে নিজকে থাপ খাইয়ে নিতে
পারছে ততদিন সে একটা অস্থান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে।

শারীরিক বৃদ্ধির বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যৌনপরিণতিই সবচেরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছেলেমেরের ক্ষেত্রে যৌনপরিণতি বিভিন্ন বন্ধসে দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের আয়তন ও উচ্চতার দিক দিয়ে ছেলেমেরেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ত দেখা দেয়ই তাদের আচরণের মধ্যেও বেশ বৈষম্য প্রকাশ পার। যে ছেলে বা মেরের যৌনপরিণতি আগে আগে দেখা দেয় তাকা অস্তান্ত ছেলে বা মেরের চেরে মনের দিক দিরে অনেক বেশী পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে ক্লে, লাইত্রেরীতে বা থেলার মাঠে সে তার সমবয়সী সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে ভাবে মিশতে পারে না।

যৌনপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেরেদের মনে অপরিহার্য ভাবে দেখা দেয় যৌনবিষয়ে আগ্রহ। এই আগ্রহ নানারূপে প্রকাশ পায়। সাধাবণত ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ ও মনো-বোগের রূপ নিয়েই এই আগ্রহ দেখা দেয়। যৌনবিষয়ে কৌতৃহলও এই সময়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অবশ্র বৌন সচেতনতা বৌবনাগমেই বে প্রথম দেখা দের তা নয়, বাল্যকালে বহুক্তেত্রে ছেলেমেরেদের মধ্যে বৌনমূলক আচারণের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অসুষায়ী অতি শৈশব থেকে ছেলেমেরেদের মধ্যে বৌন-প্রান্তি সক্রিয়ভাবেই দেখা দেয়। তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে এই শৈশবকালীন বৌনবোধের সঙ্গে পরিণত বয়সের বৌনবোধের প্রচুর পার্থক্য পাকে।

প্রাপ্তবৌধনদের এই আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং বৌনপরিণতি তার শিক্ষার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তার মানসিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির পরিবর্তন এই একই সময় দেখা দের। ফলে তার মধ্যে কছকগুলি অভি-প্রয়োজনীয় চাহিদার স্পষ্টি হয় এবং সেগুলির বদি বধারণ তৃপ্তিনা হয় তাহলে তা থেকে নানা জটিল সমস্তার উদ্ভব হয়।

বৌৰনাগ্ৰেষে যৌনসূদ ক স্পৃহা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় তাকে হথামথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার মত বিশেষ কোন আরোজন আমাদের শিক্ষাব্যবন্থার মধ্যে নেই। সাধারণ পরিবারে বা শিক্ষায়তনে প্রাপ্তযৌবনদের এই চাহিদাকে একরকম এড়িয়েই যাওয়া হয়। বরং নানা কঠোর সামাজিক ও নৈতিক অমুশাসনের সাহায্যে তার সেই স্বাভাবিক কামনাকে অবদমিত করা হয়। এর ফলে স্পান্থার্য ভাবে দেখা দেয় প্রাপ্তযৌবনদের মনে অন্তর্দ্ধ এবং তার সমস্ত শিক্ষা, মনোভাব, ও ব্যক্তিসভার সংগঠন এই মানসিক ঘদ্দের প্রভাবে বিশেষভাবে বিক্রত হয়ে ওঠে। উপযুক্ত শিক্ষক চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনকে তার এই জীবন সমস্থার সমাধানে সহয়তা করতে পারেন। ভালো ভালো বই, প্রয়েজনীয় বিষয়ের আলোচনা, নানারকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক তার প্রকৃত্ত চাহিদার স্বরূপটি তার কাছে উদ্ঘাটিত করে তার মধ্যে অন্তর্দ্ধি, স্থৈ ও উপশক্ষি স্পষ্টি করতে পারেন।

# সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধি ( Motor Development )

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হাত, পা, পেশী ইত্যাদির সঞ্চালনে শক্তি, গতি এবং ক্রটিহীনতা বৃদ্ধি পায়। একেই আমরা সঞ্চালনমূলক বুদ্ধি (Motor Development) নাম দিয়া থাকি। শিশুর মানসিক বৃদ্ধি অনেকথানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। হাত পা প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়, তার কৌতুহল তৃপ্ত করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তেমনই সামাজিক মনোভাবেরও পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় অপরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে এবং তাও অনেকাংশে নির্ভর করে সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশও প্রচর পরিমাণে নির্ভর করে তার সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। শিশুর সামর্থা, গতি, কৌশলশিকা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনের ব্যর্থতা বা সাফল্য। অতএব তার মানসিক বিকাশের প্রকৃতিও ভার এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের দারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এক কথায় শিশুর ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ অভ্যস্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলক দিকের বিকাশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সভ্যটি যে অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সলেহ নেই। বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ এবং ভার সঞ্চালনমূলক দিকের বিকাশের মধ্যে প্রায়ই মিল থাকে मा। কোন শিশু হয়ত বৃদ্ধির দিক নিয়ে বেশ উন্নত কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে পশ্চাদ্পদ হতে পারে। আবার কেউ হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে তেমন উচ্ছল নয়, কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে বেশ দক্ষ। অর্থাৎ বে শিশুর জ্ঞানমূলক শক্তির দিকটা ( যেমন
বুদ্ধি, ভাষামূলক ক্ষমতা ইত্যাদি ) তুর্বল সে সঞ্চালনমূলক শক্তির দিক দিয়ে তার
সেই অক্ষমতাকে পূরণ করতে চেষ্টা করে। আবার সে সঞ্চালনমূলক কাজে অপটু
সে তার জ্ঞানমূলক শক্তি দিয়ে তার সে অভাবটা মেটাতে চায়। ব্যক্তিসন্তাসংগঠনের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

## সামগ্রিক ও বিশেষধর্মী আচরণ

শিশুর প্রথম শৈশবে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন থাকে নিতাস্ত এলোমেলো, শমন্বয়হীন এবং অসংহত। তার হাত পা নাড়ার মধ্যে কোন যোগতত নেই এবং সেগুলির কোন নিদিষ্ট লক্ষ্যও থাকে না। তারপর ধীরে ধারে সেই অসংযত সঞ্চালন প্রনিয়ন্ত্রিত ও সমন্বয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ শিশুর চোথ ও হাতের মধ্যে সমন্বয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু হাতে করে জিনিষপত্র তুলে ধরতে শেথে।

ভার চলাফেরাও ঠিক এই ভাবে প্রথম শৈশবের অসংহত ও অসংবত অক্সমঞ্চালন থেকে স্থসংহত ও স্থসমন্তি আচরণ হয়ে ওঠে। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশু তার ২ মাসে থৃতনিটা মাটি থেকে তুলতে পারে, ৪ মাসে কেউ ধরলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বসিয়ে দিলে এক। বসতে পারে এবং সামনে কিছু দোলালে হাত দিয়ে ধরতে পারে, ৭ মাসে একা একা বসতে পারে, ৮ মাসে সাহাব্যে পেলে দাঁড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে, ১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে অপরের হাত ধরে চলতে পারে, ১০ মাসে একা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে বিনা অবলম্বনে দাঁড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে এক। একা চলতে পারে। (৯'র পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য)

শিশুর এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল সাধারণধর্মী আচরণ থেকে বিশেষধর্মী আচরণে যাওয়া। প্রথম শৈশবে তার সমস্ত আচরণই থাকে সাধারণধর্মী, কোন বিশেষ স্থনিদিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা তথন তার হয় না। কিন্তু যত সে বড় হয় তার এই সাধারণ প্রকৃতির আচরণগুলি ধারে ধীরে বিশেষ প্রকৃতির আচরণে পরিণত হয়। তথন সে স্থনিদিষ্ট ও বিশেষ প্রকারের কাজ করতে সমর্থ হয়, যেমন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শেখে, চলতে শেখে, বুড়ো আঙ্গুলের ব্যবহার শেখে ইত্যাদি।

সে যখন আরও বড় হয় তখন এই বিশেষধর্মী আচরণগুলি ভটিলতর ও মিশ্র-ধর্মী হতে সুক্ত করে। শিশু প্রথম দিকে বিশেষধর্মী আচরণগুলি শ্বতম্ব এবং বিচ্চিন্নভাবে আয়ন্ত করে, তার ক্রমবিকাশের পরের ধাপে ঐ আচরণগুলি পরস্পারের সঙ্গে বৃক্ত হরে বার এবং শিশু জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণ করতে সমর্থ হর। বেমন প্রথম শিশু 'দৌড়ান' রূপ বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল, তারপর 'বল ছোঁড়া' রূপ আর একটি বিশেষধর্মী আচরণ সম্পন্ন করতে শিখল। পরের ধাপে, সেই শিশু ক্রিকেট খেলার সময় 'দৌড়তে দৌড়তে বল ছোঁড়া' রূপ জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল।

### ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য

সঞ্চালনমূলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলেরা সমবয়সী মেরেদের চেয়ে অনেক এগিরে যার। ছেলেরা যত বড় হর তত্ত শক্তি, কিপ্রতা ও বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কৌশলে মেরেদের চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠতা দেখার। এর কারণ হল বে, ছেলেরা সঞ্চালনমূলক আচরণের উপযোগী কভকগুলি বিশেব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধি-কারী হয়ে জন্মায় এবং মেয়েদের শারীবিক সংগঠনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা ক্রত অঙ্গনঞ্চালনে অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা অমুষায়ী শিশুকাল থেকেই ছেলেদের দৌড়বাঁপ ও নানাপ্রকু-ভির খেলাখুলার দিক উৎসাহিত করা হয়ে থাকে এবং মেরেদের ঐ ধরনের সঞ্চালনমূলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। এই সব কারণে ছেলেরা মেরেদের চেয়ে সঞ্চালনবুলক আচরণে অগ্রগামী হরে থাকে। কিন্তু জটিল সঞালনমূলক কাজের সব ক্ষেত্রেই বে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অগ্রপামী তা নর। দেখা গেছে, যে সব জটিল কাজের সম্পাদনে নিছক দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সে সব কাজ ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক ক্রত সম্পন্ন করতে পারে। কিন্ধ যে সব জালৈ কাজে নিছক দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হর না সে সব কাজে ব্দনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা ক্ষিপ্রতায় ছেলেদের ছাডিয়ে বায়। মাাকফারলেনের একটি পর্ববেক্ষণে দেখা গেছে বে একটা কাঠের চাকার বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিভ করে একটি পুরো চাকা তৈরী করার কাজে ছেলেরা মেরেদের ছাড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু একটি পোষাকের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিয়ে পুরো পোষাকটা তৈরী করার কাজটা মেয়েরা ছেলেদের চেরে অনেক ভাড়াভাড়ি শেষ করভে পারল। ৰেলা

শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখা দেয়। তার বিভিন্ন বয়সের সঞ্চালনমূলক কাজের সঙ্গে সামঞ্জ রেখে খেলারও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন প্রথম শৈশবে কেবলমাত্র হাত পা নাড়া

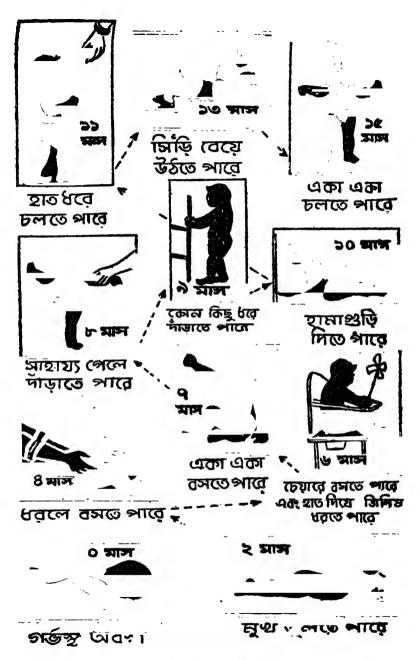

জন্মের পর খেকে শিশুর সঞ্চালনমূলক আচরণের ( Motor Behaviour ) ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর

মুখের শব্দ করা ইত্যাদিতেই তার খেলা সীমাবদ্ধ থাকে: একটু বড় হলে বথন তার বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজের মধ্যে সমবন্ধ দেখা দের তখন দৌড়ান, লাফান, টানাটানি করা, ধাক্কা মারা, ছোঁড়াছুড়ি করা এই সব কাজই তখনই খেলার রূপ নেয়। এর পরের ধাপে তার খেলাব মধ্যে জটিল এবং মিশ্রিত সঞ্চালনমূলক কাজ দেখা যায়, বেমন ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি। যৌবনাগম থেকে যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় সে বেশী আনন্দ পায়।

শিশুর রৃদ্ধির প্রথম দিকে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে থেলার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কিন্তু ৮।৯ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় যে থেলার সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। এর অর্থ এ নয় যে বয়স বাড়তে থাকলে শিশুর খেলার সময় কমে আসে প্রকৃতপক্ষে যা হর ভা হল তার খেলার প্রকৃতগত বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কমে আসে। একটা পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ৮ বছর বয়সে ছেলেরা ১০ রকমের খেলা খেলে, ১৮ বছর বয়সে ২৫ রকম এবং ২২ বছর বয়সে ১৭ রকম। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এইভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে খেলার প্রকৃতিগত বিচিত্রতার সংখ্যা ধীরে ধারে কমে আসে।

# বাঁ ও ডান হাতের ব্যবহার

এক বংসর বয়সের সময় বহু ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায় কিন্তু বড় হলে তাদের অধিকাংশকেই আর সকল ছেলেমেয়েদের মত ডান হাতের উপরই নির্ভর করতে দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই সব শিশুদের বাঁ হাত থেকে ডানহাতে পরিবর্তন করাটা ভাদের পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতিদের চাপে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যদি এই চাপ না দেওয়া হত তাহলে পৃথিবীতে ল্যাটা বা বাম হস্ত-নির্ভর মান্ত্রের সংখ্যা আরও বেশী হত। তাঁদের মতে বে সব শিশুদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে বা হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা বায় তাদের চাপ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করতে বাধ্য করা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে উচিত নয়।

## বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক দিক

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগুলির মধ্যে বিশেষ কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। বদি কেউ কোন একটি বিশেষ সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হয় তাহলে সে যে অন্ত একটি সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এইজস্থই স্কুলে কলেজে কতকগুলি সীমাৰদ্ধ খেলাধূলার আয়োজন রাখলেই শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মিটবে না। যাতে শিশু বিভিন্ন ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজের জ্বস্থাকন করতে পারে তার জন্ত নানা ধরনের খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

# **अ**श्वातलो

1. Describe the major features of the child's physical and motor development and show its relation to the other phases of his growth.

2. Discuss the effect of physical changes on the adolescent.

- 3. Write notes on :-
- (a) Mass activity (b) Prenatal behaviour (c) Skelotal age (d) Left-handedness.

# बाविजिक विकास ( Mental Development )

নবজাত মানবশিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পরম অসহায়তা ও অপরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। বয়ন্তদের সাহায্য ও বদ্ধ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। বাঁচার জন্ম যা কিছু আচরণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য সেগুলির অধিকাংশই তার অঞ্জাত থাকে এবং পরিবেশের প্রভাবে এসে তাকে সেগুলি ধীরে ধীরে শিখতে হয়। কিন্তু নিয় শ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচবার উপযোগী অধিকাংশ আচরণই জন্ম থেকে শেখা থাকে এবং তার ফলে তাদের ক্ষেত্রে শিখনের প্রয়োজনীরতা অপেকারত কম।

কিন্ত যদিও মানবশিশু জন্মের সময় অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে, তব্ লে কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এগুলিকে বিশ্লেকন্ নাম দেওরা হয়েছে,—বেমন, চমকে ওঠা, গিলে ফেলা, কোন জিনিষ ধরা, হাঁচা, কাশা ইত্যাদি। তাছাড়া পরিপাচন ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, হুৎস্পানন ইত্যাদি শরীকত্ত্বমূলক আচরণগুলিও এ পর্যায়ে পড়ে। এছাড়াও কতকগুলি সহজাত আচরণ আছে বেগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিছাত আচরণ নাম দিয়েছি।

কিন্ত কেবলমাত্র এই সহজাত আচরণগুলিই তার বাঁচার পক্ষে পর্যাপ্ত নর।
সন্তোবন্ধনক জীবনবাপনের জন্ম তাকে বহু নতুন আচরণ ও কাজ শিথতে হবে এবং
সেই সব শেখার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও সাজসরক্ষাম নিয়েই সে জন্মছে।
জ্বাং এক কথার শিশু মাত্রেই শিখনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মার। এই শিখনের
ক্ষমতাই হল শিশুর মনের একটা বড় উপাদান এবং শিশুর মানসিক প্রক্রিয়ার
একটা গুরুত্বপূর্ণ জংশ হল এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশ।

এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝতে হলে শিশুর চিন্তন, করন, বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবিকাশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা অভ্যাবশুক। এই সঙ্গে আর একটি বস্তুরও পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। সেটি হল শিশুর বুদ্ধি ও অক্সান্ত বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ। এই পরিচ্ছেদে আমরা শিশুমনের এই বৈশিষ্ট্যগুলিরই আলোচনা করব। মনের আর একটি

শুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রক্ষোভ্যুলক অমুভূতি। সেই দিকটির বিকাশ সম্পর্কে শামরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

## অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর

জন্মের সঙ্গে বাহিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে শিশু যে প্রাথমিক অমুভূতি আহরণ করে মনোবিজ্ঞানীরা ভার নাম দিয়েছেন সংবেদন (sensation) এই সংবেদন নিছক শিশুর শারীরিক অভিজ্ঞতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অতি শীঘ্রই এটি প্রত্যক্ষণে পরিবৃতিত হয়ে বায় এবং মানসিক অভিজ্ঞতার রূপ প্রহণ করে। এই প্রত্যক্ষণের স্বৃষ্টিকেই শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান বলা চলে।

প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝার সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। প্রথম স্তরে শিশুর সমস্ত সংবেদন একটি অবিছিন্ন একক অভিজ্ঞতার রূপে থাকে কিন্তু ক্রমশঃ শিশু মনে মনে তার সংবেদনগুলির একটা ব্যাখ্যা বা অর্থ করে নেয় এবং ভারই সাহায্যে त्म এकिं मः त्वमन (थरक आद अकिं मः त्वमनरक भुषक करत निष्ठ भारत, এই স্তর্কে আমর। শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চরের স্তর বলতে পারি। মানসিক বিকাশের এট স্তরে শিশু ক্রমশঃ বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং ভার ফলে ধীরে ধীরে ভার মনের পরিধি বা প্রসার বাডতে থাকে। উদাহরণম্বরূপ, বেমন প্রথম প্রথম বিভিন্ন রঙ বা শন্দ তার কাছে একই ধরনের প্রত্যক্ষণ সৃষ্টি করছ, কিন্তু যত ভার মানসিক পরিধি বাডতে পাকে তত সে বিভিন্ন রঙ বা বিভিন্ন শব্দ থেকে জাত প্রত্যক্ষণগুলির মধ্যে পার্থকা নির্ণন্ন করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া প্রথম শৈশবে শিশুর বিভিন্ন ইক্রিয়গুলি পুর্ণভাবে কর্মকম থাকে না। ফলে তার অভিজ্ঞতাগুলিও হয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কিছ ममायुद व्यक्तिशाहर मान मान काद है कि यु खिन थीरद थीरद भूष्टे हारा ५८ जंबर তার অভিজ্ঞতাগুলি ফুস্পষ্ট, সুনিদিষ্ট ও সুসংহত রূপ ধারণ করে: এই অভিজ্ঞতা অর্জনের গুরে ভার চাকুষ ইন্দ্রির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে পাকে। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি মতই স্থানিদিষ্ট ও স্পাষ্ট হয়ে থাকে তভই তার সাধারণধর্মী অভিজ্ঞতাগুলিও ধীরে ধাঁরে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে।

### শিখন (Learning)

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তরে স্তরে শিশু তার পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থি-তিতে প্রয়োগ করতে শেখে। এইখানে হল শিশুর শিখনের স্থক। শিশু যত ছোট থাকে তত তার প্রতিক্রিয়া বর্তমানের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যত সে বড় হয় ততাই সে সময় ও স্থান উভয়ের দিক দিয়েই দ্বস্থসম্পায় ঘটনার প্রতি
সাড়া দিতে পারে। বেমন অতীতের মায়ের বকুনির কথা ভেবে শিশু হয়ত
কাঁচের আলমারিতে হাত দেওয়া বদ্ধ করল, কিংবা বিদেশগত পিতার ছবি
দেখে শিশু হয়ত আনন্দ প্রকাশ করতে স্তর্ফ করল ইত্যাদি। শিশু আরও য়থন
বড় হয় তথন ভবিয়াতের প্রত্যাশাও তার আচরণকে এইভাবে প্রভাবিত করতে
স্তর্ফ করে। বেমন পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে প্রশংসা পাবার প্রত্যাশায় সে
মনোবোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করে। এইভাবে শিশুর সময়গত ও
স্থানগত ধারণার পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

### প্রতীক-ব্যবহারের স্তর

শিশুর মন যত পৃষ্টিলাভ করে তত সে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করে। সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে অমুপস্থিত ঘটনা বা বস্তুর প্রতি সাড়া দেওরা থেকে সে শেথে তার সামনে অমুপস্থিত বস্তুকে প্রতীক (symbol) দিয়ে বোঝাতে। যেমন ক্ষ্মায় ক্রন্দনশীল শিশু মাকে দেখেই কান্না থামন। এখানে মা নিজে তার খাত্ত নন। মা হলেন তার খাত্তর প্রতীকমাত্র, কেননা মা আসলেই খাবার আসবে। এইভাবে প্রতীকের ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়াটা মানসিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ও নতুন আচরণ-শিক্ষার পক্ষে প্রতীক-ব্যবহার একটি অপরিহার্য উপাদান।

শিশু যে কেবল প্রতীকের প্রতি সাড়া দিতে শেখেই তা নয়, প্রতীকের সাহায্যে সে আচরণ করতেও শেখে। ইতিপূর্বে সে মৃত বস্তু ছাড়া চিস্তা করতে পারত না, এখন থেকে সে অমূর্ত বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শেখে। যেমন, ছুট পেলে কি ভাবে সে দিনটা কাটাবে তার পরিকরনা সে এখন মনে মনে করে। ভবিদ্যুৎ সম্বন্ধে এই পরিকরনার ক্ষমতা শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং হুর স্থিত কোন লক্ষাকে উদ্দিষ্ট করে সে কাজ করার ক্ষমতাও আহরণ করে।

এই সব মানসিক বিকাশগুলির অবশ্য কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বা সেগুলি আকমিকভাবেও শিশুর মধ্যে দেখা দের না। প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করে এবং বরস বাড়ার সঙ্গেল সেগুলি স্পুষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য শিশুর ক্ষেত্রে নানা কারণে সব প্রক্রিয়াই সমানভাবে পুষ্টি লাভ করে না এবং সেইজন্য মানসিক বিকাশের দিক দিরে শিশুতে শিশুতে এত প্রভেদ দেখা বার।

### ভাষার বিকাশ

শিশুর মানসিক অগ্রগতির বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ভার ভাষার বিকাশ। শিশুর ভাষার বিকাশকে কয়ে গটি তারে ভাগ করা হয়েছে. বেমন বিফ্লেক্স স্তর, অমুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষাসচেত্রনভার স্তর, বাক্য-কথন স্তর এবং লিখন-পঠনের স্তর। জন্মের প্রথম বছর থেকেই শিশু অর্থহীন শক্ষ উচ্চারণ করতে সুক্র করে এবং তারপর তার সেই অর্থনীন শক্ষুলি ধীরে ধীরে ভার পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, কাঞ্চ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়ে তার কাছে নানা অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বৎসরেই সে বয়স্কদের ব্যবহৃত বহু শদ নিখুঁভভাবে আঃভ করে নেয় এবং তিন বছর বয়সেই দে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে শেখে। আরও বর্ম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দে জটিল বাকা, বাকাধারা, প্রবাদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয় এবং তার পবিবেশ থেকে স্থযোগমত শব্দ চয়ন করে তার কুদ্র শব্দ-ভাণ্ডারটি ক্রমশঃ সে সমুদ্ধ করে তোলে। পড়তে পারা, লিখতে পারা, চিত্রমূলক ভাষা ( ষেমন, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি) ব্যবহার করা প্রভৃতি জটিশতর কাজগুলি শিশু শেখে আরও কয়েক বংসর পরে। এগুলি পুরোপুরি শিশুর মান্সিক বৃদ্ধির উপরই নিভর করে না, অনেকথানি নিভর করে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতির উপর। তবে সাধারণত সমস্ত সভ্যসমাঙ্গে শিশু ছ'বছর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত আট বছর বয়স থেকে লিখতে শেখে।

### ধারণার বিকাশ

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুর হল তার মধ্যে ধারণার (concept) বিকাশ। উন্নত চিন্তনের পক্ষে ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য। ধারণা বলতে বোঝায় কোন একটি বস্তর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বোধ। বেমন শিশুর জ্ঞান হবার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আরুতি, বর্ণ ও প্রকৃতির কয়েকটি গরু দেখল। সেগুলি প্রথম দিকে তার কাছে থাকে বিভিন্ন ও পৃথক পৃথক কতকগুলি প্রাণীরূপে। কিন্তু যথন গরুত্ব জাতি সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সামগ্রিক বোধ জন্মায় তথন সে সেই বিচিন্নে জন্তুগুলিকে 'গরু' এই একটি কথার দ্বারা বোঝাতে সমর্থ হয়। এই ধারণার গঠনে তুটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, মধা পৃথকীকরণ (abstraction)

ও সামান্তীকরণ (generalisation)। শিশুর মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই ছটি প্রক্রিয়াও স্থারিণত হয়ে ওঠে এবং শিশু নানা জটল ধারণা পঠন করতে সমর্থ হয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ জটল ধারণা এই সমর শিশুর মনে গঠিত হয়। সেগুলি হল কার্য ও কারণের ধারণা, সময়ের ধারণা এবং স্থানের ধারণা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তরে শিশু বিচ্ছির অভিজ্ঞতাগুলির স্থরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিশু শেখে আরও পরে। বিশেষ করে শিশু ছটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে গারে তথনই তার মধ্যে উন্নত চিস্তার ক্ষমতা দেখা দেয়।

### সর্বপ্রাণবাদ ( Animism )

প্রথম শৈশবে শিশুর কাছে থাকে সবই প্রাণবন্ত, সজীব। সে সমন্ত ঘটনারই ব্যাখ্যা করে দারএই সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic) ধারণার বারা। যেমন, বলটা মাটিতে গড়াছে, বেলুনটা উড়ছে, বইটা টেবিল থেকে পড়ে গেল, আকাশে মেঘ চলছে—এ সব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করার সময় শিশু বল, বেলুন, বই, মেঘ ইত্যাদি বস্তপ্রলিকে জীবন্ত প্রাণী বলে মনে করে। কিছু শিশু আরও একটু বড় হলে, প্রায় ৫1৮ বৎসর বয়স থেকে তার এই সর্বপ্রাণবাদমূলক ধারণা কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে বিবিধ ঘটনার সে ব্যাখ্যা করতে শেখে। তৃংসের (Deutsche) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে বে কিণ্ডার-গার্টেনের বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তবে শিশু সত্যকারের তর্কবিতাভিত্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে সেই সব ঘটনারই ষেগুলি তার বোধশক্তির পরিসীমার মধ্যে পড়ে।

### সময় ও স্থানের ধারণা

সময় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা বেমন কাকে অতীত বা বর্ত্তমান বা ভবিশ্বৎ বলে এ ধরনের জ্ঞানগুলি বিভিন্ন কাসবোধক কাজ থেকেই শিশু আহরণ করে থাকে। বেমন, সে চলে গেছে, স্থ ডুবে গেছে, কাল বাব, এখন বাচ্ছি, এই ধরনের উক্তিগুলি থেকেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন কালের ধারণা তৈরী হয়। বিশেষ করে 'তথন','এখন','পরে' এই সব কালবোধক কথা বিভিন্ন সময়সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানস্টেডে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। কিছু দেখা গেছে বে ন'দশ বংসর ব্য়সের আগে ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সে সম্বন্ধে পরিষ্ণার ধারণা জন্মাতে ভার আরও বেশী সময় লাগে। সাধারণত বিভালয়ে ইতিহাসের সাল, তারিথ বা তাম্রবুগ, প্রস্তর্যুগ ইত্যাদি প্রাক্-ঐতিহাসিক বৃগ্বিভাগ শিশুদের মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয় বটে কিছু এ সবের ধারণা তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন থেকে বায়। বস্তুত সপ্তম-অন্তম শ্রেণীর আগে শিশুদের ষে সব ইতিহাদ পড়ান হয় সেগুলি তাদের কাছে গল্লকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে বেশী অর্থপূর্ণ বলে বোধ হয় না। পিস্টবের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে ষে ঐতিহাসিক সময়ায়ক্রম সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর হান সম্পর্কেও ধারণার স্তি হতে স্কল্ব করে পরিণত করতে পারল তার উপর। শিশুর স্থান সম্পর্কিও ধারণার স্তি হতে স্কল্ব করে ধ্বেই শৈশব কাল থেকে। স্থানের ধারণা সাধারণত জন্মার গতি বা সঞ্চালন থেকে এবং যেদিন থেকে শিশু চলাফেরা করতে স্কল্ব করে সেদিন থেকেই অস্প্রভাবে তার মধ্যে জন্ম নেয় স্থানের ধারণা। পরে ধীরে সে অধিক্বন্ত স্থান এবং শৃন্ত স্থানের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে

#### সামাজিক সচেত্ৰতা

প্রথম শৈশবে শিশু থাকে অত্যন্ত আত্মকেল্রিক এবং একান্ডভাবে নিজের ব্যাপারেই ব্যাপৃত। > বছর বরস থেকে অপরের প্রভি তার অমুরাগ জাগতে স্কুরু করে। কিন্তু বিভালয়-জীবন স্কুরু হওয়া থেকেই তার মধ্যে প্রাক্ত সামাজিক দল সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় এবং আর সকলের সঙ্গে সে দল বাঁধতে শেখে। কিন্তু প্রথম দিকে সে যে সবদল বাঁধে সেগুলি থাকে আকারে ছোট। তার প্রধান কারণ হল বে এই সময় সমাজ, রাষ্ট্র, সংঘ ইত্যাদি বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে তার মনে কোন পরিছার ধারণা জন্মায় না।

### কল্পন ও দিবাস্বপ্ন

চিন্তন হল প্রতীকম্লক আচরণ। আমরা চিন্তনের সময় মূর্ত বস্তর পরিবর্তে তার কোন না কোন প্রতীকের ব্যবহার করি। শিশু বেশ শৈশব থেকেই চিন্তা করতে পারে। কিন্ত সে চিন্তা মূলত প্রতিরূপের (image) উপর নির্ভর্নাল। প্রতিরূপণ্ড এক ধরনের প্রতীক, মূর্ত বস্তর মানসিক ছবি মাত্র। প্রথম দিকে শিশু এই ধরনের মানসিক ছবির সাহায়েই চিন্তা করে। নিছক প্রতিরূপ-মূলক চিন্তনকেই করনা (Imagination) বলা হয়। অতএব শিশুর প্রাথমিক চিন্তন

হল প্রতিরূপমূলক এবং কর্মনধর্মী। এই সময়েই শিশুর মনোজগৎ জুড়ে থাকে দিবা-স্বপ্ন ও অলীককর্মনা (Make-believe)। দিবা-স্বপ্ন দেখার অভ্যাস শিশুর মধ্যে যৌবনাগম পর্যন্ত বেশ তীব্রভাবেই বর্ত মান থাকে এবং বহু ব্যক্তির ক্ষেত্রে সারাজীবনই থেকে যায়। দিবাস্বপ্ন ও অলীক কর্মনা শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলির মধ্যে সমন্ত্র্যন্ত্র আনে এবং তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক সমতার স্পষ্ট করে। শিশু তার বহুবিধ অপূর্ণ চাহিদার আংশিক তৃপ্তি এই ধরনের অলীক কর্মনার মধ্যে দিয়ে লাভ করে এবং তা থেকে তার বাস্তব জীবনের নানা নতুন ধরনের খেলা ও আচরণ জন্ম নেয়। সমন্ত্র সমন্ত্র শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নে সাহাব্য করে বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্তার সঙ্গে যুদ্ধে নামার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতিরূপেও দিবাস্বপ্ন কাজ করে থাকে।

### চিন্তনের বিকাশ

শিশু প্রক্লত চিন্তন করতে পারে তথনই যথন থেকে সে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে। ভাষা হল চিন্তন-প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী বাহন। ভাষা ব্যবহারের পরের ধাপে শিশু শেখে ধারণা (concept) গঠন করতে এবং যথনথেকে সে ধারণা গঠনে সমর্থ হয় তথন থেকেই সে উন্নত ধরনের চিন্তন করতে পারে। চিন্তনের মধ্যে শিশু যত বেশী ধারণার ব্যবহার করতে শেখে ততই ভার চিন্তন জটিল ও উন্নত হয়ে ওঠে। ভাষা ও ধারণার ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেনের মধ্যে প্রতিক্রপের ব্যবহার ক্রমশ ক্ষে আসতে থাকে।

### বিচারকরণের বিকাশ

বিচারকরণ হল সমস্তামূলক চিন্তন। সাধারণ চিন্তন প্রক্রিয়া বেশ পুষ্ট হলে বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দের। শৈশবে ছ্চারটি ছোটখাট সমস্তার সমাধান করার ক্ষমতা থাকলেও যাকে আমরা তর্কবিতাসম্মত বিচারকরণ বলি তা শিশুর মধ্যে ৭৮৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেয় না।

# বৃদ্ধি ও অক্যান্য মানসিক শক্তি

শিশুর সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার পিছনে যে সাধারণধর্মী মানসিক শক্তিটি কাজ করে তার নাম বৃদ্ধি। বৃদ্ধির স্বল্পতা বা প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতার প্রকৃতি। চিস্তন, বিচারকরণ, ধারণাগঠন প্রভৃতি উন্নতপ্তরের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে বৃদ্ধির উপর।

এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে সমস্ত শিশু সমান মানসিক শক্তি বা বৃদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। মানসিক কাজ সম্পন্ন করার শক্তির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে আছে বৃদ্ধির দিক দিয়ে এই ব্যক্তিগত বৈষম্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরাবৃদ্ধি পরিমাপের নিভর্বিষাগ্য যন্ত্র আবিদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার সাহায্যেই বর্তমানে শিশুর বৃদ্ধির পরিমাপ করতে এবং তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে নির্ভূব ধারণা গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন।

বৃদ্ধির বিকাশের একটা বিশেষ গতিপথ ও সীমারেখা আছে। বহু পর্যবেক্ষণ থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর। সিদ্ধান্ত করেছেন যে সাধারণভাবে ১৫ থেকে ১৮ বংসর বয়স পর্যন্ত শিশুর বৃদ্ধি বাড়ে এবং তার পরেই বৃদ্ধির বৃদ্ধিতে ছেদ ঘটে। জ্বর্থাৎ সেই সীমারেখার পর আর বৃদ্ধি বাড়ে না।

অবশ্য বুদ্ধির রৃদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধির বিকাশের হার স্বল্প বৃদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধির বিকাশের হারের - চেয়ে অফুপাতে কম থাকে। কিন্তু পরে স্বল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধির বিকাশ

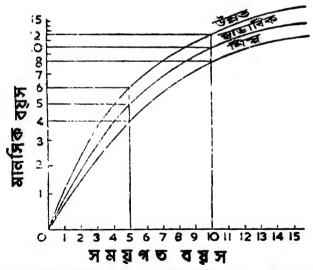

[নিন্ন, স্বাভাবিক ও উন্নত এই তিন শ্রেণীর বৃদ্ধিদম্পান্ন ছেলেনেরেদের বৃদ্ধির বিকাশের কালনিক রেখাচিত্র ]

বখন বন্ধ হয়ে ষায় তার পরেও উন্নতবৃদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধির বিকাশ অব্যাহত শাকে। অবশ্র কোন বন্ধসেই স্বল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধি উন্নতবৃদ্ধি সম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধির চেরে প্রকৃতপক্ষে বেশী হয় না। জার মধ্যধী শিশু বা বাকে আমরা সাধারণ (average) শিশু বলি তার বুদ্ধির বিকাশের হার এই তুই শ্রেণীর শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হারের মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

# **अ**शावलो

1. Describe the major features of the mental development of the child.

2. Discuss the role of language, concept and intelligence in the child's mental development.

3. Describe the development of intelligence in the child.

 Give a short account of the development of reasoning ability in the child.

5. Discuss the role of learning in the child's mental development.

- 6. Write short notes on :-
- (a) Animism (b) Day Dream and Make-believe (c) Use of symbol (d) Intelligence.

# তিন

# প্রাক্ষোন্তিক বিকাশ (Emotional Development)

ইংরাজী ইমোশন (emotion) কথাটি এসেছে ল্যাটন থাতু ইমোভেয়ার (emovere) থেকে, যার অর্থ হল উত্তেজিত হওয়া বা প্রক্রুক হওয়া। প্রক্রোভ (emotion) বলতে বোঝায় এমন একটি মানসিক অবস্থা বা ব্যক্তিকে উত্তেজিত বা প্রক্রুক করে তোলে। বস্তুত যথন কোন ব্যাক্তি প্রক্রোভের ঘারা প্রভাবিত হয় তথন সে দেহে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

এই প্রক্ষোভম্পক উত্তেজনা বেমন তার কাজের পেছনে শক্তি জোগায় তেমনই তার আচরণের প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত মানব আচরণের স্বরূপ বৃথতে হলে তার প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শিক্ষার অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, তার ব্যক্তিসন্তার বিকাশ—এ সবই বিশেষভাবে নির্ভর করে তার প্রক্ষোভের স্থয়ম বিকাশের উপর।

সাধারণত রাগ, ভয়, আনন্দ, হঃথ বিরক্ত, দ্বগা ইত্যাদি শদের দারা যে উত্তেজিত বা বিচলিত মানসিক অবস্থাকে বোঝায় তাকেই আমরা প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে প্রাক্ষোভিক আচরণ অগণিত হতে পারে। এমন অনেক জটিল প্রক্ষোভধর্মী অমুভূতি আছে যার স্থানিদিষ্ট কোন নাম দেওয়া আজও সন্তব হয় নি।

প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতামাত্রেই শারীরিকও মানসিক উভয় প্রকার প্রতিক্রিরার মিশ্রণ। প্রক্ষোভের মানসিক দিকটি হল বিশেষ একটি মানসিক অসভৃতি, বেমন রাগ, হৃঃখ, আনন্দ ইত্যাদি। আর এর শারীরিক দিকটি হল ব্যক্তির শরীরের উপর অটোনমিক স্নাযুতন্ত্র নামে বিশেষ একটি স্নাযুত্তক্রের কাজ থেকে জাত নানা ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া, বেমন বিশেষ বিশেষ গ্রন্থিরের নিঃসারণ, রক্তের সঞ্চালনবেগ ও হৃৎস্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি, দেহের শর্করাক্ষরণের হারের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

# আদিম বা মৌলক প্রক্ষোভ (Primary or Basic Emotions)

নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এ নিয়ে দার্শনিক ও বনোবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই গবেষণা করে আসছেন। ডেকার্ট (Descarte) বিদ্মর, ভালবাসা, য়ণা, কামনা, আনন্দ ও তঃখ— এই ছটি মৌলিক প্রক্ষোভের কথা বলেছেন। অস্তান্ত দার্শনিকেরাও মৌলিক প্রক্ষোভের অন্তরূপ তালিকা ইচ্চামত পেশ করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিছক স্বকপোলকরিত, বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষণের সাহাষ্যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভগুলি নিগর করার চেষ্টা করেছেন। ওয়াটসনের মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে তিনটি— ভয়ে, রাগ এবং ভালবাসা। ভয় জাগে মাত্র তটি কারণ থেকে, উচ্চশক্ষ এবং আকন্মিক পতন। রাগ জাগে শিশুর স্বাভাবিক দেহ সঞ্চালনে কোন বাধার সৃষ্টি করা হলে এবং ভালবাসা বা আনন্দ জাগে শিশুকে আদর করলে। ওয়াটসন তার একটি প্রাক্ষিক পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শারমান (Shermen) কিন্তু ওয়াটসনের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি কয়েকটি পরীক্ষণের দ্বাহা প্রমাণিত করেন যে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি এতই সাধারণধর্মী যে কোন প্রক্ষোভর কোনটি প্রতিক্রিয়া তা বাইরে থেকে কখনই বোঝা বায় না।

ৈশশবে প্রক্ষোভমূলক আচবণ ষে নিতান্তই সাধারণধর্মী থাকে এ সিদ্ধান্ত আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই সমর্থন করেন। ক্যাথারিন ব্রিজেস (Katherine Bridges) একাধিক পরীক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এক ধরনের সাধারণ প্রক্রতির উত্তেজনামূলক অবস্থাকেই শিশুর আদিম প্রক্ষোভ বলে বর্ণনা করা যায়। দেখা গেছে যে শিশুর উপর যে কোন শ্রেণীর উদ্দীপক প্রয়োগ করা হোক না কেন শিশুর উত্তেজিত হওয়ার প্রকৃতিটি প্রায় সবক্ষেত্রে একই প্রকারের হয়ে থাকে।

শিশুর জন্মের প্রথম দিনগুলিতে চেঁচান, কাঁদা, হাত পা ছোঁড়া ইত্যাদি আচরণগুলি দেখলে মনে হয় যে সেগুলির পেছনে প্রক্ষোভের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু এই আচরণগুলি এতই সাধারণধর্মী যে এগুলি থেকে প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করাচলে না। এটা একটা বিরাট মনোবৈজ্ঞানিক ভূল ছবে যদি আমরা রাগ, আনন্দ, তুঃখ ইত্যাদি বয়স্কস্কুলভ প্রক্ষোভগুলির ঘারা শিশুর আচরণগুলির ব্যাখ্যার চেষ্টা করি।

#### প্রকোভের বিশেষীভবন

শিশু বত বড় হয় তত তার আচরণগুলি বিশেষায়িত হতে থাকে। এই সময় থেকে শিশুর প্রাথমিক সাধারণধনী উত্তেজনার অনুভূতিটি পর্বত-অবতীর্শা শ্রোতস্বতীর মত নানা বিশেষধর্মী প্রক্ষোভের শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রক্ষোভের এই বিশেষায়িত হয়ে যাওয়াটা শিশুর বাহ্নিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায়। গুডএনাফের (Goodenough) একটি পরীক্ষণে দেখা যায় বে দশমাস বয়সের একটি শিশুর মুখের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের অন্তিমের অনুমান করা যায়।



ব্রিজেদের মতে তিনমাস বয়স থেকে শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হতে স্কুক্ করে। তার এই মৌলিক সাধারণধর্মী উত্তেজনা থেকে প্রথমে ঘুটি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রক্ষোভ প্রবাহ জন্ম নেয়—আনন্দ ও অস্বাছন্দ্য। ৬ মাদের সময় আনন্দ রূপ প্রক্ষোভটি বিশেষায়িত হয়ে উচ্চাদের (Elation) রূপ নেয়। আর অস্বাচ্ছন্দ্য রূপ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বর্ষদে বিশেষায়িত হয়ে রাগে, ৫ মাদে বিরক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে পরিণত হয়। ১০০ মাদের সময় শিশুর আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে প্রথম বড়দের প্রতি ভালবাসার রূপ নেয় এবং তার্পর ১৫ মাদের সময় তার বয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। এর কিছু পর থেকেই শিশুর মনে হিংসারূপ প্রক্ষোভ দেখা দের। ব্রিজেসের মতে এটি অস্বাচ্ছন্দ্যরূপ প্রক্ষোভ-প্রবাহ থেকেই জন্ম নেয়।

শিশুর মধ্যে প্রথম যে নির্দিষ্ট প্রক্ষোভমূলক আচরণটি দেখা বায় তা হল তার পরিচিত মানুষের মুখ দেখে হাসা। পরে এই নীরব হাসি উচ্চ হাসির রূপ গ্রহণ করে। গেসেলের একটা পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা বায় যে ১ মাস বয়স থেকেই শিশুর কুধা, রাগ, ব্যথা ইত্যাদি জনিত কালার মধ্যে পার্থক্য ধরা বায়।

শিশুর এই প্রক্ষোভমূলক আচরণ যতই বিশেষায়িত হতে থাকে ততই তার প্রক্ষোভর প্রকাশও স্তসংহত ও স্থনিদিষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণস্থরূপ, প্রথম দিকে শিশুর রাগের প্রকাশ থাকে কতকগুলি অনিদিষ্ট ও সময়য়হীন আচরণের সমষ্টিমাত্ররূপে এবং যে উদ্দীপকটি তার রাগ স্পষ্টির কারণ রূপে কাক্ষ করে সেটির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে সে আচরণগুলি মোটেই উপযোগী হয় না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত তার রাগের অভিব্যক্তি বস্তু বা পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে। সেইরকম আনন্দ, ছংথ প্রভৃতি অস্তান্ত প্রক্ষোভর হ ভিব্যক্তিগুলিও ধীরে খীরে স্থনিদিষ্ট, স্থাংহত ও লক্ষ্য-উপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রক্ষোভ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন সকল বয়সের ব্যক্তির আচরণই অসংহত, অসংয়ত ও সময়য়হীন হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয় না।

### বাহ্যিক অভিব্যক্তি

বর্ষ বাড়ার দঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে আরও একটি উল্লেখ-বোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার বাহ্নিক অভিব্যক্তির তীব্রতা কমে আসে এবং তার আচরণও যথেষ্ট পরিমাণে সংষ্ঠ ও মার্জিত হয়ে ওঠে। যেমন ৪।৫ বৎসরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার করে কাঁদে, হাত পা ছোঁড়ে, উদ্দাম আচরণ করে, ৭।৮ বৎসর বয়সে রাগের সময় সে আর চীৎকার করে কাঁদে না বা ঐ ভাবে হাত পা ছোঁড়ে না, আরও বড় হলে সে একে-বারেই কাঁদে না, তার দৈহিক প্রকাশও অনেক মার্জিত এবং সংযত হয়ে ওঠে।

শিশু কর্তৃক বাহ্যিক অভিব্যক্তির এই অবদমনের কারণ হল সামাজিক দৃষ্টাস্ত,
নিন্দা-প্রশংসা ইভ্যাদি পারিবেশিক শক্তি এবং তার নিজের অভীভ অভিজ্ঞভার
প্রভাব। সে নিজে বৃঝতে পারে বে এই ধরনের অসংহত ও উদ্দাম আচরণের
ছারা তার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না, ফলে সে তার আচরণকে সংযত ও স্থানিষ্টি
করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিশেষ করে তার চার পাশের ব্যক্ষসমাজের নিন্দা ও
সমালোচনার ভয়ে সে তার প্রক্ষোভের অসংযত প্রকাশকে সংযত করতে বাধ্য হয়

ভার ফলে শিশু ষভই বড় হর, প্রক্ষোভের বাহ্নিক অভিব্যক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে যে ৭।৮ বংসর বয়সে ছেলেমেরেরা নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অন্তভৃতি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অপরের কাছ থেকে গোপন করতে পারে। এর ফলে পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি বয়স্কদের পক্ষে শিশু কি ধরনের প্রক্ষোভ কখন অন্তভ্ব করল তা বুঝতে পারা একাস্তই ছক্ষর হয়ে ওঠে।

প্রকোভের বাহিক অসংযত অভিব্যক্তি দমন করা সামাজিক শাস্তি ও শুঙ্কালা ৰক্ষার জন্ত অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যদি আমরা আমাদের সমস্ত প্রক্ষোভকে বিনা দিধায় পূর্ণভাবে বাইরে প্রকাশ করতাম তাহলে পৃথিবীটা মোটেই আকর্ষণীয় বাদস্থান হয়ে উঠত না। কিন্তু একথাও বেমন সত্য তেমনই প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার যে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর দিক আছে সে কথাও তেমনই অনস্বীকার্য। বহু ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার ফলে মনের উপর তার প্রতিকূল প্রক্রিয়া দেখা দেয় এবং বাক্তির মান্দিক স্বাস্থ্য রীতি-মত ক্ষা হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাইরে অভিব্যক্ত করতে পারলে মনের মধ্যে তার অবাঞ্ছিত প্রভাব থাকে না। বেমন হঃথের সময় কাঁদলে মনটা হালকা হয়ে যায়। রাগ প্রকাশ করে ফেললে পরে আর রাগ থাকে না। এরই নাম বিরেচন (Catharsis) প্রক্রিয়া। স্বার হু:খ, রাগ ইত্যাদি যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদমিতই থেকে যায় এবং মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সম্পকিত এই তথাট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৰাড়ীতে, স্কুলে প্ৰায়ই দেখা যায় যে বয়স্কদের শাসন বা নিন্দার ভয়ে শিশুরা তাদের প্রক্ষোভগুলিকে দমন করে। এর ফলে ভাদের বাহ্যিক আচরণ বর্তমানের মত ক্রটিহীন হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এই অবদমন গুরুতর অন্তর্ম স্থের স্ষ্টি করে এবং এই অন্তর্দ্দ তাদের ভবিষ্যৎ আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে। অনেক সময় অবদমিত প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে এবং তা থেকে নানা জটিল সমস্তা দেখা দেয়।

ছিতীয়ত, প্রক্ষোভ গোপন বা দমন করার ফলে শিশু অনেক সময় অপরকে ভূল বোঝে এবং বহু অনাবশুক কষ্ট বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়। ষেমন কোন বিশেষ ব্যাপারে সে বদি অস্ত্রবিধা অন্তভ্ত করে এবং বদি ভার মনের ভাব সে অপরের কাছে প্রকাশ করতে না পারে, তবে তাকে নীরবে সেই অস্ত্রিধা সহু করতে হয় এবং তার ফলে সে আর দশজনের প্রতি একটা রাঙ্গের ভাব মনে বনে পোষণ করে চলে।

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিশুর মনে ভয়, রাগ, ছুঃখ ইত্যাদি প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয়ে থাকে। শিশু যদি সে সময় তার প্রক্ষোভ দমন বা গোপন না করেও কার কাছে খোলাখুলি ভাবে তা প্রকাশ করে তাহলে তার প্রক্ষোভের মিখ্যা কারণটি দূর হয়ে যেতে পারে এবং তার মানসিক সাম্য ফিরে আসতে পারে।

এই সব কারণে কঠোর বিধি-নিষেধ অন্তশাসনের চাপে শিশুর প্রক্ষোভের অভিগ্যক্তি যাতে প্রতি পদে ব্যাহত না হয় এবং যাতে তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ সহন্ধ ও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া ভ্রশিক্ষার কার্য্যসহীর একটি অত্যাবশ্রক অঙ্গ !

# প্রক্ষোভমূলক অমুভূতি-প্রবণভার পরিবর্তন

শিশু বড় হবার সঙ্গে তার প্রক্ষোভের প্রকাশের মধ্যে বেমন পরিবর্তন দেখা দেয়, তেমনই তার প্রক্ষোভের অন্তভ্তি-প্রবণতার মধ্যেও বেশ পরিবর্তন আদে। শৈশবে তার এই অন্তভ্তি-প্রবণতার পরিধি থাকে সীমাবদ্ধ এবং বিশেষধর্মী ও স্থানিদিষ্ট কতকগুলি উদ্দীপক ছাড়া তার মনে প্রক্ষোভ জাগে ন।। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গের উপলব্ধি শক্তি, মানসিক সামর্থ্য, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিধি ইত্যাদি বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে তার প্রক্ষোভমূলক অন্থভ্তি-প্রবণতারও পরিধি বৈড়ে যার।

আগে যে উদ্দীপক সরাসরি শিশুর উপর কাজ করত, শিশু সেগুলির সম্বন্ধেই কেবলমাত্র প্রক্ষোভ অন্নভব করত, দূরের বা অন্নপস্থিত কোন উদ্দীপক তার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু ষতই বড় হতে থাকে ততই অতীন্থের কোন ঘটনা, বর্তমানে অনুপস্থিত কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সে তার অতীতের কোন কাজের জন্ম অনুশোচনা বা গর্ব বোধ করতে পারে বা ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা বা চিস্তা তার মনে আনন্দ বা তুঃখ স্পষ্টি করতে পারে।

শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের অন্তভৃতি প্রধানত দৈহিক নিরাপত্তা ও স্থেশাছ-ল্যের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকত। অহা কোন চিন্তা বা ধারণা তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং এই সব কারণেও ভার মনে প্রক্ষোভের স্ষ্টি হয়। ধেমন অপরের নিন্দায় সে ছংখ পার, প্রংশসায় আনন্দিত হয়, ব্যর্থতার চিন্তার ভয় পায়, দেশের বা বংশের গৌরবে গৌরব বোধ করে, অন্তায় কাজ করলে অপরাধী অমুভব করে ইত্যাদি।

তাছাড়া শিশুর দেহ ও মনের পরিণতি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র উদ্দীপকের প্রকৃতিই তার প্রক্ষোভের স্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত করে না, শিশুর মানসিক সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ প্রবণতাই তার প্রক্ষোভের জাগরণ, স্বরূপ ও তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন আগে হয়ত পাহাড় বা ঝরণা দেখলে শিশুর মনে কোন ভাবোদয় হত না কিন্তু এখন ঐশুলি দেখলে শিশুর মনে বিশ্বয় বা আনন্দ জেগে ওঠে। তেমনই কোন শিশু হয়ত খেলাধ্লায় কৃতিত্ব দেখিয়ে আনন্দ পায় আবার অন্ত একটি শিশু খেলাধ্লায় ভাল না করতে পারলে বিশ্বয়াত্র ক্রম হয় না কিন্তু পরীক্ষায় ত্র'নম্বর কম পেলে তঃখে ক্ষোভে মূহমান হয়ে পড়ে। এই আভ্যন্তরীণ প্রবণতার পরিবর্তনের পেছনে প্রধানত কাল্ক করে শিশুর পরিবর্ণের প্রকৃতি, তার শিক্ষা দীকা ও তার বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্টোর পরিণতি।

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তার প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ জানা বে অত্যন্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তার আচরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে হলে তার আচরণের পেছনে কি ধরনের প্রক্ষোভ কাজ করছে তা জানা অত্যাবশ্যক। শিশুর আপাত অর্থহীন অনেক আচরণই তার প্রক্ষোভ্যুলক অমুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্তান্ত ব্যৱেরা শিশুর প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ না জানতে পেরে প্রায়ই তাকে ভুল বোঝেন এবং তার আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করেন। ষেমন, দেখা গেল কোন শিশু সকল ব্যাপারে অনাসক্ত ও উদাসীন, কোন কিছু নিয়ে দাবী বা ঝগড়া করে না। পিতামাতা শিক্ষকেরা ভাই থেকে মনে করলেন যে শিশুর এই উদাসীন আচরণ তার অনাসক্ত ও সংযত মনের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এমন হতে পারে যে শিশু মোটেই উদাসীন বা অনাসক্ত নয়। ভার প্রতি আর সকলের আচরণ থেকে তার মনে হয়ত এমন ধারণা জন্মছে বে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে এবং সেই কারণে তার মনে জেগেছে দকলের প্রতি রাগ ও অসস্তোষ ও সমস্ত কাজের প্রতিই অনা-সক্তি। শিশুর আচরণের এই ভুল ব্যাখ্যার জন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রচেষ্টাটাই ভুল হয়ে যেতে পারে এবং তার ব্যক্তিসন্তার স্বষ্ঠ বিকাশ ব্যাহত হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

# **अ**श्वावसो

1. Describe the major features of the child's emotional development.

2. Discuss the nature of the child's basic or primary emotions. How do they get differentiated?

# চার

# সামাজিক বিকাশ (Social Development)

সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝার শিশুর পরিপার্শ্বের অন্তান্ত ব্যক্তি, বিভিন্ন দল, সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। শিশু ধখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে না-সামাজিক না-অসামাজিক প্রকৃতির। তখনও পর্যন্ত সে কোন মানুষের সংস্পর্শে আসে না এবং সেজন্ত তার সামাজিক বা অসামাজিক হবার কথা ওঠেই না। কিন্তু শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতে থাকে, ছোট বড় নানা রকম দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং আরও পরে নানা বহুত্তর সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। এইভাবে সে ক্রমশ একটি অপরিণত সমাজ-চেতনাহীন শিশু থেকে একটি পূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে এক কথায় সামাজিকীভবন (Socialisation) নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

# সহজাত উপাদান

ষদিও জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ বা মনোভাব বলতে কিছু থাকে না, তবু তার মধ্যে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক আচরণ সম্পন্ন করার শক্তি জন্ম থেকেই বর্তমান থাকে। থারা সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) সাহায্যে মানব আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁরা যৌথ প্রবৃত্তি বা সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির অন্তিম্ব স্থাকার করেন এবং তাঁদের মজে শিশুর সামাজিকীকরণের পিছনে এই প্রবৃত্তিটির ক্রিয়াই সবচেয়ে প্রভাবশালী। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোন স্মনিদিন্ত সামাজিক প্রবৃত্তির অন্তিম্ব স্থাকার না করলেও মানবশিশুর মধ্যে যে সামাজিক জীবন বাপন করার একটা সহজাত প্রবণতা আছে একথা তাঁরা স্বীকার করেন। তা ছাড়া সামাজিক আচরণের উপযোগী মানসিক সংগঠন, নিভরশীলতা, সহায়ভূতি, সহযোগিতা, দয়া ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানবশিশুর মধ্যে প্রথম থেকে নিহিত থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে।

## পারিপার্শ্বিক উপাদান

শিশুর সামাজিকীভবনে সহঙ্গাত প্রবণতা ও সমাজধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশই বে সব চেয়ে বড় শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে জন্ম থেকে যদি শিশু সমাজধর্মী পরিবেশে মানুষ ন। হয় তাহলে সে একটি অসামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠে। এয়ভিরনের (Avyron) বছা বালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত বালকের কাহিনা থেকে পরিষার সিদ্ধান্ত করা বায় যে সামাজিক পরিবেশে যদি শিশু মানুষ না হয় তবে সে সামাজিক আচরণ বা রীতিনীতি শেখেনা। সেজ্জু শাধুনিক মনোবিজ্ঞানীরাসামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে মূলত সামাজিক অভ্যাস-গঠন বলেই বর্ণনা করে থাকেন। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেব বিশেষ প্রধা, রীতি-নীতি, আচরণ বৈশিষ্ট্য প্রচলিত আছে। সেগুলিকে শেখা এবং আয়ত্ত করার উপর শিশুর সামাজিকীভবন নিভ্র করে। অতএব সামাজিকীভবন হল এক প্রকৃতির শিখন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আর আর সকল শিখনপ্রক্রিয়ার মতই সামাজিকীভবন প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পত্বা, অস্তর্গ দি, অনুবর্ত ন, অনুবঙ্গ, অনুশীলন ইত্যাদির উপর নিভ্র রশীল।

জন্মের সময় থেকেই শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনিমগ্ন। আহ্ লের (Uhl) ভাষায় শিশু জীবন স্থক্ষ করে অহংসর্বস্থ (egoist) রূপে। তার চার পাশের পৃথিবীকে সে স্বার্থপরের মত ভার একান্ত নিজস্ব পৃথিবী বলে মনে করে এবং এই পৃথিবী থেকে সে অনেক কিছু পাবার আশা রাথে। কিন্ত শীঘ্রই ভার এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে স্থক করে। সমাজ এবং তার মধ্যে যে ব্যবধানের দেওয়ালটা সে গড়ে তুলেছিল সেটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে এবং এমন একদিন আসে যথন শিশু এবং সমাজের মধ্যে কোন ব্যবধান আর থাকে না। এই অহংসরস্থ স্বার্থপর শিশু থেকে সমাজচেতন, সঙ্গপ্রিম্ব ও পারস্পরিক আদান-প্রদানে অভ্যন্ত পরিণতবয়্বয় ব্যক্তির ক্রমবিব্রুনের নামই সামাজিকীভবন।

### স্বভন্তীভবন (Individualisation)

অতএব শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম ধাপটির আমরা নাম দিতে পারি স্বতন্ত্রীভবন (Individualisation)। এই সময় শিশুর অহংসত্তা জন্ম নেয়। সে নিজেকে 'আমি' বলে জানতে শেখে। কিন্তু তথনও তার মধ্যে 'তুমি' বলে কোন ধারণার স্ঠেই হয় না। সে ভাবে, আমার থেলনা আমার। কিন্তু 'তোমার ধেলনা'র কথা তথনও সে ভাবতে শেখে না।

### সামাজিকীভবন (Socialisation)

এর পরের থাপে ব্যক্তিস্বাভন্ত্যের বিকাশ থেকে ধীরে ধীরে দেখা দেয় সামাজিকীভবন (socialisation)। এই ধাপে সে 'আমি'র বিপরীত 'তুমি'কে চিনতে শেথে। কিন্ত এ ধাপেও সে 'আমি' এবং তুমি'র মধ্যে কোন আদান-প্রাদানের সম্পর্ক স্থাপন করে না। সে ভাবে 'আমার খেলনা আমার, ভোমার খেলনা ভোমার ।'

কিন্তু এর পরে আরও বড় হলে শিশু অন্তান্ত শিশুর সঙ্গে মিশতে স্কুক্করে, খেলনার আদানপ্রদান করে। তথন সে ভাবতে শেখে, 'আমার খেলনা ভোমারও।' এই ধাপে শিশুর সত্যকারের সামাজিক বিবর্তন স্থান হল। তবে সামাজিকী ভবনের সময় শিশুর স্বতন্ত্রীভবন বন্ধ থাকে ভাবলে ভূল হবে। ছটি প্রক্রিয়াই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অহংসত্তা সম্বন্ধে বর্থায়থ জ্ঞান না হলে শিশুর সামাজিক সচেতনতার কোন অর্থ ই হয় না। ভেমনই সামাজিক বোধ বদি অপরিণত থাকে তবে শিশুর ব্যক্তিয়ের বিকাশ সংকীর্ণ ও একমুখী হয়ে ওঠে। অতথব এ ছটি প্রক্রিয়ার সমান অগ্রগতিই শিশুর স্বস্থ ব্যক্তিসন্তা সংগঠনে অপরিহার্য।

ঠিক কোন্ সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ হার থকথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে দেখা গেছে যে জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অপরের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কিন্তু এ৬ মাস থেকেই শিশুর হাসা, শব্দ ও ভঙ্গীর অমুকরণ করা, নিজের প্রতি অপরের মনো-যোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা ইত্যাদি আচরণ দেখে মনে হয় যে শিশুর মধ্যে এই সময় থেকেই সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধীরে জাগতে হারু করে। প্রথম প্রথম তার এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বয়স্ক ব্যক্তিদেরই প্রতি মনোযোগে সামাবদ্ধ থাকে, পরে অবশ্য ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার মনোযোগ বার।

ইতিপূর্বে শিশু প্রাণহীন ও প্রাণবান্ এ ছয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বৃঝতে পারত না এবং ছয়ের প্রতি তার আচরণ একই ধরনের ছিল। কিন্তু দেখা বায় বে সে শীঘ্রই প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্যটা বৃঝতে পারে এবং ছয়ের প্রতি ভার আচরণের ধারা ও প্রকৃতি বদলে বায়। দেখা বায় বে বড়দের কারও মুখ কাছে আনলে শিশু হেসে ওঠে, কিন্তু কোন জড় বস্তু দেখে সে ওভাবে হাসে না। প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য সোপান।

প্রায় ১ বছর বয়স থেকেই শিশুর দৃষ্টি তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি
আরুষ্ট হয় কিন্তু মিলে মিলে থেলার স্তর আসে গ্রহর আড়াই বছর বয়স
থেকে। বস্তুত ২ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা বেশ তীব্র
থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্তাক্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া সে
বিশেষ সামাজিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না। এমন কি ৪।৫ বংসর বয়স
পর্যস্তপ্ত শিশুকে বেশ নির্জনতাপ্রিয় ও আত্মমুখী দেখা যায়।

স্থুলে প্রবেশ করার সময় থেকে শিশুর সত্যকারের সামাজিক হওয়ার কাজের হৃদ্ধ । এই সময় শিশুরা স্থুল, ক্লাব ইত্যাদি বড় বড় সংগঠনের মধ্যে থাকলেও তার মধ্যেই ছোট ছোট দল বাঁধে এবং তাদের দলের সদস্তদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব নিকট ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সে বত বড় হয় তত সে আরও বেশী করে যৌথ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বৃহত্তর দল বা গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তার নিজের মানসিক শক্তি ও সংগঠন অনুষায়ী সে কথনও দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আবার কথনও দলের নেতার অনুগামীও হয়।

এই দল বাঁধা মেলামেশা ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যেও শিশুর ব্যক্তি-আতন্ত্রামূলক (individualistic) প্রবণতা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ বন্ধুর নির্বাচন, বিশেষ ধরনের খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, ছোট ছোট দলের মধ্যে তার সঙ্গকামিতাকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় বে শিশুর ব্যক্তিস্থাতন্ত্রামূলক মনোভাবও যথেষ্ট অব্যাহত হয়েছে।

আট দশ বংসর বয়স থেকে শিশুর সামাজিক মনোভাব বেশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকে বৃহত্তর দল গঠনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ যায় এবং বড় বড় সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সে ইচ্ছুক হয়। ফারফের (Furfey) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে দশবছর বয়স থেকে শিশুদের মধ্যে দল সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ, দল-আহুগত্য ইত্যাদি ধারণাগুলি যথেষ্ট পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সমাজপ্রীতি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাবের স্থান অধিকার করে।

এই সময় দেখা যায় খেলাধ্লা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক বা বিনোদনমূলক সম্মেলন ইত্যাদি যৌথ-প্রচেষ্টামূলক বৃহত্তর উত্যোগে শিশু সোৎসাহে; অংশ-গ্রহণ করে। তার ফলে দলবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলি বেমন একদিকে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনই দল-নেতা তৈরীর কাজও স্থক হয়ে বায়।

শিশুর স'মাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বস্তু।
সেটি হল তার আচরণ সম্বন্ধে সমাজের অমুমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রায়
২০ বছর বয়স থেকে সুরু করে, বিশেষ করে ৬০ বছর বয়সের পর থেকে
ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা বে মান স্থাপন করে শিশু সে সম্বন্ধে সচেতন
হরে ওঠে এবং সেই মান অমুধায়ী তার নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা
করে।

শিশুর সামাজিক বিকাশকে এই সময় থেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার বৌনসচেতনতার জাগরণ। ১০০ বংসরের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেরেরা মেরেদের সঙ্গেই খেলতে ভালবাসে এবং বিপরীত দলের সঙ্গে মেশার কোন আকর্ষণ অমুভব করে না। কিন্তু যৌবনাগ্রমের স্থচনা থেকেই তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় থেকে কোন ছেলে স্থাোগ পেলে মেরেদের দলে যোগ দিয়ে থেলে এবং মেয়েরাও ছেলেদের দলে মিশে খেলতে চায়। সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদির চাপে তারা সব সময় এ ধরনের স্থোগ পায় না। মেয়েদের যৌবনাগম ছেলেদের আগে হয় বলে তাদের মধ্যে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ আগেই দেখা দেয়।

### সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শক্তির কাজ

শিশুর সামাজিক বিকাশ বহু বিভিন্নধর্মী শক্তির সন্মিলিত প্রক্রিয়ার ফলরূপে দেখা দেয়। এই শক্তির কতকগুলি বংশধারার অংশ বা সহজাত, আর কতকগুলি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য থেকে সঞ্জাত।

### পরিণমন (Maturation )

সহজাত শক্তিগুলির মধ্যে প্রথমে আসে শিশুর পরিণমন (Maturation) প্রক্রিয়া। সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে আচরণের উপর এবং দেই আচরণ নির্ভর করে শিশুর দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি দিকগুলির পরিণমনের উপর। ডেনিসের (Dennis) একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে জন্মের পর থেকে ছটি শিশুকে সাত মান বয়স পর্যস্ত এমন একটা নিয়ম্ভিত পরিবেশে

রাখা হল যেখানে কেউ ভাদের সামনে হাসত না। কিন্তু তা সন্ত্বেও দেখা গেল বে যখন উপযুক্ত সময় এল শিশু ছুটি অপরের কোনরূপ উৎসাহদান ছাড়াই হাসতে সক্ষম হল।

সামাজিক আচরণ যে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল অনেক পরীক্ষণ থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ধরা বাক একটি হু'বছরের ছেলেকে চার বছর বয়সের উপরোগী সামাজিক আচরণ শেখান হল এবং আর একটি ছেলেকে তেমন কিছু শেখান হল না। যথন চ্জনেরই চার বছর বয়স হবে তথন দেখা যাবে যে বিজীয় ছেলেটি নিজে নিজেই চার বছর বয়সের উপযোগী আচরণ শিখে ফেলেছে এবং প্রথম ছেলেটির প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। এই থেকে আমরা সিন্ধান্ত করতে পারি যে শিশুর বিভিন্ন বয়সের সামাজিক আচরণ তার সেই বয়সের পরিণমনের উপর নিভর্মশীল।

## বুদ্ধি (Intelligence)

আর একটি সহজাত বস্তর উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর্মীল। সেটি হল শিশুর বৃদ্ধি। আমরা জানি সব শিশুই সমান বৃদ্ধির অধিকারী হয় না এবং সকলের বৃদ্ধির বাড়ের হারও সমান নয়। ফলে বিভিন্ন সামজিক আচরণ সকলের পক্ষে সমানভাবে আয়ন্ত করা সম্ভব হয় না। এমন অনেক জটিল সামাজিক আচরণ আছে বেগুলি উন্নত বৃদ্ধির ছেলেমেয়েরা চটপট আয়ন্ত করে নেয় এবং সামাজিক সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু অরুবৃদ্ধি হওয়ার জন্ম আর একটি ছেলের পক্ষে হয়ত সেই একই আচরণ যথাবথ আয়ন্ত করা সম্ভব হল না এবং ফলে তার ঈদ্যিত সামাজিক প্রশংসা থেকে সেবঞ্চিত হল। অবশ্র সাধারণভাবে সামাজিক আচরণ আয়ন্ত করতে অভিরিক্ত বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বৃদ্ধির সাধারণ মান শিশুর সামাজিকীভবনের পক্ষে ব্রেণ্ডি। কিন্তু সাধারণ মানের,চেয়ে যদি কোন শিশুর বৃদ্ধি কম থাকে ভবে ভার পক্ষে সামাজিক আচরণ শোবার পথে বেশ বাধার সৃষ্টি হয়।

পরিণমন প্রক্রিয়া, বৃদ্ধি ইত্যাদি ছাড়াও স্বারও স্থানেক সহজাত উপাদানের উপর সামাজিক বিকাশ নিভরিশীল। সেগুলি হল শিশুর মনঃপ্রকৃতি (temperament), জন্মগত প্রবণতা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি।

### শিখন (Learning)

পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এই পর্যায়ে প্রথমে পড়ে শিখন (learning)। সামাজিক আচরণ শিশু আয়ন্ত করে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শিখন সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে, অন্তর্দ ষ্টির মাধ্যমে এবং অমুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এছাড়া অমুকরণ, অভিভাবন ইত্যাদি পদ্বাতেও শিশুর নানা আচরণ শিথে থাকে।

শিখন আবার নির্ভর করে বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর। যে পরিবেশে শিশু বড় হয় সেই পরিবেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিই শিশুর সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত করে দেয়। এই কারণেই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মান্নয় হয়েছে এমন শিশুদের সামাজিক বিকাশের প্রকৃতিও বিভিন্ন।

শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ছাট বিভিন্ন সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ছাট বিভিন্ন সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজ থেকে আসা ছাট ছেলে বা মেয়ে,—বেষন একট আমেরিকান ছেলে এবং একটি ভারতীয় ছেলে কিংবা একটি বাঙালা ছেলে এবং একটি নেপালা ছেলের—সামাজিক আচরণের মধ্যে তুলন। করলে এই তথাটির যথার্থ্য প্রমাণিত হবে। আবার একই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অথচ বিভিন্ন প্রথণ ও রীতিনীতির মধ্যে মানুষ হওয়ার জন্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, যে ছেলেটি সাধারণ শ্রমিকের ঘর থেকে এসেছে তার খেলাধ্লা, মালবহন করা, মেসিন চালান ইত্যাদি ধরনের আচরণে সীমাবদ্ধ থাকে। আর যে ছেলেটি কোন শিক্ষকের ঘর থেকে এসেছে তার খেলাশ পায় পড়া বা পড়ানোর রূপে।

## সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর (Socio-economic Status)

প্রচলিত প্রধা, রাতিনীতি ইত্যাদির সঙ্গে আসে শিশুর পরিবারের সামাজিকঅর্থনৈতিক অবস্থা। একই সমাজের ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক
স্তরভুক্ত বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। এই বিভিন্ন স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ির
আবহাওয়াও পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা থাকে। তার ফলে শিশুদের

সামাজিক বিকাশের মধ্যেও বর্থেষ্ট বিভিন্নতা দেখা দেয়। বেমন বে শিশু নিম সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে তার পক্ষে অপরের সঙ্গে সহজ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করায় যথেষ্ট অস্কবিধা হয়। প্রায়ই তার ব্যবহারে আত্মপ্রতায়ের অভাব দেখা যায় এবং নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন থাকায় সে নিম্নতাবোধে (sense of inferiority) ভোগে। তার ফলে শিশুর স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। তেমনই আবার উচ্চ সামাজিক-অর্থ-নৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়েরা আসে তাদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে পারে এবং সামাজিক আচরণ শিথতে তাদের অমুবিধা হয় না। অপর দিকে নিম্ন সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তরভুক্ত ছেলেমেরেদের ৰধ্যে বিনয়, ভদ্ৰতা, স্বাবলম্বন, শ্ৰমশীলতা প্ৰভৃতি গুণ দেখা যায় এবং উচ্চ সামা-জিক অর্থ নৈতিক ন্তরের ছেলেমেয়েদের ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা, দান্তিকতা, আলখ্য, অমনোযোগ ইত্যাদি দোষও অনেক সময় দেখা যায়। বে সব পিভামাত। আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তাঁদের ছেলেমেয়েরা নানা প্রয়োজনীয় কাজে নিপুণ হয়ে ওঠে এবং মানসিক শক্তির দিক দিয়ে উৎকর্ষের অধিকারী না হলেও অনেক সময় ব্যবহারিক কুশলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে সামাজিক সাফল্য লাভ করে। আবার নিম্ন সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েরা সরাসরি মায়েদের হাতে লালিভপালিভ হওয়াভে তাদের বিকাশটা স্বাভাবিক হয় এবং ভাদের ব্যক্তিসভায় ক্রত্রিমতা বিশেষ দেখা বায় না। এর ফলে তাদের ভবিয়াৎ-জীবনের আশাভঙ্গের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তারের ছেলেনেয়েরা প্রায়ই অস্থাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এবং বেতনভোগী ধাত্ৰী ইত্যাদির ঘারা সাক্ষম হয় এবং সেজ্জ ডালের মানসিক সংগঠনে নানারূপ ক্বত্রিমতা ও অসঙ্গতি স্থান পায়। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে এই সব ছেলেমেরেদের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের আঘাত সহা করতে হয়।

সামাজিক অর্থ নৈতিক অবস্থার পার্থক্য শিশুদের নৈতিক মানকেও বহু ক্ষেত্রে নিয়য়্রিত করে থাকে। সাধারণত দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে উচিত-অমুচিত করণীয়-অকরণীয়ের একটা বেশ স্থানিটি ও স্থাতিষ্ঠিত ধারণা থেকে থাকে। উচ্চবিত্তসম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের ততটা স্থকঠোর নীতিবোধ জন্মায় না এবং প্রায়ই ভালমন্দের বিচারে ভারা উদারহাদয় হয়ে থাকে। তবে খুব নিম সামাজিক-অর্থনৈতিক তার থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে আবার তুর্নীতির প্রভাবও মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং মধ্য বা উচ্চ সামাজিক আর্থ নৈতিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় তারা ছোটখাট অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

শিশুর ব্যক্তিসন্তার বিকাশে তার পরিবারের সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তর যে অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্ত শিশুর মনোভাব, আচরণ, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নির্ভূল-ভাবে বুঝতে হলে তার পরিবার ও বাড়ীর পটভূমিকা ভাল করে জানা একাস্তই প্রয়োজন।

### সামাজিক আচরণে বৈষম্য

অভএব দেখা যাছে যে শিশুর সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করে নানা বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান। এই সব শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তার ফলে শিশুর সামাজিক আচরণের মধ্যে প্রচুর বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন কোন শিশু সঙ্গপ্রিয় ও মিশুকে হয়, কোন শিশু আত্মকেন্দ্রিক ও লাভুক প্রকৃতির হয়, আবার কোন শিশু আক্রমণধর্মী (aggressive) এবং কর্তৃত্বপ্রিয় হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

কোন কোন শিশুর মধ্যে বাধ্যতা ও সহযোগিতার মনোভাব বেশী দেখা যায়, আবার কারও আচরণে প্রতিরোধের ( resistance ) প্রচেষ্টা খুব প্রবল মাত্রায় প্রকাশ পায়। বন্ধৃতামূলক ও শক্রতামূলক আচরণও বিভিন্ন শিশুর ক্রেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। খুব শৈশব থেকেই এই হ'ধরনেম্ন আচরণ শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে এবং নামাজিক বিকাশ স্বাভাবিক সহজ পথে অগ্রসর হলে শিশুর মধ্যে বাধ্যতামূলক আচরণের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে ওঠে এবং শিশুকে আর সকলের সঙ্গে স্বস্থ সমাজজীবন যাপনে সাহায্য করে। কিন্তু নানা প্রতিকৃল পারিবেশিক কারণে অনেক সময়ে শক্রতামূলক আচরণ শিশুর মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং পরে শিশু অসামাজিক ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। তবে মেনজার্টের ( Mengert ) একটি পরীক্রণে প্রকাশ যে সাধারণ শিশুর ক্রেত্রে বন্ধৃতামূলক আচরণ শক্রতামূলক আচরণের চেয়ে সংখ্যায় প্রায় চারগুণ বেশী।

### স্বাস্ত্তি (Sympathy)

বিভিন্ন ধরনের সামান্ধিক আচরণের মধ্যে সমামুভৃতির (Sympathy)
শুরুত্ব প্রচুর। অপরের হুংথে হুংথ এবং স্থাথে সুথ অমুভব করার নাম সমামুভৃতি।
এই আচরণটি ব্যক্তির নিজম্ব সঙ্গতিবিধানে যেমন অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনই

সমাজজীবন গঠনেও এর সহায়তা অপরিহার্য। বস্তুত সমস্ত সমাজজীবনের ভিত্তি ও সংগঠন গুইই সমামুভতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমামুভতিমূলক আচরণ করার প্রবণতা ও শক্তি নিয়ে শিশুমাত্রেই জন্মে থাকে কিন্তু এই আচরণটির মাত্রা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিভ'র করে শিশুর পরিবেশ ও প্রক্ষোভমূলক স্ফতি-বিধানের উপর। তাছাড়া সমাসভৃতি প্রচুর পরিমাণে নিভরি করে অতীত অভিজ্ঞতার উপর। সমান্তভৃতিমনক আচরণমাত্রের মধ্যে আছে অভেদীকরণ ( Identification ) নামে মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ অপরের মুখ বা তঃখের সময় নিজেকে তার সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করা। এই অভিন্তাবোধ ষত বেশা হবে সমান্তভূতির মাত্রা ও তীব্রতাও ভত বাড়বে। বলা বাহুলা যে কারও ছঃথ বা স্থাথ সমান্তভূতি প্রকাশ করলে বাক্তির নিজের সেই ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাট। অপরিহায়। দেখা গেছে যে খুব ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমানুভতি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না. কেননা ছঃখ বা স্থাের বিভিন্ন কারণ বা চিচ্নগুলির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। কেউ জােরে কেদে উঠলে শিশুও কেঁদে উঠতে পারে কিছু কারও হাত পা ভেঙে গেলে বা কোন জায়গা ফুলে উঠলে যে তঃখ কেউ বোধ করে সে তঃখে ছোট শিশুরা ছু:খ অন্তভৰ করে না, কেননা ভারা জানেই ষে না এগুলি ছু:খ বা ব্যথার চিহ্ন। কিন্তু যত তারা বড় হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার৷ এই সব চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং সকল রকম সমাস্তৃতিমলক আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়।

সমায়ভূতিমূলক আচরণগুলি বাতে শিশুর মধ্যে ভালভাবে বিকশিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা শিক্ষার কর্মহটীর অন্তর্গত। কেননা সমাক্তর আর দশজনের সঙ্গে শিশু কি প্রকারের সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে তা বিশেষভাবে নির্ভাৱ করে এই আচরণটির উপর। যদি তার সমায়ভূতি স্বাভাবিক পথে বিকশিত হয় তবে তার সঙ্গতিবিধানের কাজটাও স্বষ্ঠু ও আয়াসহীন হবে এবং তার ব্যক্তিসভার বিকাশও স্বাস্থাময় ও স্থম হয়ে উঠবে। আর যদি শিশুর মধ্যে সমায়ভূতি স্থবিকশিত না হয়ে তবে তার সঙ্গতিবিধান প্রতিপদ্দে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং ব্যক্তিসভার বিকাশ ক্ষম্ব হয়ে উঠবে।

সহায়ভূতিমূলক আচরণ অবশু প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে শেথানো যায় না। কেননা শিশুর সমারুভূতিমূলক বোধ ও আচরণ নির্ভার করে অসংখ্য বস্তুর উপর। তবে শিশুর চারণাশের বয়স্কেরা তাঁদের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামনে সমায়ুভূতির স্থুদৃষ্টাস্ত স্থাপন করতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে সমায়ুভূতিমূলক আচরণ করতে উৎসাহিত করতে পারেন। তা ছাড়া রাগ, বিরক্তি, স্থা ইত্যাদি সমাত্রভূতির বিরোধী প্রক্ষোভগুলি বাতে শিশুর মধ্যে মাত্রায় বেশী না জাগে সেদিকেও যত্ন নেওয়া অবশ্রক। প্ররোচনা, আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যেও সুময় সময় শিশুর মধ্যে সমাত্রাছতি জাগান বায়।

#### বৰুতা (Friendship)

শিশুর মধ্যে ভালবাসার প্রক্ষোভ জাগার সময় থেকে বন্তামূলক আচরণও দেখা দেয়। হ'বছর বয়স থেকেই শিশু বন্ধুত্ব পাতাতে স্থক্ক করে এবং ষত বড় হয় তত তার বন্ধুত্বমূলক আচরণের পরিধি বাড়তে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু নিবাচনের মাপকাঠিও বদলে বায়। তার নিজের ক্রমবর্ধমান চাছিদা ও আগ্রহের সঙ্গে সামগ্রহ্য রেথে শিশু তার বন্ধু নিবাচন করে। সাধারণত বন্ধুদের মধ্যে উচ্চতা, ওজন, বৃদ্ধি, পড়াশোনা, থেলাধূলা, হবি ইত্যাদির দিক দিয়ে মিল থেকে থাকে। যদিও সব ক্ষেত্রেই এই সব মিল দেখা যায় না তবে একথাটি সত্য যে কোন একটি ব্যাপারের মিল থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ঐ মিলটির স্থায়িত্বের উপর বন্ধুত্বের ও স্থায়িত্ব নিভার করে। একই স্থানে বা একই সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থাকার জন্তও শিশুতে বিশ্বতে বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। তা ছাড়া বন্ধুত্ব স্পৃষ্টিতে শিশুদের পরিবারের আদশ ও সাংস্কৃতিক মান, সামাজিকও অ্থনৈতিক অবন্ধা, পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

#### আক্রমণধর্মিতা ( Aggression ) ও প্রতিরোধ ( Resistance )

অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা যায়। ছোট
শিশুকে স্নান করাতে বা জামা পরাতে গেলে সে প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধের
প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল হাত-পা শক্ত করা, চীৎকার করে কাদা ইত্যাদি। বড়
করেও শিশুর এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টাদেখা দেয় অবাধ্যতা ও একপ্ত রেমির রূপে।
তাকে কোন কিছু করতে বললে সে তা করে না। এই প্রতিরোধমূলক
মনোভাব চরম অবস্থার নেতিমূলক (negative) আচরণের রূপ নের এবং
বৌবনাগমের (adolescence) সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই নেতিমূলক আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়।

প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রথম কারণ হল বে শিশু প্রচলিত সামাজিক আচরণগুলির প্রকৃত স্বরূপটা ভাল করে জানতে চার এবং সেই সঙ্গে নিজের শক্তির একরকর বাচাই করে নিতে চার। বিতীয়ত, পিতামাতা বা অস্তাস্থ বরন্ধেরা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় ভার ইচ্ছা বা চাহিদাটি ঠিকমত ধরতে পারেন না বা ধরার চেষ্টাও করেন না এজস্ত তাঁরা প্রায়ই ভার পছল বিরোধী কাজ করে থাকেন এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা দেয়। তৃতীয়ত অনেকক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজনেতা প্রভৃতির নির্দেশগুলি শিশু ঠিকমত বুঝতে পারে না এবং সেগুলিকে তার স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলে মনে করে প্রতিরোধমূলক আচরণ করে। চতুগভ, অনেক ক্ষেত্রে শিশুর শক্তির হাইরে কোন কাজ দিলে তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা দেয়। যে শিশু অন্ধেতে কাঁচা তাকে অন্ধ করতে বললে সে স্বভাবতই প্রতিরোধ করবে। কিন্তু বদি তাকে ভাল করে আন্ধ শেখান যায় তাহলে তার মধ্যে প্রতিরোধও আর থাকবে না।

বয়ন ৰাডার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতিরোধমূলক আচরণ নানা কারণে কমে আনেপ্রথমত শিশুর সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং সে নিজে থেকেই সামাজিক রীতিনীতি প্রথা অন্তশাসন ইত্যাদি মানতে ইচ্ছুক হয়। বিতীয়ত, তার বৃদ্ধি ও উপলব্ধিশক্তি বাড়ার ফলে আগে যে সব নির্দেশ ও উপদেশকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করত এখন সেগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই বৃথতে পারে। তৃত্যিয়ত, বহুক্ষেত্রে মনে মনে আপত্তি থাকলেও অপ্রীতিকর বা অবাঞ্জনীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্ত কাজটি বা নির্দেশটির বিরুদ্ধে বাইবে সে কোনরূপ প্রতিরোধ প্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিবেশ, বয়স্কদের বিবেচনাহীন আচরণ প্রভৃতি কারণে কোন কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বড় হওয়া পর্যন্ত থেকে বায় এবং ভার ফলে তাদের সামাজিক সম্পর্কের স্কু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

আক্রমণধর্মিতাও প্রতিরোধের মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে। আক্রমণধর্মী আচরণের মধ্যে অপবের প্রতি প্রতিরোধের প্রবণতা আছেই, উপরস্ক তাকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টাও এর অন্তর্গত : সাধারণত রাগ থেকেই এই আচরণ জন্মায় এবং খ্ব শৈশ্ব থেকেই শিশুর মধ্যে এই আচরণ দেখা বায়। শিশু বড় হলে মারামারি, বুদ্ধ করা, ঝগড়া করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এই আচরণ প্রকাশ পায়। আরও বড় হলে এই ধরনের বাহ্নিক প্রকাশ অনেক কমে আসে কিন্তু নানা পরিবর্তিত ও পরিমার্কিত আচরণের মধ্যে দিয়ে আক্রমণধর্মিতার মনোভাবটি প্রকাশ পায়।

পরিণত জীবনে আক্রমণধর্মিতা দৈহিক আক্রমণের স্তর ছেড়ে মনোবৈজ্ঞানিক আক্রমণের স্তরে ওঠে এবং নিন্দা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, সমালোচনা, অপরকে নিমে বিজ্ঞাপ, কেউ আঘাত পেলে বা বিপদগ্রস্ত হলে হাসা, উপহাস করা ইত্যাদি ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই মনোভাবটি অভিব্যক্ত হয়।

ফুল আক্রমণের ইচ্ছাকে মাজিত আক্রমণ্যূলক আচরণে পরিবর্তন করাকে উরীতকরণ (Sublimation) বলা হয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি, শালীনভাবোধ, অপরের স্থ-দৃষ্টাস্ত, রুচিবোধ ইত্যাদি কারণে শিশু বড় হবার সঙ্গে তার আক্রমণর্ধা মতার অভিব্যক্তিকে ধীরে ধীরে পরিবতিত করে ফেলে। এই পরিবর্তনের কাজে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি তাকে যথেষ্ট সাহাষ্য করতে পারেন। শিশুর এই আক্রমণধ্মিতা যাতে স্জন্মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হতে পারে তার জন্ম উপযুক্ত সুযোগ শিশুকে দিতে হবে। যেমন নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক থেলাধ্লায় শিশুকে অংশগ্রহণ করতে দিলে তার আক্রমণ-ধ্মিতা আর অসামাজিক পথার প্রকাশ পায় না।

প্রতিরোধমূলক এবং আক্রমণধর্মী আচরণের একটা ভাল দিকও আছে। অর-মাত্রায় প্রতিরোধমূলক আচরণ প্রবণতা সকলের মধ্যেই থাকা দরকার, কেননা কারও নির্দেশ মত কোন আচরণ করার আগে আচরণীরৈ প্রকৃতি বিবেচনা করে দেখা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্ম মানসিক প্রতিরোধের প্রয়োজন। তেমনই প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক পরিবেশে সাফল্যলাভের জন্ম সংযত-মাত্রায় আক্রমণধ্যিত্রাও অপরিহার্য।

#### প্রতিযোগিতা (Competition)

শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ জাগার সময় থেকেই তাদের মধ্যে প্রতিষ্কিত। ও প্রতিযোগিতার আচরণ দেখা যায়। সাধারণত স্কৃল ভীবনের স্কর্ম থেকেই শিশুরা অপরের কাছ থেকে নিজেদের কাজের সমর্থন ও প্রশংসা পাবার জন্ম উৎস্কর হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে প্রতিষ্কিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে এবং বলতে গোলে সারাজীবনই অব্যাহত থাকে।

শিশু যাতে তার কাজে যথাসাথ্য শক্তি ও প্রচেষ্টার নিয়োপ করে তার জন্ত আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলে শ্রেণী উন্নয়ন, পরীকার নম্বর দেওয়া, পুরস্কার বিভরণ ইত্যাদি প্রথাগুলি শিশুর মধ্যে প্রতিযোগিতার আচরণকে তীব্র করে তোলে এবং তার ফলে শিশু অপরের কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করার জন্ত আপ্রাণ চেটা করে। বাড়ীতেও পিতামাতারা নানা পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মনোভাবকে তীব্রতর করার চেটা করেন। যেমন কোন শিশুর কাজের সমালোচনা করার সময় তাকে অন্ত কোন শিশুর সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হয়ে থাকে।

প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহান্যে শিশুকে কাজে উৎসাহিত করা সম্ভব হলেও এই ধরনের মনোভানের সাহান্য নে ওয়ার একটা অত্যন্ত বিষমর দিকও আছে। যে সব বাড়াতে বা স্থলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় সেথানে শিশুদের পরস্পারের মধ্যে স্টর্বা, দ্বেষ, তুণা অত্যন্ত আভাবিকভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে প্রীতি বা সহযোগিতার কোন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে না। এর ফলে স্বাস্থ্যময় সমাজঙ্গীবন গঠনের প্রথম উপকরণ যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতিময় সম্পর্ক তারই অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। ফলে শিশুরা স্থার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মপ্রিয় হরে ওঠে। দ্বিতীয়ন্ত, প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ায় সকলের পক্ষে সাফলা লাভ করা সন্তব নয়। যারা প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ায় সকলের পক্ষে সাফলা আত্মন্ত প্রতিকৃল প্রতিত্রিয়া দেখা দেয়। আশাভঙ্গ, লজ্জা ও আত্মানি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে নই করে দেয় এবং বহুক্তের শিশুদের মধ্যে জটিল সমস্থামূলক আচরণ সৃষ্টি করে। সেইঙ্ক আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অভিরিক্ত, প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুদের পরিবেশকে কখনওবিক্তত হতে না দেওয়া উচিত।

#### সহযোগিডা (Co-operation)

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের পরিবেশে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার আবহাওয়া স্বষ্টি করা অনেক ভাল! সহযোগিতামূলক আচরণে শিশুরা ব্যক্তিগত আর্থসিদ্ধির পরিবর্তে দলগত উন্নতিকে বড়করতে শেথে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যলাভই হল তার প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সাফল্য হল তার সকল প্রচেষ্টার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই দলের একজন সদ্স্তরূপে সেই সাফল্যের সে একজন অংশীদার মাত্র। শিশুদের মনে এই দলগত আদর্শ সৃষ্টি করতে পারলে ভাদের পরিবেশে পারশ্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া ক্ষাবহাওই সৃষ্ট হবে এবং সে আবহাওয়ায়

প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ার চেয়ে শিশুর কোন অংশে কম অগ্রগতি হবে না।
অপর পক্ষে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে তিক্ত রেযারেষি, ঈর্বা, দ্বণা
ইত্যাদি অবাঞ্চিত মনোভাবের স্পষ্ট হয় না। বরং তাদের সকলের মধ্যে সম্প্রীতি
ও ঐক্য বজায় থাকে। তা ছাড়া সহযোগিতামূলক পরিবেশে অতিরিক্ত সাফল্য
বা উৎকর্ষ প্রদর্শন করলে তার জন্ত কোন অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয় না বলে
সকলেরই সাফল্যের চাহিদা অল্পবিক্তর পরিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে সমাজজীবন
অধিকতর একতাবন্ধ ও স্থায়ী হয়।

#### **अ**शावलो

1. Describe the different stages in the development of social behaviour in the child.

2. What are the factors that control and direct the child's social development? How far does the socio-economic status of the child's parents influence the child's socialisation?

3. Describe a few social behaviours that determine the nature of the child's social growth.

4. Describe the process of socialisation and the different factors that work behind it. How is the child's individualisation related to it?

### পাঁচ

# জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর (Stages of Development)

প্রত্যেক মান্ন্রই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানারকম দৈছিক ও মানসিক উপকরণ নিমে জন্মার। কিন্তু তার জন্মের সময় সেগুলি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। তারপর যতই দিন যেতে থাকে ততই সেগুলি এক আভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং শেষে এমন একদিন দেখা দেয় যথন সেগুলি তাদের পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয়। মানব-সন্তার এই জীবন-বিকাশের বিভিন্ন ন্তরের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। যেমন, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, নয়ঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি। এই স্তরগুলির এই ধরনের বিভাজন সম্পূর্ণ কর্মাজাত এবং এদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভক্তর আরনেষ্ট জোনসের মতে শৈশব থাকে পাচ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল বার বৎসর বয়স পর্যন্ত, বোবনাগম বার থেকে আঠার এবং তারপর আসে বয়ঃপ্রাপ্তি। আবার কারও কারও মতে শৈশব থাকে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল সাত থেকে চোদ্দ, যৌবনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দেখা দেয় পূর্ণ পরিণতি। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকা খ্বই স্বাভাবিক এবং স্তরগুলির মধ্যে কোন স্থনির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা টানা যেতেই পারে না।

## শৈশব (Infancy)

জন্মের আগে গভাবিস্থাতেই শিশুর বিকাশ-প্রক্রিয়া অনেকথানি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, শিশুর পূর্ণপরিণতি-প্রাপ্ত মস্তিফের প্রায় চার ভাগের একভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে থাকে। গেসেল (Gesell) এবং ম্যাকগ্র (Mcgraw) শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা দৈহিক, ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক এবং ব্যক্তিক-দামাজিক।

ক্রত দৈহিক বৃদ্ধি শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। একমানে শিশু মাথা তুলতে পারে, হু'লাসে মাথা থাড়া করতে পারে, পাঁচ মাসে কোন কিছুর উপর ভার দিয়ে বসতে পারে, আট ন মাসে দাঁড়াতে পারে, দশ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, বার মাসে কারও হাত ধরে চলতে পারে, পনেরো মাসে সিঁড়ি বেরে উঠতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়তে পারে। শরীরের অস্তান্ত অংশের চেয়ে মাধার রৃদ্ধি এই সময় অনেক ক্রন্ত হয়ে থাকে। চলা কেরা করবার ক্রমতা শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যক্ষের পরিণতির উপর নির্ভার করে, বেমন মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সবল হওয়া ইত্যাদি। শৈশবে শরীরগঠনের এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে।

শিশু প্রথম ছ'মাসে অস্পষ্ট আওয়াজ, ছ'একটা অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু একবংসর বয়স থেকেই সে কথা বলতে শেখে। কোন্ বয়সে কত কথা শিশু শেখে (Smith) ভার একটা হিসাব দিয়েছেন।

বয়স: ১ বং ২ বং ৬ বং ৪ বং ৫ বং······১২ বং শুকুসংখ্যা: ৪ ২৭২ ৮৯৬ ১৫৪০ ২০৭২·····১৫,০০০

প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির। এই সময় সামান্ত কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অরেই প্রক্ষোভের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। তিন বছর বয়স পর্যস্ত প্রক্ষোভের এই অসংযত অবস্থা বর্তমান থাকে কিন্তু চার বংসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের চাপে এই অসংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে স্থনিয়ন্ত্রিত ও স্থশুঙাল হয়ে উঠে।

শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে গারণা গড়ে উঠতে থাকে। এই গারণার প্রকৃতি অনেকথানি নিভর্ ব করে তার আশেপাশের আর সকলে তার প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তার উপর। শিশুকে যদি তার কাজে প্রশংসা বা উৎসাহিত করা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস স্কৃত্ হয়ে ওঠে এবং সে ভবিশ্বতে আত্মনিভর্মশীল ব্যক্তি হয়। আর তাকে যদি সর্বদা নিন্দা বা শাসন করা হয় তবে সে হুর্বল ও আত্মবিশ্বাস-হীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে উঠে। আর যদি তাকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হয় তাহলে সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ক্রয়েডের মতে শৈশবেই ব্যক্তির পরিণত বয়সের ব্যক্তিসন্তার কাঠামোটি তৈরী হয়ে বায় এবং এই সময়ে সে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিই তার ভবিশ্বৎ মনোভাব ও জীবনদর্শনের প্রকৃত রূপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচরণকে সব দিক দিয়েই প্রভাবিত করে। অতএব শিশু তার পরিবেশের কাছ থেকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেদিকে সম্বন্ধ দৃষ্টি রাখা

দরকার। বিশেষভাবে দেখা উচিত সে শিশু ষেন উত্তেদনাপূর্ণ বা স্বাদাতাত্মক কোন স্বভিজ্ঞতার (trauma) সমুখীন না হয়। এই ধরনের প্রতিকৃদ স্বভিজ্ঞতা ভার বিকাশমুখী মনে গভীর ছাপ রেখে ষায় এবং তার ভবিষ্যং ব্যক্তিসন্তার স্বষ্ঠ্ বুদ্ধিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে।

শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন জিনির শিখতে স্কুরু করে এবং তথনই তার প্রবৃত্তিন্দুলক আচরণ তার শিক্ষার হারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবৃত্তিত হয়ে বার। অতএব এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তা বেন তার সহজাত প্রবণতার সমাভিমুখী ও সামঞ্জস্তপূর্ণ হয়।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার কৌতূহল। সে তার চারপাশে যা দেখে তাই তার কাছে নতুন। অতএব তার জিজ্ঞাসার আর শেষ থাকে না। আবার কেবল প্রশ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় না। আনেক কিছু সে নিজে পরীক্ষা করে, অন্তুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড়া করে দেখে। শিশুর এই জানবার এবং অন্তুসন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করলে শিশু স্বাভাবিকভাবে এবং অভি সহজেই শেখে।

শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নিভরশীলতার মনোভাব।
শারীরিক স্থথাছেল্যের জন্ম শিশু ত অপরের উপর নিভর করেই, মনের দিক
দিয়েও সে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা। সে নিজেকে আর সকলের
অক্সরাগের একমাত্র কেন্দ্ররূপে দেখতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও
স্বাভাবিকভাবে এই পরনিভরতার ভাবটা কেটে য়ায় এবং শিশু আত্মনিভর হতে
শেখে তব্ও এই ভালবাসার আকাজ্রাটি কিন্তু একেবারে চলে য়য় না। শিশুকে
নানা ভিরংশ্রী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কথনও কথনও সে এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে উঠতে পারে
না। ফলে তার আয়বিশ্বাস বিশেবভাবে ধাকা খায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে
তার মধ্যে হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন সে নানা প্রচেষ্টার মধ্যে
দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। থেলা একটা এই ধরনের প্রচেষ্টা।
ধেলার মধ্য দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কয়না করে নেয় এবং চেষ্টা
করে সেই পরিস্থিতিটিকে স্ববশে আনার। একটা কাজ বার বার করাও
শৈশবের একটি বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েভর মতে এই পুনরাবৃত্তির (Repetition)

মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর দেয় এবং যে পরি-স্থিতিটিকে সে ৰাস্তবে আয়ত্ত করতে পারেনি সেটিকে সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

শৈশবে যৌনতার ( Sexuality ) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে ।
পূর্বে মনে করা হত বে শিশুর কোনরূপ যৌন-সচেতনতা নেই এবং বেশ কিছু
বয়স হলেই তবে তার মধ্যে যৌনবোধদেখা দেয়। কিছু ফ্রয়েডের ব্যাপক গবেষণার
ফলে এই ধারণা অন্ত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে বেশ স্থতীত্র
যৌনবোধ অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে কাজ করে এবং তার আচরণ ও
বিকাশধারাকে বহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে।

শিল্পর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য হল এই যে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও চলিত ব্যাখ্যায় ভাকে অস্বাভাবিক বলা চলে। স্বাভাবিক যৌনতা বলতে বোঝায় সেই হৌনবোধ ষা ব্যক্তিকে প্রজননক্ষম আচরণ করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু শিশুর যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। শিশুর কোত্রে যৌন-শক্তি-যার ফ্রয়েড লিবিডো নাম দিয়েছেন—নানা অস্বাভাবিক পাত্র থেকে পাত্রাস্তরে ঘুরে বেডায় এবং যৌষনের স্কুকতে সেটি তার স্বাভাবিক স্বাশ্রমন্থলটি খুঁজে পায়। তথন থেকে প্রজননসূলক আচরণের মধ্যেই তার যৌনতা সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্রয়েডের মতে পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যৌনতার লক্ষ্য হল প্রজনন, কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে দেটি কেবলমাত্র দৈহিক আনন্দলাভেই নিবদ্ধ থাকে এবং নিজের দেহের যে অঙ্গ বা যে প্রক্রিয়া থেকেই বৌন আনন্দ পাওয়াযায় শিশু তাতেই আসক্ত হয়। এই জন্ত শিশুর থৌনতাকে স্বরতিমূলক (Auto-erotic) বলা হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে অন্ত দেহের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলেদের আসক্তির পাত্রী হন তাদের মা, মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বাবা ফ্রয়েডের মতে এই আসক্তি ধৌনমূলক এবং এই বৌনপ্রবণতাটির নাম তিনি দিয়েছেন ঈডিশাস কমপ্লেকস (Oedipus Complex)। শিশুর মধ্যে যথন এই কমপ্লেকস দেখা দেয় তথন মার ভালবাসায় সে তাত্র বাবাকে তার প্রতিশ্বন্দী বলে মনে করে এবং তাই থেকে তাঁর প্রতি তার মনে একটা বিবেষের ভাব মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটে। বাবার প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মার সঙ্গে মেয়ের একটা প্রতিদ্বন্দিতা ও বিশ্বেষর ভাব দেখা দেয় ।≠

<sup>\*</sup> मनः मभीका नीर्यक পরিচেছদটি এপ্টব্য।

শুলা মতে শিশুর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেরর সঙ্গে শিশুর মনে দেখা দের একটা প্রচণ্ড ভয়। তার ভয় য়য় পিতার্ঝি তার প্রতি প্রতিহিংসা নেবার জয় তার যৌনাক্ষছেদ বা জয় কোর্ল দৈহিক ক্ষতি করবেন। একে
ফ্রন্মেড কাষ্ট্রেসন কময়েকস (Castration complex) নাম দিয়েছেন। এই
ভয় পরে কমে য়য় য়খন সে দেখে য়ে এই পিতাই তার প্রয়োজন, য়খ, য়াছেল্য
ও আনন্দের জয় চেটার কোন ক্রটি করছেন না। এই থেকে পিতার প্রতি বিদ্বেষর
পাশাপাশি দেখা দেয় তাঁর প্রতি ভালবাসাও। ফ্রন্মেড পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও
ভালবাসার এই মিশ্র অয়ভূতিকে য়য়য়য়ভূতি (ambivalence) বলে বর্ণনা করে
থাকেন। মাতার প্রতি যৌনাকর্যণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভীতি থেকে জন্মায়
তাঁদের প্রতি নিশ্রতিবাদ আয়গত্য ও শৈশবকালান নানা বিধিনিষেধ অয়্মসরণের
অভ্যাস। এই কারণে এই আয়্মগত্য ও বাধ্যতাকে আমরা ঈডিপাস কময়েরকস্ব
থেকে সঞ্জাত বলতে পারি। শিশু যথন বড় হয় তখন তার এই ভীতিময় আয়গত্য ও বাধ্যতা থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় য়াকে আমরা বলি বিবেক
বা নীতিবাধ। এই জয় বিবেককে ঈডিপাস কময়েরকদের অবদান বলা হয়।

ক্রমেডের মতে এই যৌনভার বিকাশ ৭-৮ বংসর পর্যস্ত চলে। তারপর আসে যৌনভার একটা প্রস্তুও কাল (Latent period)। প্রস্তুত্তকালে কোনরূপ বৌন আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। এই প্রস্তুত্তকাল থাকে যৌবনাগম পর্যস্ত। সেই সময় যৌনতা তার পরিণত ও স্বাভাবিকরূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে।

শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সব চেরে উল্লেখযোগ্য হল তার সর্বপ্রাণবাদের (animism) বৈশিষ্ট্যটি। জড়বস্তই হোক আর প্রাণীই হোক সকল বস্তকেই শিশু প্রাণবান বলে মনে করে। চেরারটা যথন পড়ে যায় বা বলটা যথন মাটিতে গড়ায় তথন শিশু সেগুলিকে জীবস্ত বলে মনে করে। ৫-৬ বংসর বয়স থেকে শিশুর এই সর্বপ্রাণবাদ কমতে থাকে এবং প্রাকৃত্তিক ঘটনার সাহায়্যে সে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে শেখে।

শিশু খুব ছোট বয়স থেকেই চিস্তা করতে পারে কিন্তু প্রথম দিকে ভার চিস্তা মূলত প্রতিরূপের উপর নির্ভরশীল থাকে। শিশুর প্রাথমিক চিন্তন প্রভিন্নপমূলক করনাধর্মী। এই সময় থেকে দিবাম্বপ্ন ও অপীককল্পনা শিশুর মন অধিকার করে এবং এ অভ্যাস যৌবনাগম পর্যন্ত অতি তীব্রমাত্রায় থাকে।

শিশু ৰথন কথা বলতে শেখে তখন তার চিন্তন ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে। তার পরের ধাপে সে তার চার পাশের বিভিন্ন বস্তু সন্থয়ে ধারণা গঠন করতে শেখে। ধারণা গঠনের সঙ্গে সন্তে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সব দিক দিয়ে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু সভ্যকারের বিচারকরণের ক্ষমতা ৭৮ বছরের আগে দেখা দেয় না

#### বাল্যকাল (Boyhood)

শৈশবের সঙ্গে বাল্যকালের একটা বিশ্বয়কর পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবে সব কিছুই থাকে অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। দৈহিক, মানসিক, প্রকোভগত বৌনভামূলক দকল দিক দিয়েই শৈশব একটা বিপ্রয় ও বিশৃঙালার প্রতিমৃতি। কিন্তু বাল্যকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্তত শুঝলা ও সাম্যভাব কোথা থেকে মেন দেখা দেয়। ৮।১০ বৎসরের একটি ছেলে বা মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা বাবে ভার মধ্যে কোনরূপ মান্দিক বা প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি নেই। সে ভার পরিবেশের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বেশ খাপ থাইয়ে নিয়েছে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মতই তার মানসিক স্থৈয় ও স্থান্থত আচরণ। এই জন্ত ज्यार्ति हे ज्यांक तदः शिख्त (Adulthood) तानाकारनद शूनदादृष्टि ( recapitulation ) বলে বর্ণনা করেছেন। বাল্যকালে এই বয়:প্রাপ্তিমূলভ পরিণতির একটা বড় কারণ ফ্রয়েডের প্রস্থুকালের (latent period) সংব্যাখ্যানে পাওয়া ষায়। ফ্রয়েডের মতে শৈশব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে কিন্তু বাল্যকালে তার যৌনতা অন্তৰ্নিহিত ও স্থপ্ত অবস্থায় থাকে এবং কোনও দিকে তাৰ কোন বাহ্মিক অভিব্যক্তি থাকে না। অবশ্য এ সময়ে তার ষৌনতার কোন বাহ্যিক প্রকাশ না ৰাকলেও অন্তৰ্নিহিত অবস্থায় তা তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। এইজন্ত বাল্যকালকে প্রস্থাগাল (latent period) নাম দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে তার বৌনভা অপ্রকাশিত থাকে বলে তার মধ্যে কোনরূপ প্রকোভমূলক চাঞ্চল্য দেখা যায় না এবং তার পারিবেশিক সঙ্গতিবিধানে সে কোন অস্কুবিধা বোধ করে না।

বাল্যকালের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সামাজিক বোধের পরিণতি। শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক। যত সে বড় হয় ততই তার সামাজিক বোধ বন্ধুপ্রীতি ও দলবাধার আকাজ্জারপে দেখা দেয়। এই সময় সে আর এক। থাকতে বা খেলতে চায় না। সক্ল সময়েই সে তার সমবয়সীদের সঙ্গ থোকে। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা একেই যৌধ-প্রবৃত্তি (Gregarious instinct) নাম দিয়েছেন।

বাল্যকালে যৌনতা প্রস্থেও অবস্থায় থাকার ফলে ছেলেদের এ সময় মেয়েদের প্রতি বা মেয়েদের ছেলেদের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা যায় না বরং ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে এবং থেলতে ভালবাসে। ১০।১১ বংসর বয়সের সময় থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপর পক্ষের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়

এই দলপ্রিয়তা থেকে জন্ম নেয় শিশুর সামাজিক অমুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও
আরগত্য। বাড়ীর এবং বাড়ীর অধিবাসীদের বন্ধন অনেকটা ছিন্ন করে সে
বাইরের জগংকে ভালবাসতে শেথে। সে বোঝে যে দলে থাকতে হলে তাকে
দলের সমস্ত নিয়মকামন মেনে চলতে হবে। সমাজের আর সকলের নিলা প্রশংসাকে সে ধীরে ধীরে মূল্য দিতে শেথে। এই ভাবে তার মধ্যে জন্মার সমাজের প্রচলিত রীতি, নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি আরগত্যবোধ। এই সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই আবার বিকশিত হয় শিশুর নৈতিক বোধ। কোন্টি করণীয় কোন্টি বর্জনীয় সে শিক্ষারও ক্ষরু হয় এই সময়। নীতিজ্ঞান গঠনের পেছনে সামাজিক শান্তি-পুরস্কার, নিলা-প্রশংসা প্রভৃতি উদ্বোধকগুলির প্রচুর প্রভাব থাকে।

বাল্যকালের শেষের দিকে, যাকে আমরা কৈশোর (Later childhood) বলতে পারি, সেই সময়ে ছেলেমেয়েদের দল-প্রীতি অতি তীব্রভাবেই দেখা দের। এ সময়টকৈ দলবাধার কাল (Gang period) বলাও হয়। এই সময় দল-বিশ্বস্তা সকল প্রকার চিন্তা ও বিচারগৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং অভ্যস্ত গভীবভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে। দলের প্রতি আমুগত্য সময় সময় এতই তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে দলের সম্মানরক্ষার জন্ম তার প্রত্যেকটি কিশোর সদস্যই প্রাণ পর্যস্ত দিতে প্রস্তুত্ত থাকে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাজ্জা তাদের বিভিন্ন থেলাধূলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিকার করা, যুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতামূলক থেলাধূলা, কুন্তি, বক্মিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদের সন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। মেয়েরাও সাজসজ্জা, নাচ-গান অভিনয় এবং ঘরকরা পুতৃল খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে আর সকলের দৃষ্টিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলাকে এই জন্ত অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশুর প্রস্তৃতির প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে

থেশা যে এই সময় শিশুর নানা মানসিক চাহিদা ও স্পৃহাকে স্বভিব্যক্ত করে ভাতে সন্দেহ নেই।

এই বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু স্ষ্টে করার প্রচেষ্টা। কাঠের বা মাটির জিনিস তৈরী করা, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া প্রভৃতি কাজের দিকে এ সময় ছেলেমেয়েরা একটা সহজ আকর্ষণ বোধ করে এবং স্থযোগ স্থবিধা পেলেই কোন কিছু স্ষ্টে করার আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু সাধারণত এই সময় উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাদের উৎসাহ চলে যায় এবং একটু বড় হলেই এই অভি-মঙ্গলকর প্রবণতাটি পরিপোষণের অভাবে নপ্ত হয়ে যায়। সেইজন্ম যাতে এই বৈশিষ্ট্যটি সময়োচিত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক, পিতা, মাতা সকলের সয়ড় দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শৈশবের মত বাল্যকাল এবং কৈশোরের চিস্তাতেও প্রতিরূপের (image) স্মাধিক্য একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গ্যান্টনের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সকল রকম মানসিক কান্ধেই ছোট ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির চেয়ে স্মনেক বেশী প্রতিরূপের সাহায্য নিয়ে ধাকে।

মনোযোগের বিস্তারের পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণত ব্যক্তির মনো-যোগের বিস্তার ছোট ছেলেনেয়েদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি কিশোর অপেকা অনেক বেশী জিনিসে একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পারে।

বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছ বে বৃদ্ধি শৈশব থেকে ধীরে ধারে বাড়তে বাড়তে ১৫:১৬ বৎসর বয়দে তার পূর্ণ পরিণভিতে পৌছায় এবং তারপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বৃদ্ধি সাধারণত আর বাড়ে না।

বিচারকরণের শক্তি শৈশবে খুব কমই থাকে এবং সাত আট বছরের ছেলে-মেয়ে সহজ সাধারণ সমস্তা ছাড়া শক্ত কিছুর সমাধান করতে পারে না। ১১।১২ বংসর বয়স থেকে সত্যকারের বিচার ক্ষমতা জন্মায় এবং আরও কিছু বয়স বাড়লে তার পক্ষে জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

#### যৌবনাগম (Adolescence)

যৌৰনাগমের স্থক যৌন-পরিণতিতে (Puberty)। যৌন-পরিণতি বলতে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃস্থাষ্ট বোঝার। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইক্রিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে नानाक्रभ रोनश्रुक हिल्ला श्राविकार इम्र। এগুলিকে গৌণ रोन हिल् (Secondary sexual characters) वना इम्र।

কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই বৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন কোন প্রাচান মনোবিজ্ঞানী এই সময়টিকে পীড়ন ও কষ্টের (stress and strain) কাল বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের চরম বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট অভিরঞ্জন থাকলেও একথা সভ্য যে যৌবনাগম ব্যক্তির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রাপ্তযৌবনদের (adolecsent) জীবনে দেখা দেয় এবং এগুলি তার ভবিশ্বৎ ব্যক্তিসন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

सौरनाशमरक चार्निष्टे कानम रेगमरवत श्रुनतातुष्टि वरन वर्गना कदाइन। শৈশবে দৈহিক, মান্দিক প্রকোভগত ২ যৌন্যুলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক চরম অসংহতি ও বিশুঝলা দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে সে অসংহতি ও বিশৃত্বলা ধীরে ধীরে নোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়েনিতে পারে। কিন্তু যৌবনের অবদমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই শৃঞ্জলা ও সংহতি আকত্মিকভাবে আবার লোপ পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে এক বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়। শৈশৰে যেমন তাকে এক নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্ম প্রয়াস করতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও সেইভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন নতুন পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিবিধান করতে ৰা পারার জন্ম বার বার তাকে ছঃথকর অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল ষৌৰনাগমেও তেমনই তার পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোযজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে বাধ্য করে। এই দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে।

বৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন দেখা দেয়।
এই সময়ে ছেলে মেয়ে উভয়ের দেহেই আকস্মিকভাবে এমন কভকগুলি পরিবর্তন
ঘটে ষেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে।
আনেক ক্ষেত্রে বয়:প্রাপ্তরা ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে

নেন না এবং কখনও কখনও সেগুলি নিয়ে উপহাস, বিজ্ঞাপ এবং বিরূপ মন্তব্যও কবেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটা অস্বাচ্চন্দাময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ সঙ্কোচময় ও আড়েষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধরনের আচরণের ফলে অনেক সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাতও পায় এবং বাস্তব থেকে নিজেদের অপস্তত করে নেয়।

বৃদ্ধি বা মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। তবে এই সময় বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি তাদের সহজ্ব দ্ধি প্রচেষ্টায় পূর্ণতালাভ করে।ফলে মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানশিক সমর্থতার দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই নবলন্ধ সামর্থ্য সম্বন্ধে তাদের মনে সচেনতা দেখা দেয় এবং পরিবার বা সমাজের আর দশজনের মত তারাও ছোট বড় সমস্তার সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণত তাদের এই হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপক্তা বলে মনে করেন এবং ধমক দিয়ে দ্বে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তার ফলে এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের অবহেনিত বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়।

প্রাপ্তবৌধনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের অমুকৃতির রাজ্যে। বলতে গেলে সেখানে একটা ছোটখাট বিপ্লব শটে যায়। দেহের আক স্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক শক্তির পূর্শতা লাভ, বাইরের জগতে উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসবে মিলে প্রাপ্তযৌধনের মনে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তার এতদিনের মুপ্রতিষ্টিত প্রক্ষোভের সংগঠনটি ভেঙ্গে চ্রমার করে দেয়। নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে ভার মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয় তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাঙ্গের উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্য তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনকেই অস্তর্মুখী (introvert) বা আত্মকেক্রিক (self-centred) হয়ে উঠতে দেখা যায়। বাইরের জগতের প্রতি তখন তাদের মনে একটা বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং অনেকেই মনে করে যে তার প্রতি যথেষ্ট ম্বিচার করা হচ্ছে না বরং সকলে মিলে তার উপর নিপীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্তান্থ বয়স্ক লোকেরা প্রাপ্তবৌবনদের মানসিক চিন্তাধারাকে জন্মনরণ করতে না পেরে অনেকে তাদের প্রতি সত্যই যথেষ্ট অবিচার করে থাকের

এবং তার ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাবের (Persecution mentality) স্ষ্টি হয়।

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে জন্ম নের বিদ্রোহের মনোরন্তি। সহজেই সে কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে চায় না। তার পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে জোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতি নীতি, ধর্মীয়, বা সামাজিক মান প্রভৃতি সবেইই বিরোধিতা করে। সে নিজে সমাজসংস্কারকেই ভূমিকা অভিনয় করতে চায়। তবে সমাজের প্রাচীন যা কিছু তা ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ পাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তার ভেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

মৌবনপ্রাপ্তিতে যৌনতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সেইজ্ন প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদাকে থুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু স্থাধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সভ্যকারের যৌনচাহিদা ভেমন কিছু স্বস্থাভাবিক বা তীব্র রূপ ধারণ করে না। এই সময়ে যৌনঘটিত স্থাকস্মিক শারীরিক পরিবর্জনপুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিষ্ময়রূপে দেখা দের একং ভাদের যৌনচাহিদা মূলত প্রণম্বাটিত কল্পনা ও চিস্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গভীর ভাববিলাসময় প্রেমের ঘটনা এ সময়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে ধাকে।

বৌন-কৌত্হল কিন্ত এ সময় তীব্রতম আকার ধারণ করে এবং ধৌনঘটিত রহস্ত জানার জন্ত প্রাপ্তধৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্ত অধিকাংশ দেশেই বথোপর্ক্ত বৌনশিকার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তধৌবনদের হয় সে কৌত্হল অতৃপ্ত থেকে বার, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে অর্দ্ধসত্য ও বিকৃত সত্য আহরণ করতে হয়। এর ফলে শিশুর ভবিষ্যুৎ বৌনজীবন অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে।

বৌবনপ্রাপ্তির সব চেয়ে উল্লেখবোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবান্তব করন। ও দিবাস্থপ্নের আধিক্য। সর্বতোমুখী পরিণতি প্রাণ্ডবৌবনের মধ্যে বে সকল নতুন
প্রয়োজনের সৃষ্টি করে সেগুলি বান্তবে ভৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ফলে সে
দিবাস্থ্য ও অলীক করনার সাহায্য নেয় সেগুলিকে পূর্ণ করতে। প্রাপ্তবৌবনদের
দিবাস্থ্য বিশ্লেষণ করলে ছ'শ্রেণীর স্থ্য পাওয়া যায়, প্রথম আস্কপ্রতিষ্ঠাঘটিত বা
আন্তর্গোরবমূলক। যেমন, প্রাপ্তবৌবন স্থা দেখে যে সে পড়াশোনার প্রথম হচ্ছে
বা থেলার সব চেয়ে সেরা প্রমাণিত হচ্ছে বা কোন ছংসাহনিক কাল করছে
ইত্যাদি। আর ছিতীয় শ্রেণীর স্থা হচ্ছে প্রণয়মূলক। যেমন, সে ভার আকাছিত

প্রশানীকে বা প্রণায়নীকে লাভ করছে। প্রাপ্তবৌধনদের অধিকাংশ দিবাস্থাই তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অলীক করনার সাহাষ্যে সে তার অভ্য প্রক্ষোভের তৃথি সাধন করে। সে দিক দিরে প্রাপ্তবৌধনদের ক্ষেত্রে দিবাস্থপ্রের যথেষ্ট মূল্য আছে। এগুলি প্রাপ্তবৌধনদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষ্প রাখতে সাহাষ্য করে এবং তার প্রাক্ষোভিক সাম্য বজার রাখে। কিন্তু অভিনিক্ত ও অভি-অবান্তব দিবাস্থপ্র ধে স্কুর্ছ ব্যক্তিত্বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ার সেক্থাও পুবই সত্য।

# প্রাপ্তযৌবনের চাছিদ। ও সমস্তা (Needs and Problems of the Adolescent)

বৌবনাগমের সঙ্গে সঞ্জে প্রাপ্তবৌবনের দেহে মনে চিস্তায় ধারণায় ও অমুভ্তিতে, এক কথায় তার সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেয়। এই বছমুখী পরিবর্তন তার পূর্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রয়াসকে নিজ্রিয় করে তোলে এবং তার পক্ষে তথন পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে আবার সঙ্গতিবিধান করার প্রয়োজন হয়। তার নিজের চাহিদার মধ্যেও এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় তার দেহ, প্রক্ষোভ ও চিস্তার ক্ষেত্রে এই সব নানা পরিবর্তন থেকে তার মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার স্পষ্ট হয়। বাল্যকালে তার চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সহজ মানসিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বৌবনাগমে তার মনের রাজ্যের আরও অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে বার। ধর্মাধর্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভালমন্দের বিচার, যৌনস্পাহা, জীবনরহস্ত সম্পর্কে কৌতৃহণ নতুন নতুন ধারণা ও অমুভ্তি তার মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তার মধ্যে নব নব প্রয়োজনের উত্তঙ্গ তরজের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্তবৌবনদের মধ্যে সমস্তা তথনই দেখা দেয় বখন তার এই নব অমুভূত প্রয়োজনগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে বায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার এইসব প্রয়োজন তার পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন স্থবোগ পার না। ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আসে অপসঙ্গতি (maladjustment)। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে স্থসঙ্গতি-বিধানে অসামর্থ্য। প্রাপ্তবৌবনের চার পাশে যে সব বিভির্থমী শক্তি আছে সেগুলির সঙ্গে সে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই অপসঙ্গতি থেকেই তার মধ্যে জ্বায় নানারকম অপরাধ্প্রবণতা, মৃষ্কৃতি এবং সমস্তামূলক আচরণ। এই জন্তই অনেকে বৌবনপ্রাপ্তিকে 'ঝড়ঝঞ্বার কাল' বা 'অপরাধ্প্রবণতার কাল'

বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবৌধনের মনে ঝড়ঝঞ্চা, জপরাধ-প্রবণতা সবই দেখা দেয় তার প্রয়োজন যদি ঠিকমত তৃপ্ত না হয় তবেই। উপযুক্ত ষত্র ও মনোযোগ, স্থবিবেচনা ও সহামুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতি-শীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের এই সমস্তাগুলিকে সমাধান করার চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের বিকাশ প্রচেষ্টা কোনরূপে ক্ষুত্র হয় না এবং স্কৃত্ত ও স্থম ব্যক্তিসন্তা নিয়ে তারা গড়ে উঠতে পারে।

ষ্ট্যানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর। প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা নিম্নে বিস্তারিত পর্ববেক্ষণ করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদার বিবরণী দিয়েছেন। তাঁদের সেই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের পরিবর্তনের স্বরূপ বিচার করে তাদের কতকগুলি শুরুত্বপূর্ণ চাহিদার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। যেমন,

#### ১। মুক্ত সক্রিয়তার চাছিদা (Need for Free Activity)

এই সময় ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একটা আক্ষিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্ম প্রয়োজন পর্বাপ্ত সক্রিয়ভার স্থযোগ, মৃক্ত বাভাসে রোদে অলপ্রভাসের অবাধ সঞ্চালনের অবকাল। থেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, ভ্রমণ, পিকনিক ইন্ড্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চাহিদাটির ভৃপ্তি হতে পারে। সেইজন্তই মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্তি মনো-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়েছে।

#### ২। স্বাধীনতার চাহিদা (Need for Freedom)

বৌবনপ্রাপ্তিতে বে প্রয়োজনটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় সেটি হল বন্ধন মুক্তির চাহিদা। আজন্মসে সব দিক দিয়ে পরের উপর নিভর্ রশীল ছিল, কিন্তু আজ সেই পরনিভরতা থেকে সে মুক্তি খোঁজে এবং সমাজের একজন হয়ে নিজের পারে দাঁড়াতে চায়। সে নিজে থেকেই নানা গুরুকর্মের দায়িত্ব বহন করভে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্তা সম্বন্ধে মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দ ও সোৎসাহে সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনভার আকাথা তাদের মনের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আ্মানিভরতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ংপ্রাপ্তেরা

প্রাপ্তবৌবনের এই মনোভাবকে ভাল চোথে দেখেন না, ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচরণবৈষম্য দেখা দেয়।

#### ৩। সমাজ-জাববের চাছিদা (Need for Social Life)

বৌবনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একাস্তই উদাসীন ছিল।
ভার নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দ্রতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না।
কিন্তু বৌবনাগমে তার পরিণত মনের দরজায় বৃহত্তর পূথিবীর আবেদন এসে পৌছর।
নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ডীর বাইরে মানবসমাজের সঙ্গে একাল্মতার এক অমুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিত্তের সঙ্গে পরিচিত্ত
হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছার গোষ্ঠীর স্বার্থে বিশিয়ে দেয়। ক্ষুল, ক্লাব. সামাজিক
ও সাংস্কৃতিক সন্মেলন, নানাবিধ যৌথ উত্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্তরৌধনের এই
সমাজ-জীবনের প্রয়োজনট তৃপ্ত হয়।

#### 8। (যান-ভৃপ্তির চাছিদা (Need for Sex Satisfaction)

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রেই যৌনসচেতনতা পরিণতিলাভ করে। শৈশবে যৌনবাধ
নিতান্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। বাল্যকালে যৌনতা থাকে

স্থা বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্তু যৌবনাগমে এই যৌনবোধ পরিণত ও সুসংগঠিত

হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন যাণনের জন্ত প্রস্তুত করে
তোলে। এই পরিণত যৌনসচেতনতা প্রকাশ পায় ছেলেদের ক্ষেত্রে মঙ্গিনী
এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্ত কামনার রূপে। এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা
পরস্পারের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পারের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশায়
আনন্দ লাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্ত কামনা ছাড়াও যৌন চাহিদা আর
একটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন কৌতৃহল এই সময় যৌনঘটিত
বিষয় ও যৌন বহন্ত সম্পর্কে জানবার জন্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ দেখা
দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন্ত সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌনশিক্ষাদানের
আায়োজন থাকা একান্ত উচিত। যে সব সমাজে যৌন শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা
নেই সেথানে প্রাপ্তযৌবনেরা নানা উৎস থেকে অর্থসন্ত্য ও বিকৃত তথ্য সংগ্রহ
করে এবং তার ফলে তাদের যৌনজীবন বিষমর হয়ে ওঠে।

# ৫। বতুব ভাবের চাছিদা (Need for New Knowledge) প্রাপ্তবেশ্বনদের মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি এই সমরে পূর্ণতা লাভ করে এবং বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিও তাদের পরিণতিতে পৌছর। ফলে তাদের

সাভাবিক কৌতৃহল তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের প্রতি তাদের আকান্ধা দেখা দেয়। মানব অন্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তারা ক্রমশ আরুষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইভিহাস, নৃতত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এই সময় তাদের এই স্বতস্মূর্ত জ্ঞানলিঞ্চাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উপরেই প্রাপ্রযৌবনদের জীবন প্রস্তৃতি নির্ভর করে।

#### ৬। আত্ম-অভিব্যক্তির ভাহিদা

(Need for Self Expression)

প্রথিষৌবনের প্রাক্ষোভিক তৃত্তি প্রধানত নিজেকে অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পার। লেখাপড়া, থেলাধূলা, সঙ্গীত, অভিনয়, সজনী-মূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোস্থ স্বস্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজে আর সকলের পাছে নিজের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদাটির তৃত্তি প্রাপ্তযৌবনের স্কন্থ ও স্থমম ব্যক্তিসম্ভার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।বেসব ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক চাহিদাটি অতৃপ্র থেকে যায় তারা ত্র্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবনসংগ্রামে পশ্চাদৃপদ হয়ে ওঠে।

#### ৭। নীতিবোধের চাছিদা (Need for Moral Sense)

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিভ-অন্থচিভ ইভ্যাদির বোধ-শুলিও স্থারিণত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বস্তু বা কাজ সম্পর্কে নৈতিক মান ভাদের মধ্যে নিভান্তই অসম্পূর্ণ ও অম্পষ্ট আকারের ছিল। যৌবনাগমে ভাদের এসম্পর্কে একটা স্থাচিস্তিভ ও স্থানিদিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা দেখা বার। নিজের বা পরের সকলের কাজই এ নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে পরিমাপ করে এবং নিজে বদি কখনও ভার এই নৈতিক মানের বিরোধী কাজ করে ভংগে দে ভিত্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পার।

#### ৮। আত্মনির্ভরতার বা বৃত্তির চাহিদা

(Need for Self-dependence or Vocation)

এ সমরে ছেলেমেরেদের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধ চিস্তা করতে দেখা বায় এবং কেমন করে অনির্ভার হওয়া বায় সে সম্বন্ধ নানা প্রশ্ন ডাদের মনে উদয় হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হরে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা পরিকর্মনা ভারা মনে মনে বচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের পদার প্রতি ভাদের মনোবোগ আক্রষ্ট হতে দেখা যার। অনেকে এই জন্ম এই চাহিদাটিকে বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণনা করে থাকেন।

#### ৯। জীবন-দশ নের চাহিদ।

(Need for a Philosophy of Life)

যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেরেদের মনে জীবন ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মান্নবের জীবনের অর্থ কি, কিসেই বা জীবনের সার্থকতা বা এই স্বৃষ্টির রহস্ত কি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তার মনকে বার বার দোলা দিয়ে যায়। এসব প্রশ্নগুলির উত্তর তারা সর্বত্র সন্ধান করে এবং যত- টুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে তাই নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা তারা গড়ে তোলে। এ সময় দরকার হল তাদের মধ্যে এমন একটি সন্তোষজনক জীবন দর্শন গড়ে তোলা বা তার ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীকে প্রবদ্ধ ও অর্থম্য করে তলতে পারবে।

প্রাপ্তবৌধনদের এই প্রয়োজনগুলির যদি যথায়থ তৃপ্তি না হয় তা হলে তাদের সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখা দেয়। কলে তাদের ক্রমবিকাশের স্কর্চু অগ্রগতি নানাভাবে ক্রম হয়ে পড়ে। যারা সাহসী তারা তাদের অভ্প্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্ত অসামাজিক অমঙ্গলকর পছা গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধপ্রবণ (Delinquent) বলে কুখ্যাত হয়। যারা তা পারে না তারা আংশিক বা ক্রত্রিম তৃপ্তিতেই সল্প্ত থাকে বা চাহিদাকে দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনই দিবাস্থ্য বা অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। এর কোনটিই স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ নয় এবং স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসন্তার স্কৃষ্টিতে বিশেষ বাধাস্থরপ। অভএব পিতামাতা শিক্ষক সকলের কর্তব্য হল যে যাতে প্রাপ্তযৌবনের প্রয়োজনগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে এবং তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা না দেয় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

#### পিতামাতা-শিক্ষকের কর্ত ব্য

প্রাপ্তবৌবন ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধি-প্রক্রিয়া যাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমস্রাপ্তলি বাতে ঠিকমত সমাধান লাভ করে তার জন্ম পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই সহযোগিতা অপরিহার্ব। প্রাপ্তবৌবনের সর্বতোমুখী বিকাশকে স্বাস্থ্যমন্ত্র প্রথম করে ভূলতে হলে পিতামাতা শিক্ষকদের কতকগুলি ব্যাপারের উপর মনোবোগ দেওরা উচিত। বেমম—

১। প্রাপ্তবৌৰনদের সঙ্গে সহাত্ত্তিও বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করছে

ত্তবে। তাদের শারীরিক পরিবর্ত নগুলিকে সহজ্ঞতাবে নিতে হবে এবং ম্বাসস্তব তাদের সঙ্গে মানসিক সংঘাতকে এডিয়ে চলতে হবে।

- ২। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে তৃপ্তিলাভের জন্ত যথেষ্ট স্থাবেগ দিতে হবে। ছোটখাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটি তৃপ্ত করতে হবে।
- ৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রাপ্তর্বাবনদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি ছেলেমেরে বদি তার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অন্তবারী শিক্ষালাভ করতে পারে তাতে তাদের ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধ পরিতৃপ্ত হবে, নতুবা ব্যর্থতা বা আংশিক সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাসকে ক্ষীণবল করে তুলবে। এইজন্ত মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের মধ্যে নানা বিভিন্ন ধর্মী পাঠ্য বিষয়বন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে বাতে প্রাপ্তবিবনদের বিকাশমান বহুমুখী সন্তাবনা ও প্রয়োজনগুলি তাদের পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। ভারতে সম্প্রতি প্রবর্তিত বহুসাধক বিভালয়গুলিতে প্রচলিত গতান্তগতিক একমুখী পাঠক্রমকে পরিত্যাগ করে নানা বিভিন্নধর্মী পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্তাবীবনদের দীর্ঘ-অবহেলিত প্রয়োজনগুলি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্তি পাবে।
- ৪। প্রাপ্তবৌধনদের সর্বতোমুখী বৃদ্ধিকে পূর্ণতালাভের স্থাবাগ দেবার জন্ত প্রদুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। থেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সন্তার সব দিকগুলি বাতে অবাধে অভিব্যক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
- ে। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতাদের সক্রিয় ও সয়ত্ব সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। ভাল ভাল বই পড়ার স্থযোগ দেওয়া, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্রাগুলি নিয়ে আলোচনা করা, তাদের সেগুলি সম্বন্ধে সম্ভোষজনক ধারণা গঠনে সাহায্য করা, প্রগতিশীল চিস্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ দিয়ে উদার দৃষ্টিভলী সৃষ্টি করা ইভ্যাদির মধ্যে দিয়ে জীবন সম্বন্ধে একটি গঠনমূলক পরিকরনা গড়ে তুলতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা উচিত। প্রকৃতিবীক্ষণও করনাশক্তি বিকাশের পক্ষে পূব সহায়ক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, স্থাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা প্রাকৃতিব ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসতে পারে। তাছাড়া নানাদেশ ভ্রমণের ফলে

প্রাপ্তবৌবনদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয় এবং ভারা উদার জীবনদর্শন পড়ে তুলভে পারে।

৬। যৌনবিষর সম্বন্ধে প্রাপ্তযৌবনদের নবজাগ্রত কৌতূহল মেটাবার জন্ম যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা রাথা দরকার। যৌন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাতে ছেলে-মেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করতে পারে ভার আ্বায়োজন সর্বস্তারের পাঠ-ক্রমেরই অস্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

#### **अशावलो**

 Give the chief characteristics of the different stages in the general development of a child.
 (B. T. 1951 B. A. 1962)

2. What are the characteristics of the adolescent? Is adolescence invariably a period of 'storm and stress'? How can the teacher be of help at this stage? (B. T. 1951, B. A. 1960)

3. Discuss the characterisities of adolescence. How far are they dependent on environmental factors? What are their bearings on secondary school curriculum? (B, T. 1953)

4. The adolescent period is also a critical one for the development of 'criminality'. Do you agree? Justify your answer with reasons and state how the teacher can be of help to the pupil at this stage. (B. T. 1956)

 State how a child of eight differs from an adolescent in interest and ideal. (B. T. 1956)

 State the main stages of human development and determine some characteristic features of each stage.
 (B. A. 1957)

 Explain why adolescence is regarded as a recapitulation of the first period of life. (B. A. 1963)

8. What are the special needs of the adolescent? Examine how far these are satisfied in a Multipurpose school. (B. T. 1959, B. T. 1964)

 Describe the main stages of human development from infancy to adolescence.
 (B. A. 1959, 1961)

Describe the nature and needs of adolescence. (B. A. 1962)

11. What are the physical, mental, social and spiritual needs of the adolescent? How can the school meet the needs? (B. T. 1963)

12. Adolescence is described as an awkward stage—a period of 'storm and stress', 'strife and strain'. Do you agree? Give reasons for your answer.

(B. A. 1963)

13. Describe the physical and mental changes that occur during adolescence. (B. A. 1964, B. T. 1966)

 Briefly trace the physical and intellectual development of a child from infancy to adolescence. (B. T. 1965)

# ব্যক্তিগত বৈষ্ম্য (Individual Difference)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিশদ গবেষণার ফলে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেরে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি। এই নীভির মূল কথা হল যে মান্থযের মধ্যে নানা দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য বিশ্বমান। অবশ্র ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈষম্যের কথাটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জ্মুনা, কিন্তু তার নিখুঁত ও ষথার্থ স্বরূপটি আজ মনোবিজ্ঞানই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

স্থলের একই ক্লাসে পড়ে এমন একদল সমবয়সী ছেলেকে পরীক্ষা করলে স্থামাদের কাছে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তথটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। দেখা যাবে বে দেহের গঠন, ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ, চোথের রঙ প্রভৃতির দিক দিয়ে ভাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কেউ দীর্ঘ, কেউ বা ধর্ব। কারও স্বাস্থ্য খুব ভাল, কেউ চিব-রুগ্ন, কারও চোথের রঙ কাল, কারও বা কটা ইত্যাদি। ভেমনি আবার স্বভাব, হাব-ভাব, স্বভ্যাস ইক্যাদির দিক দিয়েও তাদের মধ্যে বৈষম্যের অন্ত নেই ় কেউ হয়তো শাস্ত, কেউ অশাস্ত, কেউ নিষ্ঠর,কেউ কোমল, कि ने राष्ट्रवरमी. कि ने व्यानाव वश्चविनामी । প্रजात्मानाव निक निरंबंध **जात्मव** মধ্যে প্রচুর অমিল। কেউ হুঃতো সহজেই পড়া শেথে, কারও শিথতে বেশ সময় লাগে। কেউ অতি সহজেই একের পর এক পরীক্ষার বেডা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে ষায়, কেউ আবার নিমতম পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে দেখা বাবে যে নানা বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করলে আমরা নীচের বৈষম্যগুলি পাই। ষথা—(১) দেংগভ (physical), (২) মানদিক-শক্তিগভ (intellectual) (৩) মন:প্রকৃতিগত (temperamental), (৪) প্রকোভগত (emotional) (c) কৃষ্টিগত (cultural) (৬) সমাজগত (social) এবং (৭) শিক্ষাগভ (educational) ইত্যাদি।



এই বৈষম্গুলিকে আমরা আবার আর এক দিক দিয়ে গ্র'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। বধা সহজাত (inherited) এবং অর্জিত (acquired)। সহজাত বৈষম্যগুলিকে আমরা মৌলিক বৈষম্য বলে বর্ণনা করতে পারি। কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তি জন্ম থেকে উত্তরাধিকার হত্তে পেয়ে থাকে এবং সেজ্সু সেগুলির ক্ষেত্রে মান্নবে মান্নবে পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু অর্জিত বৈষম্যগুলি ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতে স্থাষ্ট হয়ে থাকে এবং সেগুলির জ্ল্যু পরিবেশের পার্থক্য প্রধানত দায়ী। পরিবেশ ষতই এক রকম হয়ে ওঠে ততই এই অর্জিত বৈষম্যের পরিমাণও কমে যায়। অবশ্র এই অর্জিত বৈষম্য কথনও একেবারে লোপ পেতে পারে না, এমন কি পরিবেশ সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে উঠলেও নয়। তার কারণ হল এই যে অর্জিত বৈষম্যগুলির পেছনে পরিবেশের শক্তি প্রধানত কাজ করলেও ব্যক্তির সহজাত নিজন্ম শক্তিরও অবদান সেথানে থাকবেই এবং এই সহজাত শক্তি বিভিন্ন ক্রেত্রে বিভিন্ন বলে তাদের সামগ্রিক ফল বিভিন্ন মান্নবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই।

উপরে বণিত বৈষমাগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ দেহগত, মানসিকশক্তিগত ও মন:প্রকৃতিগত বৈষমাগুলি হল সহজাত মৌলিক বৈষম্য। আর
বাকীগুলি ষেমন কৃষ্টিগত, প্রক্ষোভগত সমাজগত ইত্যাদি বৈষমাগুলি হল
আজি । অর্থাৎ এই বৈষমাগুলি শিশুর মধ্যে জন্মের সময় থাকে না, কিন্তু পরে
পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্নতা হেতু তার মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সহজাত
বৈষ্মাগুলি নিয়েই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

আবশ্য কোন বৈষম্যকেই সম্পূৰ্ণ সহজাত বা সম্পূৰ্ণ অজিত বলা চলে না। কেন না যে বৈষম্যগুলি সহজাত সেগুলিও পরিবেশের প্রভাবে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বায়, আবার যে বৈষম্যগুলি অজিত সেগুলির মধ্যেও ব্যক্তির বিভিন্ন সহজাত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবও মধেষ্ট থেকে থাকে। তবু আমাদের আলোচনার স্থবিধার জন্ত এই শ্রেণীবিভাগটি মেনে নেওয়া যেতে পারে।

#### সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা

(Innate Differences and Heredity)

সহজাত বৈষম্যগুলি শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ। বংশধারা বলতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সমষ্টিকে বোঝায় বেগুলি শিশু তার পিতামাতা ও
পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্থতে জন্মের সময় পেরে থাকে। এই
বৈশিষ্ট্যগুলি আবার তার পিতামাতা তাঁদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর
পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীদের) কাছ থেকে পেয়েছেন। তাঁরা আবার
সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর প্রপিতামহ-প্রপিতামহী,
প্রমাতামহ-প্রমাতামহীদের) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এইভাবে বলা য়েতে পারে
বে শিশু বে বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার স্তত্রে পায় সেগুলির মধ্যে তার সমস্ত
পূর্বপুরুষদেরই অল্পবিশ্বর অবদান আছে।

এখন এই বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি কি ভাবে পিভামাতার কাছ থেকে শিশুর মধ্যে আসে? এটি জানতে হলে প্রাণীস্ষ্টির রহস্ত কিছুটা জানা দরকার <sup>১</sup>।

শিশু বথন জন্মায় তথন মাতৃগর্ভে ছটি কোষের (cell) সম্মেলন ঘটে। একটি আসে পিতার কাছ থেকে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে পিতৃকোষ, আর একটি আসে মায়ের কাছ থেকে, তাকে মাতৃকোষ বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে থাকে তেইশটি করে স্থতোর মত পদার্থ যাকে বলা হয় কোষতন্ত বা কোমোজোম। এই প্রতিটি কোমোজোমের মধ্যে থাকে আবার চল্লিশ থেকে একশটি করে অতি শৃক্ষ একধরনের রাসায়নিক পদার্থ বাকে বলা হয় জীন (Gene)। এই জানই হল প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারের বাহক। শিশুর জন্মের সময় পিতৃকোষের জানিইগলি এবং মাতৃকোষের জীনগুলি পরস্পারের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাদের এই মিলনের উপর শিশুর বংশধারার স্বরূপ নিভর করে। শিশুর দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, উচ্চতা, চোথের রঙ, নাকমুখ চোথের আকৃতি, বৃদ্ধি, মনের প্রকৃতি ইত্যাদি গুক্ষপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিধারিত করে এই পিতা ও মাতার মিলিত জীনগুলি। অভএর দেখা বাচ্ছে যে পিতৃ-মাতৃ কোষের জীনগুলির মাধ্যমেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ করে থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই এক কথার আম্বা বংশধারা নাম দিয়ে থাকি।

জীন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটু জানা গেছে বে জীনের ক্ষমতা অসীম। মাসুবের দৈহিক মানসিক চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই

<sup>)।</sup> अवन वखः भृः >>१

আছে জীনের ক্রিয়া। জীন সব সমর জোড়ায় কাজ করে, যার একটা মাতৃকোষ থেকে আসে আর একটা আসে পিতৃকোষ থেকে। জীনের এই জোড়াবাঁধার উপরেই বংশধারার প্রকৃতি পূর্ণভাবে নির্ভর করে। প্রত্যেক পিতা বা মাতার নিজস্ম জীনের গুণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্ম বিভিন্ন জীনের সম্মেলন থেকে হয় বলে একই পিতামাতার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুব পার্থক্য দেখা যায়। একমাত্র সমকোষী যমজ ছেলে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে জীনগুলি একই থাকে এবং সেজ্যু তাদের বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়।

#### ত্তিবিধ সহজাত বৈষম্য

এই বংশধারা বা উত্তরাধিকারহতে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকৃতির দিক
দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় বেমন দৈহিক, মানসিক ও মনঃপ্রকৃতিগত।
দৈহিক বংশধারার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির দেহের গঠন, উচ্চতা, নাক, মুধ, চোথের রঙ,
ও নানাপ্রকার অস্তর্দৈহিক বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থিগত পার্থক্য ও এই পর্যায়ে পড়ে। মানসিক
বংশধারার মধ্যে প্রধানত পড়ে নানাবিধ মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি। সবশেষে আমে
মনের মৌলিক প্রকৃতি বা স্বরূপ, বাকে ইংরাজীতে টেমপারামেণ্ট বলা হয়। দেখা
গেছে যে টেমপারামেণ্ট বা মনঃপ্রকৃতিটিও ব্যক্তি জন্ম থেকেই উত্তরাধিকারহত্ত্বে
লাভ করে।

এই তিন শ্রেণীর বংশধারার বৈশিষ্ট্য থেকেই ভিন শ্রেণীর সহজাত বৈষম্যের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মথা, দেহগত বৈষম্য, মানসিক-শক্তিগত বৈষম্য ও মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য।

#### শেহগত বৈষম্য (Physical Difference)

দেহগত বৈষম্য নানা শ্রেণীর এবং মাত্রার হবে পারে। জাতিগত বিভিন্নকা অমুষায়ী দৈহিক গঠন ও শরীরের অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির বংশধারার বিভিন্নতার জন্তও মানুষে মানুষে বিংটি পার্থক্য দেখা যায়। একটি নিগ্রো ছেলের পাশে একটি ইউরোপীয় ছেলেকে বা একজন চীনদেশীয় ছেলের পাশে একটি রাজপুত ছেলেকে দাঁড় করালে দেহগত বৈষম্যের স্বর্মপটি জানা যাবে। হুসাস্থ্য বা কুস্বাস্থ্য কিন্তু সহজাত নয়, পরিবেশের প্রভাব থেকে অজিত। তবে বিভিন্ন শারীরিক প্রবণতা, যাকে আমরা ইংরাজীতে কনষ্টিউভানা বলি, এগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্যের পর্যায় প্রডে।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেহগত বৈষম্যের মূল্য আজকাল থুব বেশী নয়। বর্তমান জগতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্থানিদিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মূল্য বিশেষ কোথাও দেওয়া হয় না। তবে অঙ্গহীনতা বা শারীরিক কোন থুঁত থাকলে তা ব্যক্তির মনোভাব এবং ব্যক্তিসন্তাগঠনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অ্যাডলারের (Adler) পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে যে শারীরিক ক্রটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিম্নতাবোধ (sense of inferiority) প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

#### মানসিক-শক্তিগত বৈষম্য (Intellectual Difference )

মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দেখা যায় তার গুরুষ কিন্তু সব দিক দিয়ে বেশী।

মানদিক শক্তিকে মেটামুট হু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, সাধারণ শক্তি ও বিশেষ শক্তি।সাধারণ শক্তি হল সেই শক্তি যেট আমাদের সকল প্রকার কাজ করার পিছনেই থেকে থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বৃদ্ধি (Intelligence) নাম দিয়া থাকি। আর বিশেষ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজে দক্ষতা দিয়ে থাকে।

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় প্রকার শক্তির দিক দিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়।

সকল মানুষের যে বৃদ্ধি সমান নয় এটি একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা কিন্তু কার কত বৃদ্ধি, বেনা হলে কত বেনা, কম হলে কত কম এ সম্বন্ধে ষধায়ধভাবে জানা এতদিন সন্তব হয়নি। সেটি বর্তমান কালে জানা সন্তব হয়েছে অধুনা আবিষ্কৃত্ত বৃদ্ধির অভীক্ষার সাহায়ে। বৃদ্ধির অভীক্ষা হল বৃদ্ধি পরিমাপ করার এক ধরনের ষদ্ধ বা উপকরণ। এর দারা কে কতটা বৃদ্ধির অধিকারী সেটা মোটাম্টিভাবে জানা যায়। যে সংখ্যার দারা বৃদ্ধির পরিমাণ স্টিত হয় তাকে বৃদ্ধান্ধ বলে। সাধারণ মানুষের অর্থাৎ যার বৃদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কম তার বৃদ্ধান্ধ হল ২০০'র কম এবং বৃদ্ধি যত কম হবে বৃদ্ধান্ধও তত কমে যাবে। যেমনি যার বৃদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কম তার বৃদ্ধান্ধ হল ২০০'র কম এবং বৃদ্ধি বত কম হবে বৃদ্ধান্ধ হল ২০০'র বেশী এবং বৃদ্ধি যত বেশী হবে তত বৃদ্ধান্ধও বেড়ে যাবে। কোনু মানুষের কতটা বৃদ্ধি আক্ষকাল তা নির্দম্ধ করা হয় এই বৃদ্ধান্ধর সাহাব্যে।

अध्य ४७ 'वृद्धित পরিবাপ' ( পৃ: ৮१ )

এই, পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে যে বৃদ্ধির বণ্টনে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতি স্থবিচারই করেছে। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝারাঝি বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধান্ধের হিসাবে বলা যায় যে তাদের বৃদ্ধান্ধ ২০ থেকে ১০০'র মধ্যে। আবার ২০ বৃদ্ধান্ধের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন মান্ময়। এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলে মেয়ে। এদের এক কথায় বলা চলে ক্ষীণবৃদ্ধি। এদের মধ্যেও আবার বৃদ্ধির মানের দিক দিয়ে নানা শ্রেণী বা ভর আছে। ১১০ বৃদ্ধান্ধের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নত-বৃদ্ধি। এদেরও বৃদ্ধির মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন ভর বা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বৃদ্ধির এই বণ্টনকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা ঘণ্টার আকারসম্পন্ন একটি ছবি পাব। অধিকাংশ

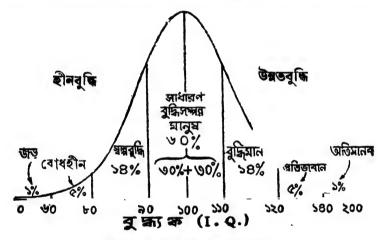

[ জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টনের চিত্ররূপ ]

লোক মাঝামাঝি বৃদ্ধি সম্পন্ন বলে ছবিটির মধ্যভাগ উচু এবং ফোলা। ক্ষীণবৃদ্ধি এবং উন্নতবৃদ্ধি লোকেদের সংখ্যা অপেকান্ধত কম বলে ছবিটির ছপ্রাপ্ত ক্রমশঃ নিচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বলা হয় ১।

#### কীণ বৃদ্ধি (Feebleminded)

আমরা দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনের বৃদ্ধি সাধারণ বৃদ্ধির মানের চেয়েও কম। অর্থাৎ বৃদ্ধ্যক্ষের হিসাবে তাদের ৯০ এর কম বৃদ্ধ্যক।

<sup>&</sup>gt;! टाचन चंख : शृ: >•७

এদের বলা হর কীণবৃদ্ধি (Feebleminded)। এদের মধ্যে আবার ১৪ জনকীণবৃদ্ধি হলেও মোটামুট জীবনধারণের মত বৃদ্ধি তাদের আছে। এদের বৃদ্ধাক্ষ ৮০ থেকে ৯০এর মধ্যে। এদের স্বরবৃদ্ধি (Moron) বলতে পারি। এরা কোন চিস্তামূলক কাজ করতে পারে না বা লেখাপড়ায় বেশাদ্র এগোতে পারে না। খুব ঘসামাজা করলে বড় জোর স্কুল ফাইনালের বেড়াটা ডিঙোভে পারে। কিন্তু শেখালে হাতের কাজ ভালই শেখে। নিম্নশ্রেণীর যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদির কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বর্ষ সাধারণ মামুয়দের মধ্যে মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা থাকে ভাদের বলা চলে বোধহীন (Imbecile)। এদের বুদ্ধান্ধ ৬০ থেকে ৮০র মধ্যে এরা রীতিমভ বোকা লেখা-পড়া করা দ্রে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাবটাও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পর্যন্ত পারে না। চেষ্টা করলে মোটামৃটি বইটা পড়া, নামটা সই করা ইত্যাদি অতি সহজ কাজগুলি এদের দ্বারা হতে পারে। এরা দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে। এদের সংখ্যা আমুসানিক শভকরা ৫টি।

সব চেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (Idiot)। এদের বুদ্দান্ধ ৬০এরও নীচে। এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথা বলতে পারে না, বললেও বোঝে না। এরা একা চলাফেরা করতে পারে না। নিজেদের ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাক্ষ করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

প্রকৃতির অবহেণিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিভালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে এদের শিক্ষা দেওয়া সন্তব নয়। স্বরুবৃদ্ধি (Moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্ত পূথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন (Imbecile) এবং জড় (idiot) ছেলেমেয়েদের জন্ত বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষায়তনগুলিতে ইক্রিয়গুলির উৎকর্ষ সাধনের জন্ত বিশেষ পদ্ম নেওয়া হয় এবং ইক্রিয়ামুভূতির উরতির দ্বারা বৃদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়।

ক্ষীণবুদ্ধিতার দক্ষে অপরাধ প্রবণভার একটা সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর বরুদে বে দব ছেলেমেয়ে হৃষ্কৃতিপরারণ হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে দেখা গেছে অনেকেই নিয়বৃদ্ধিসম্পন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে নিয়বৃদ্ধির সংখ্যাই বেশী। বৃদ্ধি অন্ন থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার জন্ম ভবিষ্ণুৎ কর্মের শুরুত্ব তারা বৃঝ্বদে পারে না। ফলে তারা সঙ্গজ্ঞই প্রলোভনে ভূলে যায় এবং বে কোন ধরনের অপরাধ করতে ইতন্তভ করে না।

#### উন্নত বৃদ্ধি (Gifted Children)

নিয়বৃদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উয়তবৃদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বৃদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। যাদের বৃদ্ধান্ধ ১১০ থেকে ১২০র মধ্যে তারা বৃদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাসে বা বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বৃদ্ধিমান (Bright) আখ্যা দিয়ে থাকি ভারাই এই পর্যায়ে পড়ে।

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের (Genius) দল। এদের বুজাঙ্ক ১২০ থেকে ১৩০ এর মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ার এদের পরিকার সাধারণ ছেলেমেরেদের থেকে বেশ পৃথক্ বলে মনে হয়। ১৪০এর উপর যাদের বুড়াঙ্ক ভাদের সংখ্যা থুবই কম। এদের অভিমানবের (Superman) পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে। এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচারকরণ সমস্তা-সমাধান প্রভৃতির কাজে এদের দক্ষতা অকল্পনীয়। ন্তন চিস্তা ও ভাবের জনক সাধারণত এবাই হয়ে থাকে।

উন্নতবৃদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। পাথিব ক্বতিত্বের জন্ত বেমন বৃদ্ধির দরকার তেমনই দরকার শিক্ষা এবং জ্ঞানের। কিন্ত দেখা পেছে নানা কারণে এই উন্নতবৃদ্ধি ছেলেমেরেদের লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত পতাহুগতিক যে এথায় আমাদের স্থলে কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবৃদ্ধিদের প্রতি মোটেই স্থবিচার করা হয় না। সাধারণ বৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অন্থ্যায়ী শিক্ষাদানের ফলে এই উন্নত-বৃদ্ধিদের কাছে লেখা পড়ার কোন আকর্ষণ থাকে না। ক্লাসে যা পড়ানো হছে, তা হয় তাদের কাছে অনেক আগেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের নীচে। ফলে ভারা ক্লাস পালায়, তৃদ্ধতি করার দিকে ঝোঁকে এবং প্রান্তই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সেইজন্ত দেখা গেছে যে স্কুলে বৃদ্ধির অভীক্ষায় বারা উৎকর্ষ দেখিয়েছে ভারা পরবর্তী জীবনে প্রান্তই সাধারণ সাফল্যের চেত্রে বেশী কিছু লাভ করতে পারে নি। এইজন্ত আধুনিক বুগে উন্নতবৃদ্ধিদের জন্তও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হরেছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের না পড়িরে পৃথকভাবে এদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রচলিত হয়েছে। এমন কি উন্নতবৃদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কোনো কোনো দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পাব্লিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অমুকরণে ভারতেও আজিকাল প্লাবিক স্কুল থোলা স্কুরুহয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা (Three-stream) পদ্বায় শিক্ষাদানের মাধ্যমেও এই সমস্তার একটা সমাধান করা হয়েছে।

সাধারণ শক্তি বা বৃদ্ধি ছাড়াও বিশেষ মানসিক শক্তির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ থাকতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন শিশু বিশেষ প্রকটি বিষয়ে দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই বিষয়ে সে বিনা আয়াসেই যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখাতে সমর্থ হচ্ছে। ষেমন খুব শিশুকাল থেকেই কোন ছেলে হয়তো খুব ভাল অন্ধ কয়তে পারে বা কোন মেয়ে ভাল গান গাইতে পারে, আবার কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজ কর্মে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায় ইত্যাদি। এগুলির মূলে আছে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি। এই বিশেষ শক্তি নানা শ্রেণীর হতে পারে, ভাষামূলক শক্তি (Verbal ability or v), গাণিভিক শক্তি (Numerical ability or n), যন্ত্রমূলক শক্তি (Mechanical ability or m), অবস্থানমূলক শক্তি (Spatial ability or s) ইত্যাদি।

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় ধরনেরই শক্তি যে প্রত্যেকের ব্যক্তিসন্তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে কথা বলা বাছল্য। সাধারণ শক্তির সব চেয়ে বড় প্রভাব দেখা যায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। বাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কম তারা স্থল কলেজের পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারে না এবং বারা বোধহীন বা জড় তারা তো লেখাপড়া করতেই পারে না। লেখাপড়া ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও বুদ্ধির প্রয়োজন যথেই। যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনার কাজ স্থান্সপর করতে হলেও বেশ উচ্চ বুদ্ধির দরকার। তাছাড়া সকল প্রকার মানসিক কাজের স্থান্যঠন প্রত্যুৎপন্নমভিত্ব, ক্রতচিস্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাই উৎকর্ষ দেখাতে পারে যাদের বুদ্ধির পরিমাণ সাধারণ বাছ্যের চেয়ে বেশী। এই সকল কারণে বুভিমূলক জীবনে বুদ্ধির প্রভাব অভ্যস্ত ব্যাপক ও গভীর।

বিশেষ ধর্মী মানসিক শক্তিগুলিও ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবনে মধেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বে বিষয়ে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক শক্তি আছে সে বিষয়টিকে যদি সে ভার বৃত্তিরূপে নির্বাচিত করে নের ভবেই ব্যক্তির জীবনে সাফল্য স্থনিশ্চিত। মূনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য ( Temperamental Difference )

মনঃপ্রকৃতি বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, বাকে স্থামরা চলতি কথায় মেজাজ বা মুড বলে থাকি। দেখা গেছে যে মনের বৌলিক কাঠামোটির গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য স্থাছে এবং এই পার্থক্যের স্থানেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। প্রায়ই দেখা যার্য যে কোন ব্যক্তি কোমলপ্রকৃতির, আবার কেউ নিষ্ঠুর স্থভাবের, কারও মধ্যে স্থাভাবিকভাবেই স্থমায়িকতা দেখা যার, কারও আচরণ অতিমাত্রার রুক্ষ, কেউ আক্রমণধর্মী হয়ে থাকেন, স্থাবার কেউ বা বশ্যতাপ্রির হন।এই ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তিসন্তামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি স্থিতে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও সহজাত মনঃপ্রকৃতিই প্রকৃত্বশক্ষে এগুলির মৌলিক ভিত্তিরপে কাজ করে থাকে।

#### অজিত বৈষম্য ও পরিবেশ

(Acquired Difference & Environment)

সহজাত বৈষ্ট্যের মূলে বেষন আছে বংশধারা, তেমনি পরিবেশ আছে আজিত বৈষ্ট্যের পেছেনে। ব্যক্তিমাত্রেই জন্ম থেকে কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। পরিবেশহীন অস্তিত্ব কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সাধারণ ভাষণে পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু বা ব্যক্তি আছে সেগুলিকেই, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবেশের জারও ব্যাপক সংজ্ঞা নেওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বলতে সেই শক্তিকেই বোঝায় যা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোন না কোনরূপ পরিবর্তন আনতে সম্বর্থ হয়। এই ব্যাখ্যা অম্বামী বহুদ্রে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি কিংবা অতীতের এমন কি ভবিদ্যুতের বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাও আমাদের পরিবেশের অস্তর্গত হতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারে এবং তার ফলে নানারূপ ব্যক্তিগত বৈষ্ট্যা, দেখা দেয়, য়ধা, কৃষ্টিগত বৈষ্ট্যা, সমাজগত বৈষ্ট্যাদি।

#### কৃষ্টিগত বৈষ্ম্য ( Cultural Difference )

সব শিশু এক পরিবেশে মাহুব হয় না। বিভিন্ন দেশ অনুবায়ী প্রাকৃতিক

পরিবেশও প্রচুর বিভিন্ন। এস্কিমোরা সারাবছর বরফের গুহার কাটার আর আফ্রিকার লোকেরা সারা বছরই সূর্বের প্রথর আলোর তলার বাপন করে। বাঙলা দেশের লোকেরা শশুখামলা সমন্তলভূমিতে নিরায়াস জীবন বাপন করে আবার পার্বভ্যু নাগারা পাহাড়ের ক্লক পরিবেশে শ্রমবহল দিনগুলি কাটার। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার পর আনে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতা। প্রাচীন মানবের বিভিন্ন দল বা পোষ্টা থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের বিভিন্ন জাতি বা জনসমাজ। প্রত্যেক জনসমাজেরই আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার রীতিনীতি প্রথা প্রভৃতির বছ দিনের সম্বত্ন সঞ্চিত্র নিজন্ম একটি ভাগুর্নি আহে এবং সেই বিশেষ সমাজে যে শিশু জন্মার সে সেই জাতিগত ভাব ও সংস্কৃতির ভাগুরাটির অধিকারী হর। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রচুর মৌলিক ঐক্য থাকলেও ভাবধারা, আচরণ, রীতিনীতি প্রথা ইত্যাদির দিক দিরে অমিলও বিরাট। এই জাতিগত ভাবধারা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে জন্ম নের কৃষ্টিগত বৈষম্য, বেমন দেখা যায় একদল ই ব্রোপীয় ও ভারতীয়-দের মধ্যে বা একদল বেছুইন ও আমেরিকানের মধ্যে। সমাজগত বৈষম্মা (Social Difference)

জাতিগত ঐতিহ্ ও সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্য যেমন ক্লষ্টগত বৈষম্যের মূলে আছে ভেমনি শিশু যে সমাজে মামুষ হয়, সেই সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহার, প্রশা পদ্ধতি, আইনকামন প্রভৃতির বিভিন্নতা বাক্তিতে ব্যক্তিতে সমাজগত বৈষম্যের স্ষ্টি করে থাকে। জন্ম থেকে সুরু করে পরিণতবয়ন্ত হওয়া পর্যন্ত শিশু ছোট বড অনেকগুলি সমাজের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায় এবং এর প্রত্যেকটি সমাজেরই অর-বিস্তর প্রভাব তার স্বাচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সর্বপ্রথম যে সামাজিক সংগঠনট তার চিস্তা, স্বাচরণ ও মনোভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে সেট হল তার পরিবার। প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি নিজম্ব ভাব, মাদর্শ ও আচরণের ধারা আছে এবং সেই পরিবারের শিশুমাত্রেই সেই ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা অনুষায়ী মানুষ হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় যে চুটি বিভিন্ন পরি-ৰাৱে মাত্ৰুয় হয়েছে এমন চুটি শিশুর মধ্যে ৰয়ুস, বৃদ্ধি ইত্যাদি এক হলেও ভাব ও আচরণগত বৈষম্য প্রচুর। পরিবারের পর আনে স্কুল, লাইত্রেরী, ক্লাব, অফিস ইত্যাদি। এই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলি শিশুর ভাবধারা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপার প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হরেছে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব, ভাবা, আদর্শ আচরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

#### প্রকোভঘটিত বৈষম্য (Emotional Difference)

বে কোন ছজন পরিণত বয়স্কের প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংগঠন পরীক্ষা করলে দেখা বাবে বে সেদিক দিয়ে ছজনের মধ্যে বথেষ্ট পার্গক্য রয়েছে। একজন হয়ত অয়ভেই বেগে বান বা আনন্দিত হন, আবার আর এক ব্যক্তির হয়ত রাগ বা আনন্দ ছইই দেরীতে দেখা দেয়। একজনের প্রক্ষোভ হয়ত তীব্র অথচ অয়স্থায়ী, আর একজনের প্রক্ষোভ অয়্প্র কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। একজন হয়ত প্রক্ষোভর বহিঃপ্রকাশে অনিজ্বক অপর এক ব্যক্তি হয়ত প্রক্ষোভ প্রকাশে কোনরূপ দ্বিধা বা ইতন্তত করেন না। তাছাড়া প্রক্ষোভর বিবয়বস্তর দিক দিয়েও প্রচুর বৈষম্য দেখা বায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে। যে বন্ততে বা ব্যাপারে একজন আনন্দিত হন, অপর ব্যক্তি হয়ত সে বন্ততে বা ব্যাপারে একজন হয়ত সেই বন্ততে বা ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করেন। আনন্দ, ছঃখ, রাগ, গুণা ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি বখন কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে সুসংগঠিত হয় তথন তাকে সেন্টিমেন্ট বলে। এই সেন্টিমেন্টের স্পৃষ্টির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অপরিদীম পার্থক্য দেখা বায়।

ব্যক্তিতে বাজিতে বে প্রক্ষোভঘটত বৈষম্য এর মূলেও আছে প্রধানত পরিবেশের প্রভাব। শিশু বর্থন জন্মায় তথন নিতাস্ত সরল ও ব্রন্ধ কয়েকটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভর কেত্রে সরল ও সংগঠনটি জটল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়ার ফলেই তাদের প্রক্ষোভগত সংগঠনও পূথক হয়ে দাঁড়ায়। প্রক্ষোভগত বৈষম্য স্কৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে কাজ করে থাকে শিশুর পরিবার, ব্লুল, সঙ্গীসাথী প্রভৃতির সন্মিলিত প্রভাব। কণ্ডিসানিং বা অন্তর্থতন নামক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভর বিস্তার ঘটে এবং পরিবিশের বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভর করে এই কণ্ডিসানিংএর প্রকৃতি ও রূপ।

#### শিক্ষাগত বৈষম্য (Educational Difference)

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে যে কোন অজিত বৈষম্যকেই শিক্ষাগত বৈষম্য বলা থেতে পারে। কেননা পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণগত বা চিস্তাগত পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিক্ষা বলে। কিন্তু সাধারণ ভাষণে আমরা শিক্ষার একটা সঙ্কীণ অর্থ গ্রহণ করি। এই অর্থে কোন বিশেষ বিষয়ে স্থানবদ্ধ এবং স্থপরিকল্পিত জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। বিশেষ করে কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির স্থনিদিষ্ট পাঠক্রম সম্ভোষজনকভাবে আল্লভ করাকেই শিক্ষা নাম দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়। কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, কেউ অল্পশিক্ষিত, আবার কেউবাএকেবারেইনিরক্ষর। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মানুষে মানুষে বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভার করে শিক্ষালাভের স্থযোগ স্থবিধার উপর। যে সকল দেশে শিক্ষালান এখনও রাষ্ট্র-দায়িত্বের অন্তর্গত হয় নি সে সকল দেশে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর। প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিশেষ একটি মান পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণকে বাধ্যতামূলক ও ব্যয়বিহীন করে তোলায় সেখানে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য কম। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। তার কারণ হল সকল প্রকার উচ্চশিক্ষাই ব্যয়বহল ও পর্যাপ্ত মানসিক শক্তির উপর নির্ভারশীল। আর অর্থগত সক্ষতি ও মানসিক শক্তি উত্তর দিক দিয়েই বৈষম্য খুব বেশী দেখা যায়, বলে শিক্ষাগত বৈষম্যও প্রচুর। অর্থণ ত বৈষম্যের কারণেই ভারত প্রভৃতি অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার বৈষম্য এত বেশী।

তাছাড়া শিক্ষা এখন বহুমুখী হয়ে যাওয়ায় ফলে শিক্ষাগত বৈষম্যের পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে। সাধারণ সাহিত্যধর্মী বিগ্লা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প, অঙ্কন পূর্ভ বিশ্বা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, হন্ত্রবিগ্লা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় আজকাল পাঠক্রমের অস্তভূ ক্ত হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষাগত পার্থক্য স্বাভাবিক-ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

#### অক্সান্ত অর্জিড বৈষম্য ( Cther Acquired Differences ?

অজিত বৈষম্যের তালিকা এডেই শেষ হল না। উপরের প্রধান প্রধান আজিছ বৈষম্যগুলি ছাডাও আরও কডকগুলি গৌণ বৈষম্যের উল্লেখ করা ষেতে পারে। ষেমন, নীতিগত বৈষম্য (Ethical Difference), মনোভাবগভ বৈষম্য (Attitudal Difference), অভ্যাসগভ বৈষম্য (Habitual Difference) ইত্যাদি। নীতিগত শৈষম্য বলতে ভাল-মন্দ, উচিত-অমুচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধারণার বে বিভিন্নতা দেখা বার তাকেই বোঝার। একজনের কাছে যেটা উচিত অপরের কাছে সেটা অমুচিত হতে পারে। এই নীতিগত বৈষম্য থেকেই জন্মার আদর্শগত বৈষম্য।

মনোভাগত বৈষম্যের গুরুত্বও কিন্তু কম নয়। প্রায়ই দেখা বায় কোন একটি বিশেষ বস্তু, ব্যাপার বা ঘটনা সম্পর্কে একটি স্থনিদিষ্ট মনোভাব আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। এই মনোভাব বেমন বিরূপ বা অমুকূল হতে পারে তেমনি আবার নাত্রা বা তীব্রতার দিক দিয়েও কম বেশী হতে পারে। বেমন বাল্যবিবাহ, ডিভোস বা সহশিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাবটি বছলাংশে পরিবেশের দান, তবে এর উপর সহজ্ঞাত মনঃপ্রকৃতির কিছুটা হস্তক্ষেপ আছে। এই মনোভাবের দিক দিয়ে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুব পার্থক্য দেখা বায় এটা সর্বজনবিদিত সত্য। আমাদের আচরণের স্বরূপ বহুল পরিমাণে নিয়ন্তিত করে আমাদের এই মনোভাব।

বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন অভ্যাস আহরণ করে থাকে। যেমন যে ব্যক্তি গরম দেশে থাকে, সে দৈনিক স্নান করে, এমন কি একাধিকবারও করে। আর যে শীভল দেশে বাস করে তার কাছে স্নান করাটা নিত্যকর্ম নম্ন । এই রকম বিভিন্ন পরিবেশে বাস করার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন অভ্যাস গড়ে ওঠে। একে বলে অভ্যাসগত বৈষম্য।

## ব্যক্তিগত বৈষমোর নীতির প্রভাব

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীভিটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান। এই নীভিটি নানা দিক দিয়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। ছটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীভির প্রভাব বিশেষভাবে অমুস্ত হয়। দে ছটি হল—শিক্ষা এবং বৃত্তিনির্বাচন।

## ।শক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি

গতামগতিক শিকা ব্যবস্থায় সকল শিকার্থীরই মানসিক ক্ষমতা এক বলে ধরে নেওয়া হত এবং একই সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সকলকে শিকা দেওয়া হত। এই ধারণা ও ব্যবস্থা থেকে উভূত হয়েছে দলগত শিকার প্রথা, ভর্থাৎ বছ শিকার্থীকে এক সঙ্গে একটি ক্লাসে রেখে শিকা দেওয়ার পদ্ধতি। কিন্তু শিক্ষক যথন এই ক্লাসে পড়ান তথন তিনি ধরে নেন যে ক্লাসের প্রত্যেকটি শিকার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা সমান এবং তার ফলে তিনি তার শিক্ষণপ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের জন্ম কোনরূপ ভারতম্য করেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন শিকার্থীর নানসিক ক্ষমতা, মনোভাব, ক্ষচি প্রভৃতিও বিভিন্ন। কেউ হয়ত একবার স্তনেই একটি পড়া বুথতে পারে, আবার কেউ হয়ত একই কথা বার বার না শুনলে বুৰতে পারে না। কারও হয়ত সাহিত্য পড়তে ভাল লাগে আবার কারও হয়ত বস্ত্রপাতি নিয়ে কাঞ্চ করতে মন চায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ধরনের মৌলিক পার্থক্যের জন্ত আজকাল দলগত শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের স্বপক্ষে একটা ব্যাপক আন্দোলন স্থক হয়েছে। এই থেকেই আমাদের গভামুগতিক শिक्षावावष्टाम नानाक्रम পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথমত বহুশতাকী ধরে প্রচ-লিত একই ধরনের সাহিত্যধর্মী পাঠক্রমের স্থানে বছমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব দেশেই আজ প্রবর্তি ত হয়েছে। তার ফলে বে সব ছেলেমেয়েদের সাহিত্য ছাড়া অক্সান্ত বিষয়ের প্রতি অফুরাগ থাকে, তারা তাদের ক্রচিমত ও সামর্থ্যায়ত্ত শিক্ষা-লাভ করতে পারে। বিভীয়, অনেক প্রগতিশীল দেশে ক্লাসক্ষের বৈষ্ম্য-বিহীন শিক্ষাদানের পরিবর্তে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবৃত্তিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডাণ্টন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান ও উইনেটকা প্ল্যান। এগুলিতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদার প্রতি ষভদুর সম্ভব স্থবিচার করার চেষ্টা হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একই ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি অমুষায়ী তিনটি দৰে ভাগ করে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অমুষায়ী শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। একে ত্রি-ধারা (three-stream) প্রথা ৰলা হয়। ভূভীয়ত, পূৰ্বে কেবলমাত্ৰ সাহিত্য, ভাষা এবং কয়েকটি অনূৰ্তধৰ্মী ( abstract ) বিষয়বস্ত ছাড়া অন্ত কোন বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্গত করা হত না। ফলে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েই শিক্ষায় প্রকৃত পারদর্শি তা দেখাতে পারত। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে সাহিত্যধর্মী বিষয়গুলি ছাড়াও বহু ব্যবহারিক বিষয় এখন শিক্ষার পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে। ষদ্রশিল্প, পূর্ভশিল্প, নানা কারিগরী বিভা, অঙ্কন, সঙ্গীত, পণ্য-বিক্রয়, বাণিজ্যবিভা ইত্যাদি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিভ হত দেগুলি আজ শিক্ষার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে এবং সেগুলিকে ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেক্ষের পাঠক্রমের স্বস্তুর্ভুক্ত করা হয়েছে।

# বৃত্তিনিবাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নিতি

বৃদ্ধি-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধি বলতে বোঝায় এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজ বার শুষ্ঠ্ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। এক দিক দিয়ে বেমন কাজটির স্মষ্ঠ্ ও সম্ভোষজনক সম্পাদন দরকার, তেমনই দরকার ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভৃষ্টি বা তৃপ্তিবোধ। বেখানে এ ছটি বস্তু এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে

সেখানেই বৃথতে হবে ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচন সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি বেছে নিয়েছে বেটর প্রতি তার স্বাভাবিক অনুনাগ বা আসক্তি নেই এবং যেটি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে তাকে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হছে। ফলে কিছুদিন পরে একবেয়েমি, যান্ত্রিকতা, বিরক্তি, অতৃপ্তি ও হতাশায় ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবন ভিক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাজের দিক দিয়েও এ ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে পূর্ণ ও স্বষ্টু সম্পাদন কথনই পাওয়া যেতে পারে না। ফলে নিয়োগকর্তা ও নিয়্ক্ত ব্যক্তি তুইজনেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়। বেমনই যদি বৃত্তির নির্বাচন ব্যক্তির পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী হয় তবে সে বৃত্তি সম্পান্ত করে ব্যক্তি বেমন নিজেও সন্তুষ্টি ও তৃপ্তিলাভ করে, তেমনই নিয়োগকারীর প্রতিও সে স্থাবিচার করতে পারে। এক কথায় বৃত্তিমূলক সঙ্গতি-বিধানের (Vocational adjustment) পিছনে আছে ব্যক্তির নিজের সামর্থ্য ও আগ্রহ। বৃত্তির অপ-নির্বাচনের অর্থ হল এই অতি প্রয়োজনীয় সঙ্গতি-বিধানের অভাব এবং তা থেকে দেখা দেয় নিয়োগকারীর ক্ষতি, ব্যক্তির নিজস্ব অতৃপ্তি ও হতাশা এবং সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের অবনতি।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বৈষম্য দেখা যায় তার মধ্যে মানসিক শক্তির বৈষম্য সব চেয়ে বেশা ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। সহজ ও নিমশ্রেণার কতকগুলি শিল্লমূলক কাজ ছাড়া অধিকাংশ বৃত্তির সম্পাদনেই বৃদ্ধির স্বাভাবিক মান ( যাকে আমরা ১০০ বৃদ্ধ্যক্ষ বলে বর্ণনা করেছি) একপ্রকার অপরিহার্য। যাদের বৃদ্ধির মান এর চেয়ে কম তারা সাধারণ ও প্রচলিত কোন বৃত্তিমূলক কাজই স্পৃষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। বৃত্তিটি যতই জটিলও স্ক্রেধর্মী হতে প্রাক্তবে ততই বৃদ্ধির মানও উন্নত হওয়া দরকার। কোন কোন বৃত্তিতে সাধারণ বৃদ্ধির মানের চেরে বেশী বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজন। যেমন আইন বিতা, শিক্ষকতা, ব্যবসা-পরিচালন, শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি, সংবাদপত্র-সম্পাদনা, ডাজারী প্রভৃতি বৃত্তিতে সফিল্য লাভ করতে হলে উচ্চমানের বৃদ্ধি অত্যাবশ্রক। তেমনই আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্যাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরির কাজ, সীবন শিল্ল, মৃৎশিল্ল, ভাস্কর্য, বয়নশিল, যুদ্ধত্তি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি নানা জীবিকা আছে যাতে উচ্চমানের বৃদ্ধি না থাকলেও মোটামুটিসাফল্য লাভ করা চলে।

বুদ্ধি বা সাল্লারণ মানসিক শক্তির পর আসে মনের বিশেষ শক্তি। বারা লেখাপড়ার কাব্দে থাকতে চার বা সাহিত্য-চর্চা, শিক্ষকভা, সংবাদপত্র-সম্পাদনা ইত্যাদিকে পেশা করতে চায় তাদের মধ্যে ৩ বা ভাষামূলক শক্তি বিশেষভাবে থাকা একান্ত আবশ্যক। যারা আবার অন্ধশাস্ত্র-ঘটিত বৃত্তি যেমন এ্যাকাউণ্টেন্সী, পরিসংখ্যান, ব্যান্ধ-বীমা-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতি কান্তে যেতে চায় তাদের গ বা গাণিতিক শক্তি বিশেষভাবে থাকা অবাশুক। তেমনই যারা যন্ত্রপাতি-ঘটিত বৃত্তিতে যাবার ইত্যা রাথে তাদের গা বা যন্ত্রমূলক শক্তি থাকা অপরিহার্য। উপযুক্ত বিশেষ মানসিক শক্তির অধিকারা না হয়ে যারা এই ধরনের কোন বিশেষ বৃত্তি নির্বাচন করে তাদের পক্ষে বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। সাধারণত দেখা যায় যে পিতামাতা বা অগ্রান্ত আত্মীয়-সঞ্জনেরা যখন ছেলেমেয়েদের ভবিশ্রুৎ বৃত্তি নিবাচন করেন, তখন তারা ছেলে-মেয়েদের পছন্দ বা সামর্থ্যের কথা ভাবেন না এবং প্রায়ই তারা নিজেদের পছন্দ, অতৃপ্ত বাসনা, সমাজের চাহিদা, উচ্জ্বল ভবিশ্বতের স্বপ্ন ইত্যাদি অবান্তব কারণগুলির দারা পরিচালিত হন।

মানসিক শক্তি ছাড়াও মন:প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রভাব বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রচুর। কোন কোন বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের মানসিক সংগঠন থাকা অপরিহার্য এবং দেখা গেছে বে অক্সান্ত গুণ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অমুপ্রোগী মানসিক সংগঠনের জন্ত ব্যক্তি তার কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। মেমন মে ব্যক্তিকে কোন একটি বছবিভাগসম্পর দোকানের পরিচালনা করতে হবে বা বড় কোন হোটেলের অভ্যথকের কাজ করতে হবে বা কোন বিরাট ফ্যাক্টরীর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তার মনঃপ্রকৃতি হওয়া উচিত ধীর, স্থির ও শাস্ত। এথক এই ধরনের বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অক্তান্ত গুণের অধিকারী হয়েও যদি ক্ষক মেজাজের বা মাথাগ্যম লোক হয় তবে তার পক্ষে তার বৃত্তিতে সাফল্যলাভ করা একপ্রকার অসন্তর্গই হয়ে উঠবে।

কোন উদ্দীপকের আবির্ভাবের পর তার প্রতি সাড়া দিতে বা উপবৃক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় আমাদের অতিবাহিত হবেই। একে প্রতিক্রিয়া
কাল (Reaction Time or RT) বলা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকাল বিভিন্ন—কারও কম, কারও বেশী। বারা রেলগাড়ী বা বড় বড় মেসিন
চালানোর কাজ করতে চার তাদের প্রতিক্রিয়া-কাল কম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।
বাদের প্রতিক্রিয়া কাল বেশী তারা হঠাৎ একটা কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে
পারে না। চলস্ক মোটর বা রেলগাড়ীর সামনে হঠাৎ অতর্কিতে একজন প্রচারীক্রেলে পড়তে দেখে চালক বত তাড়াতাড়ি ব্রেক করতে পারবে ততই প্রচারীক্রির বেঁচে বাওয়ার সন্তাবনা বেশী। বে চালকের প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তার ক্রেক্তে

ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সংবেও ত্রেক কয়তে দেরী হবে। অভএব বে সকল বৃত্তিতে ফ্রন্ড কাজ সম্পাদন করাটা দরকার সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকাল বত অল্ল হয় ততই ভাল এবং বাদের প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ব তাদের এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা কথনই উচিত নয়।

প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্য বৃত্তির ক্ষেত্রে বংগষ্ট প্রভাব বিশ্বার করে থাকে। বিশেষ একটি পরিবেশে মাহ্ম্য হওয়ার পর বদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তবে তার প্রক্ষোভমূলক ও আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে নতুন পরিবেশের প্রায়ই সংঘাত লাগে এবং তার বৃত্তিমূলক সঙ্গতি নই হয়ে যায়। এইজগ্য ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই তার বৃত্তির নির্বাচন যত সীমাবদ্ধ থাকে তত তার পক্ষে মঙ্গলকর। তবে যেহেতু প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষমাগুলি অজিত সেহেতু সেগুলি পরিবেশের চাপে প্রয়োজনমত পরিবৃত্তি হয়ে যেতেও পারে।

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব এত বেনী বলে আধুনিককালে বৃত্তিমূলক পরিচালন বা নির্দেশদান (Voctional Guidance) যে কোন উন্নত সমাজব্যবস্থার একটা বড় জ্বন্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে। বৃদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও ব্যক্তির বিশেষধর্মী শক্তি ও বিভিন্ন ক্রচির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্ত নানা বিশেষ অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ বৃত্তিটি নির্বাচনীয় সে সবদ্ধে ছাত্র অবস্থাতেই তাকে আক্ষণাল মূল্য-বান নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

## **अश्वावलो**

1. What do you understand by Individual Difference? In what respects does man differ from man?

Ans ( शृः ७७-- शृः १७)

2. Individual Differences are both inherited and acquired—Discuss.

Ans (পৃ: ৬৩--পৃ: ৭৬)

3. Explain the problem of individual difference in the light of individual abilities.

Ans. (পৃ: ৬৭—পৃ: ৭১)[প্রথম খণ্ডে 'বৃদ্ধির বউন' অনুচেছদটি ক্রষ্টব্য ]

4. Discuss the importance of Individual Difference in the educational and vocational guidance of the child.

Ano (9: 96-9: 10)

#### সাত

# শিখন প্রক্লিয়া ( Learning Process )

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অন্তিত্ব বজায় রাথার জন্ম পরিবেশের সদা পরিবর্তনশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির সদে নিজেকে থাপ থাইয়ে নিতে হয়। তার জন্মই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আচরণ। প্রকৃতি অবশ্য কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা আগে থেকেই দিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠান এবং সেপ্তলির সাহায্যে সে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে। এপ্রনিকে আমরা প্রবৃত্তিজ্ঞাত আচরণ বলে বর্ণনা করেছি।

## শিখনের ব্যাপকতা

কিন্তু প্রবৃত্তিক্সাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প তেমনই পরিবেশের বৈচিত্র্যময় ও অসংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে স্পষ্টভাবে থাপ থাওয়ানর পক্ষেও তারা নিভান্থই অপর্যাপ্ত। ফলে যখনই পরিবেশ পরিবর্তিত ও জটিল হতে থাকে তথনই প্রকৃতিদন্ত এই সহজাত আচরণের ভাগুারটি নিঃশেষিত হয়ে যায় এয়ং প্রাণীকে তার অন্তিম্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তথনই স্কুক হয় প্রকৃত জীবনমুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টি কৈ থাকে, আর য়ে পারে না সে সরে দাঁড়ায়। পরিবেশের উপযোগী এই নতুন আচরণ আয়ন্ত করাকেই আম্রাণিখন (Learning) বলে থাকি।

শিখনের হৃদ্ধ জন্ম থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বে মাতৃগর্ভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দকে নিজেকে থাপ থাওয়ানর জন্ম গর্ভন্থ শিশুকেও নতুন ও পরিবর্ভিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। শিখনের স্থায়িত্বও সারা জীবনবাপী, মৃত্যুর মূহুর্ভ পর্যন্ত। যতই ক্রমবিবর্জনের উন্নত্তর ধাপে বাওয়া যাবে তত্তই শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা দেখা যাবে। নিম্নভোগীর মধ্যে প্রবৃত্তি-জাত আচরণের প্রভাব বেশী হলে ও শিক্ষা-প্রস্তুত আচরণেরও দৃষ্টাও প্রচুর পাওয়া যায়। মান্থবের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব চরমতম। যে কোন মান্থবের বৈনন্দিন আচরণের তালিকাটি পরীকা করলে শিখনের ব্যাপকতা ও ওক্ষর সম্বত্ত

একটা ধারণা পাওয়া বাবে। এই তালিকা থেকে বদি শিক্ষাক্সাত আচরণগুলি সম্পূৰ্ণ বাদ দেওয়া বায় তবে রক্ত সঞ্চালন, নিঃশাস-প্রশাস গ্রহণ, পরিপাচন প্রভৃতি নিছক মৌলিক শরীরতত্ত্বমূলক আচরণগুলি এবং খাওয়া বুমান, চলা-ফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ প্রাথমিক সঞ্চতিবিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই জন্ম এক কথায় বলা চলে যে শিখন প্রক্রিয়া ও মানব অন্তিত্ব পরস্পার্ক্ত সমব্যাপী।

# শিখনের স্বরূপ (Nature of Learning)

শিখন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা কতকগুলি অপরিহার্ক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই প্রকৃত শিখন সংঘটিত হয়। সেগুলি হল এই।

#### ১। আচরণের পরিবর্তন

শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে কোন নতুন আচরণ সম্পন্ধ করার। বোগ্যভা অর্জন থাকবে। যেমন একটি ছোট ছেলে হঠাৎ হুধের বাটিতে হাজ্জিতেই তার হাজ্টা পুড়ে গেল এবং সে ব্যথা পেল। পরে দেখা গেল যে সে আর কিছুতেই হুধের বাটিতে হাজ দিচ্ছে না। এই যে পুরাতন আচরণের পরিবর্জন এবং নতুন আচরণের সম্পাদন একেই শিখন বলা হয়।

## ২। নতুন অভিজ্ঞতা

আচরণের পদ্মিবর্তন আবার নির্তরশীল আর একটি বৈশিষ্ট্যের উপর। সেটি হল ব্যক্তির একটি নতুন অভিজ্ঞতা। ব্যক্তির এই পুরাতন আচরণের পরিবর্তে নতুন আচরণের সম্পাদনের পিছনে আছে নতুন একটি অভিজ্ঞতা, যেমন শিশুটির ক্ষেত্রে গরম দুধের বাটিতে হাত দেওয়াটি হল নতুন একটি অভিজ্ঞতা। অতএব শিখনের অরুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা। থেকে সঞ্জাত আচরণের পরিবর্তন বা নতুন আচরণের সম্পাদনের নামই শিখন।

#### ৩। বিশেষ গতিপথ

শিখনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনঘটিত আচরণের একটি বিশেষ গতিপথ ধাক্ষে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিখন থেকে আচরণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় ভার একটা বিশেষ গতিপথ আছে এবং সেই গতিপথ প্রাণীর মধ্যে জাগরিত চাহিদা বা প্রেশ্পার তৃথ্যি এনে দেয়। যেমন আদিম মাছ্য ক্ষুধার খাছ্য সংগ্রহ ক্রবণ ব্দত্ত পশু শিকার, মাছ ধরা, ক্ববিকার্ধ প্রাভৃতি একের পর এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচরণগুলি এমন একটি নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে এগিয়েছিল যার বারা মাহবের খান্ত সংগ্রহরূপ চাহিদা বা প্রেরণার ভৃথি হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

#### ৪ ৷ আচরণের উৎকর্সাধন

শিখনের চতুর্ব বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের ফলে ব্যক্তির পুরাজন আচরণ শুধু যে বদলে বার ভাই নর। তার উৎকর্ষসাধনও ঘটে। যথন প্রাণীর কর্জমান আচরণাটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে অপর্বাপ্ত বা অক্সপযোগী বলে প্রমাণিত হয় তথনই সেই পুরাজন আচরণটিকে বাজিল করে উন্নত আচরণ শেখার দরকার হয়। অতএব পুরাজন সন্ধৃতিবিধানের প্রচেষ্টার উৎকর্ব-সাধনকে শিখনের একটি উল্লেখ-যোগ্য লক্ষণ বলা চলে। শিখনকে এই দিক দিয়ে ক্রমোন্নাতর প্রাক্রিয়াও বলা হয়!

#### ৫। অভ্যাস বা অসুশীসন

শিখনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভ্যাস বা অমুশীনন থাকবেই। পুরাতন অমুপযোগী আচরণকে বাতিন করে নতুন উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বা বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়। যেমন সাঁতার-কাটা, পড়া তৈরী করা, টাইপ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একট কাজ বার বার করতে হয়। এদিক দিয়ে শিখনকে 'অভ্যাসের মাধ্যমে আচরণের বা কার্বেছ পরিবর্তন' বলে বর্ণনা করা যায়। শিখনের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন ম্যাকগেওক ( Mcgeoch )। अल्डारमत माशारम अक्रुगरमाशी, अमः रूख, अक्षरमास्तीय, स अल्लहे আচরণকে স্থাংহত, উপবোগী ও কার্যকরী করে তোলা হয়।\* অবশ্র এমন কতকশুলি শিখনের ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে অসুশীলন বা অভ্যাসের কোন প্রচোজন হয় না বলে মনে হয়। যে সব বস্তু আমরা প্রচেষ্টাও ভূলের পদ্ধতিতে শিখি সেওলি আয়ত্ত করতে অভ্যাস বা অফুশীলন অপরিহাব। যেমন টাইপ করতে শেখা, গাঁতার কাটতে শেখা প্রভৃতির কেত্রে অভ্যাস ও অফুশালন না হলে শিখন স্থায়ী হয় না ৰিম্ক ৰে সৰ বস্তু আমরা অন্তর্নু ষ্টির মাধ্যমে শিখি সেগুলির ক্ষেত্রে জনেক সময় কোন অভ্যাস বা অফুশীলনের দরকার হয় না। যেমন, কোন ক্রিড়া বা নিবন্ধের অর্থ উপলব্ধি করার কেত্রে অভ্যাস বা অমুশীলন ছাড়াও শিখন সম্ভব ত্যে থাকে।

#### ७। नजूनक

প্রত্যেক শিখনেরই আর একটি বড় লৈশিষ্টা হল নতুনার । লা কলিজার মধ্যে

Psychology of Human Learning-Mcgeoch

দিরে ব্যক্তির শিধন খাসে সেটি বেমন প্রকৃতিতে নতুন তেমনই সেই অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণ দেখা দেয় সেটিও পূর্বের আচরণের তুলনায় আংশিক বা পূর্ণভাবে নতুন হয়ে থাকে।

#### १। পরিপমন (Maturation)

পরিণমন হল ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফল। শিখন একটি ব্যক্তির দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া। অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ ও মন উভরের পরিণতির উপর । কিন্তুলাল নির্ভরশীল। উপযুক্ত পরিণমন না ঘটলে অনেক শিখন সভব না হতেও পারে। বেমন আঁকতে হলে পেলিল বা ত্রাশ বেভাবে ধরতে হয় শিশুর আভ্রন্তলি এক বছর বয়সের আগে সেভাবে পরিণত হয়ে ওঠে না। তেমনই তর্কশাল্ল ব্রতে হলে বিচারকরণের শক্তির দরকার। কিন্তু ১০০১ বছরের আগে শিশুর মধ্যে প্রকৃত। ত্রিক্রেড্রের ক্ষমতা দেখা দের না।

#### ৮। প্রেবণা ( Motivation )

প্রেষণা শিধনের স্মার একটি স্মপরিহার্থ বৈশিষ্ট্য। প্রেষণা হল প্রাণীর স্মাজ্যম্বরীণ স্পৃহা বা চাহিদা। এই স্পৃহা বা চাহিদা থাকলেই তবে শিথন হবে, নতুবা নয়। বিনা প্রেষণায় কোন শিথন সম্ভব নয়।

#### ১। সমস্তা

শিখনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক শিখন প্রক্রিয়ার সংক্রই একটা সমস্তামূলক পরিছিতি থাকা চাই এবং সেই সমস্তামূলক পরিছিতির চাপেই প্রাণীকে বর্জমান আচরণের পরিবর্জন করে নতুন আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। সমস্তা হল শিখনের একটা অপরিহার্থ সর্জ। বিনা সমস্তায় কোন কিছু শেখার কথা গুঠেই না।



( শিখনে সমস্তার অপরিহার্য তা )

সমস্তামূলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় বেধানে পুরাতন বা অভ্যন্ত আচরণের বারা ব্যক্তির পক্ষে লক্ষ্যে পৌছন আর সন্তব হয় না এবং ভার কলে পরিবেশের সক্ষে ভার সহস্থ ও সুষ্ঠু সন্ধৃতি নই হয়ে বায়। তথন ভার পক্ষে সেই পুরাতন আচরণকে বর্জন করে পরিবেশের উপবােগী নতুন আচরণ আবিকার ও আরম্ভ করার প্ররোজন হর। বছকল ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন বা অভ্যন্ত আচরণের বারা সক্ষতিবিধান সম্ভব হর তছকণ কোনরণ সমস্তার উদর হর না। কিছ বেই সেই আচরণ তার পরিবেশের পক্ষে অফুপবােগী হরে ওঠে তথনই তার কেতেে নতুন আচরণের আশুর নেওয়ার বা এক কথার শিখনের প্রয়োজনীয়ভা দেখা দেব। সমস্তা বতই জটিল হবে তার উপবােগী আচরণ আবিকার করাও ততই তুরহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে। সমস্তা ও তার উপবােগী আচরণ আবিকার করার তুরহতার মাতার বারাই কোনও শিখন-প্রক্রিয়াকে সরল বা অটিল বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি।

# শিখন জাৰু ্যাৰ্ তিনটি সোপান

শিখনের উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আমরা শিখন প্রাক্রিয়ার ক্ষেকটি সোপান বা তারের উল্লেখ করতে পারি। ঘণা—

- ১। সমস্তার প্রতাকণ।
- ২। উপযোগী আচরণের আবিষরণ।
- ৩। সেই আচরণের আয়ত্তীকরণ।

ব্যক্তি যথন কোনও সমস্তার সম্থান হর তথনই তার শিখনের স্ত্রপাত হয়।
সমস্তার সম্থান হওয়ার অর্থই হল ব্যক্তির বর্তমান আচরপটি তার পরিবেশের সঙ্গে
সঙ্গতিবিধানে অপারগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিকে তথন তার পুরাতন
আচরণের জায়গায় নতুন ও অধিকতর কার্যকরী আচরণ সম্পন্ন করতে হবে।
অতএব বিতীয় সোপানে ব্যক্তিকে এই নতুন বা পরিবর্তিত আচরণটি খুঁজে বার
করতে হয়। কিছু কেবলমাত্র উপযোগী আচরণ আবিছার করলেই শিখন শেব
হয় না। সেই নব আবিছ্কৃত আচরণটি ব্যক্তিকে আয়ন্ত করতে হবে। এইটিই
হল শিখনের তৃতীয় সোপান। এই সোপানেই অভ্যাস বা অফুশীলনের প্রয়োজন
হয়। অবশ্র অভ্যাস বা অফুশীলন কতটা প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে শিখনের
বিষয়কর এবং শিক্ষাব্যর মানসিক শক্তির উপর।

অধিকাংশ কেত্রে ওত্ত্বের দিক দিয়ে শিখনের এই সোপানগুলি অপরিহার্ব র্ হলেও এগুলি সব সময়ে পরস্পরের সক্ষে পৃথক করা যায় না। প্রায়ই দেখা যায় বে এই সোপানগুলি এত ব্রুত্ত সংঘটিত হয় বে একটির সঙ্গে আর একটিকে বিভিন্ন করা সন্তব হয় না।

## শিশ্বন ও পরিণমন (Learning & Maturation)

একটি শিশুকে পর্যবেকণ করলে প্রথমেই বে বছটি আমাদের দৃটি আকর্ষণ করে সেটি হল তার বৃদ্ধি বা বিকাশ। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই বে শিশু ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধি বলতে অবশ্র অনেক কিছু বোঝার বেমন, অলপ্রত্যানের বৃদ্ধি, মানসিক ক্রমতার বৃদ্ধি, আচরণের উন্নতি বা বিশেষীভবন, নতুন আচরণ সম্পাদন, সম্প্রা সমাধানের ক্রমতা অর্জন ইত্যাদি।

এই বৃদ্ধি বা বিকাশের পিছনে আছে ঘৃটি প্রক্রিয়া, শ্রিখন (Learning) ও পরিণমন (Maturation)। উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই শিশুর বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং উভয় প্রক্রিয়া এত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ যে কোন কোন মনোবৈজ্ঞানিক ঘৃটিকে অভিন্ন প্রক্রিয়া বলে মনে করে থাকেন। কিছু ঘৃটি প্রক্রিয়ার ফল মূলত এক হলেও ঘুটির মধ্যে যথেষ্ট প্রক্রতিগত পার্থকা আছে।

পরিণমন বলতে বোঝায় সেই সৰ স্বাভাবিক স্বতঃপ্রস্তুত পরিবর্তন যা ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি প্রক্রির ফলরপে নিজে নিজেই দেখা দেয় এবং যার জন্ত চর্চা, অফুশীলন, শিক্ষাদান ইত্যাদি কোন বিশেষ উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না। কিছু শিখন এই ধরনের কোন আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিপ্রক্রিরার ফল থেকে জন্মার না। তার জন্ত প্রয়োজন হয় স্থনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা, অফুশীলন, আয়ত্তীকরণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সর্ভ বা ঘটনা। যেমন, বিভিন্ন পরিবেশে মাছ্ম্ব হলেও দেখা গেছে যে সকল শিশু একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ আচরণ করতে সমর্থ হয়। এর কারণ হল বে. ঐ আচরণটি সম্পন্ন করতে পারার পিছনে আছে বিশেষ বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ যা সকল শিশুর ক্ষেত্রেই একই সময়ে ঘটে থাকে। কিছু শিখন নির্ভর করে বিশেষধর্মী প্রচেষ্টা ও পারিবেশিক শক্তিসমূহের প্রকৃতির উপর এবং এশুলি বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ একটি অভিক্রতা থেকে জাভ এবং অভিক্রতার পার্থক্য অফুযায়ী শিক্ষাও পূথক হয়। কিছু পরিণমন কোনরূপ অভিক্রতান নির্ভর না হওয়াতে এবং পূর্ণভাবে শরীরের আভ্যন্তরীণ বিকাশ থেকে প্রস্তুত্ত হওরাতে সকল শিশুর ক্ষেত্রে তা মোটামুটিভাবে একই প্রকৃতির হয়ে থাকে।

যেমন ১৫ মাসে সাধারণত শিশু একা একা চলতে পারে। এটি একটি পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল। সেই জন্ত সব দেশের ছেলেমেয়েরা—তা তারা যে ধরনের সামাজিক ও শিক্ষামূলক পরিবেশেই মাহুব হোক না কেন, ১৫ মাসের সময় একা একা চলতে। পারবেই। কিছু সাঁতার কাটতে পারা বা গাছে উঠতে পারা বা পড়তে লিখতে পারা ইজ্যাদি হল শিখনের উদাহরণ। এই সব আচরণগুলি আয়ন্ত করতে হলে বিশেব পরিস্থিতি, প্রচেষ্টা, অফুশীলন ইত্যাদির প্রয়োজন এবং ঐ বিশেষ বিশেষ সর্ভাদি উপস্থিত না থাকলে শিশুর পক্ষে ঐগুলি শেথা সম্ভব হয় না এবং ঐ বিশেষ সর্ভাদি উপস্থিত থাকলেও তাদের প্রাকৃতির মধ্যেও মথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। সেইজক্সই এই সব আচরণের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত বৈষ্ম্য।

পরিগ্রন ও বিশেব শিক্ষণ (Maturation & Specific Training)

পরিণমন ও শিক্ষণের (training) মধ্যে প্রক্লন্ত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্ত মনো-বিজ্ঞানীয়া বছবিধ পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এই পরীক্ষণগুলির মূল উদ্দেশ্ত হল দেখা যে শিক্ষণের ছারা পরিণমনের কাক্ত সম্পন্ন করা কিংবা পরিণমনের কাজকে ছরায়িত করা যায় কি না।

হিলগার্ড (Hilgard) একদল ছেলেমেয়েদরে (পরীক্ষণমূলক দল) বোডার্ম লাগান, কাঁচি দিয়ে কাটা, সি ড়িতে চড়া প্রভৃতি কাজগুলি ১২ সপ্তাহ ধরে নিপ্রণ-ভাবে শেখালেন। আর একটি দলকে (নিয়ন্ত্রিত দল) কোন রকম শিক্ষণই দিলেন না। ১২ সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি নিয়ন্ত্রিত দলের " চেয়ে এই কাজগুলিতে সব দিক দিয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে। তারপর ১ সপ্তাহ খরে নিয়ন্ত্রিত দলকে ঐ কাজগুলি শেখান হল এবং ১ সপ্তাহের শিক্ষণের শেষেই দেখা গেল যে নিয়ন্তিত দলটিও ঐ কাজগুলিতে পরীক্ষণমূলক দলটির সমান পারদর্শী হরে উঠেছে। অর্থাৎ পরীক্ষণমূলক দলটি ১২ সপ্তাহের বিশেব শিক্ষণের ফলে যা শিখেছিল নিয়ন্ত্রিত দলটি তা ১ সপ্তাতে শিখে ফেললো। এর কারণ হল যে ঐ কাজগুলি সম্পন্ন করতে যে সব শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজন দেগুলি যখনই স্বাভাবিক পরিণমন প্রক্রিয়ার ফলে দেখা দিল তথনই শিশু স্বাভাবিকভাবেই ঐ আচরপগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ হল। বিশেষভাবে শিক্ষা দিলে কোন শিশু ঐ আচরণগুলি আগে শিখতে পারে বটে কিছ যে শিশু কোনরূপ শিক্ষা আগে লাভ করে নি সে শিশুও যথাসময়ে পরিশ্বনের ফলে ঐ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর সমকক হয়ে উঠবে ৷ অবশ্র উপজে \* পরীক্ষণটিতে ব্যবহৃত আচরণগুলি পুরোপুরি পরিণমনজাত নয় বলেই নিয়ন্ত্রিত 'বলের কেত্রেও কিছুটা শিখনের প্রয়োজন হয়েছে।

ক্টেয়ার (Strayer) তাঁর একটি পরীক্ষণে দেখেন যে সমকোষী যমজের একটিকে
তথ দিন ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে যে শক্ষমালায় সে উৎকর্ষ লাভ করতে পারক
অপুরটি মাত্র ২৮ দিনের শিক্ষার তার সমকক হবে গেল। তুজনে সমকোষী বমজ

-

বলে ছবনেরই মানসিক শক্তি অভিন । অভএৰ বিভীয় বমজটির শিখনের বর্মজাল সংস্কেও প্রথম বমজটির সমান হয়ে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল।

ম্যাকপ্রও (Mcgraw) এই রকম যমজ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে হামা দেওয়া, চলা, হাত-পা নাড়া প্রভৃতি যে দব প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর নির্ভরশীল দে দব প্রক্রিয়া চর্চা বা অমুশীলনের ছারা মোটেই প্রভাবিত হয় না এবং শিখনের সাহায্য ছাড়াই যথাসময়ে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। যেমন সাধারণত ১৫ মানে ছেলেমেয়েরা চলতে শেখে। এখন ধরা যাক এক ১২ মানের ছেলেকে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে চলতে শেখান হল কিছু অপর একটি ১২ মানের ছেলেকে কোনও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হলনা। কিছু ত্'জনেরই যথন ১৫ মান বয়ন হবে তখন দেখা যাবে যে ঘিতীয় ছেলেটি কোনরূপ শিক্ষণ ছাড়াই প্রথম শিক্ষটির মতই চলতে পারছে।

কিন্তু যে সব আচরণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত নয় সে সব আচরণে শিক্ষণের প্রভাব যথেষ্টই। যেমন সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, স্বেটিং করা, লাফান ইত্যাদি আচরণগুলি সম্পন্ন করা শিক্ষণের উপর নির্ভর করে।

এই সব পরীক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে পরিণমন প্রক্রিয়া শিখন থেকে সম্পূর্ণ স্বতম্ব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণের সাহায্যে পরিণমন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই বরং তার দারা সময় ও শ্রমের অযথা অপব্যয়ই হয়ে থাকে।

আবার অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিখন প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কেননা যে আচরণ শেখান হবে তার জন্ম যে সকল শারীরিক ও মানসিক র্ছির সহায়তা অপরিহার্য সেগুলি পূর্বে না ঘটে থাকলে শিখন সম্ভব হতেই পারে না। যেমন সাঁতার কাটা শেখার জন্ম বিশেষ ক্যক্রগুলি দৈহিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে পারা একাস্তভাবে প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না শিশু তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলে এই বিশেষ আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করছে ততক্ষণ তার পক্ষে সাঁতার কাটা শেখা সম্ভব নয়।

#### পরিণমক ও বরস

্ষাবার এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সব্দে শিশুর বয়সের নিকট সম্পর্ক স্বাছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বয়সে শিশুর বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং ক্যান্থ কলে শিশু বিশেষ বিশেষ আচরণ করতে সমর্থ হয়। সভএব এ থেকে শামরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি বে প্রভ্যেকটি খাচরণ শেধার বিশেষ বিশেষ সময় বা বয়স খাছে।

শিশু যত বড় হয় তত তার ব্যক্তিসম্ভার বিভিন্ন দিকগুলি বিকাশলাভ করতে থাকে এবং সে ক্রমশ জটিল থেকে জটিগতর আচরণ করতে সমর্থ হয়। এ কথা শারীরিক ও গানসিক উভয় প্রকার আচরণের ক্ষেত্রেই সত্য। যেমন শিশুর যত বয়স বাড়ে তত তার বিচারকরণের (reasoning) শক্তিও বাড়তে থাকে। ব্যাপক-পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুরা ৮ থেকে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ সুরতে শেখে।

শিশুর শিখনের সাধারণ ক্ষমতাও বয়সের সঙ্গে সাঞ্চ বাড়ে। সেইজন্ম তার বিভিন্ন বয়সের সাধারণ ক্ষমতার মান অক্স্যায়ী তার পাঠক্রম নির্ধারিত করা উচিত। তা বলে একথা ভাবা ভূস যে শৈশবে শিক্ষণদানের কোন উপকারিতা নেই। বরং বিভিন্ন প্রীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে পরবর্তীকালে শিক্ষণদানের চেয়ে প্রথম শৈশবে শিক্ষণদানের ফল অপেক্ষাকৃত বেশী ও স্থায়ী হয়।

#### পাঠক্রম ও মানসিক বয়স

পাঠক্রমে কোন্ বয়সে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় অস্তর্ভূ ক্ত করা হবে তা নির্গয় করা উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের ঘারা। বিশেষ করে অমূর্ড বিষয় শিখন, সমস্তা-সমাধান, প্রতীক ব্যবহার ইন্ড্যাদি আচরণগুলি শেখার উপযোগী সময় নির্ধারণে সময়গত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স অনেক নির্ভূল মাপকাঠি। একটি পরীক্ষণে ক্ষস্টার (Foster) বিভিন্ন মানসিক বয়স-সম্পান্ন ছেলেমেয়েদের সামনে কয়েকটি গল্প পড়ে শোনাকোন। প্রতিটি গল্প একবার করে শোনাবার পর গল্পটির এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি তাদের প্রত্যেককে গল্পটি নিজে থেকে শেষ করতে বললেন। দেখা গেল যে যাদের মানসিক বয়স ও বছরের কম তারা মোটেই গল্পটি মনে রাখতে পারে না। আর ও বছরের উপর থেকে ক্ষক করে প্রায় ও বছরের মানসিক বয়স সম্পান্ন ছেলেমেয়েদের বেলায় গল্প মনে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন ফেক্সে বিভিন্ন মাত্রার দেখা যায়।

মরফেট '(Morphett) এবং ওয়াসবার্ন (Washburne) পরীক্ষণের সাহায্যে কত মানসিক বয়সে ছেলেমেয়েদের পঠন (reading) ক্ষক করা উচিত তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ৫ থেকে ৮ বৎসরের মানসিক বয়স সম্পন্ন তানেইরেলের ও সপ্তাহ ধরে পঠনের শিক্ষা দেবার পর তাদের পরীক্ষা করে দেখেন বে কোন্ বয়সে শতকরা কতকন ছেলেমেয়ে সাফল্যকনকভাবে পঠনে সমর্ক্ষ

হল। এই পরীক্ষণ থেকে তাঁরা এই সিছান্তে আসেন যে ৫ বছরের কম মানসিক বর্দ সম্পার ছেলেমেরের পঠনে সমর্থ ই নয়। আর ৫ ই বংসর মানসিক বর্দের কিছু কিছু ছেলেমেরে, ৬ বংসরের ৫ ৩% এবং ৬ ই বংসরের ৭ ০% রও বেলী ছেলেমেরে সাফল্যজনকভাবে পঠনে সমর্থ হল। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্কলে পঠন স্থক করার উপযুক্ত মানসিক বর্দ হল ৬ ই বংসর। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিখনের উপযুক্ত মানসিক বর্দও এইভাবে বার করার চেটা হয়েছে। এই সব পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বড় বড় যোগ করার সবছেয়ে উপযোগী মানসিক বর্দ হল ৮ বছর ২ মাদ, দশমিকের ভাগ করার উপযোগী মানসিক বর্দ হল ১০ বছর ৫ মাদ, ক্ষেত্রফলের অন্ধ করার উপযোগী মানসিক বর্দ হল ১০ বছর ৫ মাদ, ক্ষেত্রফলের অন্ধ করার উপযোগী মানসিক বর্দ হল ১০ বছর

#### 'विटम्य मिक्ट्रिक क्षेत्रां हिंहा

যদিও আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি বা পরিণমনের কাচ্চ শিখনের উপর নির্ভরশীল নয়, তবু বছ পরীক্ষণ থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণমনের সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করতে পারলে ফল ভালই হয়ে থাকে। বিশেষ করে এমন অনেক আচরণ আছে যেগুলি যৌথভাবে শিখন ও পরিণমনের উপর নির্ভর করে। সেই সব আচরণ শেখার কেত্রে যদি পরিণমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করা যায় তাছলে আচরণটি অনেক ভালভাবেই আয়ত করা যায়।

ভূসেনবেরী (Dussenberry) একটি পরীক্ষণ থেকে দেখতে পান বে ছেলেমেয়েরা কতদ্রে একটি বল ছুঁড়তে পারে তা নির্ভর করে তাদের বয়স এবং শিক্ষণ উভয়ের উপর। ছটি ৩ থেকে ৭ বছরের ছেলের দলকে বল ছুঁড়তে দিয়ে দেখা হল কত দ্রে তারা বলটি ছুঁড়তে পারে। তার পর একটি দলকে (পরীক্ষণমূলক দল) ৩ সপ্তাহের জন্ম বল ছোঁড়া শেখানো হল এবং অরার দলটিকে (নিয়য়িত দল) কোন শিক্ষণই দেওয়া হল না। তার পর আবার ঐ ছটি দলকে বল ছুঁড়তে দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে শিক্ষণপ্রাপ্ত দলটি অপর দলের চেয়ে ভালভাবে বল ছুঁড়তে পারছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে বল ছোঁড়া কাজটি পরিণমনের উপর নির্ভরশীল হলেও উপযুক্ত শিক্ষণ তার সক্ষে যুক্ত করতে পারলে কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে। হিকস্ (Hicks) অস্কর্মণ একটি পরীক্ষণ থেকে একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসেন।

ি শিকার কেন্দ্রে পরিণমনের শুরুত্ব অনেকথানি। শিশুর শিকা এমনভাবে

পরিকল্পিত হবে যে তার পরিণমনজনিত বৃদ্ধির সঙ্গে যেন শিক্ষার পূর্ণ কংহতি বর্তমান থাকে। শিখন প্রক্রিয়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল এবং ফলে যদি এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যা তার পরিণমন বা স্বাভাবিক বৃদ্ধির আয়িছের বাইরে তবে সে শিক্ষা যে কেবলমাত্র ব্যর্থই হবে তাই না, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেতা ক্ষতিকরও হবে।

## শিখন ও প্রেষণা (Learning & Motivation)

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্কও অবিচ্ছেন্ত। বিনা প্রেষণায় কোন শিখন হতে পারে না। ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সব শিখনই জন্মায় প্রাণীর প্রচেষ্টা থেকে, আর প্রচেষ্টামাত্রেরই স্পষ্টির জন্ত প্রয়োজন হয় একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি বা উত্তমকে আমরা প্রেষণা নাম দিতে পারি। প্রেষণা কোন বাইরের বস্তু নয় যা শিক্ষার্থীকে শিখতে বাধ্য করার জন্তু তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেষণা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বস্তু এবং শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য উপকরণ।

প্রেষণাকে আমরা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে পারি। প্রেষণা আবার হ'শ্রেণীর হতে পারে—মানসিক (mental) ও শরীরতত্তমূলক ( Physiological ) ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ আভ্যস্তরীণ অবস্থাটি যথন দেখা দেয় তথন তার মধ্যে একটি উদ্তেজনা (tension) জাগে এবং ষতকণ না সেই উত্তেজনা দূর হয় ততক্ষণই সেই উত্তেজনা ব্যক্তিকে বিশেষ পথে নিয়ে যায় এবং 'বিশেষভাবে আচরণ করতে তাকে বাধা করে। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে সব দিক দিয়ে একটা শাস্ত সমতাপূর্ণ অবস্থা থাকে। তাকে সাম্যাবস্থা (homoestasis) বলা হয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রেষণা জাগে তথন তার এই আভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে দেখা দের একটি অস্বন্তিকর ও উত্তেজনাময় অবস্থা। ব্যক্তি তথন তার প্রেষণার ভৃথির বারা তার ্সেই লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনভে চেষ্টা করে। ম্যাকগেওকের (Mcgeoch) ভাষায় প্রেষণা হল ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা বিশেষ একটি কাজের অমুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে নির্দেশ করে বা তাকে কান্ধটির সঙ্গে পরিচিত করে এবং বা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের পর্বাপ্ততার এবং কান্সটি সম্পন্ন করার একটা সংজ্ঞাদান করে। অভএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সমন্ত আচরণের পেছনেই অপরিহার্বভাবে আছে এই প্রেবাণর কান্ত।

## তপুরুত্রক (Incentive)

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই আবার শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গে আরু একটি বস্তুর থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হল উদ্বোধক (incentive)। উদ্বোধক হল সেই বস্তু বা অবস্থা যা পেলে বা বেখানে পৌছতে পারলে প্রেষণার ছবি ঘটে। বেমন কুধা হল প্রেষণা, খান্ত বন্ধ হল উদ্বোধক। থান্ত পেলে কুধারণ প্রেষণার ছবি ঘটে। প্রাকৃতপক্ষে এই ছটি বন্ধ যখন একদক্ষে মিলিভ হয় তথনই শিখন ঘটভে পারে, নইলে নয়। এইজন্ত বলা হয় যে শিখন সম্ভব হয় একমাত্র প্রেষণা-উদ্বোধকের মিলিভ পরিস্থিভিত্তেই (motive-incentive condition)।

#### আভ্যন্তরীপ ভদ্ধেন্দ (Intrinsic Incentive)

শিখনের বিষয়বস্ত যথন শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তথন শিক্ষার্থী সেটি শেখার জন্ম স্থাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। সেই বস্তুটি শেখার জন্ম সে নিম্পে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্থত:প্রণোদিত হয়েই সেটা সে শেখে। এ ক্ষেত্রে কোন বাহ্নিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণা জাগানর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এখানে শিক্ষণীয় বস্তুটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে উদ্বোধকরপে কাজ করে। একেই বলে স্থান্তস্তুরীণ উদ্বোধক।

আভান্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে শিক্ষণীয় বস্তুটিই একমাত্র উদ্বোধক এবং শিক্ষণীয় বস্তুর জন্ম শিক্ষণীর চাহিদাও স্বাভাবিক থেকে থাকে।

## বাহ্নিক উদ্বোধক (Extrinsic Incentive)

কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই আভ্যন্তরীণ প্রেষণার আভাব রয়েছে। অর্থাৎ তথন সে শিক্ষাণীয় বন্তুটি শেখার জন্ম কোন স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে না। ফলে তাকে শিক্ষাদানের জন্ম নানারপ বাছিক উদ্বোধকের সাহায্য নিতে হয়। প্রচলিত কয়েকটি বাছিক উদ্বোধকের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

নিক্ষা ও আশংসা—এই বাহ্নিক উদ্ৰোধকের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে প্ররোচিত করার পছা বছ প্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত। শিক্ষক ও অক্সাক্ত-বয়:প্রাপ্তদের প্রশংসা পাওরা ও তাঁলের নিক্ষা এড়ানোর জন্ত শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা: না থাকলেও বাধ্য হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে। শাভি ও পুরস্কার—এ উদ্বোধক ছটি নিন্দা ও প্রশংসারই মৃর্ডরূপ। এদেরও ব্যবহার বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন। তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণায় দেখা সেছে বে শান্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্যকরী।

প্রতিষোগিতা—অন্তাম্ব সন্থানের প্রতিযোগিতার হারিয়ে দেবার স্পৃহা শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা স্থাষ্ট করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিযোগিতার মোহে নতুন কিছু শিক্ষার্থী শিখতে অন্ধ্রপ্রাণিত হচ্ছে। এই উদবোধকটি কিছু স্বান্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে হিংসা, রাগ, দ্বণা প্রভৃতি অবাশ্বনীয় মনোভাবের স্থাষ্ট করে।

সাক্ষা সম্বন্ধে সচেতনভাও অনেক কেত্রে শিখনের উদ্বোধকরপে কাজ ব্দরে থাকে। বহু গবেষণা থেকেও দেখা গেছে বে শিক্ষার্থী যতই নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় তত্তই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যার।

এছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্মতীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চাহিদা, নতুন কিছু স্ঠি করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাংসল্য অগ্নভৃতিও অনেক সময় শিধনের উদ্বোধকরণে কাজ করে থাকে।

অসংখ্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে ৰাছিক প্রেষণা সকল সময় কার্যকরী হয় না এবং তা থেকে প্রস্তুত শিক্ষা প্রায়ই যান্ত্রিক ও ক্রটীপূর্ণ হয়। বিশেষ করে নিন্দা-প্রশংসা, শান্তি-পূর্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উদ্বোধকগুলি সন্তোষজনক শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক্ষ নয়। একমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রেষণা অর্থাৎ শিশুর আভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীয় বন্ধর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারে। এইজন্তই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সকল প্রকার বাছিক উদ্বোধককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার সভ্যকারের আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

## প্রেষণার ত্রিবিধ কাব্দ (Three Functions of Motive)

শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

- ্ (১) প্রেবণা আচরণের পিছনে উষ্ণম বা শব্জি যোগায়।
  - .(২) প্রেষণা ব্যক্তির প্রবণভাগুলির নির্বাচন বা নির্ধারণ করে।
  - (৩) প্রেষণা ব্যক্তির আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।

প্রত্যেক আচরণ সম্পাদনেই প্রয়োজন উদ্বম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম কান্ধ ' হল ব্যক্তির অভ্যন্তরন্থ উদ্বমকে জাগান এবং পরিবেশের উপযোগী আচরণের ক্ষ্প্র করা। কুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণা শরীরের অভ্যন্তরন্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিকে সক্রিয় করে ভোলে এবং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আচরণটি সম্পন্ন করতে প্ররোচিত করে।

বাইরের বিভিন্ন উদ্দীপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্বোধকরপে কান্স করে এবং তার অভ্যন্তরন্থ প্রেষণার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে কান্ধে প্রবৃত্ত করে এবং তার কান্ধের প্রকৃতি নির্ধারিত করে। বিশেষ করে প্রশংসা, নিন্দা, ভংসনা, পুরস্কার, শান্তি, অর্থ, খান্ত ইত্যাদি হল এমন কয়েকটি উদ্বোধক যা সর্ব সমান্ধে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্ম। অবশ্র ব্যক্তি কতটা এই সব উদ্বোধকের স্বারা প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির নিন্দ্র চিন্তা, বিচারকরণ, প্রত্যাশা, অন্থমান ইত্যাদির উপর।

শিক্ষার কেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই উত্তম স্বষ্ট করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রেষণার অভাব দেখলে প্রায়ই পুরন্ধার, শান্তি, প্রশংসা, নিন্দা ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদ্বোধকের সাহায্য নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষানীতি। এই সব উদ্বোধকের দারা সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্পন কৃষ্টি করা গেলেও সে উল্পন কথনও স্থায়ী হয় না। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শিক্ষণীয় বস্তটিকে শিক্ষার্থীর কাছে সত্যকারের আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে সেই বস্তুটিই তার কাছে উদ্বোধক রূপে কাব্দ করবে এবং. শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী প্রেষণা দেখা দেবে। শিক্ষণীয় বস্তুটিকে আকর্ষণীয় করে: তোলার পদ্বা হল বস্তুটির অর্থ ও সার্থকতা সহছে শিকার্থী যাতে ভাল ভাবে উপলক্তি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত স্কুলে পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাওয়া, প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি উন্নত স্থান অধিকার করা, পুরস্কার পাওয়া প্রভৃতি উদ্বোধকগুলির দ্বাবা শিক্ষার্থীকে উদ্বন্ধ করা হয়। এগুলির দ্বারা বান্তৰক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচেষ্টার স্ষষ্টি করা যায় বটে. কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বস্তু বা কান্ধটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় বা সার্থকতাসম্পন্ন বলে মনে না হয় তাহলে শিকার্থীর শিকা সতাকারের কার্যকরী হয় না। গতামুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে প্রকৃত লক্ষাটি (অর্পাৎ শিক্ষণীয় বস্তু বা কাজটি) উপস্থিত না করে কুলমার্ক, শ্রেণীতে উচ্চস্থান, পুরস্কার ইত্যাদি নানা ক্রত্রিম লক্ষ্য স্থাপন করা হয় এবং তার ফলে নে সব বিস্থালয়ে निका शांतिक ও अम्मूर्ग इत्य एक ।

প্রেরণার বিতীয় কাজ হল আমাদের আচরণপ্রেরণতার িশ্চন করিছা করা : ' ধ্রেরণাই আমাদের বলে দেয় বে কোথায় : দুল্ল মান্ত্রা লাড়া দের এবং কোধার এবং কথন আমরা সাড়া দেব না। তাছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত ভাও নির্ধারিত করে দের আমাদের প্রেষণা। এর অর্থ হল বে বথনই আমাদের মধ্যে কোন একটি বিশেব প্রেষণার স্থায় হয় তথন কেবল যে আমরা আভ্যন্তরীণ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির চাপে সক্রিয় হয়ে ভাঠি তাই নয়, আমরা বে সব কাজ সে সময় সম্পন্ন করি সেগুলিও আমাদের কাছে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মপ্রবণতার এই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে আমাদের ঐ বিশেষ প্রেষণাটি।

মানব আচরণের প্রকৃতি হল নির্বাচনধর্মী। অর্থাৎ আমরা যে সব আচরণ করি সেগুলি আগে থেকেই স্থনির্বাচিত থাকে। বিভিন্ন লোকে যথন একই থবরের কাগজ পড়ে তথন ভারা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন অংশ পড়ে। বিভিন্ন লোকে যথন একটি সিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃশ্য উপদোগ করে তথন ভারা ছবি বা দৃশ্যটির বিভিন্ন অংশ বা দিকের প্রতি আরুই হয়। এই নির্বাচনমূলক আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নভার পেছনে আছে তাদের প্রত্যেকের প্রেয়ণার বিভিন্নভা।

অতএব ম্থন ক্লাসে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেখিয়ে বলেন য়ে এটা পড় তথন তাঁর নির্দেশটি স্পাইই অসম্পূর্ণ ও ফ্রটিপূর্ণ। কেননা এই ধরনের নির্দেশের ফলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্ম পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যদি শিক্ষক পরিকারভাবে পঠনীয় বস্তুটিকে স্থনিদিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থী প্রাক্তুত্বক্ষে বিভিন্ন বস্তু শিখবে এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্রেষণার এই আচরণ-নির্বাচনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভন্ন করে অতীত শিখনের উপর। ছোট ছেলে ক্ষ্মার্ড হলে বাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তার কারণ হল সে অতীতে এই অভিজ্ঞতঃ। লাভ করেছে যে ঐ বিশেষ জারগায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে।

প্রেষণামূলক নির্বাচনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার চাহিনার ছিপ্তর জম্ম নানা বিভিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পর্যন্ত থে আচরণের কলে তার চাহিনার ছিপ্ত হয় সেই আচরণটাই সে গ্রহণ করে, াকী আচরণগুলিকে সে ত্যাগ করে।

প্রেরণার স্থতীর কান্ধ হল ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে পরিচালিত সর।
ে র বিশেষ লক্ষ্যে পৌছতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পন্ন করণেই হবে,

না আচরণকে এমন পথে নিরে ষেতে হবে যাতে বাহিত লক্ষ্যে পৌছান যায় এবং তা থেকে প্রেরণার ভৃতি বটে। যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে ভৃষণ জাগার কলে সক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে আচরণ সম্পাদনের জন্ত প্রস্তুত্ত হল কিছ কেবলমাত্র তার পক্ষে আচরণ করলেই চলবে না। তার আচরণ যদি জলের দিকে পরিচালিত না হয় তাহলে তার ভৃষণ কগনই মিটবে না। গে জন্ত ব্যক্তির চাহিদার বাহিত ভৃত্তির জন্ত প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্যের অভিমুগী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা।

## াশকা ু (প্রেবণা ( Role of Motive in Learning )

শিক্ষার কেন্দ্রে এ তথ্যটিরও যথেই গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে ক'র্যুকরী করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন তার পক্ষাটি সঙ্গত্তে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে। লক্ষ্য সহচ্চে পূর্ণ ও ম্পষ্ট ধারণা পাকলে শিক্ষার্থীর সমন্ত প্রচেটাই লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনুর্থক অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সে সময় ও শ্রমের অপব্যয় করবে না।

গতামুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে যা শেখান হয় তার লক্ষ্য সমৃদ্ধে তার মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। যেমন নামতা মুখন্ত কলান, শব্দরপ ধাতুরূপ মুখন্থ করান, বানান শেখান, ব্যাকরণের নিচমকাত্মন আয়ত্ত করান, বিভিন্ন গাণিতিক করমূলা মূখন্ত করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া-গুলি তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে এতই স্থানুরায়িত ও অসংশ্লিষ্ট যে শিকার্থীরা এগুলির প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণাই করতে পাবে না এবং ফলে তারা এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যন্ত্রের মত উদ্দেশ্রতীনভাবে। শিক্ষার্থীকে ষ্থন কোন বিশেষ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয় বা কোন গভাংশের সারমর্ম লিখতে দেওয়া হয় তথনও শিক্ষার্থীদের কাছে এই কাজগুলির প্রকৃত লকা কি তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হন না। আবার অনেক সময় শিক্ষাপ্রক্রিরাগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব লক্ষ্যের কথা বলা হয় ষা শিক্ষার্থীর কাছে নিভাস্কই অম্পষ্ট, অবান্তব এবং তার বর্তমান জীবনের সংক সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষাধীর ম্পষ্ট ও পূর্ণ ধারণা না হওয়ার ফলে তার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি অনিয়ন্ত্রিভ, অসংহত ও বান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এই ক্রটি দূর করতে হলে যখনই কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কাজ সম্পন্ন করতে শিকার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হুবে তথনই তার প্রকৃত লক্ষ্যটি কি লে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার ধারণা গঠন -করতে সাহায্য করতে হবে। এই কারণেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায়

শিক্ষার্থীকে এই রকম অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন আচরণ করতে না দিয়ে সমগ্র কাজটিই তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় যাতে সে তার সমস্ত প্রচেষ্টারই প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কার ধারণা গঠন করে নিতে পারে।

কেবলমাত লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণ। গঠিত হলেই হবে না। শিক্ষার্থী যাতে সেই লক্ষ্যের উপযোগী আচরণ করতে পারে সেটা দেখাও সমানভাবে প্রেরাজনীয়। অনেক সময় এমন হয় যে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্য সহন্ধে সক্তেতন থাকলেও কোন্ আচরণের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে পৌছন যায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না এবং তার ফলে সে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো আচরণ করে চলে। এই জন্ত শিক্ষকের কর্জব্য হল বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থী যাতে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী আচরণটি বেছে নিতে পারে সে সম্বন্ধে স্থান্দিশ দেওয়। ডিউইর মতে যাতে শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের প্রধানতম কর্জব্য।

#### বিভালয়ে প্রেষণা ও উদ্বোধকের স্থান

(Motives & Incentives in School)

বিভালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের পেছনে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব দেখা যায়। এই বিভিন্ন প্রেষণাগুলির কিছু সহজাত, কিছু অজিত। শিশু যথন জন্মায় তথন সে কতগুলি জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়। কিছু যত সে বড় হতে থাকে তত তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা দেখা দেয়, যেমন আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, ব্যক্তিগত আগ্রহ, কচি, পছন্দ, অপছন্দ, আদর্শবাধ ইত্যাদি। এইগুলিই তার সমস্ত আচরণকে নিয়ন্তিত করে। এই প্রাথমিক বা মৌলিক প্রেষণাগুলি থেকে কালক্রমে নানা বিশেষধর্মী প্রেষণা ও উদ্বোধক শিশুর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। শিশু যথন বিভালয়ে প্রবেশ করে তথন তার আচরণকৈ নিয়ন্তিত করে এই অসংখ্য প্রেষণা ও উদ্বোধক । বিভালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রচেষ্টাক্তে প্রধানত নীচের প্রেষণা ও উদ্বোধকগুলি প্রভাবিত-করে থাকে।

ক) জ্ঞান, উপলব্ধি ও কৌশল আহরণ করে নিজের আগ্রহের তৃথিসাধন করার ইচ্ছা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী প্রেষণারূপে কান্ধ করে থাকে। এই জ্ঞাই শিশু আর সকলের সঙ্গে মিশে কোন একটি বিশেষ কান্ধ সম্পন্ন করে বা নিজে পড়াশোনা করে বা কোন শিল্প বা কলার মধ্যে দিয়ে নিজের স্ক্রনীশক্তির প্রকাশ করে।

- খ) অতীত শিখনকে নিজের আগ্রহতৃথি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম কাজে লাগান শিক্ষার্থীর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেষণা। যেমন কোন শিশু লিখতে শিশ্বে তার বন্ধুকে একটা চিঠি লিখল বা নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষণের উপর কোন ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ লিখল।
- গ) কোন ছরহ কাজকে আয়ন্ত করা বা কোন শক্ত সমস্থার সমাধান করার:
  ইচ্ছাও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি স্বান্ধাবিক শক্তিশালী প্রেষণা। এই প্রেষণাদ্ব
  প্রবৃদ্ধ হয়েই শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়বস্ত বুঝতে চেষ্টা করে, গাণিতিক সমস্থার
  সমাধান করে বা কোন শক্ত কাজ বা উদ্যোগ শেষ করে। শিক্ষার্থীর এই
  প্রেষণাকে শিক্ষকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। তবে
  তীদের একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে শিক্ষার্থীকে যে সকল কাজ করতে দেওয়া
  হবে সেগুলি যেন তার শক্তি সামর্থ্যের উপযোগী হয়।
- ব) শিক্ষাথী যে জ্ঞান ও কৌশল আহরণের দিক দিয়ে প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে এই সচেতনতাও শিক্ষাথীর মধ্যে একটা বড় প্রেষণা রূপে কাজ করে থাকে। যদি শিশু বোঝে যে পড়ায় বা হাতের লেখায় বা কোন শিল্পকাজে সে উন্নতি করে চলেছে তাহলে স্বভাবতই তার কাজে সে উৎসাহ পাবে এবং আরও বেশী করে সেচেটা করবে।
- ঙ) শিক্ষার্থী যে তার নিজের আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও শক্তির বৃদ্ধির দ্বারা নিজেকে আরও ভালভাবে অভিব্যক্ত করতে পারছে এবং দেই সঙ্গে সমাজেরও উপকার করছে এই অমুভৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন করে প্রেষণার স্থিষ্ট করে। এই ধরনের প্রেষণা বিশেষভাবে দেখা দেয় যথন শিক্ষার্থী কোন বিশেষধর্মী কাজে পারদর্শিতা লাভ করে।
- চ) কৌতৃহল এবং তার চারপাশের পৃথিবীকে জানার আকাজ্জাও শিক্ষার্থীদের

  মধ্যে একটা প্রবল প্রেষণারূপে কাজ করে। এই প্রেষণার পরিতৃপ্তি হয় বিজ্ঞান,
  সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে এবং নানা বান্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে
  দিয়ে।
  - ছ) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থী থাঁকে ভালবাসে বা শ্রন্ধা করে তাঁর সক্ষে
    নিজেকে অভেদীকরণ (Identification), নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতাবোধ
    ইত্যান্ধিও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে।
- ৰ) সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির প্রশংসা ও অমুমোদন পাবার ইচ্ছাও একটি শক্তিশালী প্রেষণা।

- ঝ) তেমনই সহপাঠী, শিক্ষক, পিভামাতা প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনা এড়াবার ইচ্ছাও আর একটি শক্তিশালী প্রেষণা।
- ঞ) ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ইচ্ছা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল প্রেষণারূপে কান্ধ করে থাকে এবং সাধারণ বিচ্ছালয়ে নানা প্রতি-যোগিতা, পুরস্কারের লোভ ইত্যাদির ঘারা এই প্রেষণাকে উদ্বন্ধ করা হয়ে থাকে।
- ট) দলগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম পারস্পরিক সহযোগিতার আকাজ্জাও বক্তক্ষেত্রে সমান কার্যকরী প্রেষণারপে কাজ করে থাকে।
- ঠ) বিভালয়ে নিজের স্থান, সাফল্য ও প্রাপ্য সমাদর শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা নিরাপন্তার অন্নভৃতি এনে থাকে এবং তার কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে এই অন্নভৃতি প্রেষণা যুগিয়ে থাকে।
- ভ) তেমনই আবার যদি বিভালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে, শিক্ষকদের দৃষ্টিছে শিক্ষার্থী তার নিজের স্থান বজায় রাখতে না পারে তবে সে তার এই নিরাপত্তা হারাবে। নিরাপত্তা হারাবার এই ভয়ই শিক্ষার্থীকে নিন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত কাজ্ব থেকে বিরত রাখে।
- চ) প্রচলিত বিভাগরে শান্তিও একটি শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে। শারীরিক শান্তি থেকে স্থক করে ক্লাশ থেকে বার করে দেওয়া, ভর্ৎ সনা, বিদ্ধেপ, সমালোচনা ইন্ডাদি নানা মনোবৈজ্ঞানিক শান্তিও শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

উপরে যে প্রেষণাগুলির বর্ণনা দেওয়া হল সেগুলি বিষ্ণালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেষ্ট বিশেষ ব্যর দেখা যায়। প্রেষণাগুলির প্রক্কৃতি দেখলেই বোঝা যাবে যে বিষ্ণালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি থেকেই এই প্রেষণাগুলির উদ্ভব ধ্য়েছে এবং শিক্ষার্থীদের স্কল প্রকার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে এই প্রেষণাগুলিই।

## প্রেষণা ও শিক্ষকের কর্তব্য ( Teacher and Motivation )

অত এব স্থানিককের সর্বপ্রথম কর্ডব্য হল এই প্রেষণাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্চিত কর্ম-প্রচেষ্টার স্থাষ্টি করা। এমন কতকগুলি প্রেষণা আছে যেগুলিকে অভিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার্থীর মানসিক সাম্য বা ব্যক্তিসন্তার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন বিভালয়ে তার নিজস্ব স্থান বা সহপাঠীদের সন্মান বা শিক্ষকদের সমাদর হারাবার ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করা যেতে পারে কিন্তু এই ভয় যদি

অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষার্থীর মন জুড়ে থাকে তাহলে ছুশ্চিন্তা, ছুর্বলতা, ছিধা, সন্দেহ প্রভৃতির হারা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টা ও মানসিক সাম্য বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যে সব শিক্ষার্থী নিজেদের সামর্থ্যে পূর্ণ বিশাসী নয় তাদের মধ্যে এই থেকে নিম্নতাবোধ ও আত্মগ্নানি দেখা দেয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি শিশুর নিরাপত্তার অহুভৃতিকে স্বত্বে উব্দুক্ত করা যায় অর্থাৎ শিক্ষকদের স্নেহ, সহপাঠীদের সমর্থন, স্থলে তার নিজন্ম অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ও আগ্রহ যদি তার মধ্যে বাড়ান যায় তাহলে একদিক দিরে যেমন তাকে প্রচেষ্টা করতে প্রবৃদ্ধ করা যাবে তেমনই তার মধ্যে মানসিক পরিভৃপ্তিও আনা সম্ভব হবে। পূরস্কার ও শান্তি এবং সংযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

# শিখনের শ্রেণীবিভাগ : জ্ঞান ও কৌশল ( Types of learning : Knowledge & Skill )

আমাদের শিথনের বিষয়বস্তকে মোটাম্টি ছভাগে ভাগ করতে পারা যায়—জ্ঞান (knowledge) এবং কৌশল (skill)। জ্ঞান বলতে সেই সব বিষয়বস্তকে বোঝায় ষেগুলি শিথতে মানসিক শক্তিরই প্রধানত প্রয়োজন হয়, দৈহিক শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প বা লাগে না বললেই চলে। যেমন কোন ভাব (idea) বা চিন্তা (thought) বা তথ্য (fact) শেখার সময় আমাদের প্রধানত উপলব্ধি বা বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়। দৈহিক অক্প্রত্যাকের ব্যবহার সেথানে নামমাত্র। কোন কবিতা পড়ে তার অর্থ হাদয়কম করা, কোন গভাংশের সারাংশ লেখা, কোন তত্ত্বের অর্থ বোঝা বা কোন ঘটনা বা বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা—এ সবই জ্ঞানমূলক শিখনের পর্যায়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে চোখ, মুখ, কান ইত্যাদি অক্ষের সাহায্য লাগলেও শিখন কাজটির অধিকাংশই আমাদের সায়্ভিস্তের কেক্সন্থানীয় মন্ডিক্ষের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। এইজন্য এই শ্রেণীর কাজগুলিকে কেন্দ্রীয় আচরণ (Central Activity) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তেমনই শিকার করা, কাপড় বোনা, ঘর তৈরী করা, দৌড়ান, সাঁতার কাটা, ক্রিকেট খেলা, টাইপ করা ইত্যাদি অসংখ্য কাজের নাম করা যায় যেগুলি অকপ্রত্যক্রের সঞ্চালনের উপরই বিশেষ করে নির্ভর করে এবং যেগুলিতে প্রকৃত মন্তিক্রের সক্রিয়তা অপেক্ষাক্বত অল্প বললেই চলে। এই কাজ্বগুলি স্নায়্তন্ত্রের প্রাস্তন্থিত অংশগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে এগুলিকে সাধারণত আমরা প্রান্তীয় আচরণ (Peripheral Activity) বলে বর্ণনা করে থাকি। অবস্ত একথা মনে দ্বাখতে হবে বে এমন কোন কাজ নেই বা পুরোপুরি মানসিক বা পুরোপুরি দৈহিক। সব কাজ সম্পন্ন করতেই আমাদের দেহ মন ছুইয়েরই সাহায্য লাগে, তবে কোনটিতে হয়ত দৈহিক সক্রিয়তার পরিমাণ বেশী, আর কোনটিতে হয়ত মানসিক সক্রিয়তার প্রযোগ বেশী থাকে।

এখন শিখন বলতে বোঝায় আমাদের আচরণের বাঞ্চিত পরিবর্তন। জ্ঞানমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক বা কৌশলমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক যখনই আমাদের বর্তমান আচরণের স্থানে আমরা নতুন কোন আচরণ সম্পন্ন করি তখনই তাকে শিখন বলা হয়। অতএব সে দিক দিয়ে জ্ঞানমূলক শিখন এবং কৌশলমূলক শিখন উভয়ের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই।

ভবে এ তু'ধরনের শিখনের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। জ্ঞানমূলক কিছু
শিখনের সময় বিষয়বস্থাটির অন্তর্নিহিত অর্থ ও তার বিভিন্ন অংশগুলির সম্পর্ক উপলব্ধি
করাটাই প্রধানতমকাজ এবং তার ফলে অন্তর্নৃষ্টির সাহায্যেই এধরনের শিখন সম্পন্ন হয়ে
থাকে। অন্তর্নৃষ্টির প্রয়োগের সময় আমাদের ছটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়—
পৃথকীকরণ (Abstraction) ও সামান্তীকরণ (Generalisation)। জ্ঞানমূলক
বিষয়বস্তর অন্তর্নিহিত প্রাসন্ধিক বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি থেকে
সামান্ত সত্য বা স্ত্রে গঠন করাই হল এই ধরনের বিষয়বস্ত্ব শেখার প্রকৃত পদ্ধতি।

তেমনই কৌশনমূলক শিখনের ক্ষেত্রে অস্তদৃষ্টির প্রয়োগের অবকাশ অল্প।
সেধানে আমাদের অঙ্গপ্রত্যক্ষের সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন আনাটাই শিখনের মূল
কাজ। অতএব কৌশল শিখনের সময় আমাদের প্রচেষ্টা-ভূলের-পদ্ধতির (trialand-error), উপরই বিশেষ করে নির্ভর করতে হয়। যেমন সাঁতার কাটা, মোটর
গাড়ী চালান, টাইপ করা ইত্যাদি ধরনের কৌশল আয়ন্ত করতে গেলে বার বার
প্রচেষ্টাও-ভূলের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগোতেই হয়।

তবে কৌশল শেখার সময় যে অন্তর্লু ষ্টির প্রয়োগ একেবারে নেই তা মনে করা ভূল। নিতান্ত প্রাথমিক ন্তরের কৌশল ছাড়া আর সকল প্রকার কৌশলের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা কৌশলটিকে পূর্ণভাবে আয়ন্ত করার পক্ষে অপরিহার্য। সেজন্ত জটিল ও উন্নত ন্তরের কৌশল শেখার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির সঙ্গে সন্তর্দ্ধ ক্ষির সংমিশ্রণ ক্রন্ত ও সার্থক শিখন এনে থাকে। অন্তর্দু ষ্টির প্রয়োগ করার মত মানসিক শক্তি যাদের নেই তাদের সমন্ত কৌশলই নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে শিথতে হয়, তার ফলে দীর্থ সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম লাগে।

জ্ঞানমূলক বিষয় শেখার সময়ও মাঝে মাঝে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতি অমুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেখানে বিষয়বস্তুটি পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা যায় না বা যেখানে বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে অস্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি কোন গঠন-মূলক অসম্পূর্ণতার জন্ম ম্পেইভাবে প্রতীয়মান হয় না সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির অমুসরণ করতে বাধ্য হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অন্তর্দ ষ্টিমূলক শিখনের জন্ম প্রয়োজন পর্যাপ্ত মানসিক শক্তি বা বৃদ্ধি। যারা উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানমূলক বিষয়বস্থ মাহরণ করতে পারে না। আর যে সব ক্ষেত্রে তারা পারে সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির সাহায়েই সে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এ ধরনের জ্ঞান ভবিন্যতে যান্ত্রিক, অর্থহীন ও অকেজ্যো হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া জ্ঞান ও কৌশলের শিথনের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। কৌশল শিথনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অফুশীলনের বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। কেননা সমস্ত কৌশলেই ব্যক্তিকে কোন না কোন প্রকারের দৈহিক আচরণধারা আয়ন্ত করতে হয় এবং বার বার চর্চা বা অফুশীলন ছাড়া দৈহিক আচরণ স্থায়ীভাবে আয়ন্ত করা যায় না। জ্ঞানমূলক শিথনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অফুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কম। অবশ্য যে সব জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুতে তথ্যের পরিমাণ বেশী, সেধানে বার বার অফুশীলন বা চর্চা অপরিহার্য।

তথ্য আহরণের জন্ম জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু শেথানোর সময় শিক্ষকদের দেখা উচিত যে শিক্ষার্থী যেন তার জন্তদৃষ্টির প্রয়োগের দারাই বস্তুটি শেথার চেষ্টা করে, প্রচেষ্টা ও ভূলের পদ্ধতির প্রয়োগ করে অথথা সময় ও শ্রমের অপব্যয় না করে। অন্তদৃষ্টির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার্থীকে পৃথকীকরণ ও সামান্তীকরণ এ ঘূটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভাল করে অবহিত হতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক স্কুণরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন।

তেমনই কৌশল শেখার সময়ও নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনমত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য ও পরিচালনা করাও শিক্ষকের কর্মস্চীর অন্তর্গত।

## শিখন-প্রক্রিয়া ও শিক্ষা

শিক্ষাপ্রদ্বী মনোবিজ্ঞানে শিখনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশুর শিক্ষা শিখন-প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলভে হলে শিথন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। বস্তুত শিথন-প্রক্রিয়াকে ক্ষেত্র করে আধুনিক শিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞানের একটা বৃহৎ অংশ গড়ে উঠেছে।

## **अश्वावलो**

Discuss the nature of learning. What are the major characteristics
 of learning?

2. What is maturation? Discuss the relation between learning and maturation.

3. Learning and maturation go hand in hand in the education of the child. Discuss.

4. Learning is a function of motive-incentive condition—Discuss.

5. What is a motive? What role does it play in learning? Discuss the functions of motive.

6. What are the usual forms of motives that work in school? How can they be utilised to the benefit of the child and the school?

7. Distinguish between knowledge and skill as subjects of learning. [How are they learnt?

## আট

# শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব ( Theories of Learning )

শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদের অবকাশ না থাকলেও শিখন-প্রক্রিয়াটি বিভাবে সম্পন্ন হয় এ সম্বন্ধে একাধিক মতুবাদ পাওয়া যায়। শিখন-প্রক্রিয়ার উপর কম করে ১টি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আচে।

## जनूरकवाम ७ शिक्षां केवाम

#### ( Associationism and Gestalt School )

মনোবিজ্ঞানের স্ত্রপাত থেকে যে বিশেষ মতবাদটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ভব্য, ও প্রক্রিয়ার সংব্যাখ্যান ও স্ত্রগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে সেটি অম্বন্ধবাদ (Associationism) নামে পরিচিত। পূর্ণ উন- 'বিংশশতান্ধী এবং বিংশশতান্ধীর একটি বড় অংশ এই অম্বন্ধবাদ মনোবিজ্ঞানের উপর একপ্রকার একাধিপত্য করে এসেছে বলা চলে। বিংশশতকের দ্বিতীয় শৃতকে এই অম্বন্ধবাদের সম্পূর্ণ একটি বিপরীত মতবাদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদটিকে গেটাল্ট মতবাদ নাম দেওয়া যেতে পারে। মৌলিক নীতির দিক দিয়ে অম্বন্ধবাদ ও গেটাল্ট মতবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিজ্ঞমান। অম্বন্ধবাদের মতে আমরা শিখন পরিছিত্তির অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই। গেস্তাল্ট মতবাদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে আমাদের সম্পূর্ণ সন্তা দিয়ে সাড়া দিই, বিচ্ছিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই না। শিখনের প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে আমরা প্রধানে চারটি প্রধান তত্ত্ব বা মতবাদের আলোচনা করব। সেগুলি হল—

- ১। থন ভাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's Connectionism)
- ূ ২। গেষ্টাণ্টদলের অন্তর্গিয়্লক শিখন ( Insightful Learning' of the Gestaltists )
  - ু। প্যাভনভের অমুবর্তন্বাদ ( Pavlov's Conditioning )
  - ৪। শিখনের 'ফিল্ড' মতবাদ ( Field Theory of Learning )
- এই চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি অম্বন্ধবাদের উপর ভিত্তি করে: গঠিত। প্রথম মতবাদটি সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন অম্বন্ধবাদের মৌলিক নীতিক

অফুদরণে পরিকল্পিত। তৃতীয়টিও বে অফুবল্পবাদভিভিক এ বিষয়ে কোনওন্দলেই নেই, তবে এই মতবাদে যান্ত্রিক অফুবল্পের উপরই বিশেষ জ্ঞার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্ব তত্ত্ব ছুটি আবার সম্পূর্ণভাবে গেষ্টান্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় ক্ষেত্রেই গেষ্টান্টবাদের মৌলিক নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে চতুর্ব তত্ত্বটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং পুরাতন গেষ্টান্টতত্ত্বের উন্নত রূপ বিশেষ। এই চারটি শিখনের তত্ত্ব নীচে বর্ণনা করা হল।

## ১। থর্ন ডাইকের সংযোজনবাদ

(Thorndike's Connectionism)

ধর্নভাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিজিয়ার মধ্যে সংযোগ-স্থাপনই শিখন।

যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ায়ভূতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক আর কোন বিশেষ
ইন্দ্রিয়ায়ভূতির উত্তরে আমরা যে পাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। থর্নভাইকের
ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তার উত্তরে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এই ঘূটির
মধ্যে যথন নিভূল যোগস্ত্র স্থাপিত হয় তথনই শিখন হয়। যেমন মনে করা যাক,
আমার সামনে একটা বোর্ডে ৪টি স্থইচ আছে, আর আছে একটা আলো। বলা হল
যে ঐ ৪টি স্থইচের মধ্যে বিশেষ একটি স্থইচ টিপলে আলোটি জলে উঠবে। আমি
প্রথম স্থইচটি টিপলাম আলো জলল না। দ্বিভীয়টি টিপলাম তথনও আলো জলল না
কিন্তু যেই তৃতীয়টি টিপলাম আলোটি জলে উঠল। এবার আমি জানলাম যে
তৃতীয় স্থইচটি টিপলে আলোটি জলে। অর্থাৎ আমি শিখলাম কিন্তাবে আলোটি
জালাতে হয়। এটি একটি শিখনের দৃষ্টাস্ত। এথানে প্রথম ও বিতীয় ক্ষেত্রে
শিখন হল না, কেননা সেখানে উদ্দীপকের (আলো) সঙ্গে নিভূল প্রতিক্রিয়ার
(তৃতীয় স্থইচটি টেপার) সংযোজন হয় নি। কিন্তু তৃতীয়বারে উদ্দীপক ও তার
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজন নিভূল হয়েছে এবং সেইজক্য সেক্ষেত্রে শিখনও সম্ভব
হয়েছে।

উপরের উদাহরণটি শিখনের সরলতম ক্ষেত্র। একটি জটিস উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক একটি ছেলেকে একটি বীজগণিতের অঙ্ক করতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্কটি বিশেষ একটি ফরমূলার প্রয়োগ করে করা যায়। ছাত্রটি তার জানা ফরমূলাগুলি একটির পর একটি প্রয়োগ করতে করতে ঠিক ফরমূলাটির প্রয়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঠিক ফরমূলার প্রয়োগ ক্রেনি ততক্ষণ। ভার উদ্দীপক (অঙ্কটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ফরমূলার প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভুল। সংযোজন হয় নি। আর যেই সে ঠিক ফরম্লাটির প্রয়োগ করতে পারল স**লে** স**লে** উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও ঠিক হল এবং তার শিখনও ঘটল।

অতএব দেখা যাছে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিরাটি সংযুক্ত করা হবে তথনই শিখন সম্ভব হবে। আর যতক্ষণ উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটবে না ততক্ষণ শিখনও হবে না। এই কয়েই থর্নভাইকের মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন (Stimulus-Response-Bond) করা ছাড়া আর কিছু নর।

এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মাধ্যমে শিখনের যে তবটি ধর্নডাইক দিলেন সেটি যে অফুষল্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অফুষল্বাদের মোলিক নীতি হল যে আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধর্নডাইকের সংযোজনবাদ অফুষায়ী শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

## প্রচেষ্টা-ন্ত-ভূলের পদ্ধতি (Trial-and-error Method)

থর্নভাইক তাঁর উপরে বর্ণিত শিশনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই
শিখনের পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা-ও-ভূলের (trial-and-error)
পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রাণী শেথে বার বার চেষ্টা ও ভূল করতে করতে। কোন
কিছু শিখতে হলে উদ্দীপকের উপযোগী নির্ভূল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভূল
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে প্রাণীকে খুঁজে বার করতে হয়। যেমন স্থইচ টিপে
আলো জ্ঞালার বেলায় একটির পর একটি স্থইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্ স্থইচটিতে
ঠিক আলো জ্ঞলে বা অঙ্ক ক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পর পর ফরমূলাগুলি প্রয়োগ
করে কোন্ ফরমূলাটির প্রয়োগে অঙ্কটি হয় তা খুঁজে বার করতে হয়েছে। যথার্থ
নির্ভূল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় একটি, অথচ ভূল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত। এই
অগণিত ভূল প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে যেটি নির্ভূল প্রতিক্রিয়া দেটিকে খুঁজে
বার করতে হলে বার বার ভূল করবে। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এবং ভূল
করতে করতে যথনই সে নির্ভূল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে গারবে তথনই তার
শিখন সম্ভব হবে। সেই জন্ম গ্রেভিইকের মতে সব শেখাই হল প্রচেষ্টা-ও-ভূলের
ন্যাধ্যমে শেখা।

প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিখনের দটান্ত হিসাবে ধর্নভাইকের একটি

প্রান্ধি পরীক্ষণের উল্লেখ করা বায়। একটি ক্ষুণার্ভ বিড়ালকে একটি
থাঁচার মধ্যে বন্ধ করে থাঁচার বাইরে থাবার রাখা হল। থাঁচাটার দরজার এমন
একটি ছিটকিনি লাগান ছিল যাতে আন্তে চাপ দিলেই দরজাটা নিজে নিজে
খুলে যায়। বিড়ালটি থাঁচা থেকে বেরিয়ে থাবারে পৌছনর জন্ম বার বার
চেষ্টা করতে লাগল। বেশ কিছুক্লণ উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃত্বল ভাবে চেষ্টা করতে
করতে হঠাৎ ছিটকিনিটির উপর তার পা পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজাটা
খুলে যায়। সঙ্গে সজে বিড়ালটি থাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট থাবারে
গিয়ে পৌছয়। বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক ঐ ভাবে থাঁচায় বন্ধ করে দ্বালা

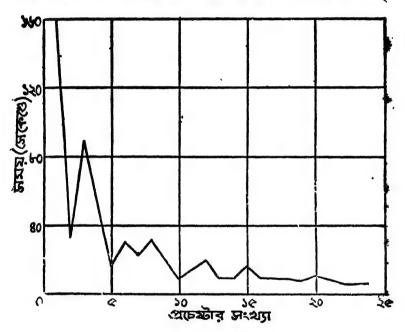

~ টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিখনের চিত্ররূপ ]

হয় এবং বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি ঐভাবে এলোমেলো
চেটা করতে করতে দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌছয়। কিছ দেখা যায় যে ছিতীয়
দিনে প্রথম দিনের তুলনায় মোট তুল প্রচেটার সংখ্যা কম হয় এবং খাঁচা থেকে
ব্বরোবার মোট সময়ও কম লাগে। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একইভাবে খাঁচায়
কয় করে রাখা হয় এবং ঐভাবে তার সামনে খাবার ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেদিনও ঐ
অকইভাবে কিছুক্ল বিশৃত্বল ও উদ্দেশ্ভহীন চেটা করার পর বিড়ালটি খাঁচা থেকে

বেরোতে সমর্থ হয়। তবে তৃতীয় দিনে তার খাঁচা থেকে বেরোতে বিতীয় দিনের চেয়ে আরও কম সময় লাগে ও ভূল প্রচেষ্টাও সংখ্যায় কম হয়। এই ভাবে পরীক্ষণটি চালিয়ে নিয়ে গেল দেখা য়য় যে য়তই দিন য়াছে ততই বিড়ালটিয় ভূল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাঁচা থেকে বেরোতে আগের দিনের চেয়ে সময়ও কম লাগছে। শেষকালে এমন এক দিন এল য়খন দেখা গেল বিড়ালটি আর একটিও ভূল প্রচেষ্টা করল না। খাঁচায় তাকে বন্ধ করা মাত্রই সে দয়জা খুলে বেরিয়ে আসতে পারল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সমাপ্ত হল। এককথায় বিড়ালটি শিখল কেমন করে খাঁচা খুলে বেরোতে হয়। এখানে বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন করতে সমর্থ হল।

বিড়ালটির এই প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিখনের অগ্রগতি একটা আহুমানিক চিত্র আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

# থন ভাইকের শিখনের সূত্র

(Thorndike's Laws of Learning)

থন ছাইক শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে শিখনের কতকগুলি স্ত্র, উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর দেওয়া স্তত্তের সংখ্যা আটটি—তিনটি মুখ্য স্ত্র আর পাঁচটি গৌণ স্ত্র।

## তিনটি মুখ্য স্থব্ৰ (Three major Laws)

তিনটি মুখ্য স্ত্র হল—১। প্রস্তুতির স্ত্র। ২। অমুশীলনের স্ত্র এবং ৩। ফললাভের স্ত্র। স্তরগুলির নীচে বর্ণনা দেওয়া হল।

#### ১। প্রস্তু (Law of Readiness)

শিখনের জন্ম প্রয়োজন বিশেষ একটি উদ্দীপকের সঙ্গে তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্ম শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি। যথন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে না তথন শিখন বিরক্তির স্বাষ্টি করে। এইজন্মই শিশু যথন কোন কাজ করতে উন্মুখ হয় তথন যদি তাকে বাধা দেওয়া হয় সে তাতে বিরক্ত হয়। আবার যে কাজ করতে তার মন চায় না সে কাজ জোর করে করাতে গোলেও তার বিরক্তি আসে। কিজ্ বে কাজ সেরার জন্ম ব্যাগ্র যে কাজে তাকে বাধা না দিলে সে আনন্দ পায়।

## २। अनुनीमत्मत्र मृद्ध (Law of Exercise)

একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে যদি বার বার সংযুক্ত করা যায় তবে সে তৃটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন স্পৃষ্ট হবে। আর বিপরীতক্রমে একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছু দন সংযোজন না করা হয় তবে এ তৃয়ের মধ্যে পূর্বস্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসবে। এক কথায় অফুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে দৃঢ় করে, অফুশীলনের অভাব তাকে শিথিল করে তোলে।

#### ৩। ফলভোগের সূত্র ( Law of Effect )

উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক হবে,
নয় বিরক্তিকর হবে। যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে সংযোগ
ফূচ্বজ হবে আর সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় তবে সে সংযোগ তুর্বল হয়ে
উঠবে। যেমন বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির বেলায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার
সংযোজনের ফল তার কাছে বিরক্তিকর হয়েছিল কেননা সে তার অভীষ্ট থাত্য পায়
নি। সেজতা ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে ভবিষ্যতে শিথল না। কিন্তু দয়জা-থোলারূপ নির্ভুল প্রচেষ্টাটির ফল তার কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল। সেইজতাই ঐ
বিশেষ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনটি তার কাছে স্থায়ী হয়ে দাড়াল। অর্থাৎ
সে দয়জা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ীরপে শিথল। থনডাইকের মতে এই
ফনভোগের স্বেটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

# পাঁচটি গৌণ সূত্ৰ (Five minor Laws)

শিখনের তিনটি ম্থ্য স্ত্র ছাড়াও ধর্নডাইক আরও পাঁচটি স্ত্র গঠন করেন।
সেগুলি উপরের তিনটি মুখ্য স্ত্রের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এগুলি গৌণ স্ত্র নামে পরিচিত। সেগুলি হল এই—

# ১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সূত্র

(Law of Multiple Response to the same Stimulus)

অনেকগুলি ভূল প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে বিশেষ একটি নিভূলি প্রতিক্রিয়াকে বৈছে নেওয়াই হল শিখন। অত এব শিখনের জ্বন্থ প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বৈচিত্রা যত বাড়বে ততই তার শিখন সহজ্ব হয়ে উঠবে।

### ২। মানসিক অবস্থা বা মনোভাবের সূত্র

(Law of Attitude, Set or Disposition)

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভব্ন করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না বিরক্তিকর, তাও নির্ধারিত হয় তার দেহমনের ভংকালীন অবস্থার উপর।

### 🔹। আংশিক প্রতিক্রিয়ার হুত্ত (Law of Partial Activity)

কথন কখন উদ্দীপক বা শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

### 💶 সদৃশীকরণ বা উপাদানের সূত্র

(Law of Assimilation or Analogy)

পূর্ব-পরিচিত শিথন-পরিস্থিতির অহুরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী। সাধারণত পূর্বে সম্পাদিত প্রতিক্রিয়ারই অমুসরণ করে থাকে।

#### অনুষ্ক্রমূলক সঞ্গলনের সূত্র (Law of Associative Shifting)

সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া সেই উদ্দীপক থেকে অক্স আর একটি উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে বেতে পারে। যেমন কোন কিল থাবার সময় জিভে লালাক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু থাবার দেখলে বা থাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার অম্বন্ধক সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত ক্লশ শরীর-তত্ত্বিদ প্যাভ্লভ এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন অম্বর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) এবং তার উপর দীর্য গবেষণার ফলে তিনি এই ধরনের অম্বর্তিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ভথ্য আবিদ্ধার করেছেন। "অম্বর্তিত প্রক্রিয়াকে" আমরা শিখনের স্বতন্ত্র মতবাদরূপে করেছি এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই তত্ত্তি সক্ষে বিশদ আলোচনা কর্মব। অম্বর্তিত প্রতিক্রিয়ার তত্ত্তি আবিদ্ধারের সম্মান সর্বসম্বতিক্রমে প্যাভলভকে ক্রেরা হলেও একথা অনস্বীকার্য যে থর্নডাইক প্যাভলভের আগেই এই তত্ত্তির শিধনমূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

### শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ন ভাশক্রে মতবাদ

থরভাইকের বর্ণিত শিখনের স্থাপ্তলি থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতি-মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে গারি। সেগুলি হল এই। প্রথমত, শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জক্স শিক্ষার্থীর সর্বাদীণ প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রক্রোভঘটিত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জক্স শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ ২তে বাধ্য। এই প্রস্তুতি আবার ছ শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম, জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্তুটি শিক্ষার্থী শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূর্বজ্ঞান তার থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপান্ধ শেখান হচ্ছে দেখতে হবে যে কোণ, ত্রিভুক্ক ইত্যাদি কাকে বলে সে আগেই জানে কি না। দ্বিতীয় হল প্রক্রোভন্দ ঘটিত প্রস্তুতি। শিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির দিক দিয়ে ছাত্রের অমুকূল প্রক্রোভ থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

দিতীয়ত, শিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। বিরক্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জ্ম্মন্ত শিক্ষার্থী স্থাভাবিক প্রেরণ। বোধ করে। এইজ্ম্ম এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দের জ্ম্মন্ত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে না হয়। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি স্থান্থী হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কইসাধ্য হয়ে উঠবে এবং ফলে তার প্রচেষ্টাও বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেইজ্ম্ম শিক্ষার বিষয়বস্ত দীর্ঘ হলে সেটিকে এমন ভাবে ক্ষ্মে ক্ষ্মে অংশে বিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ পায় এবং তার ফলে তার শিখন স্থ্যকর ও শহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, অফুশীলনের উপর শিথন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব বাতে
শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে
সবত্ব দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজক্ত শিখনের বিষয়বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং
স্থবিভক্ত করে দিতে হবে বাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অফুশীলন করতে অব্থা কোন অস বধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বার প্রচেষ্টা বা
অফুশীলনের একটা বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে ভৃথিবোধ।

চতুর্থন্ড, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিখনকে ত্বরায়িত করে তোলে। অতএব যাতে শিক্ষার্থী গতাহুগতিক ও পুরাতন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে সেদিকে লক্ষ্য রাথতে হবে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্র্যায় প্রতিক্রিয়ার আবিফার করতে পারে সেজ্যু তাকে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে।

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যস্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির কতকগুলি এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্তাটিকে সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরে জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য অল্লাগ্নাসে ও ক্রতে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব শিক্ষার্থীকে শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অস্তর্নিহিত সম্পর্ক অমুধানন করতে শেখান দরকার।

### থব ডাইকের সংযোজনবাদের 🗸 মালে। ৮ব।

নানা মনোবিজ্ঞানী থর্নভাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর শিথনের স্ত্রগুলির তির সমালোচনা করেছেন। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই ধর্নভাইকের স্ত্রগুলিকে শিথনের পর্যাপ্ত ব্যাপ্যা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে স্ত্রগুলি যদিও বাহত প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবুও সেগুলিকে ভাল করে বিচার করলে তাদের মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। তাঁদের সমালোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথমত থর্নভাইকের অঞ্নীলনের স্ত্র অঞ্যায়ী কোন কিছু বার বার
অভ্যাস বা চর্চা করলে সে বস্তুটির শিথন স্থায়ী হয়। এ কথাটি আংশিকভাবে
সত্য। কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চা করলেই স্থায়ী শিথন হতে পারে না।
তার সঙ্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা
দরকার। আর যেথানেই এই অত্যাবশুক বস্তুগুলির অভাব সেধানে নিছক অভ্যাস
মোটেই কার্যকরী হয় না। এক কথায় অঞ্নীলনের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে
আরও অসংখ্য বস্তুর প্রভাব এবং তার একটার অভাবেই হালার অঞ্নীলন সত্ত্বও
শিথন সফল না হতে পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র অভ্যাস বা চর্চা
ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা স্থায়ী ভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়, যেমন আনন্দ,
শোক বা উত্তেজনাময় কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে যথন আম্রা
অর্থপূর্ণ কিছু শিথি তথন আমাদের কোনরূপে অঞ্নীলনের সাহায্যই লাগে না।
অত্তর্পর দেখা যাচ্ছে অঞ্নশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঞ্চ নয়।

থর্নভাইকের সংযোজনবাদের অপক্ষে প্রায়ই শিখনের একটা শরীরতত্ত্যুলক
াব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যা অম্যায়ী মন্তিক্ষের সায়ুমগুলীতে

বিশেষ বিশেষ সায়্ঞ্জনির মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন। থর্নজাইক যাকে উদীপক-প্রতিক্রিয়ার সংগোগ বলেন শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেটি হল ছটি নিউরনের মধ্যে সংযোগস্থাপন। সাধারণত ছটি নিউরনের সন্নিকর্মনের (Synapse) এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধা দেবার একটা স্থাভাবিক প্রবণতা থাকে। বার বার একই কাজ অফুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে যায় এবং একটি স্থায়ী সায়্মূলক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তার ফলেই শিখন সংঘটিত হয়।

শিখনের এই শরীরতত্ত্বসূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই আনতে রাজী নন। ল্যাস্লে (Lashley), ক্র্যানজ (Franz), ক্যামেরন (Cameron) প্রভৃতি প্রাসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন বে স্নায়ুমূলক সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঞ্জত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

থর্নডাইকের ফললাভের স্ত্রেটিরও নানারপ সমালোচনা হয়েছে। এই স্তর্ম অন্থারী আচরণের ফল তৃথিকর হলে সে আচরণের ফল দৃত্বদ্ধ হয়, আর আচরণের ফল বিরক্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা (Behaviourists) এই স্তর্নটির তীত্র বিরোধিতা করেছেন। তার কারণ হল য়ে এই স্ত্রেটি ব্যক্তির নিজম্ব অন্থভ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর আচরণবাদীরা আনসিক অন্থভ্তির সাহায়্যে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে রাজী নন। তাঁরা প্রধানত অন্থশীলন (Exercise) এবং আচরণের সাম্প্রতিকতার (Recency) সাহায়্যেই শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

অক্সান্ত মনোবিজ্ঞানীরা ফললাভের স্ত্রেটির বিরোধিতা করেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। তাঁদের মতে ক্বথ বা হৃংথের অরুভৃতি যদি কোন আচরণের শিথন
বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সেই অরুভৃতিটি নিশ্চয়ই ঐ আচরণটির
সম্পাদনের পূর্বে ঘটবে। কেননা, কারণ সর্বদাই কার্যের আগে থাকে।
অথচ প্রকৃত ক্ষেত্রে আচরণটি ঘটছে আগে, তার পরে ঘটছে অরুভৃতি।
অতএব এথানে ক্বথ বা হৃংথের অরুভৃতিকে শিথন হওয়া বা না হওয়ার কারণ
বলা চলে না।

তাছাড়া তুংবের অহুভূতি বে সব সময়ই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও ঠিক নয়। বহু গবেষণা থেকে দেখা গেছে কষ্টনায়ক অভিজ্ঞতা খুব সহজেই এবং দার্ঘদিন মনের মধ্যে সন্ত্রিবদ্ধ থাকে। এই সকল আলোচনা থেকে বলা বেভে পারে যে শিখন এবং ক্থ-তুংথের অহুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে তব্ও এই ক্রেইয়ের মধ্যে কাষকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে থর্নডাইকের স্ত্রেগুলি কেবল ফ্রাটিপূর্ণ ই নয় সেগুলিডে শিখন-প্রক্রিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভু করা হয় নি। য়েমন, শিখনের একটা বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ্ত সম্বদ্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা। কিন্তু থর্নডাইকের প্রেগুলিতে তার কোন স্থান নেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়ায় প্রক্ষোভের প্রভাবও একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্তু তারও সম্ভোষজনক ব্যাখ্যা থর্নডাইকের স্ত্রেগুলিতে পাওয়া বায় না।

থর্নভাইক নিজেও তাঁর স্ত্রগুলির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরে তাঁর প্রান্ত তিনটি স্ত্রের সঙ্গে আর একটি স্ত্রে যোগ করে দিয়েছিলেন। এই স্ত্রেটির নাম হল অস্তর্ভু ক্তির স্ত্র (Law of Belongingness)। এই স্তরের অর্থ হল যে শিখন তথনই সম্ভব হবে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পারম্পরিক অন্তর্ভু ক্তির একটা সমন্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন ঘূটি ঘটনাই একটি বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে অস্তর্ভু ক্ত হবে। থর্নভাইকের এই স্ত্রেটি কিন্তু নানা দিক দিয়ে বেশ অনির্দিষ্ট ও অম্পন্ট।

গেষ্টাণ্ট (Gestalt) মনোবিজ্ঞানীরা ধর্নডাইকের সংঘোজনবাদ এবং তাঁর প্রচেষ্টা-এবং-ভূলের মাধ্যমে শেখার ভত্তাতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। ধর্নভাইকের মতে শিধন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মিলন ঘটানো। প্রাণী ষধন কোন সমস্ভার সন্মুখীন হয় তথন সে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপককে বেছে নেয় এবং একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেয়। এইভাবে সাড়া দিতে দিতে হঠাৎ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন ঘটে যায় এবং তথনই শিধন সংঘটিত হয়। একেই বলা হয়েছে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ (S→R Bond)।

গেষ্টান্ট মনোবিজ্ঞানীর। শিখনের এই ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা (Psychological atomism) বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমস্থামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে একটি একটি প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমরা শিখনের সময় সমগ্র পরিস্থিতিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে থাকি। এই সাড়া দেবার সময় আমরা পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ হলয়কম করি এবং তাদের অন্তর্গতি প্রকৃতি অন্তর্গায়ী সেগুলিকে সংগঠন করে নিই। গেষ্টান্টবাদীদের মতে সমস্থাটির এই আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নিক্রপণ এবং উদ্দীপকগুলির সংগঠনসাধনের মাধ্যমেই মুখার্থ শিখন সম্বন্ধ হয়।

# ২। শিথনের পেষ্টাণ্ট মতবাদ

(Gestalt Theory of Learning)

গেষ্টাণ্ট কথাটি একটি জার্মান শক। এর জর্থ হল গঠন বা কাঠামো বা সম্পূর্ণ আকার (Form or Structure or Cofiguration)। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মতবাদটি মনোবৈজ্ঞানিক আপবিকতার প্রতিক্রিয়ারপে দেখা দিয়েছে। যে সব মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা সন্তাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ঐ প্রক্রিয়া বা সন্ধাগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় বলে বিশ্বাস করেন তাঁদেরই গেষ্টাণ্টবাদীরা মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতাধর্মী বলে সমালোচনা করে থাকেন। বলা বাছল্য অম্বন্ধবাদী মনোবিজ্ঞানীরাই তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। অম্বন্ধবাদীরা মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ প্রভৃতি মানসিক এককগুলি গঠন করেছেন এবং এই মানসিক এককগুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেল পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াগুলির যথার্থ পরিমাপ পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করেন।

কিছ গেষ্টাল্টবাদীদের মত অনুষায়ী আমাদের প্রভাক্ষণের বিষয়বন্ত সর্বদাই এমন একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সন্তা, যাকে বিশ্লেষণ করলে বা ষার অংশগুলিকে পৃথকভাকে বিচার করলে আমরা সেই সমগ্র সন্তাটিকে কথনই পেতে পারি না। সমগ্র সন্তাটিকে আরও কিছু। যেমন মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। এই দৃশ্যটির অন্তর্গত গাছলানা, ফুল, পাথী, পশুগুলিকে পর পর যোগ করে দিলেই আপনার অভিক্রতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে না। ঐ অংশগুলি ত আপনার অভিক্রতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে অতিরিক্ত আরও কিছু। সমগ্র সন্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্রাট গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরা মনে করেন যে বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন (organisation) থেকে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্রাট দেখা দেয়। এককথায় বিশেষ কোন শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলি যে নিজেদের মধ্যে একটা সংগঠনের স্বাষ্টি করে সেইটিকেই গেষ্টাল্টবাদীরা গঠন, বা কাঠামো বা পূর্ণ আরুতি নাম দিয়ে থাকেন।

অতএব কোন সমস্তার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্তামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানলেই চলবে না, ঐ অংশগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংগঠনটি আছে তার ষথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হবে। থর্নডাইক যে বলেছেন উদ্দীপক-গুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে আমরা সমস্তার সমাধানে পৌছই এ কথা সম্পূৰ্ণ ভূস। আসলে বা ঘটে ছা ঠিক বিপরীত। যধন আমরা কোনও শিথন পরিস্থিতির সম্মূখীন হই তথন আমরা সমগ্র সমস্রাটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই এবং এই সাড়া দেবার সমগ্র পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন সাধন করি তারই ফলে সমাধান দেখা দেয় এবং আমাদের শিথন সম্পন্ন হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গেষ্টান্টবাদীদের মতে থর্নডাইক বর্ণিত প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে অবান্তব। প্রাণী যে শিখনের সময় অন্ধ অর্থহীন প্রচেষ্টা করে না তা নয়। কিন্ধ সে সব বিচ্ছির ও আন্ধ প্রচেষ্টা-এবং-ভূলের মাধ্যমে প্রকৃত শিখন ঘটে না। প্রকৃত শিখন দেখা দেয় সামগ্রিক ও লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বন্ধত প্রাণীর প্রচেষ্টা সব সময়েই সমগ্র পরিস্থিতির উদ্দেশ্তে প্রস্তৃত এবং সেগুলিকে এক একটি বিচ্ছির প্রতিক্রিয়া বলে মনে করলে ভূল হবে। প্রকৃতপক্ষে শিখনের সময় প্রাণী তার সমগ্র সন্তা দিয়ে সমগ্র সমস্রাটির উদ্দেশ্তে সমগ্র প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

থর্নডাইক খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে বিড়ালের পক্ষে সমস্তার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। ফলে অন্ধ উদ্দেশ্রহীন প্রচেষ্টা করা ছাড়া তার আর অস্ত কোন উপায় ছিল না। কিন্তু যদি পরিস্থিতিটি প্রাণীর কাছে সম্পূর্ণ উন্মৃক্ত থাকে তবে সেক্ষানই আন্ধ, যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্রহীন চেষ্টা করবে না। তখন তার প্রচেষ্টা অভাবতই লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রসিদ্ধ গেটাণ্ট মনোবিজ্ঞানী কোহলার (Kohler) শিম্পান্ধীর শিখন নিয়ে কডকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ করেন এবং তিনি স্থানিশিতভাবে প্রমাণ করেছেন ধে যান্ত্রিক বা অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণী কথনই কিছু শেখে না। তাঁর বন্ধ প্রখ্যাত পরীক্ষণের মধ্যে একটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

একটি শিশ্পাঞ্জীকে বড় একটা খাঁচায় বন্ধ করে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে রাখা হল ছটো লখা বাঁশের টুকরো। কলাগুলি খাঁচা থেকে এডটা দ্বে ছিল যে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা যে কোন একটি মাত্র বাঁশের টুকরো দিয়ে সেগুলির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঁশের একটি টুকরোর সঙ্গে যদি আর একটি টুকরো কুড়ে দেওয়া যায় তবে তা থেকে যে লখা বাঁশটি পাওয়া যাবে ভা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহক্রেই পাওয়া বায়। বাঁশের টুকরো ছটিও এমনভাবে কাটা হয়েছিল বে একটি আর একটির মধ্যে সহক্রেই চুকে যায়। প্রথমে

শিপানীটি হাত বাড়িয়ে এবং বাঁশের টুকরো ছটি পৃথকতাবে ব্যবহার করে নানাভাবে কলাগুলির নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছু সেভাবে কিছুতেই লে কলাগুলির নাগাল পেল না। তথন সে বাঁশের টুকরো ছটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে অরুক করলো এবং এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি টুকরোর মধ্যে আর একটি টুকরো চুকে গিয়ে টুকরো ছটি মিলে একটি লখা বাঁশে পরিণত হল। মুহুর্জের মধ্যে শিশ্পাজীটির মধ্যে এক অভুত পরিবর্জন দেখা গেল। সে আর তথন বিন্দুমাত্র ইতন্তত বা উদ্দেশ্রহীন চেষ্টা না করে সেই বাঁশটির সাহায়ে কলাগুলি হন্তগত করল।

# ठाउर्फ् रि (Insight)

সমস্তাতির সমাধানের এই যে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহলার এর নাম দিয়েছেন অন্তদৃ ষ্টি (Insight)। তাঁর মতে সমস্তার সমাধান বা শিখন অনেকটা বিদ্যুৎ-চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত করে তোলে এবং তখন প্রাণীর সেই সমাধানটি আয়ন্ত করতে বিন্দুমাত্র সময় আর লাগে না এবং এইভাবে তার যে শিখন হয় তা সে পরে সহজে ভোলেও না। শিখনের সময় ভুল প্রচেষ্টা বা অন্ধ্র প্রতিক্রিয়া যে একেবারে ঘটে না, তা নয়। কিন্তু কোহলারের মতে তা থেকে সত্যকারের শিখন ঘটে না। শিখন ঘটে একমাত্র অন্তদৃ ষ্টির আবিভাবে এবং তাতে ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান বা প্রভাব থাকে না। অন্তদৃ ষ্টির জাগরণ সম্বন্ধে গেষ্টান্টবাদীর। শিখন পরিন্থিতিটির সংগঠন ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে হখনই প্রাণী শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে এবং তাদের সামগ্রিক প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠন করে উঠতে পারে তখনই দেখা দেয়

সাধারণত শিথন পরিস্থিতিটি নানা প্রাসন্ধিক ও অপ্রাসন্ধিক বস্তু দিয়ে সমাবৃত্ত থাকে। যথনই শিক্ষার্থী শিথন পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ণ সংগঠনে আনতে পারে তথনই অপ্রাসন্ধিক বস্তুগুলি নিজে নিজেই অদৃষ্ঠ হয়ে যায় এবং সমস্তার সমাধানটিও শিক্ষার্থীর কাছে উদ্বাটিত হয়ে ধঠে।

গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে অন্তদৃষ্টির জাগরণে ছটি মানসিক প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। সে ছটি হল পৃথকীকরণ ( Abstraction ) ও সামান্তীকরণ (Generalisation)। শিখন পরিস্থিতির মধ্যে বেগুলি অপ্রাসন্থিক ও অবান্তর সেগুলিকে দূরে সরিবে রেখে কেবলমাত্র প্রাসন্থিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেছে নেওয়ার নাম পৃথকীকরণ এবং পরে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে কোন সামান্ত্র করা করার নাম সামান্ত্রীকরণ। শিখন পরিস্থিতি থেকে যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ ও সামান্ত্রীকরণের সাহাব্যে অন্তর্নিহিত সাধারণ স্তত্ত্বলি উপলব্ধি করতে পারে তখনই অন্তর্গ টি জাগে।

গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া কতকগুলি সোপানের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়! সেগুলি হল এই—

প্রথম, শিক্ষার্থী সমস্তাটির সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে। বিতীয়, সমগ্র সমস্তাটির উদ্দেশ্তে সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

ভূতীয়, সমস্তাটির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সে সংগঠন সাধন করে এবং তার জন্ম তাকে পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারম্পনিক সম্পর্ক নির্ণন্ন করতে হয়। এই পর্বায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তার লক্ষ্য এবং এ চুয়ের অস্তবর্তী বাধা—এ তিনটি বস্তব মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

চতুর্থ, সমস্তা বা বিষয়টির অন্ধনিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা স্ত্ত্তগুলি শিক্ষার্থী পৃথকী-করণ এবং সামাক্তীকরণ প্রক্রিরার সাহায়ে উপলব্ধি করে। এই ধাপেই সমস্তার সমাধানটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিত্যুৎচমকের মত দেখা দেয় এবং একেই গেটাণ্টবাদীরা অন্তর্গৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা বাচ্ছে গেটাণ্টবিদেরা সার্থক শিখনের অন্ত প্রত্যক্ষণ, সম্ব্যুনির্ণয়ণ, সংগঠন, পৃথকীকরণ ও সামান্তীকরণ এ কয়টি প্রক্রিয়ার উপরই জোর দিয়ে থাকেন।

# শিক্ষায় পেষ্টাণ্ট তত্ত্বের প্রয়োগ

গেষ্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচ্র প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেব করে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আফ্রকাল গেষ্টাণ্ট-মতবাদের মৌলিকতন্ত্রটি ব্যাপকভাবে প্ররোগ করা হরে থাকে। শিক্ষায় গেষ্টাণ্ট মতবাদের প্রয়োগের ক্রেকটি উলাহরণ নীচে দেওয়া হল।

প্রথমত, তুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার এতদিন অফুস্ত বিশ্লেষক পদ্ধতির স্থানে সংগ্লেষক পদ্ধতির প্রচলন করা হরেছে । আগে শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষাীর বিষয়বস্তুটি

ক্তকশুলি কৃত্র কৃত্র অংশে বিভক্ত করে শেখানো প্রধা প্রচলিত ছিল। এরই নাম ছিল বিশ্লেষক পছতি। এতে শিকাৰী বিষয়বস্কটির সমগ্র রূপটি দেখতে পেত না এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা হত স্মূর্ণ শিক্ষক-পরিচালিত, ফলে আছ এবং যাত্রিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিকার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ একটা সমস্তার সমাধান করতে না দিয়ে প্রথমেই বিচ্ছিন্ন ফরমুলাগুলি তাকে শেখান হয়। ফরমূলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমশ্রাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিকাৰীর কাছে অর্থহীন এবং অবান্তব মনে হত। আধুনিক সংশ্লেষক পছতিতে শিক্ষাৰ্থীর সামনে আগে সমগ্র সমস্ভাটি তুলে ধরা হয় এবং তার পর সেই সমস্ভাটি সমাধানের সময় প্রয়োজনীয় ক্ষরমূলাগুলি শেখান হয়ে থাকে। আগে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হত সংশ্লেষণে আজকাল সংশ্লেষণ থেকে যাওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর আবার সংশ্লেষণে। অর্থাৎ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-পুন:-সংশ্লেষণ-এই হল আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অমুক্রম। আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতিতে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, গণিত—এ সৰই শেখানোর সময় প্রথমে পাঠ্যবস্তুটির একটা সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর দামনে ধরা হয় এবং পরে সেটিকে প্রহোজন হলে ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করা হয়। শিক্ষণ পদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তনের মূলে আছে গেষ্টাল্টবাদীদের নতুন সংব্যাখ্যান।

দিতীয়ত, গেষ্টাণ্ট মতবাদ অমুযাগ্নী শিক্ষা আদে অন্তদৃষ্টি থেকে এবং অন্তদৃষ্টি দেখা দেয় সমস্তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের উপলব্ধি থেকে। অন্তএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভালভাবে বিকশিত হয় সেটি সর্বাত্তে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রদন্ত সমস্তাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ অমুসন্ধানের অভ্যাস স্বষ্টি করতে হবে এবং তাকে এই সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায়্য করে শিক্ষক তার শিখনকে সহজ্ব ও ক্রত করে তুলতে পারেন।

তৃতীয়ত, গেষ্টাণ্টবাদীদের মতে সম্বন্ধ নির্ণয়ন ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামাজীকরণ প্রেক্রিয়া ছটি অন্তর্দৃ ষ্টির জাগরণের জন্ম একান্ত প্রয়োজন। পৃথকীকরণের অর্থ হল অপ্রাসন্ধিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দ্রে সরিয়ে দিয়ে প্রাসন্ধিক এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্তীকরণের অর্থ হল সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিন্তি করে সামান্ত বা সর্বজনীন তত্ত্ব গঠন করা। অভএব শিক্ষার্থীরে শিক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে এই অভ্যাবশ্রক মানসিক প্রক্রিয়া ভূগটি সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে।

চতুর্থত, শিক্ষাদান্তে সময় মনে রাথতে হবে বে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা থেকে শিথন হয় না। শিথন হল অন্তর্দৃষ্টি থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক উপলব্ধি বিশেষ। অতএম শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে ভার উভ্যম-ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমত, শিপনের উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।
অতএব শিপনের পরিস্থিতি যেন শিক্ষার্থীর কাছে পূর্ণভাবে উন্মৃক্ত থাকে আর তারং
লক্ষ্য সম্বন্ধেও ধারণা যেন তার কাছে পরিছার থাকে।

ষষ্ঠত, শিথন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণক্ষমতার সঙ্গে স্বমভাবে সংহতিবন্ধ থাকে। শিখনের সাফল্য নির্ভির করে সমস্তার বিভিন্ধ অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর। অতএব শিখনের প্রক্রিয়াটি এমন গতিতে এগোবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সম্বন্ধগুলি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তার মধ্যে অন্তর্গুষ্টির ক্রাগরণ সহজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অফুভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্তৃতি। প্রথম, শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্ম তার নিজের জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রস্তৃত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়, অফুভূতি বা প্রক্ষোভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকৈ গ্রহণ করতে প্রস্তৃত থাকে। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ যদি প্রতিকৃল হয় তবে তার শিখন বিলম্বিত বা অবক্ষম হয়ে যেতে পারে। গেষ্টান্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সকল পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সব সময় সামগ্রিক ধরনের। সে যা প্রতিক্রিয়া করে তা সে করে তার সম্পূর্ণ সম্ভা দিয়ে। অতএব স্বষ্টু শিখনের জম্ম তার দেহমনের সর্বাদ্ধীণ প্রস্তৃতি অংক্ষ প্রয়োজনীয়।

# প্রচেষ্টা-ও-ভূল এবং অন্তর্গ ক্রিয়ার শিখনের তুলনা (Trial-and-Error and Insightful Learning Compared)

ধর্নডাইকের প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পৃষ্কতি এবং গেষ্টাণ্টবাদীদের অন্তদৃষ্টিমূলক শিখন পৃষ্কতির মধ্যে কভকগুলি মৌলিক প্রাকৃতির পার্থক্য আছে। ছটিই শিখনের পৃষ্কতি হলেও মৌলিক নীতি, অন্তর্নিহিত সংগঠন এবং গ'তধারার দিক দিয়ে ছুইরের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন—

প্রথমত, অন্তদৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষাথী শিখনের পরিস্থিতি বা সমস্তাটিকে সমগ্রভাবে সাড়া দেয়। বিদ্ধ প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে শিখন পরিস্থিতি ৰা শিখন সমস্যাটির অন্তর্গত উদ্দীপক্ঞালিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে সাড়া দেওয়া হয়। গেটাণ্টবাদীদের মতে সমগ্র শিখন পরিছিতিটির যথায়থ সংগঠন থেকেই সার্থক শিখন দেখা দের। প্রচেটা-ও-ভূলের পছতিতে উদ্দীপকের সঙ্গে নিভূল প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটলেই শিখন হয়। একেই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া-সংযোজন (S→R Bond) বলা হয়।

ছিতীয়ত, প্রচেষ্টাও-ভূলের পছতিতে প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি হয় অন্ধ, যান্ত্রিক ও . উদ্দেশ্যনীন। বিশৃদ্ধলভাবে চেষ্টা করতে করতে প্রাণী আক্ষিকভাবে নিভূল আচরণটি সম্পন্ন করে ফেলে এবং তার ফলেই সমস্থাটির সমাধান দেখা দেয়। ঐ বিশেষ একটি আচরণ ছাড়া প্রাণীর আর সব আচরণই অর্থহীন। কিন্তু অন্তদৃষ্টি-মূলক শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই স্থপরিকল্লিড, লক্ষ্য-উদ্দীষ্ট ও অর্থপূর্ণ।

তৃ ীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে প্রাণীকে শিখতে হয় একটি বন্ধ পরিস্থিতিতে (closed situation)। বন্ধ পরিস্থিতির অর্থ হল যেখানে প্রাণী সমগ্র শিখন পরিস্থিতিটি দেখতে পায় না। তার কাছে শিখন পরিস্থিতিটির মাত্র একটি অংশ উদবাটিত থাকে। যেমন খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এক কথায় তার শিখন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যটিই তার কাছে অক্সাত বা অফুদবাটিত থাকে। কিন্তু অন্তদ্ধৃতিমূলক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিখতে হয় উন্মৃক্ত পরিস্থিতিতে (Open situation)। এখানে শিক্ষার লক্ষ্যটি শিক্ষার্থীর কাছে পুরোপুরি জানা থাকায় তার পক্ষে যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যহীন আচরণ করার কোন সন্তাবনা থাকে না, তার প্রচেষ্টা মাত্রেই লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়।

চতুর্থত, প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে কোনরূপ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয় না। নিছক বার বার প্রচেষ্টা ও অফুশীলনের মাধ্যমেই শিখন লাভ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে কতকগুলি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন সমস্যাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা, পৃথকীকরণ, সামান্তীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির সাহায়েই সেখানে সমস্তার সমাধান করা হয়। এই উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির করা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন অনেক ক্রত এবং অন্তর্মাগুলি নিছক শারীরিক স্তরে সংঘটিত হয় বলে সময় এবং পরিপ্রাক্রিই প্রচুর পরিমাণে লাগে।

পঞ্চমত, অস্তদৃ ষ্টিমূলক শিখন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বলে:

উচ্চবৃদ্দিশার ব্যক্তিদের কেজেই বিশেষ করে কার্যকরী। নিরপ্রেণীর প্রাণী বা বরবৃদ্দিশার ব্যক্তিদের কেজে অন্তর্গৃষ্টিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার অপেকারুত কট্টশাধ্য। সেইজন্ম তাদের কেজে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির অধিক ব্যবহার দেখা বায়।

## ৩। অন্তর্বতিত প্রাতক্রিয় মতবাদ

(Theory of Conditioned Response)

অম্বর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদটি সম্পূর্ণ শরীরতন্ত্রমূলক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতন্ত্বিদ্ প্যাভলভকে এই মতবাদের প্রস্তা বলা চলে, যদিও এ তন্থটি প্রাচীন অম্বন্ধবাদী মনোবিজ্ঞানীদের' নিকট বছ আগে থেকেই পরিচিত এবং বছ বিভিন্ন রূপ ও সংগঠনে মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনায় এই তন্থটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। থর্নভাইকের 'অম্যক্ষ্মূলক সঞ্চালনের' স্ব্রেটি মূপত এই তন্থটির সাক্ষে অভিন্ন (পৃ: ১১০ প্রস্তীর)। প্যাভলভের পূর্বে বেকটেরেভ (Bechterev) নামে একজন রাশিয়ান অম্বর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। কিছ প্যাভলভই অম্বর্ত নের স্ক্রে ও তন্বগুলির যথায়থ গ্রন্থনা ও সংব্যাখ্যান করেন বলেই তাঁর নামের সঙ্গে অম্বর্ত ন তন্ধটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ংই তত্ত্ব অন্নুষায়ী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ উদ্দীপককে কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা থাকে। এই উদ্দীপকত্তিলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া



[ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র স্বাভাবিক প্রতিক্রিরা প্র-১ কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২'এতে অমুবভিত হরে বাচেছ ]

বলে বর্ণনা করতে পারি। যেমন ক্ষ্মার্ড কুকুরের ক্ষেত্রে থাবার দেখলে নালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্বাভাৱ। তেমনই ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশব্দ শুনলে ভয় পাওয়া বা বে কোন মান্তবের ক্ষেত্রেই আচরণগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদিও হল

### অমুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ

শ্রেই রক্তম স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। এই প্রতিক্রিয়াগুলি সহজাত ও পূর্বনির্দিষ্ট এবং এগুলি অর্জিত বা শিক্ষাপ্রস্তুত নয়। এখন যদি ঐ ধরনের একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সদে নাকে বা ঠিক আগে বা ঠিক পরে একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে বার বার উপস্থাপিত করা হয় ভবে ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি বিতীয় বা কৃত্রিম উদ্দীপকের সাকে সংস্কৃত্রের যাবে। অর্থাৎ তথন স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছাড়াই ঐ কৃত্রিম উদ্দীপকটি ঐ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি বটাতে সমর্থ হবে। মনে করা যাক, স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ পাওয়া য়য়। এখন বিদি একটি কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২, (যার প্রতিক্রিয়া হল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্র-২) বার বার ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'এর নকে উপস্থাপিত করা যায় ভবে



্বোতরপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া লালাক্ষরণ থটাধ্বনি-ক্লপ উদ্দীপকে জমুবর্তিত হবে বাছে ]

দেখা যাবে যে স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ ছাড়াই ক্রুত্রিম উদ্দীপক উ-২'এর
উত্তর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ সম্পাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ এথানে স্বাভাবিক
উদ্দীপক থেকে ক্রুত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত বা জমুবর্তিত হল।
এইছাবে ক্রুত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াই
হল এক প্রকারের শিখন প্রক্রিয়া। প্যাভলন্ত এই ধরনের শিখনের নাম
দিয়েছেন জমুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response)।

কুকুরের লালাক্ষরণ নিয়ে প্যাভলভ প্রতিক্রিয়া-সঞ্চালনের উপর যে গবেষণা সম্পন্ন করেন, তা তাঁকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে গেছে। খাভ দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলে কুকুরটিকে থাভ দেবার সবে সবে ঘণ্টা বাজান হয় তাহলে দেখা বাবে বে কিছুকাল পরে থাভ না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজানেই লালাক্ষরণ হতে

ক্ষম করেছে। এখানে লালাক্ষরণ-ক্ষপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাবাঞ্চান-ক্ষণ স্থান্তাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত হওয়াকে 'অন্তবর্তন' (conditioning) বলা হয় এবং বে প্রাণীকে ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটল তাকে অন্তবর্তিত (conditioned) প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা



[ কুকুরের অমুবর্ত নের পরীক্ষণ ]

এই অমুবর্তিত প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের দ্বারাই সকল প্রকার শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির অভ্যাদ, পছন্দ, অপছন্দ, মনোভাব, ভয়, দ্বণা প্রভৃতি সবই অমুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্মলাভ করে থাকে। শিশুর অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোটি পরিণত অবস্থায় যে অতি-জটিল প্রক্ষোভের সংগঠনে পরিণত হয় তার মূলেও আছে এই অমুবর্তন প্রক্রিয়াটি।

#### প্রক্রোভের অমুবর্ডন ( Conditioning of Emotion )

বস্তুত প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অমুবর্তনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রাথমিক প্রক্ষোভ সংখ্যার যেমন অল্ল তেমনই সংগঠনের দিক দিয়েও অতি সরল। কিন্তু বন্ধর ব্যক্তির প্রক্ষোভ সংখ্যাতীত এবং অত্যস্ত ছটিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রক্ষোভর এই বহুধাভবন ও জটিলতাপ্রাপ্তি অমুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই হুয়ে থাকে। প্রক্ষোভর অমুবর্তন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সম্পন্ন করেন বিখ্যাত আচরণবাদী ওয়াটসন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হল।

ওয়াটসন তাঁর নানা পরীক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতকের ভয়।
জাগান্তত পারে মাত্র ঘৃটি উদ্দীপক—উচ্চশন্ত এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়। কিন্তু সে
হথন বড় হয় তথন তার ভয় কেবল ঐ ঘৃটি উদ্দীপকে সীমাবদ্ধ থাকে না, বছ-

বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। তার এই প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিন্তার সংঘটিত হয় অহবর্তন প্রক্রিয়াটির ছারাই। আর্থার নামে একটি ছোটছেলেকে একটি লোমওয়ালা কুকুর দিয়ে দেখা গেল যে সে একটুও ভয় পায় না বয়ং হাত দিয়ে সোটি ধয়ে। কিছু উচ্চ শব্দ শুনলেই সে য়াভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। এইবার তাকে ঐ লোমওয়ালা কুকুরটি দেবার সময় খুব জোরে শব্দ করা হতে লাগল। আর্থার যতবারই কুকুরটি নিতে হাত বাড়ায় ততবারই জোরে একটা শব্দ করা হয় আর সেই শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। শেষ কালে দেখা গেল যে লোমওয়ালা কুকুরটি দেখলেই এবং শব্দ করা না হলেও আর্থার ভয় পেতে হয় করেছে। অর্থাৎ উচ্চশব্দ থেকে কৃষ্ট স্থাভাবিক ভয়টি অহুবতিত হয়ে লোমওয়ালা কুকুরে সঞ্চালিত হয়ে গেছে।

বস্তুত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ভয় এইভাবে অন্থবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বস্তুর থেকে বহু বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধ্যারকও ছোট শিশু প্রথম প্রথম ভয় করে না, কিন্তু পরে অন্থবর্তনের ফলে অন্ধ্যারে ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। রাত্রে অন্ধ্যার ঘরে ঘুমন্ত শিশুর হঠাৎ কোন শন্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় এবং সে ভয় পেনে ক্রেদে ওঠে। এইভাবে অন্ধ্যারের মধ্যে শন্দ শুনে ভয় পেতে পেতে শিশু অন্ধ্যারকেই পরে ভয় করতে ক্ষুক্ষ করে। এইভাবে ভয়ের প্রতিক্রিয়াট তার উচ্চ-শন্দর্মপ স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে সঞ্চালিত হয়ে লোমওয়ালা কুকুর, অন্ধ্যার



-[ 'উচ্চশন্ধ' রূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া 'ভর' অমূবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'অক্সকার' ক্লপ উদ্দীপন্ধের সঞ্চালিত হরে বাছে ]

প্রভৃতি অক্সান্ত কৃত্রিম উদীপকে অমুবর্তিত হয়ে যায়। একটি অমুবর্তিত বস্তু থেকে ভয় আবার আর একটি নতুন বস্তুতে—এইভাবে এক বস্তু থেকে অসংখ্য বস্তুতে প্রশান ভয় পরে ছড়িয়ে পড়ে।

কেবল ভয় নয়, শিশুর ঘুণা, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও
এইরপে অফুবর্ডনের মাধ্যমে হস্ট হয়। যেমন, অরু শিক্ষার পদ্ধতি বা অরুরে
শিক্ষকের আচরণ যদি শিশুর কাছে বিরক্তিকর হয় তবে পদ্ধতির বা শিক্ষকের
প্রতি বিরাগ অরুণান্তে (য়র প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল না) সঞ্চালিত
হয়ে য়য় এবং শিশু পরে অরুকে এড়িয়ে চলে। শিশুর আনন্দ, ভালবাসা,
প্রীতিও এইভাবে অফুবর্ডন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে
সঞ্চালিত হয়। য়েমন শৈশবে শিশুর মা প্রায়ই নীলরঙের কাপড় পরতেন এবং
সেই পরিচছদেই শিশুর আদর য়ত্ব পরিচর্ষা করতেন। ফলে দেখা গেল যে মায়ের



[ মা'ন্নের প্রতি বাভাবিক আনন্দবোধ কালক্রনে মার পোবাকের নীলরঙে অনুবর্তিত হরে বাচেছ ]

প্রতি শিশুর আনন্দবোধ কালক্রমে নীলরঙে সঞ্চালিত হয়ে গেছে এবং সে বড় হঞে নীলরঙ পছস্প করতে স্থরু করেছে।

### অপান্থবৰ্ত ন ( Deconditioning )

কোন প্রক্রিয়ার অম্বর্জন যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে পরে নানা কারণে সেই
অম্বর্জন লোপ পেতে পারে। অর্থাৎ তথন ক্রন্তিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক
প্রতিক্রিয়াটি আর প্রকাশ পার না। যেমন কুকুরের ক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দে লালাক্ষরণ
হওয়া রূপ অম্বর্জন প্রক্রিয়াটি পরে কোন কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ
ঘন্টাধ্বনি শুনে কুকুরের লালাক্ষরণ আর না হতে পারে। অম্বর্জন ঘটার পর
এইজাবে বন্ধ হয়ে য়াওয়াকে অপাম্বর্জন (deconditioning) বলা হয়।

অমুবর্তনের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক উদ্দীপকটা যদি দীর্ঘকাল / কৃত্রিম উদ্দীপক থেকে বিচ্যুত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রিম উদ্দীপকের সক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে দীর্ঘকাল উপস্থাপিত না করা হয় তাহলে ক্রমণ অমুবর্তনের শিবিল হয়ে বেতে থাকে এবং শেবে এমন একটা সময় আনে বখন অমুবর্তনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। ষেমন, খাবার দেওয়া আর ঘন্টা বাঞ্চানো একসন্দে সম্পন্ধ করার ফলে দেখা গোল যে কিছুকাল পরে খাবার ছাড়াই কেবলমাত্র ঘন্টা বাঞ্চালেই কুরুরটির লালাক্ষরণ হয়। অর্থাৎ লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়াটি ঘন্টা বাঞ্চানোর সন্দেশক্ষরতিত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘন্টা বাঞ্চিয়ে যাওয়া যায় ভবে দেখা যাবে লালাক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এসেছে যখন ঘন্টা বাঞ্চালে আর লালাক্ষরণ হয় না। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াটির অন্থবর্তন লৃপ্য হয়েছে বা এককথায় তার অপাত্মবর্তন (deconditioning) ঘটেছে।

# পুরুরুপদ্মাপনের সুত্র (Law of Reinforcement)

কিন্তু যখন লালাক্ষরণ এইভাবে কমে আলে তখন যদি মাঝে মাঝে স্বাঞ্চাবিক উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আবার আগের মতই লালাক্ষরণ হতে স্থক হয়েছে। অর্থাৎ অস্থবর্তন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরেল গেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অস্থবর্তন প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকার সময় যদি ক্রিমে উদ্দীপকটির সঙ্গে স্থাভাবিক উদ্দীপকটিকে মাঝে মাঝে উপস্থাপিত করা যায় তালে অস্থবর্তনের দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং অপাস্থবর্তন ঘটে না। অস্থবর্তনকে বজায় রাখবার জন্ম স্বাভাবিক উদ্দীপকটির এই মাঝে মাঝে উপস্থাপনের প্যাভলভ নাম দিয়েছেন প্নক্রপস্থাপন (Reinforcement) প্রক্রিয়া। বস্তুত থর্নভাইকেরল কললাভের প্রে (Law of Effect) এবং প্যাভলভের প্নক্রপস্থানের প্র (Law of Reinforcement) এ ঘটি মূলত অভিন্ন। শিক্ষণের স্থায়িত্ব যে প্রাণীর তৃপ্যিবোধের উপর নির্ভর করে এই মূলকথাই উভর স্ব্রের বক্তব্য।

# শিক্ষায় অন্ববৰ্তন-প্ৰক্ৰিয়া

( Role of Conditioning in Education )

শিক্ষার ক্ষেত্রে অমুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব যে কত গভীর তা আমরা সহক্রে ধারণা করতে পারি না। শিশুর ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশে অমুবর্তনের অবদান যেমন ব্যাপক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, শিশুর ভাষাশিক্ষায় অন্থবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। শিশু তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুর নামগুলি শেখে অন্থবর্তন প্রক্রিয়ারই মাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশু কেবলমাত্র অর্থহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। বিশ্ব ক্রমশ সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তার প্রতি সাড়া দেয় বা বিশেষ বিশেষ বস্তু তার কাছে এগিয়ে আসে,
ধ্যনন মা-ম্-ম্ বললে মা তার কাছে আসেন, জ-জ বললে তাকে জল দেওয়া
হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশেষ বস্তুর সক্ষে একটি
বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে সংশ্লিষ্ট বা অফুবর্ডিত হয়ে যায়। পরে ঐ বস্তুটি দেখলে
বা বোঝাতে গেলে ঐ নামটি তার মনে হয় বা সে ঐ নামটি উচ্চারণ করে।
শিশু ধে বিভিন্ন বন্ধর নামকরণ করতে শেখে তা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এবং
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অক্তান্ত শব্দের অর্থণ্ড শিশ্বে

ষিতীয়ত, শিশুর বছ আচরণ অমুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। যে সকল অভ্যাস শিশু অজ্ঞাতে আহরণ করে সেগুলির অধিকাংশই বে অমুবর্তনের মাধ্যমে অর্কিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে থাওয়া, পড়তে বসা বা শুতে যাওয়া ইত্যাদি। তা ছাড়া সামাজিক আদব-কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সমস্তই অমুবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে।

তৃতীয়ত, প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অমূবর্তনের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। বহু ক্ষেত্রে কোন কিছুর প্রতি পছন্দ, অপছন্দ, ভয়, য়ৢয়৸, আনন্দ, অমূরাগ প্রভৃতি অমূবর্তনের য়ারা স্ট হয়ে থাকে। স্কুলের বহু ছেলেমেয়েদের কাছে গণিত এবং ইংরাজী বিশেষ বিরাগ এবং ভীতির বস্ত হয়ে দাঁড়াতে দেখা য়য়। এই প্রতিকৃল মনোভাব কিছু অস্বাভাবিক এবং নিছক অমূবর্তনের ফল। প্রথম য়খন শিশু বিষয় ঘূটি শিখতে য়য় তখন তার বস্তুটির প্রতি য়থেইই আগ্রহ থাকে। কিছু শিক্ষকের ফ্রটিপূর্ণ শিক্ষণ-পদ্ধতি বা অতিরিক্ত শাসন বা শান্তিদান প্রভৃতি থেকে যে স্বাভাবিক বিরাগ এবং ভীতি শিশুর মনে জন্মায়, সেগুলি কিছুকাল পরে ঐ শিব্যর ঘূটিতে অমূবর্তিত হয়ে য়য়।

অতএব দেখা যাছে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব অমুকূল বা প্রতিকৃল হওয়াটা নির্ভর করছে অম্বর্তন-প্রক্রিয়ার উপর। স্থতরাং যাতে শিক্ষণ-পদ্ধতির ফ্রাট, বা অন্ত কোন অপ্রাণদিক কারণ থেকে সঞ্চাত প্রতিকৃল প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক, স্থল প্রভৃতির প্রতি অম্বর্তিত হয়ে ঐপ্রলির প্রতি তার মনকে বিরূপ না করে তোলে সেদিকে পিতামাতা শিক্ষকমাত্রেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। স্থলে সংঘটিত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার অন্ত অম্বর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্ত স্থলটারই উপর শিক্ষর বিরাগের স্টে হয়ে যেতে পারে।

মৰ মত্যাগৰ অধিকাংশ কেন্দ্ৰে অমুবৰ্তন বেকে হাই হতে পারে। অসতক্তা

অমনোযোগ, বানান ভূল প্রভৃতির ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাদের বৃলেও অফুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রচুর হস্তক্ষেপ আছে। আমরা নিজেরাই সময় সময় অজ্ঞতাবশত শিশুর মধ্যে অবাঞ্চিত অফুবর্তন সৃষ্টি করে থাকি। যেমন শিক্ষার্থী পরীক্ষার থাতায় কোন ভূল করলে আমর। লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে থাকি। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঐ ভূলটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সাধারণভাবে লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি (এও অবশ্য আর একটি অফুবর্তনের কল)। ফলে অফুবর্তনের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ ভূলগুলি শিশুর কাছে ভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং লে নিজের অজ্ঞাতেই ঐ ভূলগুলিকে শোধরাবার চেষ্টা না করে দেগুলিকে এড়িয়ে যায়। যাতে শিশুর মধ্যে এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত অফুবর্তনের সৃষ্টি না হয় সেদিকে সচেতন থাকা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য । অপর পক্ষে শিক্ষক পরিবেশের উপথূক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত অফুবর্তনিও সৃষ্টি করতে পারেন। সমাজ-জাবনের রীতি-নীতি, ভন্ততা, লৌকিকতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদার মনোভাব, মনোযোগের অভ্যাস, মিথ্যার প্রতি দ্বাণ, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বতত। প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ নিয়ন্ত্রিত এবং স্ক্পরিকল্পিত অফুবর্তনের মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে।

### 8। শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব (Field Theory of Learning)

অতি সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানের থে নতুন শাখাটি মনীধী-মহলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে সেটি 'ফিল্ড সাইকোলজি' নামে খ্যাত। জার্মান মনোবিজ্ঞানী কার্ট লুইন (Kurt Lewin) মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির উদ্ভবেক। প্রকৃতির দিক দিয়ে ফিল্ড তথটি আধুনিক গেষ্টান্ট মতবাদের সমগোত্তীয় এবং মৌলিক ধারণার দিক দিয়ে তৃটি তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। তব্ মানব আচরণের সংব্যাখ্যানের দিক দিয়ে ফিল্ড তত্ত্বের এমন কতকগুলি অভিনবত্ব আছে যার জন্ম এটিকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদরূপে আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করে থাকেন। কার্ট লুইন অবশ্য শিখনের উপর কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব দিয়ে যান নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ এবং বিশেষ করে অন্তর্ম্বন্ধ, ব্যর্জতা, প্রেষণা প্রভৃতির সমস্যা নিয়েই তিনি বিশাদ গ্রেষণা করেন। বরং শিখন সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তার পুত্তকে স্থানই পায় নি। কিন্তু মনোত্রানান্ত্রানান্ত করিছের যে পরিকল্পনাটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেটিকে ভিত্তি করে আমরা শিখনের একটি 'ফিল্ড ভত্ব' গঠন করতে পারি।

### मत्नावकान जक किट्छन पत्रश

#### (Nature of Psychological Field)

শিখনের ফিল্ড তন্ধ ব্যতে হলে কাকে ফিল্ড বলে তা বোঝা সব আগে দরকার। ফিল্ড বলতে কাট লুইন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বোঝাচ্ছেন যার মধ্যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এককথার ব্যক্তি এবং তার সক্ষে সহ-অবস্থিত বিভিন্ন শক্তিশুলি নিয়ে যে পরিবর্তনশীল মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্রটি রচিত হয়ে থাকে সেইটিকেই ফিল্ড বলা হয়।

ফিল্ডের পরিসীমা ব্যক্তির পরিবেশের পরিসীমার সঙ্গে অভিন্ন। ছবেপরিবেশ বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে বস্তুসমন্তি আছে তাকেই বোঝার না।
পরিবেশ বলতে সেই সব বস্তু ও শক্তির সমন্তিকে বোঝার যা ব্যক্তির বর্তমানের
চাহিদা, উপলব্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিই। ব্যক্তির পরিবেশে এমন অনেক
বস্তু থাকতে পারে যার সঙ্গে ব্যক্তির এই মুহুর্তে কোন সম্পর্ক নেই। অভএব
সে বস্তুগুলি তার মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র সেই সব
বস্তু ও শক্তি দিয়েই ব্যক্তির এই মুহুর্তের ফিল্ড তৈরী হবে যেগুলি প্রাত্যক্ষভাবে
ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ফিল্ড তথ্ব অনুষায়ী ব্যক্তির সমন্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানমূলক কিন্তু থেকে পৃষ্ট হবে এবং সম্পূর্ণভাবে ফিল্ডটির ছারা নিমন্ত্রিত হবে, অর্থাৎ ঐ মনোবিজ্ঞান-মূলক ভূমির অন্তর্গত ব্যক্তি নিজে এবং ভার সঙ্গে যে যে বস্তু অবস্থিত সে সবই একসঙ্গে মিলে ব্যক্তির আচরণের জন্ম দেয়। ব্যক্তির জীবন সংশিষ্ট অভীতের কোন শক্তি বা ভবিশ্বতের কোন সন্তাবনা ভার আচরণকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। ভার সমন্ত আচরণ পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তনান কালের এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির ছারা।

#### অন্তিবাচক ও নেতিবাচক শক্তি

#### ( Positive & Negative Valence)

কোনও বন্ধ বা ব্যক্তি কিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে বন্ধটে ব্যক্তির চাহিদার সঙ্গে কভটা সংশ্লিষ্ট ভার উপর। যে বন্ধগুলি ব্যক্তির চাহিদা মেটাভে সক্ষম সেগুলিকে অন্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ধ আর যে বন্ধগুলি তার চাহিদা মেটাভে পারে না সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়। এ হ'ধরনের বন্ধ ব্যক্তির মধ্যে হ'ধরনের আচরণ স্পষ্টি করে। অন্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ধ ব্যক্তির মধ্যে হ'ধরনের আচরণ স্পষ্টি করে। অন্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ধ ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টি করে 'আকর্ষণ' অর্থাৎ ব্যক্তি ভার দিকে এগিয়ে যায়, আর

নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে স্থাষ্ট করে 'বিকর্ষণ' অর্থাৎ ব্যক্তি সেই বস্তু থেকে দূরে সরে আসে। ব্যক্তির শক্তা পৌছানর পথে যে কোন বাধাই এ রকম নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু। ভবে ব্যক্তি হতকণ না বাধাটির সম্মুখীন হচ্ছে বা সেটিকে দূর করার চেষ্টা করছে ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নেতি-বাচক শক্তির স্থাষ্ট হয় না। যথনই ব্যক্তি তার লক্ষ্যে পৌছানর কম্পু বাধাটি দূর করার চেষ্টা করবে তথনই সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। শিখনের ফিল্ড (Field of Learning)

শিখনের পরিস্থিতিও এই ধরনের একটি বিশেষধর্মী মনোবিজ্ঞানমূলক ফিছের সৃষ্টি করে। এই ফিল্ডে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করে কিছু এক বা একাধিক বাধা তার লক্ষ্যে পৌছানর পথে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। এথানে লক্ষ্যটি হল এমন বস্তু যা তার চাহিদার ভৃপ্তি আনতে পারে। অতএব সেটি হল ভার কাছে অন্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন এবং ফিল্ডের অন্তর্গত যে সকল বন্ধ তার লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য করে সেগুলি তার কাছে অন্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন। এই বন্ধগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'আকর্ষণ-মূসক' আচরণ সৃষ্টি করে। কিছু যে বন্ধ বা বন্ধগুলি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই বন্ধ বা বন্ধগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'বিকর্ষণ-মূলক' আচরণের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তি সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেৰে বা সেগুলিকে এড়িয়ে যাবে। এই বিভিন্নধর্মী শক্তিগুলির সমন্বয়ে যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডেটি তৈরী হয় সেই ফিল্ডটিই ব্যক্তির শিখনমূলক আচরণধারার জন্ম দেবে। ফিল্ডের পূল্গ ঠল ( Restructure of Field )

লুইনের মতে যথন একটি বিশেষ ধরনের আচরণের দারা ব্যক্তির পক্ষে তার লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয়ে উঠছে না, অর্থাৎ বর্তমানের ফিল্ডটি যথন তার চাহিদার ছাঙ্জ আনতে পারছে না তথন সে সেই ফিল্ডের পুনর্গঠন করে অর্থাৎ ফিল্ডের শক্তিগুলিকে নতুন করে সান্ধিয়ে নের এবং তারই ফলে ফিল্ডের অন্তর্গত নেতিবাচক শক্তিগুলিকে সে হয় পরাভূত করে, নয় সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যায়। ফিল্ডের এই পুনর্গঠন বা পুনবিক্তাস থেকেই আসে শিখন বা সমস্ভার সমাধান।

একটি সরল শিখনের দৃষ্টাস্ক দিয়ে ফিল্ডের পুনর্গঠনের ঘটনাটি বোঝান ধার।
শিশুর সামনে রয়েছে একটি টেবিলে চকোলেট আর মাঝখানে রয়েছে একটি বেশ।
এখানে চকোলেটটি শিশুর চাহিদা মেটাভে সমর্থ, অভএব অভিবাচকশক্তিসম্পন্ন এবং শিশু ভার দিকে এগিন্তে বাবার আকর্ষণ বোধ করছে। কিছ

মধ্যখানের বেঞ্চটি তার পথে বাধার স্বাষ্ট করছে এবং সেইজক্স সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই যে ফিল্ফটি প্রথম চিত্র) তৈরী হয়েছে এতে শিশুর পক্ষে লক্ষ্যে পৌছান শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্ধাৎ তার শিখন সম্ভব হচ্ছে না।

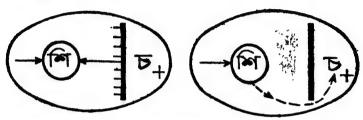

[ শিথন পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন ]
প্রথম চিত্রে শিশু চকোলেটে পৌছবার আকর্ষণ অমুভব করছে কিন্তু মধ্যবর্তী বেঞ্চটি
তার উপর নেতিবাচক শক্তির প্রয়োগ করে তার আচরণকে প্রতিক্রন্ধ করছে।
বিতীয় চিত্রে শিশু তার ফিল্ডের পুনর্গঠন করেছে। তার ফলে নেতিবাচক
শক্তিসম্পান বেঞ্চটিকে এড়িয়ে সে তার লক্ষ্য চকোলেটে পৌছচ্ছে।

কিছ শিশু কিছুক্ষণ সোজাপথে চকোলেটে পৌছবার চেষ্টা করার পর (এখানে প্রচেষ্টা-গু-ভূলের পদ্ধতিও থাকতে পারে) হঠাৎ চকোলেটে যাবার ঘোরাপথটি আবিষ্কার করে এবং সেইপথে চকোলেটে পৌছর। এইভাবে সে তার সমস্থার সমাধানে পৌছয় এবং তার শিখন ঘটে। এখানে প্রকৃতপক্ষে শিশুটি তার পূর্বের মনোবিজ্ঞান্মূলক ফিল্ডেটির পূন্র্বাঠন করে এবং নতুন একটি মনোবিজ্ঞান্মূলক ফিল্ডের স্থষ্ট করে এবং তাই থেকেই তার সমস্থার সমাধান দেখা দেয়। বলা বাছল্য এই সমাধানটি আদে অন্তদ্ধির মাধ্যমে। অতএব আমরা বলতে পারি যে মনোবিজ্ঞান্মূলক ফিল্ডের পুনর্বাঠন থেকেই শিখন আসে।

শিখনের এই ফিল্ড থিয়েরির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে।
প্রথম, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেষণা জাগলে
ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তার ফলেই ব্যক্তি আচরণ করতে
উব্দুদ্ধ হয়। ছিতীয়, মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠনের একটি প্রয়োজনীয়
সোপান হল অত্নন্ধান ও পর্যবেক্ষণ এবং এই প্রক্রিয়াগুলির হুষ্ঠ্ সম্পাদন থেকেই
কিল্ডের পুনর্গঠন হয়। এই অত্নসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতি
আক্রতে পারে। এখানে গোষ্টাণ্ট-তক্ষেধ্ব সংক্, ক্ষিল্ডতব্বের একটি মৌলিক পার্বক্য

দেখা যাচ্ছে। গেষ্টাণ্টবাদীরা শেখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের ভূমিকা একেবারেই স্বীকার করেন না। তবে ফিল্ডের পুনর্গঠনের সঙ্গে আক্ষমিকভাবে যে সমস্থার সমাধান দেখা দেয়, তার মূলে আছে ব্যক্তির মধ্যে অন্তদ্ ষ্টির জাগরণ। এই ক্ষেত্রে গেষ্টাণ্ট-তত্ত্ব ও ফিল্ড-তত্ত্বের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

### শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন

শিখনের যে তত্ত্ত্ত্তলির আমরা আলোচনা করলাম সেগুলির সমর্থকগণ দাবী করেন যে তাঁদের সমর্থিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই একমাত্র শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে এবং অক্স কোন পদ্ধতিতে শিখন হয় না। য়েমন থর্নডাইকের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমেই সব শিখন হয়। গেষ্টাল্টবাদীদের মতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সব শিখন হয়, আবার আচরণবাদীরা বলেন যে সকল শিখনই অন্থবর্তন প্রক্রিয়া থেকে ঘটে থাকে। প্রক্রতপক্ষে আলোচিত এই তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে। ওবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি কার্যকরী হয়। আর কখন কোন্ক্রেরে কোন্ পদ্ধতিটি কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে তিনটি বস্তুর উপর। ম্বথা,—প্রথম, শিখনের বিষয়বস্তুটির স্বরূপের উপর, দ্বিতীয়, শিখন-পরিস্থিতির প্রকৃতির উপর এবং সবশেষে শিক্ষাথীর মানসিক ক্ষমতার উপর।

অভি-প্রাথমিক, অজটিল এবং সহজ শিখন কাজগুলি প্রাণী শেখে অমুবর্ভনের মাধ্যমে। শিখন-পদ্ধতি রূপে অমুবর্জন প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক, স্বতঃপ্রস্তুত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণীর ইচ্ছা-নিরপেক। অমুবর্জন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণী নতুন আচরণ, মভ্যাস, মনোভাব, ভাবধারা প্রভৃতি তার অজ্ঞাতসারে শিখে থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ (closed) ও অনির্দিষ্ট এবং যেথানে শিখনের লক্ষ্যটি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিথে থাকে। কিন্তু যথন শিখন-পরিস্থিতিটি শক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত থাকে এবং লক্ষ্যটি তার পূর্বভাবে জানা থাকে তথন শিক্ষার্থী শেখে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে শিখনপরিস্থিতিটি বদ্ধ থাক। ই ব্যাক্তকে সকল প্রকার কৌশলই আয়ন্ত করতে হয় প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে থেনন টাইপ করা, মটরগাড়ী চালান, সাঁতার কাটা, কোন শিল্পকান্ধ করা প্রভৃতি বেশা-গুল আয়ন্ত করতে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয় এবং বার বার ভূল করার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়। আধুনিক মন্যোবিজ্ঞানীদের

মতে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শেখা এবং অন্তর্গৃষ্টির মাধ্যমে শেখা—এছ'টি পদ্ধতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুবই অল্প। তাঁরা বলেন বে প্রথম ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের প্রক্রিয়াটি মূর্ড, প্রকাশিত এবং বাহ্নিক আচরণের মধ্যে দিরে অভিব্যক্ত হয় কিন্তু দিতীয় ক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টা-ও-ভূলের প্রক্রিয়াটিই সংঘটিত হয়, তবে তা থাকে অমূর্ত, অপ্রকাশিত এবং মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ।

এই সত্যটি শিখনের ফিল্ড থিয়োরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রমাণিত হয়।
ফিল্ডের পরিবর্জন বা পূনর্গঠনের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভূলের প্রয়োগ হর, কিছু বে
মূহুর্তে ফিল্ডের পূন্র্গঠন শেষ হয় তথনই অন্তর্গ ষ্টির জাগরণ ঘটে। এইজন্ত ফিল্ড থিয়োরিকে এদিক দিয়ে আমরা প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতি এবং অন্তর্গ প্রমূলক পদ্ধতির সমন্বয়ন বলে বর্ণনা করতে পারি।

প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকথানি নির্ভন্ন করে।
বৃদ্ধিমান ব্যক্তি যে কান্ধটি অন্তদৃষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন করে, অপেক্ষাকৃত অন্তন্ত্বি সম্পন্ন ব্যক্তি সেই একই কান্ধ প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।
কোন শাহ্মৰ পথে যেতে যেতে যদি সমুখে কোন বাধা দেখে তবে সে সেটা
ঘূরে পার হয়ে যাবে কিন্তু মহয়েতর প্রাণী সেই ক্ষেত্রে বার ক্ষরেক সেই
ৰাধায় ধাকা খেয়ে তবে কিছুক্ষণ পরে সেই বাধাটা ঘূরে যেতে পারবে।
এখানে মাহ্যবের উন্নত বিচারশক্তি থাকার জন্ম তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির
সাহায্য নিতে হল না, কিন্তু মহয়েতর জীবের সেই উচ্চ মানসিক ক্ষমতা না
খাকার জন্ম তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মধ্যে দিয়ে শিথতে হল।

#### ভয়াসবারে র সমন্বয়ন

প্রথাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ন (Washburn) শিখনের তিনটি বিভিন্ন ভদ্তের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে তার উত্তব বা স্পষ্টির দিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে আমরা প্রক্রান্তন্সক্র বা আফুক্রমিক কডকগুলি ঘটনা বা সোপান দেখতে পাব। সেগুলি হল—

- ১। সম্পর্কস্থাপন (Orientation) ২। পরিবেশ পরীক্ষণ (Exploration)
- ৩। সম্প্রসারণ (Elaboration) । পরিফুটন (Articulation)
- e। সর্লীকরণ (Simplification) ৬। বাদ্ধিকীকরণ (Automatisation)
  - १। পুন: সম্পর্কস্থাপন (Reorientation)

স্পর্কছাপন বলতে বোঝায় সমস্তাটির স্বরূপ পর্ববেক্ষণ করা। এইটি শিখন

প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্রাটির সমাধানের অন্ত তার সম্ভাব্য পদ্বা ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে। তৃতীয় সোপানে সমস্তা সহছে সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে উন্নত করে তোলে। চতুর্থ বা পরিক্ট্রনের স্তরে সে তার লক্ষ্যে পৌছানর উপায়টিকে আরও স্থনির্দিষ্ট এবং স্পৃত্যকভাবে গঠিত করে। সরলীকরণের স্থারে অবাস্তর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়া হয়। যাদ্রিকীকরণের স্থারে সমস্যা সমাধানের উপযোগী আচরণটিকে বার বার সম্পন্ন করে সেটিকে পূর্ণভাবে আয়ন্ত করা হয়। শেষ স্তরে নতুন শেখা আচরণ ও অভিক্রতা থেকে ব্যক্তি সাধারণ স্থার বা তত্ত্ব সামান্ত্রীকরণ (generalisation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করে। এইভাবেই তার শিখন শেষ হয়।

এখন গুয়াসবার্নের মতে মে সর মনোবিজ্ঞানী উপরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এই সামান্ত্রীকরণ বা সম্পর্কগঠন প্রক্রিয়াটির উপর জ্ঞার দেন তাঁরাই বলেন বে সর শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে। আর যে সর মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ পরীম্প, সম্প্রসারণ, পরিফ্টন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জিরার দেন তাঁরা শিখনকে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। আর যারা সরলীকরণ ও যাজ্জিকিরণের প্রক্রিয়ার উপর জাের দেন তাঁরা শিখনকে নিছক অন্তর্বন প্রক্রিয়া বলেবর্ণনা করেন।

### শিখনের দ্বি-উপাদান তদ্ধঃ মাওরার

( Mowrer's Two-Factor Theory of Learning)

প্রচেষ্টা-ও-ভূলর পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি—এ ত্'শ্রেণীর শিখন মূলগত অভিন্ন বলে অনক মনোবিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র ছটি মৌলিক শ্রেণী বিজ্ঞাগকে স্বীকা করে থাকেন। যেমন মাওরার (Mowrer) সমস্ত শিখনকে ভূ শ্রেণীতে ভা করেছেন—অন্তর্গ্রন (Conditioning) বা উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন (Stitulus Substitution) এবং (২) সম্ভাসমাধান (Problem Solving) বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন (Response Substitution)। অন্তর্গরের ক্ষেত্রেকই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবর্তিত হয়ে নতুন উদ্দীপক হয়। যেমন লালাক্ষরণ্রপ প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল 'খাছ', পরে অন্তর্গরের ক্ষরে প্রতিক্রিয়ার গ্রথমে বিশ্বাকর বাল্বিয়ার বাল্বিয়ার করা হয়েছে।

'সমন্তা সমাধান' নামক শিখন বলতে মাৎরার প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতি এবং অন্তর্গৃষ্টির পদ্ধতি উভয়কেই বৃঝিয়েছেন। এ ত্বরনের শিখনের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক এক থাকে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া বদলে নতুন প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়। যেমন, বিড়াল বা শিম্পান্ধী উভয়ের ক্ষেত্রেই 'খাছ্বাই' ভিল একমাত্র উদ্দীপক। কিন্তু শিখনের ফলে এই উদ্দীপকের উত্তরে তাদের প্রতিক্রিয়া বদলে গিয়েছিল। সেক্ষন্ত এই শ্রেণীর শিখনকে প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন বা প্রতিক্রিয়া বদলে যাওয়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে একটা সমস্তার উপস্থিতি এবং প্রাণীর সে সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে।

মাওরারের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, অঙ্গমূলক কৌশল ইত্যাদি ইচ্ছামূলক কাজগুলি সমস্থা-সমাধান-রূপ শিখনের পর্যায়ে পড়ে। এই কাজগুলি সাধারণত আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি।

অমুবর্তনধর্মী শিখনের পর্যায়ে পড়ে সমস্ত প্রক্ষোভমূলক শিখন, যেমন ভালবাসা রাগ, ভয়, উদ্বিগ্নত। ইত্যাদি। তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ মনোভাব ইত্যাদিও আহরিত হয় অমুবর্তনের সাহায্যে।

অমুবর্তনধর্মী শিখনকে ব্যাখ্যা করার জন্ম প্রয়োজন হয় সান্ধিধ্যেক স্ত্রেটির (Law of Contiguity), ভেমনই সমস্তা-সমাধানমূলক শিখনকে ব্যাখ্যা নরতে ফললাভের স্বেটি (Law of Effect) অপরিহার্ষ।

#### টাটল-এর শিখনের শ্রেণীবিভাগ

#### (Tuttle's Classification of Learning)

টাটল (Tuttle) নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনক হু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা (১) জ্ঞানমূলক (Intellectual) শিখ—এতে পড়ে কৌশল শিক্ষা, তথ্য মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি এবং (২) প্রক্ষোভমূলক (Emotioanl) শিখন—এতে পড়ে মনোভাব, কাজের ঝেণা, আগ্রহ, নৈতিকবোধ, সৌন্দর্যবোধ, কচি ইত্যাদির গঠন। টাটলের ই বিভাজনটি মাওরারের বিভাজনেরই অহরূপ।

### কার্যকরী শিখনের সর্তাবলী

(Conditions of Effective Learning)

শিখনের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ আলোচনা করে আমরা এই অবপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমন্ত শিখন প্রচেটাই সব সময়ে কার্যকরী হয়া। শিখনের কা কারতা নানা বিভিন্ন সর্ভের উপর নির্ভর করে। আর যদি সেই বিশেষ
১৩৩ ল পূর্ণ না হয় তাহলে সময় ও পরিশ্রমের অযথা অপচয় হয়, সার্থক শিকা হয়
না মনোবিজ্ঞানীরা যে যে সর্ভগুলি কার্যকরী বা সার্থক শিখনের পক্ষে অপরিহার্য
বলে মনে করেন তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল।

#### ১। প্রস্তুতি

প্রস্ত বলতে বোঝায় শিক্ষার যে গুর বা মান অম্থায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ কংচে ার জন্ম পর্যাপ্ত মানসিক পরিণতি, অন্তান্ম উপযোগী ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় পূর্ব অভজ্ঞতা। এটা হল জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। এছাড়াও প্রয়োজন প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি। অধ্যাপ্ত প্রয়োজন প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি। অর্থাং শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার উপযোগী অমুকূল প্রক্ষোভ শিক্ষার্থীর মন্যে থাকা চাই।

#### ২। প্রেষণা

কার্যকরী শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেন্ত। প্রেষণাই শিখনের প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাকে সক্রিয় রাখে, তার গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তার তীব্র াব মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত প্রেষণা শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য সর্ভ। অবশ্য প্রেষণার সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষাথীর নিজের সাফল্য বা ফল সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রেষণা এবং শিখনের ফল সম্বন্ধে সচেতনতা এই তুই এক সঙ্গে মিলে শিখন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও পবিমাণকে নির্ধারিত করে।

#### ৩। শিখন পরিচালন

যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষাটি ভাল করে চিনতে পারে, তার প্রতি মনোযোগ দিতে প'রে এবং তাতে পৌছানর চেষ্টা করতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে ষথায়থ পরিচালনা কর। প্রয়োজন। তা ছাড়া লক্ষ্যে পৌছানর জন্ম সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অম্ব্যায়ী তার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিথন পরিচালনার অন্তর্গত। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে শিক্ষার্থী ভূল প্রচেষ্টা করতে পারে এবং তার ফলে শিথন বিলম্বিত এমন কি, না হতেও পারে।

### ৪। কার্যকরী প্রচেষ্টা সম্পাদনের স্থবিধা

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সর্বজনীন বা মৌলিক তথটি সামান্তীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিকার্থী আহরণ করে। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অমুযায়ী শিকার্থীকে বর্তমান সমস্থার উপযোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করতে হবে। তার জন্ম প্রয়োজন অমুকূল পরিবেশ। পরিবেশ যদি অমুকূল না হয় এবং পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতা ৰদি সমক্ষা সমাধানের উপযোগী না হয় ভাহলে শিক্ষাৰ্থীয় পক্ষে কাৰ্যক্ষী শিখন লাভ করা সম্ভব হয় না।

## ए। अनुनीनन वा वात्रवात्र श्राटक्टी

সমস্থার বিশ্লেষণ, বিভেদীকরণ, অধিকতর কার্যকরী প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবন ও সমন্বয়নের জন্ম লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট স্থানিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা বার বার সম্পন্ন করা কার্যকরী শিখনের অন্যতম সর্ভ।

#### ৩। ফলের প্রত্যক্ষণ

নিজের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলাফল প্রত্যক্ষণ করা এবং পূর্বগামী প্রচেষ্টার পরি-প্রেক্ষিতে অমুগামী প্রচেষ্টার ক্রটী সংশোধন করা সার্থক শিথনের জক্ত অপরিহার্ব।

### ৭। শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা

আগেকার শিখন পরিস্থিতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং সেগুলির বাহুবে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-সঞ্চালনের বাবস্থা করাও সার্থক শিখনের জন্ম একান্ত প্রয়োজন ।

### ৮। निकामात्मत्र व्यवसा

সম্স্থার অর্থ ও স্বরূপ, শিখনের তত্ত্ব ও পদ্ধতির ত্লনামূলক উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাধীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সার্থক শিখনের আর একটি ওক্ষত্বপূর্ণ সর্ভ।

# । মানসিক ভাদ্য ও শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থা

আত্মবিশ্বাস, প্রফুল্লতা, মানসিক সাম্য, উবেগহীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও কার্যকরী শিখনের অত্যাবশুক অন্ধ। মানসিক অস্থতা, হশ্চিস্তা, বিক্বত মনোভাৰ ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পথে গুরুতর বাধার স্বৃষ্টি করে থাকে। এইজন্ম আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষাস্ক্রীর অপরিহার্য অন্ধ বলে গৃহীত হয়েছে।

# শিখন-সর্তাবলীর শিক্ষায় ধরুত্ব

বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত সার্থক শিখনের সর্ভগুলি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কেবল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেব হয়ে যায় না। সে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কার্করী হল কিনা তা দেখাও তাঁর একান্ত কর্তব্য। এইজন্ত বাতে শিক্ষার্থীর শিধনের ক্ষেত্রে উপরের সর্ভগুলি ঠিক্যত পালিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন

খাকতে হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে শিখনের এই সর্ভাবদীর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়োগের উপকারিতা বোঝান যায়।

ধরা যাক, শিক্ষার্থী কে 'সিদ্ধুসভ্যতার বিকাশ' পড়ানো হচ্ছে। এ বিবর্টনা স্থাই শিখনের জন্ম প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্কৃতি। অর্থাৎ মানব সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য হৃদয়ক্ষম করার উপারোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ শিক্ষাগ্রহণের অন্তর্কুল কিনা তাও দেখতে হবে। এক কথায় শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক ও প্রাক্ষোভিক প্রস্কৃতি শিক্ষার্থীর আছে কি না তা শিক্ষককে দেখতে হবে। এই উভয় প্রকার প্রস্কৃতি থাকলেই শিখন কার্থকরী হবে, নইলে নয়।

দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী ঐ বিশেষ বিষয়বন্ধটি শেখার জন্ম যথেষ্ট প্রেষণা বা আগ্রহ অফুভব করছে কিনা। মানবগোষ্ঠীর একজন সদস্যরূপে মানব সম্ভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবরণ জানার ইচ্ছা যাতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয় তার আয়োজন করতে হবে শিক্ষককে।

তৃতীয় সর্ভটি হল যথাযথ শিথন-পরিচালন। কি ভাবে, কোন্ পথে এবং কোন্ কোন্ উপাদানের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিন্ধুসভাতা সম্বে জানতে পারবে সে সম্বন্ধ শিক্ষার্থীকৈ উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া আবশুক। অভিন্ত শিক্ষকের পরিচালনার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার সম্বাধানের উপযোগী প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হবে। সিন্ধুসভাতার অবস্থিতি, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনথাতার বিভিন্ন তথ্য, তাদের ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও সামগ্রী থেকে শিক্ষার্থী সে যুগের অধিবাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও কৃষ্টিমূলক দিকগুলির বৈশিষ্ট্যের সকে পরিচিত হবে। এই প্রসকে শিক্ষার্থীর বার বার প্রচেষ্টা বা অক্ষশীলনেরও প্রয়োজন। একই বন্ধ বার বার দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, তাদের অন্ধর্নিহিত মৌলিক তত্তগুলির অধ্বালন করতে হবে এবং বারবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের প্রাসন্ধিক ও মৌলিক শুদ্রগুলি ক্রম্বন্ধম করতে হবে।

এই প্রচেষ্টা ও অফুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী দেখতে পাবে যে অনেক নতুন নতুন তত্ত্বের সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সে শিখতে পারছে। তার ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রচেষ্টার ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। যত সে নতুন তথ্য জানবে ও শিখবে তত্তই তার মধ্যে আরপ্ত বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখা দেবে। তার লক্ক সিভাক্তাল থেকে তিন প্রকারের শিখন-দঞ্চালন হতে পারে, যথা—বর্তমান ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, নতুন শেখা ধারণাগুলি থেকে সামান্ত-স্ত্র গঠন করা এবং বর্তমান শিখনকে পরবর্তী শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা।

শিখনের সার্থকতা সব শেষে নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বস্থতা, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর।

# মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা মুখস্থকরণের পরিমিত্তা ( Effective Methods of Memorising or

Economy of Memorisation)

মৃথস্থ করা (Memorising) শিখন প্রক্রিয়ারই একটি বিশেষ প্রকারমাত্ত। শব্দ, বাক্য প্রভৃতি ভাষামূলক বিষয়বস্তুর শিখনকে মৃথস্থ করা বলে। স্থল কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে মৃথস্থ প্রক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতির ব্যবহারে জল্লায়ালে ও জল্ল সময়ে মৃথস্থ করা যায় সে সম্বন্ধে মনোন্জ্ঞানীরা ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন করে নানা মূল্যবান্ তথ্য উপস্থাপিত করেছেন।

মৃথস্থকরণও এক প্রকারের শিখন হওয়ার ফলে উপরের সার্থক শিখনের সর্বজ্ঞলিও মৃথস্থকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে দেখা গৈছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে মৃথস্থকরণে আয়াদ ও সময় তুইই কম লাগে। যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু মৃথস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

### ক। সমগ্র পদ্ধতি এবং অংশ পদ্ধতি

(Whole Method & Part Method)

শিক্ষণীয় বস্তুটি মৃথস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে মৃথস্থ করা যায়। আবার ঐটিকে কয়েকটি ছোট ছোট আংশ ভাগ করে নিয়ে সমগুলিকে আলাদা আলাদা মৃথস্থ করে পরে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে সমগুলাই আছি করা যায়। প্রথম পদ্ধতিটিকে বলা হয় সমগ্র পদ্ধতি (Whole Method) এবং বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় অংশ পদ্ধতি (Part Method)। ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে ক্ষেত্রভেদে উভয় পদ্ধতিরই কার্মকারিত। আছে এবং কোন্ পদ্ধতিটিক্ষণন প্রযোজ্য তা শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

### সমগ্ৰ পদ্ধতি ( Whole Method )

সাধারণভাবে বনা চলে যে যথন বিষয়বস্তুটি অর্থপূর্ণ হয় এবং যখন তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তথন সমগ্র পদ্ধতিই প্রকৃষ্ট উপায়। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সার্থক শিখন শিক্ষণীয় বস্তুটির অস্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। অতএব যদি বস্তুটি সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তার পক্ষে সেটি শেখা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্ম আধুনিক ক্লকলেক্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় সমগ্র পদ্ধতি অমুসরণ কবার স্বপক্ষে সকলে মত দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে যদি বিষয়বস্তুটির মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সেটি শেখা তার পক্ষে খুবই সহজ্বসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু নিছক সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকলে সব ক্ষেত্রেই শিখন পূর্ণাঙ্গ হয় না। সমগ্র পদ্ধতির সাহায্যে শেখা বিষয়বস্তুটির মূল অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও, বিষয়বস্তুটির আকৃতিগত শিখন সব সময় ভালভাবে হয় না। বিশেষ করে যেখানে বিষয়বস্তু বেশ দীর্ঘ সেখানে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেমন শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনই সম্পূর্ণ প্রস্তুতিও ঘটে না। তাছাড়া অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। সেইজন্ম সমগ্র পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহায় হয়ে ওঠে।

#### অংশ পদ্ধতি ( Part Method )

যথন শিথনের বিষয়টি অর্থ হান পারম্পরিক সম্পর্কশৃষ্ম ও বিচ্ছিন্ন বস্তুসমৃষ্টি হয় তথন সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তথন সেটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে আয়ন্ত করাই মৃথস্থকরণের প্রস্কৃত্ত পদ্ধা। যেমন, যদি অর্থহীন কতকগুলি শব্দের একটা তালিকা মৃথস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হবে। এখানে সামগ্রিক রপ বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর কোন কথা ওঠেনা। সেধানে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি বিচ্ছিন্ন ও পরম্পর সম্পর্কহীন। সেধানে পৃথক পৃথক ভাবে সেগুলিকে শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া কৌশলিশিক্ষা বা দক্ষণ্থ। আহরণের ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ কেবল কার্যকরীই নয়, অনেক সময় অপরিহার্যও। যেমন, টাইপ করতে শেখা, গাড়ী চালাতে শেখা, হাতের লেখা ভাল করা, পিয়ানো বাজাতে শেখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই। এই সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন অংশ স্বভ্রভাবে শেখাই

স্থজসাধ্য। অনেক দক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করাই যায় না । সেধানে প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন অংশ পৃথক ভাবে শেখা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

### ৰ। মধ্যপ পদ্ধতি (Mediating Method)

সমগ্র পদ্ধতি তথনই অহসরণ করা যাবে যথন শিক্ষণীয় বিষয়বন্ধটির নৈর্য্য মোটাম্টি আয়ত্তাধীন হবে। কিন্তু যদি শিক্ষণীয় বন্ধটি অত্যন্ত দীর্য হয় ভবে কেবলমাত্র সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগে সেটি শেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। আবার সে সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অংশ পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে শিখন কার্যকরী হয় না। কারণ অংশ পদ্ধতিতে বিষয়বন্ধটির অর্থ এবং আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপলব্ধি হয় না এবং তার কলে শিখন হয়ে দাড়ায় অসম্পূর্ণ, বান্ত্রিক গুলাকিক হয় না এবং তার কলে শিখন হয়ে দাড়ায় অসম্পূর্ণ, বান্ত্রিক ও প্রমুসাপেক। সেইজন্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সমগ্র ও অংশ এই ছাটি পদ্ধতিকে সম্মিলিত করে একটি তৃতীয় পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন। এই পদ্ধতিটির নাম দেওরা হয়েছে মধ্যুগ পদ্ধতি (Mediating Method)।

এই মধ্যা পদ্ধতিতে প্রথমে সমগ্র পদ্ধতি দিয়ে মৃথস্থকরণ ক্ষক করা হয় এবং পরে অংশ পদ্ধতিতে বাওয়া হয়। বিষয়বস্তুটি অতি দীর্ঘ হলে দেখা গেছে বে সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণ করলে বস্তুটির প্রথম দিকটি এবং শেষের দিকটা ভাল করে শেখা হয় কিন্তু মাঝামাঝি স্থানগুলি অবহেলিত থেকে যায়। সেই ক্ষুত্র মধ্যাগ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুটির অন্তর্গত যে যে অংশগুলি অধিক ছত্ত্বহ বা সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হবে সেগুলিকে আলাদা বেছে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে অংশ পদ্ধতির সাহায্যে তৈরী করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি মূলত সমগ্র পদ্ধতিরই একটি প্রকারভেদ, তবে এর অভিনবত্ব হল যে এখানে বস্তুটির বিশেষ বিশেষ অংশের ক্ষুত্রর সাহায়্য নেওয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকরী।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসভে পারি যে সমস্ত অর্থপূর্ণ বিষয়বন্ধর ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি প্রযোজ্য, ভাষাবর্জিত ও অর্থহীন বিষয়বন্ধ এবং কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতি কার্যকরী এবং অভিনীর্থ বিষয়বন্ধর ক্ষেত্রে মধ্যগ পদ্ধতি অনুসরণীয়।

# প । আহৃত্তি পদ্ধতি ও পঠন পদ্ধতি

(Recitation Method & Reading Method)
বিষয়বভাট বভৰণ না সম্পূৰ্ণ আয়ত হচ্ছে ভভৰণ সোট বার বার পড়ে

শেখাকে পঠন পদ্ধতি (Reading Method) বলা হয়। আর বিষয়বস্তটিকিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃত্তি করে দেখা যে সেটি কেমন তৈরী
হয়েছে এবং দরকার বোধ হলে বই খুলে নিজের ভুলগুলি নিজেই সংশোধন
করে নেওয়া এবং এইভাবে আবৃত্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র বস্তুটি
আয়ত্ত করাকে আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation Method) বলা হয়। বন্ধ
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা আবৃত্তি পদ্ধতি
নানা কারণে অনেক বেশী কার্যকরী। এতে সময় ও প্রম তুই-ই অপেক্ষাক্রত কম
লাগে। পঠন পদ্ধতির তুলনায় আবৃত্তি পদ্ধতির এই উৎকর্ষের কারণগুলি হল,

- (ক) কোথায় কোথায় শিথন তুর্বল হচ্ছে তা জ্বানা যায় এবং সেগুলির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়।
- (খ) ভূল শেধাগুলি স্বায়ীভাবে দৃঢ়বন্ধ হবার আগেই সেগুলির সংশোধন কর। বায়।
- (গ) শিখনের প্রতি পদে নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায়।
  ভার ফলে শিখনে উংসাহ ও আগ্রহ বাডে।
- (খ) আবৃভির মাধ্যমে শেখার ফলে বস্তুটির শিথন ও প্রয়োগ ছুইই একসক্ষে সম্পন্ন হয় এবং ভবিশ্বতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের সময় কোনরূপ অস্থবিধা হয় না।

পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন উভয় প্রকার বিষয়বস্তার ক্ষেত্রেই আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কার্যকরী।

### ষ। স-বিরতি পদ্ধতি ও অবিরাম পদ্ধতি

(Distributed or Spaced Method & Undistributed or Massed Method)

শিক্ষণীয় বছটি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম একটানা পড়ে মাঝে কোনরূপ বিরতি না দিয়ে শিক্ষার্থী সেটি আয়ত্ত করতে পারে। একে অবিরাম পদ্ধতি (Undistributed or Massed Method) বলা হয়। আবার কিছুক্ষণ একটানা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে, আবার কিছুক্ষণ পড়ে আবার কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এইভাবে শিখে সে বস্তুটি আয়ত্ত করতে পারে। এই পদ্ধতিটিকে স-বিরতি পদ্ধতি (Distributed or Spaced Method) বলা হয়ে থাকে। বহু পরীক্ষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে স-বিরতি পদ্ধতি অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে অনেক কার্যকরী। উদাহরণস্থরপ, ধরা ষাক একটি কবিতা একটানা পড়ে অর্থাৎ অবিরাম পদ্ধতিতে মৃথস্থ করতে ১ ঘন্টা সময় লাগলো। এখন যদি ১৫ মিনিট পড়ে ভারপর ৫ মিনিট বিশ্রাম করে আবার ১৫ মিনিট পড়ে আবার ৫ মিনিট বিশ্রাম করে এইভাবে মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিয়ে কবিতাটি শেখা যায় ভবে দেখা যাবে ষে অবিরাম পদ্ধতিতে পড়ার মোট সনয় ও পরিশ্রমের চেয়ে স-বিরতি পদ্ধতির ক্ষেত্রে সময় ও পরিশ্রমে চইই কম লেগেছে।

অবিরাম শদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় স-বিরতি পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল যে এই পদ্ধতিতে শিখন কাজটির মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়ার জন্ম পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ কম হয় এবং তার ফলে সংরক্ষণ ক্রন্ত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু অবিরাম পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ বা বিরতি না থাকার জন্ম পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং ক্রন্ত ও স্থায়ী সংরক্ষণে বাধার স্পষ্ট করে। এইজন্ম স-বিরতি পদ্ধতিতে শিখলে অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

### ঙ। অতি-শিখন ( Overlearning )

সংবক্ষণকে স্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি বছদিন মনে রাখার দরকার পড়ে তবে অতি-শিখন আবশুক। বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত হয়ে যাবার পর ও যদি সেটি আরও কিছুক্ষণ শিথে যাওয়া যায় তবে তাকে অতি-শিখন বলে। ১তি-শিখন করা বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় না এবং পরে সেটি যান্ত্রিক স্মৃতির রূপ নেয়। যেমন ব্যক্তির নিজের নাম বা যে সহরে বা যে রাস্তায় সে বাস করে তার নাম, নিজের নিকট আত্মীয়স্কন, বন্ধু-বান্ধবের নাম প্রভৃতির অতিশিখন হয় বলে ব্যক্তি কথনও এগুলি ভোলে না।

# চ। অন্তর্দ্, ষ্টিমুলক পদ্ধতি (Insightful Method)

শিখনের এই পদ্ধতিটি গেষ্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণীয় বস্তুটির ক্ষনিহিত সম্বদ্ধ এবং তার সামগ্রিক রূপটি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে শিখন ক্রত ও স্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতিটিকে গেষ্টাল্ট মতবাদের অহসরণে অন্তর্দৃ ষ্টিমূলক পদ্ধতি বলা যায়। আর যদি যান্ত্রিক পদ্ধায় উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করা হয় তবে সে শিখন আয়াসবহুল ও বিলম্বিত হয়। যেমন, কোহ্লারের শিখন পরীক্ষণে শিম্পাজীটি অন্তর্দু ষ্টিমূলক পদ্ধায় শিখতে পেরেছিল

বলে তার শিখন জ্রুত ও স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু থর্নডাইকের পরীক্ষণে বিড়ালটির শিখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত হওয়ায় তার শিখন বিলম্বিত ও প্রমসাপেক্ষ হয়েছিল।

#### ছন্দ ও স্বর

ছন্দ ও স্থরের মাধ্যমে কোন কিছু মৃথস্থ করলে শিথন জ্রুত ও স্থায়ী হয়।
এই জন্ম গছের চেয়ে কবিতা অনেক জ্রুত ও আরও ভালভাবে মৃথস্থ হয়।
এমন কি অর্থহীন বস্তুও স্থর বা ছন্দের মধ্যে দিয়ে সহজ্রে ও অবিলম্বে শেখা যায়।
যেমন, স্থর করে নামতা মৃথস্থ করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে সব দেশেই প্রচলিত।
শিশু-বিচ্ছালয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে বর্গ-পরিচয় শেখানর প্রথাও একপ্রকার সর্বজনীন।

# স্মৃতি-সহায়ক কৌশলাদি (Mnemonic Devices)

সময় সময় কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি বিষয়বস্তু মনে রাখা সম্ভব হয়ে প্রঠে। এগুলিকে শ্বৃতি-সহায়ক কৌশল (Mnemonic Devices) বলা হয়। যখন আমাদের কোন সংখ্যার লম্বা মনে রাখতে হয় তথন আমরা মনে রাখবার স্থবিধার জন্তু সংখ্যাগুলির মধ্যে নানা রকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে নিই। অনেক সময় শিক্ষণীয় শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা প্রভৃতির সব্দে বাইরের বা অপ্রাদিদিক কোন বস্তব কৃত্রিম অফুবন্ধ (association) রচনা করে নিয়ে সেগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি। ইতিহাসের তারিখ, টেলিফোন বা বাড়ীর নম্বর এ সক্তু মনে রাখার জন্তুও আমরা প্রায়ই এই ধরনের কৃত্রিম কৌশলের সাহায্য নিয়ে থাকি।

এই ধরনের কৌশলগুলি সময় সময় শ্বতির সহায়ক হলেও প্রায়ই এত জটিল ও কটকল্লিত হয়ে ওঠে যে শ্বতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, এগুলি সহজ ও শাভাবিক সংরক্ষণের প্রতিবদ্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

#### शिकाश्रेषी मताविकान

### **अशावलो**

1. Enunciate and discuss Thorndike's laws of learning and indicate their application in the classroom. (B. T 1954, 1959, 1965)

- 2. Describe the processes involved in human learning indicating the relative importance of
  - (a) Trial and error and (b) Insight. (B. T. 1951, 53, 57 B A. 1954)
  - ( 9: ১ ৬-- 9: ১२२ )
- 3. Give some account of Thorndike's discussion of the learning process. Illustrate the effects of his theory on school practice. (B. T. 1952)

4. Discuss critically Thorndike's laws of learning. Show how they are inadequate to account for the experience of insight enjoyed when the new thing to be learnt falls into place as part of a pattern of meaningful material. (B. T. 1953)

5. Write an essay on "learning" and discuss critically the importance of the law of effect in acquiring it. (B.T. 1955)

6. Distinguish between spaced and massed repetition and discuss their (B.A. 1957) relative importance in memorising.

7. Distinguish between the processes involved in learning a knowledge and learning a skill.

- 8. Write short notes on :-
  - (a) Conditioned Response (B. T. 52, 54, 57, 61, B. A. 55)
  - (b) Learning by trial-and-error (B. T. 1954)
  - (c) Over-learning (B. T. 54, 59) (d) Insight (B. T. 54)
  - (e) Deconditioning (f) Reinforcement
- 9. Discuss Thorndike's major laws of learning and show how they can be utilised in helping pupils to learn school subjects. (B. A. 1963)

10. How do children learn? Critically consider Thorndike's major laws (B. T. 1963) of learning.

11. Describe the conditions of effective learning with proper illustrations.

12. What are the methods for economising memorisation?

13. Describe a few aids to easy and quick memorisation.

14. How is learning usually defined? What do you understand by trial-and-error method of learning? Give a few example.

15. Discuss the place of maturation and learning in the development of the child.

(B. A. 1966)

16. Give examples of 'conditioned reflex' method of learning. How is fear response conditioned in the child? (B.A. 1966)

17. What is meant by learning? How is it related to maturation? Discuss some of the conditions of effective learning. (B. T. 1962)

18. Discuss the different theories of learning and indicate which one of them appears to be more satisfactory to you.

(B. T. 1964)

19. Discuss the Field Theory of learning. What is meant by a psychological field? In what respects is this theory improvement upon the other theories?

20. Discuss Washburne's integration of different theories of learning. What is the classification of learning according to him?

# শিখ্ৰের সঞ্চল্ল ( Transfer of Training )

শিখন সঞ্চালনের তন্তটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিগুক্লখুপুর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে এবং মধ্যযুগ পর্যন্ত সকল দেশেই এই তন্তটির ই উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম রচনা করা হত। শিখন সঞ্চালনের এই তন্তটির বিন্তারিত আলোচন। করার আগে আমাদের আরও তুন্টী প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে তৃটি হল—মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) এবং মানসিক শৃদ্ধলার তন্ত্ব (Theory of Formal or Mental Discipline)। এ তৃটি মতবাদই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ভুল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে।

## মানসিক শক্তিবাদ ( Faculty Psychology )

এই মতবাদ অহ্যায়ী আমাদের মন কতকগুলি বিভিন্নধর্মী শক্তি দিয়ে গঠিত।
সেই শক্তিগুলি হল স্মৃতি, বিচারকরণ, অহ্মান, ইচ্ছা, কল্পনা, বৃদ্ধি ইত্যাদি।
এগুলির প্রভাবেটি মনের মধ্যে স্বতম্বভাবে ও নিজের নিজের প্রকৃতি অক্সায়ী কাজ করে থাকে এবং আমরা যে সব বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি সেগুলি এই
শক্তিগুলিরই সাহাযো। এই শক্তিগুলির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অহ্শীলন
বা চর্চার ঘারা এগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে ভোলা যায় এবং অহ্শীলন
বা চর্চার অভাবে এগুলি হুর্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই শক্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। তার প্রধান কারণ হল যে এই মতবাদে যেগুলিকে শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার অনেকগুলিই সত্যকারের শক্তি নয়। সেগুলি হয় মানসিক প্রক্রিয়া বা অন্ত কোনও ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য। যেমন চিন্তন, অমুমানকরণ, কয়ন ইত্যাদি হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। তা ছাড়া মনের মধ্যে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ও স্থনির্দিষ্ট শব্দ্ধ সন্তাসপান্ন কোন শক্তি নেই। মনের যে সকল শক্তি আছে সেগুলির অধিকাংশই জটিল ও মিশ্রপ্রকৃতির। আধুনিক ক্যাক্টরবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতেই মনের অনেকগুলি ক্যাক্টর বা উপাদানের ক্লানা করেছেন এবং সেদিক দিয়ে তাঁদের ব্যাথ্যার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী মানসিক শক্তিবাদীদের বেশ কিছুটা শিল আছে। কিন্তু সে মিল নিভান্তই বাহ্নিক। প্রকৃত্যকে মৌলিক প্রকৃতির দিক

দিয়ে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের শক্তি বা ফ্যাকালটির সঙ্গে আধুনিক ফ্যাক্টরের প্রচুক্ত পার্থক্য আছে।

#### ধাবাত ক শৃঙ্গলার তত্ত্ব

(Theory of Formal or Mental Discipline).

প্রাচীনকালে এই মানসিক শক্তিবাদ থেকেই পরে জন্মলাভ করেছিল 'মানসিক শৃত্বলার তত্ব' নামে আর একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ। এই তত্ত্ব অন্থ্যায়ী স্থৃতি, মনোযোগ, বিচারকরণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পাঠের বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, গণিতের চর্চায় বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, তর্কবিছা পড়লে বিচারশক্তি বাড়ে, ব্যাকরণ পড়লে স্থৃতিশক্তি বাড়ে, সাহিত্য চর্চা করলে সৌন্দর্যবাধ পুষ্ট হয় 'ইত্যাদি। প্লেটো থেকে স্কুক্ক করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদই মনে করতেন যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের এইজাবে মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে অধিকতর উন্ধত বা শক্তিশালী করার ক্ষমতা আছে এবং এই যুক্তির উপর নির্ভন্ন করেই আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন দেশের পাঠক্রমে বহুইঅপ্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শক্তিবাদের অনারতা প্রমাণিত হণ্ডয়া থেকেই মানসিক শৃত্বলার স্ব্রুটিও পরিত্যক্ত হয়েছে।

### শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব

(Theory of Transfer of Training)

মানসিক শৃত্থলার সহগামীরূপে 'শিখন সঞ্চালনে'র তন্ত্রটি দেখা দেয়। এই ভন্নটির মূল বক্তব্য হল যে পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে। যেমন, একব্যক্তি প্রথমে 'ক' বিষয়বস্তুটি শিখল। এখন শিখন সঞ্চালনের তন্ত্র অসুষায়ী 'ব' বিষয়বস্তুটি শিখল। এখন শিখন সঞ্চালনের তন্ত্র অসুষায়ী 'ব' বিষয়বস্তুটির শিখনে 'ক' বিষয়বস্তুটির শিখন কিছুটা সঞ্চালিত হবে। অর্থাৎ 'ক' বিষয়বস্তুর শিখন বিষয়বস্তুর শিখনকে কিছুটা প্রভাবিত করবে। এই প্রভাবিত করা আবার প্রকৃতিতে ত্রকম হতে পারে। যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহায্য করে তাহলে তাকে অন্তিবাচক সঞ্চালন (Positive Transfer) বলা হয়। আর যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনে বাধার স্পষ্ট করে তাহলে তাকে নান্তিবাচক সঞ্চালন (Negative Transfer) বলা হয়। আর যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দিতীয় বিষয়বস্তুর

শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ কিছুই না করে তাহলে তাকে শৃত্য বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন (Nil or Indefinite Trnasfer) বলা হয়।

মনে করা যাক একটি শিক্ষার্থী প্রথমে একটি ইংরাজী কবিতা শিখল। তারপর

'সে শিখল একটি বাংলা কবিতা। এখন যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা
কবিতার শিখনকে সাহায্য করে বা সহজ করে তোলে তবে ব্রুতে হবে যে এখানে
অন্তিবাচক সঞ্চালন হয়েছে। কিন্তু যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা কবিতার
শিখনকে শক্ত করে তোলে তাহলে ব্রুতে হবে তার নেতিবাচক সঞ্চালন হয়েছে।
আর যদি প্রথম কবিতার শিখন তার থিতীয় কবিতার শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ
কিছুইট্টনা করে তাহলে ব্রুতে হবে যে শিক্ষার্থীর কোন সঞ্চালন হয় নি বা অনির্দিষ্ট
সঞ্চালন হয়েছে।

বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে মানসিক শৃত্যলার তর্টি সরাসরি পরিত্যক্ত হলেও শিখন সঞ্চালনের তর্টি কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়নি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশাস করতেন যে শিখন সঞ্চালনটি একটি সর্বজ্ঞনীন ঘটনা এবং সর্বক্লেত্রেই সমানভাবে ঘটে থাকে, কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিখন সঞ্চালন সর্বজ্ঞনীন ঘটনা নয় এবং সব ক্লেত্রে সমানভাবেও ঘটে না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্লেত্রে বিশেষ বিশেষ সর্ভাগন ঘটে এক পরিছিতি থেকে অপর পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মাত্রায় শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে।

#### নিখন সঞালনের উপর গবেবণা

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব ও শিখন সঞ্চালন নিয়ে প্রথম পরীক্ষণ করেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জ্বেমস। তাঁর পরীক্ষণটি শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি প্রথমে ভিক্টর হিউপাের লেখা 'ভাচির' কাব্য থেকে ১৫৮টি লাইন ম্থন্থ করে নিজের ম্থন্থ করার ক্ষমতা অর্থাৎ কত সময়ে তিনি কতাে ম্থন্থ করতে পারেন তার একটা মান নির্ধারিত করেন। তারপর তিনি প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' থেকে শিথে ০৮ দিন ধরে তাঁর ম্থন্থ ক্ষমতার চর্চা করেন। তারপর তিনি আবার 'ভাটির' থেকে আগের অংশের পরের ১৫৮টি লাইন ম্থন্থ করে দেখেন যে তাঁর ম্থন্থকরণের ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা। কিন্তু দেখা গেল যে এই পরের ১৫৮টি লাইন ম্থন্থ করতে তাঁর প্রথম বারের চেয়ে বেশী সময়ই লেগেছে। জ্বেমস আরও চারজন

ভত্তলোককে দিয়ে ঐ একই পরীক্ষণটি শতহ্বভাবে করান এবং ঐভাবে পরীক্ষণ করে তাঁরাও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

জেমসের এই পরীক্ষণ থেকে হাট ৰস্ত প্রমাণিত হয়। প্রথমত, প্রমাণিত হল বে বহু প্রচলিত মানসিক শৃন্ধলার তন্তটি সম্পূর্ণ ভূল। মৃথস্থ করার চর্চা করলে বে মৃথস্থ শক্তি বাড়ে, মানসিক শৃন্ধলার এই তন্তটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হল। দেখা গেল যে জেমস্ ৩৮দিন ধরে মৃথস্থ বিস্থার চর্চা করা সন্ত্বেও তার মৃথস্থ শক্তি একটু বাড়ে নি, বরং কমে গেছে। বস্তুত, উইলিয়াম জেমসের এই পরীক্ষণটি মানসিক শৃন্ধলার জন্তটিকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাগিত করে। জেমসের পরে আরও জনেকে অনুদ্ধণ পরীক্ষণ করে দেখেন বে মানসিক শৃন্ধলার জন্তটির কোন বাত্তবতা নেই।

বিতীয়ত, কোনের পরীক্ষণ শিখন সঞ্চালনের তম্বটির ও বিরুদ্ধে যায়।
তাঁর পরীক্ষণ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে বে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে আর এক
শিখন পরিস্থিতিতে কোনও সঞ্চালন হয় না। কোনের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫৮ লাইনের
শিখন থেকে বিতীর ১৫৮ লাইনের শিখনে কোন সঞ্চালন মটে নি। কেননা
বিতীর বারে প্রথম বারের চেয়ে সমর বেশীই লেগেছিল। এক কথার শিখন সঞ্চালন
ভন্তি সম্পূর্ণ ভূল এবং এক কেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালিত হয় না।

ক্তি ক্ষেন্সের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের তন্ধটি একেবারে মিখ্যা বলে বাতিল করে দেন নি। গত ৫০ বংসরে এই ডন্টের উপর প্রায় ২০০র উপর পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, এমন কি পরম্পরবিরোধী বহু তথ্য মনোবিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। এই সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিখনের সঞ্চালন প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিরে নানা রক্ষমের হতে পারে। পরিমাণের দিক দিরে সঞ্চালন হতে পারে তিন রক্ম—প্রচুর, মাঝামাঝি এবং আর। প্রকৃতির দিক দিরে তেমনই ইসঞ্চালন হতে পারে তিন রক্ম—
অন্তির্লক (positive), নান্তিমূলক (negative) এবং শৃক্ত বা অনির্দিষ্ট (nil or indefinite)।

১৮৯ • সাল থেকে ১৯৩৫ লাল পর্যন্ত শিখন-সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনো-বিজ্ঞানীরা যে সব বিভিন্ন পরীক্ষণ সম্পন্ন করেন সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী গুরাটা (Orata) তৈরী করেন। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই পরীক্ষণগুলির মধ্যে প্রচুর শিখন সঞ্চালন হয়েছে শভকরা ২৮টি ক্ষেত্রে, মাঝামাঝি সঞ্চালন হয়েছে শভকরা ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অব্ব সঞ্চালন হয়েছে শভকরা ১টি ক্ষেত্রে, নাতিমূলক সঞ্চালন বা সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা ৩'৬ ক্ষেত্রে এবং বাকী শভকরা ১১'৪টি ক্ষেত্র সহজে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সন্তব হরনি। অভএব ব

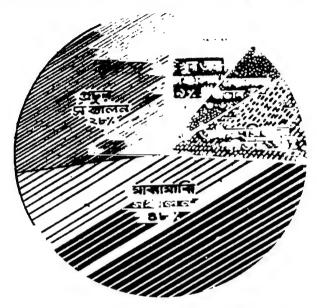

[ খরাটা কর্তৃক সংগৃহীত শিখন-সঞ্চালনের পত্নীক্ষণগুলির চিত্র-বিবরণী ]

দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণের ফলাফল থেকে বিচার করলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে অন্তিবাচক শিখন সঞ্চালন হয় সেটা স্বীকার করতেই হবে, যদি● প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চালনের মধ্যে প্রচুর বৈবম্য থাকতে পারে।

## श्रुलभाठाविष (र प्रकालन

(Transfer in School Subjects)

কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি পরিমাণ সঞ্চালন হয় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্তু পূর্বে অস্তর্ভূক্ত করা হত য়েগুলির অপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে সেগুলির শিখন সঞ্চালনের মাধ্যমরূপে কান্ধ করার শক্তি আছে। কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি ধরনের সঞ্চালন হয় তার উপর গবেষণা থেকে পাওয়া কয়েকটি সিক্ষান্ধ নীচে দেওয়া হল।

পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে ব্যাক্রণ পাঠের একটা বিরাট মৃদ্য দেওরা হন্ত এবং দাবী করা হত বে মানসিক শৃত্যলাফটিতে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষয়তা আছে। কিছ ব্রিগসের (Briggs) শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা যার্ছ বে একমাত্র সাদৃখ্য ও বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া আর অক্স কোন গুণ ব্যাকরণ পাঠ থেকে সঞ্চালিত হয় না। অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের সঞ্চালন ক্ষমতা খুবই কম।

গণিতের শিক্ষা থেকে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই ছিল এতদিনের প্রচলিত ধারণা। উইঞ্চের (Winch) পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল গণিত-শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয় অন্তান্ত বিষয় থেকেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ একেত্রে সঞ্চালন অনির্দিষ্ট প্রকৃতির।

মাধামিক পাঠন্তরে মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন স্থল-বিষয়গুলির অধ্যয়নের কোনত্রপ প্রভাব আছে কিনা এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ হয়েছে। দেখা গৈছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধিতে স্থল-পাঠ্য বিষয়গুলির বিশেষ কোন প্রভাব নেই, সতাকারের যার প্রভাব আছে সেটি হল শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির।

মাধ্যমিক পাঠন্তরে গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রচুর অন্তিবাচক সঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এই সঞ্চালন কেবলমাত্র ঐ বিশেষ বিশেষ বিষয়ঞ্জলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্ত কোন বিষয়ে সঞ্চালিত হয় না।

থর্নভাইক স্থলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কিনা তার উপর ব্যাপক পরীক্ষণ চালান। তাঁর পরীক্ষণের ফল থেকে দেখা গেছে যে শিখন-সঞ্চালনের দিক দিয়ে ল্যাটিন শিক্ষার যথার্থই দাম আছে। যে সর শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেনি তাদের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে বেশী উরত হয়। বেমন তারা ল্যাটিন ভাষা-প্রস্তুত ইংরাজী শক্ষণ্ডলি ভাড়াতাড়ি শেখে, পঠনেও বেশী পারদর্শিতা দেখায়, ইংরাজী বানানও ভাল পারে ইত্যাদি। তবে এই সঞ্চালন প্রথম হ' এক বংসর থাকে। পরে দেখা যায় যে ল্যাটিন-জানা ও ল্যাটিন-না-জানা উভয় প্রকার শিক্ষার্থীই প্রায় সর বিষয়েই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা বেতে পারে যে ভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি সংস্কৃত-ভিত্তিক ভারাগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা শেখার উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন মূল্য থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিখন সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ কেজে সতাই ঘটে থাকে। তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত যেন না করা হর বে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা। কেননা শিখন-সঞ্চালন বাত্তবিক ঘটলেও দেখা গেছে বে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় •% থেকে ক্ষক করে ১২০৯% পর্বস্ত হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নাতিবৃলক সঞ্চালনও হরে থাকে। অভএব কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটিকে একটি সর্বজনীন ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় না। তবে শিখনের সঞ্চালন যে একটি বাস্তবভিত্তিক ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব

(Theories of Transfer of Training)

শিথন-সঞ্চালন কেন ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং সঞ্চালনের ব্যাখ্যারূপে আমরা তিনটি প্রধান ভত্ত্বের সন্ধান পাই। সেগুলি হল—১। অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব, ২। সামাগ্রীকরণের তত্ত্ব এবং ৩। অভিন্যাপন বা গেষ্টাণ্ট তত্ত্ব।

### ১। অভিন্ন উপাদানের তদ্ধ

(Theory of Identical Elements)

এই তর্ঘট থর্নডাইকের দেওয়া। তাঁর মতে একটি মানসিক প্রক্রিয়া আর একটি
মানসিক প্রক্রিয়াকে তত্টুকু প্রভাবিত করতে পারে যত্টুকু অভিন্ন উপাদান এ ছটি
প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ পূর্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অফুগামী শিখন
পরিস্থিতি এ হয়ের মধ্যে যে যে ব্যাপার বা অংশটুকু অভিন্ন সেই ব্যাপারটি বা
অংশটুকুরই পূর্বগামী পরিস্থিতি থেকে অফুগামী পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে।
থর্নডাইক সঞ্চালন প্রক্রিয়াটির একটা শরীরভন্তবৃদ্দক ব্যাখ্যাও দেন। তাঁর মতে
শিখনের প্রথম ক্ষেত্র



থিন ভাইকের 'অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের' চিত্ররূপ: ছুটি ক্ষেত্রের কেবলমাত্র অভিন্ন অংশটুকুরই সঞ্চালন হরেছে।]

একই ও অভিন্ন স্নায়্-ঘটিত সংযোজন ছটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই সংঘটিত হওয়ার ফলে শিখন সঞ্চালন ঘটে থাকে । থন্ডাইকের এই অভিন্ন উপাদান তলের সমর্থকদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়বস্ত, পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্যের অভিন্নতাঃ থাকলেও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে।

অভিন্ন উপাদানের সঞ্চালনের একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক একটি ছেলে নীচের গুণ অন্ধটি প্রথমে করল।

0853×839906480

তারপর তাকে আর একটি গুণ অঙ্ক করতে দেওয়া হল।

36000 X 82000000

এখন এই ছটি অক্ষের পরীক্ষা করলে দেখা বাবে যে এ ছটি অক্ষেই নীচের:
অংশটি অভিন্ন আছে। যথা—

#### 209 X 63

ফলে প্রথম অষটি করার পর দ্বিতীয় অষটি করার সময় শিক্ষার্থীর ঐ বিশেষঃ অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রে সঞ্চালন হবে। অন্তান্ত অংশট করার সময় তার পূর্বের শিখন তাকে সাহায্য করবে এবং তার কান্ধ সহজ্ঞসাধ্য ও ক্রত হয়ে উঠবে।

### ২। সামাত্রীকরপের তত্ত্ব (Theory of Generalisation)

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান তত্তটির সমালোচনা করে জাড (Judd) বলেন যে উপাদানের অভিন্নতার জন্ম শিখনের সঞ্চালন হয় না। প্রাকৃতপক্ষে

শিপনের প্রথম ক্ষেত্র

শিখনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র



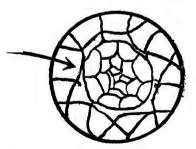

্বিজ্ঞানের 'নামান্তীকরণ তত্ত্বের' চিত্ররূপ। ছুটি ক্ষেত্রের কেবলামত ,মূলগভ নামান্ত স্থ্যশুলির সঞ্চালন হরেছে।

সঞ্চালন নির্ভন করে ব্যক্তি নিজে তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্তীকরণ করতে। পারল তার উপর । অভিজ্ঞতার সামান্তীকরণের অর্থ হল ব্যক্তি তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতাঞ্চলির মধ্যে থেকে অবাস্তর লক্ষণশুলি বাদ দিয়ে সেগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ্ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিমে সেগুলির সমজে একটা সামাক্ত ধারণা গঠন করা। তাঁর মতে যে যত বেশী ভার অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম সামাক্ত ধারণা বা হত্তে গঠন করতে পারে তার ক্ষেত্রে তত বেশী সঞ্চালন হরে ধাকে।

্ব্রাডের এই মতবাদের সমর্থনে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের (১৯০৮) উল্লেখ করা ষায়। এই পরীক্ষণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্র'দল ছেলেকে (একটি পরীক্ষণমূলক দল আর একটি নিয়ন্ত্ৰিত দল) বলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যের প্রতি ছোট ভীর ছুঁ ডুতে বলা হল। জলের নীচে কোন বস্তু রাখলে আলোর প্রতিসরণের (refraction) বস্তুত বস্তুটি ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত সেথানে দেখা যায় না। সেখান থেকে একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। আলোর প্রতিসরণের এই রহস্টুকু জানা না থাকার ছন্ত ঐ হু'দল ছেলেই দক্ষাভেদে একই প্রকারের ভূল করল। এর পর পরীকণমূলক দলটিকে আলাদা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিসরণের মূলতত্ত্তি তাদের কাছে বর্ণনা করা হল। নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। তারপর এই হু'দলকেই আবার ঐ ভাবে জনের ৪ ইঞ্চি তলায় রাখা একটি লক্ষ্য ঐ একই ভাবে ভেদ করতে বলা হল। দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ যারা প্রতিসরণের রহস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তারা প্রথম বার অপেকা লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করল, অথচ নিয়ন্ত্রিত দলটি অর্থাৎ যারা প্রতিসরণ সহজে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে নি তারা আগের বারের মতই প্রচুর ভুল করল। হেনড্রিকসন ও স্ক্রোভার (১৯৪১) জাডের ঐ একই পরীকণ অন্তম শ্রেণীর ছেলেমেরেদের উপর প্রয়োগ করে একই ফল পান।

এখানে স্পাইই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালনই হয়নি। জাডের মতে প্রথম দলটির এই সাফল্যের মূল কারণ হল যে প্রতিসরণের মূলনীতিটা তাদের জানা থাকার জন্ম তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটা সামান্ত ধারণা গঠন করতে পেরেছিল এবং তার ফলে লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভূল করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দলটির সম্বন্ধে ঐ ধরনের কোন ধারণা না থাকায় তারা সমস্তাটি অন্তর্নিহিত ক্ষেত্র গঠন করার কোন স্থযোগ পায়নি এবং তার ফলেই তারা প্রচুর ভূল করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যেখানে ব্যক্তি ভার অভিজ্ঞতা থেকে সামান্ত স্ত্রগঠনে সমর্থ হয় সেখানেই সঞ্চালন হয়।

জাডের এই পরীক্ষায় থর্নভাইকের অভির উপাদানের তম্বটিও অদার বলে প্রমাণিত

<sup>)।</sup> पृः २० (३म ४७)

হৈছে। কেননা এখানে ত্'দল ছেলের কেত্রেই প্রথমবারের লক্ষ্যভেদ ও বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ ও বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ এই তুই পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের প্রচুর অভিন্নতা থাকা সংস্থেও বিতীয় দলটির কেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হর্মন, অথচ প্রথম দলটির কেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। উপাদানের অভিন্নতা যদি সঞ্চালনের কারণ হত তাহলে বিতীয় দলটির কেত্রেও সঞ্চালন হত। তার কারণ অভিন্ন উপাদান ত্' জায়গায় প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। অভএব প্রথম দলটির কেত্রে যে সঞ্চালন হয়েছিল তার কারণ পরিস্থিতি ছটির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা নয়, প্রথম পরিস্থিতি থেকে বিতীয় পরিস্থিতিতে সামান্ত করে গঠন বা সামান্তীকরণ।

## ৩। অভিস্থাপন তত্ত্ব বা গেষ্টাল্ট মতবাদ

(Transposition Theory or Gestalt Theory)

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমগ্রতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিথন সঞ্চালনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটিকে অভিস্থাপন তত্ত্ব বলেও বর্ণনা করা হয়।

তাঁদের মতবাদ অন্থায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তুই তার অংশগুলির নিছক সমষ্টি নয়, তাদের সমষ্টির উপরেও আরও কিছু এবং সেই অভিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে যোগ করে বা ৰিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না। কোন কিছু শেখা মানে হল অন্তর্দৃষ্টির সাহাযো তার এই অন্তর্নিহিত সমগ্র রূপটিকে উপলব্ধি করা এবং এইভাবে যে শিখন আসে সে শিখনই সভ্যকারের শিখন। এই ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং স্থায়ী সঞ্চালন ঘটে থাকে। গেষ্টাণ্টবাদীরা প্রথম শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ-ধারার পরবর্তী পরিস্থিতিতে অভিন্থাপনকে (transposition) সঞ্চালন বলে থাকেন।

কোহলারের পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল যে শিম্পাঞ্জী যথন হাট বাঁশ একসঙ্গে জুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পেয়েছিল তথন তার শিখন হয়েছিল অন্তর্গ প্রীর মাধ্যমে এবং সেইজন্ম এই শিখনটি একবার আয়ন্ত হবার পর তা স্থায়ীজাবে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। ভবিন্ততে যখনই তাকে ঐ ধরনের সমস্থার পরিস্থিতিতে কেলা হয়েছিল তখনই ঐ দেখা গেছল যে কৌশলটি অবলম্বন করতে তার একটুও দেরী বা বিধা হয়নি।

শিশাঞ্চীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেটাল্টবাদীরা বলেন যে শিশাঞ্চীটির তার প্রথম দিনের শিখনের পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলি বেমন শাঁচা, কলা, ছটি বাঁশের থণ্ড প্রভৃতির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধটি হাদয়কম করেছিল সেই সম্পর্কটিই সে বিতীয় দিনে অহ্যরূপ পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করল এবং তার ফলেই সমস্রার সমাধান মৃহুর্ভেই হয়ে গেল। অতএব এখানে প্রকৃতপক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ-ধারারই সঞ্চালন হয়েছে। প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধ-ধারাকে বিতীয় পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করতে পারাকেই গেটাল্টবাদীরা সঞ্চালন বলে থাকেন।

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যাটি বদতে গেলে থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের ঠিক বিপরীত। থর্নডাইকের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়বস্থাটির অভ্যন্তরস্থ অংশগুলির সঙ্গে পূর্বে শেখা বিষয়ের অংশগুলির অভিন্নতা খুঁজে বার করতে হবে। আর গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়বস্তার বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সমগ্র রূপটির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এমন কি তাঁদের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হলে অংশ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ অংশের প্রতি মনোযোগ দিলে সমগ্র উপলব্ধির পথে অন্তর্মাই স্পৃষ্টি হবে। বলা বাছল্য জাডের সামান্ত্রীকরণ মতবাদের সঙ্গে মৌলিক তত্ত্বের দিক দিয়ে এই মতবাদটির প্রচর মিল আছে।

## বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা

থর্নভাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদ তাঁর শিথনের সাধারণ স্বাঞ্চলির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সংব্যাখ্যানে শিখন হল স্বায়্মগুলীতে নিউরনশুলির মধ্যে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংযোজনগুলি ছাড়া কোন নতুন সংযোজন সৃষ্টি করা, আর তথনই সঞ্চালন হয় যথন একই স্বায়্-সংযোজন ছটি বিভিন্ন শিখন পরিশ্বিতিতে সংঘটিত হয়। আর্থৎ ল্যাটিন শেখার পর যদি ইংরাজী শব্দ শিখতে স্থবিধা হয় তবে ব্রুতে হবে যে ল্যাটিন শেখার সময় মছিকে যে ধরনের স্বায়্-সংযোজন হয়েছিল ঠিক সেই ধরনের স্বায়্-সংযোজনই ইংরাজী শেখার সময় পুনরার্ভ হল। অতএব থর্নভাইকের মতে শিখনের সঞ্চালন একই অভিক্ষতার বিভিন্ন পরিশ্বিতিতে পুনরার্ভি ছাড়া আর কিছুই নয়।

থর্নডাইকের তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমত বলা চলে যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে কেবলমাত্র স্নায়্-সংযোজনের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়, অতএব সঞ্চালনের ব্যাখ্যাও এই একই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে বাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জাতের পরীক্ষণ থেকে প্রামণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের ভদ্বটি স্ব সমূরই সঞ্চালনের

কারণ হয় না। তাঁর প্রাক্তিক পরীক্ষণে দ্বিতীয় দলটির বেলায় উপাদান অভিক্র থাকা সন্ধেও কোনও সঞ্চালন ঘটেনি। তৃতীয়ত, অনেক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে উপাদানের অভিয়তা থেকে সঞ্চালন ত হয় নি বরং তা সঞ্চালনের পরিপরী হয়ে দাঁড়িরেছে।

তবে একথা স্বীকার্য যে কোন কোন শিখনের ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানের জগ্রই সঞ্চালন হয়ে থাকে। বিশেষ করে অভ্যাস গঠন, দৈহিক প্রক্রিয়া, ভাষা-শিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিক্রতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই সঞ্চালন ঘটানোর কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অমূর্ভ বা ধারণামূলক বিষয়বন্ত শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্ম কোনরকম সঞ্চালন হয় না। সেখানে জাভের সামান্তীকরণ বা গেটাল্টবাদীদের অন্তর্গ প্রির মাধ্যমে সঞ্চালন ঘটে বলা চলে।

জাডের অভিজ্ঞতার সামান্তীকরণের তত্ত্ব অন্থয়ী সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিষয়ব্স্তর কোন মূল্য নেই, সমন্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর। বৃদ্ধির
বধাষণ প্রয়োগ, বিজ্ঞানসমত পদ্ধার অন্থসরণ, অভিজ্ঞতা থেকে অবাস্তর ও
অপ্রাসন্ধিক অংশগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ ও প্রাসন্ধিক অংশগুলিকে পৃথকীকরণ
ইত্যাদি পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের প্রকৃতি। এই
পদ্ধতিগুলির সাফল্য আবার বিশেষভাবে নির্ভর করছে মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ,
বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নত সম্পাদনের উপর। অভএব
দেখা যাচ্ছে যে স্বষ্ঠ সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানসমত শিখন পদ্ধতির অন্থসরণ,
বৃদ্ধির প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণ, চিন্তন, বিচারকরণ প্রভৃতি উন্নত মানসিক
প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্বসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

গেষ্টাপ্ট মতবাদটিও জাডের মতবাদের সমধর্মী। তবে জাডের তত্ত্বেবলমাত্র পদ্ধতির উপরই জাের দেওয়া হয়েছে, বিষয়বস্তার গঠন বা প্রকৃতির উপর কােন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু গেষ্টাল্টবাদে বিষয়বস্তা এবং পদ্ধতি ছইয়ের উপর সমান জাের দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তাটির সামগ্রিক উপলব্ধি সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য, অতএব স্বষ্টু শিখনের প্রথম সর্ভ হল সমগ্র সমস্যাটির উপল্থাপন। বিষয়বন্ধটিকে যদি আংশিক উপল্থাপিত করা যায় তবে শিখন সজ্যোবন্ধনক হবে না, সঞ্চালনও নয়। ছিতীয়ত শিক্ষার্থীর প্রচেটা হবে সমগ্রধর্মী, অংশপ্রত নয়। বিষয়বন্ধর বিভিন্ন সংশেগজির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের উপলব্ধি এবং একটি অবিছিন্ধ সামগ্রিক সন্তার জানই হল অভদ্ধি জাগানাের একমাত্র উপার চা

ব্দতএব সম্বন্ধ্যুলক চিন্তন ও বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক সন্তার উপদন্ধি এই ছুটিই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা ।

#### শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক

মার্সেল এক জায়গায় বলেছেন যে আমরা শিখন সঞ্চালনকে কি ভাবে নিই
তার উপর নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষাদানের প্রতি মনোভাব। কথাটি
খুবই সত্য। যদি শিক্ষক মানসিক শৃদ্ধলার তত্ত্বে বিশাসী হন তবে তিনি
ধরে নেবেন যে মনের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের ছারা উরভ
করা যায় এবং সকল ক্ষেত্রেই সঞ্চালন স্বাভাবিক ভাবে হয়ে থাকে। তাঁর
কাছে শিখন পদ্ধতির ভাল মন্দের কোন দাম নেই, কেননা মনের উৎকর্ম
নির্ভর করছে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার উপর এবং তিনি একমাত্র মানসিক
উৎকর্মাধনের যুক্তিতেই অনেক বিষয়কে পাঠক্রমে অভ্যত্র্ক করার পক্ষে
মত্ত দেবেন।

কিন্তু যদি মানসিক শৃত্যালার তন্ত্রটির উপর শিক্ষকের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তিনি বেমন শিক্ষণ-পদ্ধতিকে যতটা সন্তব কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করবেন তেমনই আবার চেষ্টা করবেন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বাধিক উপকার লাভ করে তার জন্ম। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাদ্ধীন উপকারে ব্যায়গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাদ্ধীন উপকারে মধাযথভাবে নিয়োগ করাটাই তাঁর কাজ হয়ে দাঁডাবে।

মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভর করলে আধুনিক শিক্ষকের মানসিক শৃত্যালার ভন্নটি গ্রহণ করা কধনই উচিত নয়। অবশ্য শিখন-ষঞ্চালনের বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষসাধন করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই উৎকর্ষ সাধন এতই অনির্দিষ্ট, বিশেষধর্মী এবং সংকীর্ণ যে তা থেকে মানসিক শৃত্যালার তত্তকে একটা সাধারণ ক্রের বলে গ্রহণ করা খুবই ভুল হবে।

তবে শিথন-সঞ্চালনকে একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণপদ্ধতির সহায়ক উপকরণব্ধপে গ্রহণ করা খুবই চলতে পারে। স্থবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্যবিষয়টির সর্বাধিক সঞ্চালন ঘটাতে শারেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক কি কি পদ্ধতি অন্নসরণ করবেন তার কিছু নির্দেশ নীচে দেওয়া হল। প্রথম, কোন্ কোন্ বিষয় থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের নির্দিষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষকদের মধ্যে সঞ্চালন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে গেছে। আধুনিক শিক্ষকের সঞ্চালনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষণভিত্তিক হবে। এর জন্ম প্রয়োজন রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিত করার ব্যবস্থা।

দিতীয়, পাঠ্যবিষয়টির সংগঠন স্থণরিকল্পিত হওয়া চাই। সঞ্চালন ঘটাতে গেলে পাঠ্যবিষয়টির মধ্যে অন্তর্নিহিত স্থসংহতি ও অন্ধগত ঐক্য থাকবে যার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ বিষয়টির মূলগত ধারণা বা তত্তগুলি অন্থগবন করতে কষ্ট হবে না। গেষ্টাণ্টনাদীদের ভাষার পাঠ্যবিষয়টির সমগ্র রূপটা শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

তৃতীয়, শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ্যবিষয়ের বাহ্নিক, অবাস্তর, অপ্রাসন্ধিক অংশ-গুলিকে বাদ দিতে শেথে এবং তাদের মধ্যে নিহিত প্রয়েজনীয় ও প্রাসন্ধিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে বার করতে পারে, শিক্ষকের তা দেখা দরকার। বস্তুত সঞ্চালন নির্ভর করছে পাঠ্যবিষয়টির মূলগত অভিপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করার উপর। এই প্রাক্রয়াটরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্তীকরণ। অবশ্য কেবলমাত্র বিষয়টির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিইজানলেই হবে না, সেগুলির মধ্যে কি পারক্ষারক্র তা জানাও সার্থক সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য। এইজন্ম গেষ্টাল্টবাদীরা সম্বন্ধ্যক্র চিস্তনকেই শিধন সঞ্চালনের একমাত্র মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ, শিক্ষণীয় বিষয়টির এই মূলগত তথগুলি অন্থধাবন করার জক্স প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস দরকার। যেমন, মনযোগ-দানের অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অম্পরণ, সাদৃষ্ঠ ও পার্থক্য নির্নয়ের ক্ষমতা অর্জন, বিচার-করণের নিয়মাবলী জানা, প্রাদিক ও অপ্রাসন্ধিক বন্ধ চিনতে পারা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষাথী ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারে শিক্ষকের তা দেখা এবং শেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষাথীকে উপযুক্ত স্থারিচালনা দেওয়া কর্তব্য।

#### **अश्वा**तलो

<sup>1.</sup> Write an essay on—Transfer of Training. (B T. 1952, 59.)
Ans. (영: ১86—역: ১৫৮)

<sup>2.</sup> Discuss the latest experimental findings on the Transfer of Training. What are their educational implications? (B. T. 1953)
Ans. (약: ১8৬—약: ১৫৮)

5. What do you understand by Transfer of Training? Indicate the steps you would take to secure the maximum transfer from school subjects to life situations.

(B. T. 1954, 1957)

4. Discuss, citing experimental evidences, the problems of Transfer of Training. (B. A. Hons. 1959)

5. Discuss the different theories of Transfer of Training and their implications in education.

## প্রকোতের স্থরাপ (Nature of Emotion)

রাগ, হিংসা, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি শব্দের বারা আমরা মনের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে বৃঝিয়ে থাকি তাকেই প্রক্ষোভ (emotion), বলে। প্রক্ষোভর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিক্ষা বা উত্তেজিত হওয়া। যে কোন প্রক্ষোভবটিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার তিনটি দিক দেখতে পাই। (১) বাহ্যিক আচরণ (২) আভ্যন্তরীণ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া এবং (৩) প্রক্ষোভন্মক অমুভৃতি বা সচেতনতা।

কোন প্রক্ষোভের প্রভাবাধীন হলে প্রাণীমাত্রেই কতকগুলি বাহ্নিক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন ভয় পোলে মাহ্নব পালায়, রাগ করলে হাত-পা ছোড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির একটা লক্ষণ হল বে এগুলি সাধারণভাবে সংহতিনাশক অর্থাং প্রাণী বধন প্রক্ষোভের বশবর্তী হরে কোন আচরণ করে তথন তার আচরণধারার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সংহতি থাকে তা নই হয়ে যায়।

শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র।
এই দৈহিক পরিবর্তন অবশ্র নানা ;রকেমর হতে পারে যেমন রক্তচলাচলঘটিত,
গ্রেছিঘটিত, স্বায়ুঘটিত, পেশীঘটিত ইত্যাদি। সাধারণ ভাষণে আমরা যেমন
বিভিন্ন প্রক্ষোভালর মধ্যে কিছ তেমন কোন স্থনির্দিষ্ট পার্থক্য নেই।
বরং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ রূপ আছে যেটা সকল রক্ম
প্রক্ষোভর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তবে প্রক্ষোভর বিভিন্নতা অসুষায়ী কেবলমাত্র
ঘাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি বিভিন্ন প্রক্ষোভর
ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রক্ষোভলাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংহতিনাশক বলে
ঘর্ণনা করার কারণ হল বে দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি এগুলির ঘারা বেশ
ব্যাহত হয়। তবে প্রথম প্রথম সংহতিনাশক হলেও পরবর্তা আচরণের মধ্যে
প্রক্ষোভ যথেষ্ট সংহতি এনে থাকে এবং এই প্রক্ষোভল্ট প্রাণীর কাজের পেছনে
প্রেক্ষাভ যথেষ্ট সংহতি এনে থাকে।

প্রত্যেক প্রক্ষোভের সঙ্গে থাকে ঐ প্রক্ষোভটি সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনভাবোধ।

এই সচেতনভার কেন্দ্রে থাকে একটা অমুভূতি, যেটা হয় স্থধকর, নম্ন

স্থেধকর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই অমুভূতি তীব্রভাবে
দেখা দেয়।

#### প্রক্ষোড জাগরণের কারণ

প্রাক্ষেত্র পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা প্রাক্ষান্ত জ্ঞাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই।

পারিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে বহু প্রক্ষেণ্ডের সৃষ্টি করে থাকে।
দেখা গেছে যে উচ্চশব্দ, আলোর ঝলকানি, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা
প্রভৃতি আকম্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি-তার পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর
মধ্যে প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এইগুলিকে সেইজক্ত প্রক্ষোভের সহজাত
উদ্দেশক-রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্যকরী
থাকে। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই নানা নতুন নতুন শেখা বন্ধ তার
প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হত্তে ওঠে, যেমন, অন্ধকার, উচু, থোলা বা বন্ধ
জাহগা, ক্লফর্শন মাহ্যয়, পশু ইত্যাদি। পরিণতবহুদে প্রক্ষোভের কারণগুলি
অবিকাংশই সামাজিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সামাক্য কথা,
মন্তব্য, আচবণ বা ইন্ধিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানর পক্ষে যথেই হয়ে ওঠে।

পারিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে প্রক্ষোভ-জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণরপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজক সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সে সম্বন্ধে চিস্তা। যেমন একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে প্রক্ষোভ আগাতে যতটা না পাকক, তার চেয়ে অনেক বেশী পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মানসিক জল্পনা কল্পনা। অনেক সময়ে এই মানসিক আলোড়ন থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বয়:প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ ক্ষিপ্তি প্রায় এইভাবেই হয়ে থাকে। অবশ্র এই ধরনের প্রক্ষোভক্ষির পেছনে থাকে মনের একটা পূর্বস্তি প্রক্ষোভমূলক সংগঠন যেটা অতীতের সমশ্রেণীর অভিক্ষভা থেকেই গঠিত হয়ে থাকে।

গ্রন্থিজনিত উত্তেজনাকেও প্রক্ষোভস্পীর একটা কারণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ-জাগরণের ফলেই। কিন্তু একবার গ্রন্থিজনি উত্তেজিত হয়ে উঠলে সেগুলি প্রক্ষোভকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ গ্রন্থিকাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ-কাগরণের ফল এবং কারণও। এন্ডোক্রিন বা অস্তঃকরা গ্রন্থিতিল থেকে যে রস নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্ধনের পক্ষে অপরিহার্য তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

## প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামাক্ত উত্তেজনাবোধ থেকে হুক করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসংযমের বিলোপ পর্যন্ত প্রক্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্রার উপর এবং প্রক্ষোভ যথন ভীব্রতম হয়ে ওঠে তথন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের আচরণের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে কোন রকমেই খাপ খাওয়াতে পারে না, যেমন খরগোসের বাচ্চা যথন বাছের সামনে বা হরিণ যথন অজ্বগর সাপের সামনে পড়ে তথন তারা এত ভয় পেয়ে যায় যে তারা চলার শক্তি হারিয়ে. ভায়র মত দাঁড়িয়ে থাকে, ছুটে পালাতে পারে না।

## শরারত উূলক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তর্দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন রজের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিংখাস-প্রখাস, গ্রন্থিরদ নিংসরণ, পরিপাচনক্রিয়া (digestive function) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে এই পরিবর্তন নিখুঁতভাবে মাপার জন্ম নানারূপ জটিল ও স্ক্রন্থ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হরেছে। বেমন নাড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম ক্রিগমোগ্রাফ (Sphygmograph), রজের চাপ মাপার হত্ত্রের নাম ক্রিগমোমানোমিটার (Syhygmomanometer), নিংখাস-প্রখাস পরিমাপের ব্রের নাম নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) ইত্যাদি।

পরিপাচন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য। ক্যাননের (Cannon) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর কাজ ও পরিপাচন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। খুব রেগে গেলে বা খুব উত্তেজিত হলে খাছ হজমের কাজ স্থগিত থাকে।

গ্রন্থিরস (Hormone) নি:সরণ প্রক্ষোভ জাগরণের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অ্যাড়েনালিন (Adrenalin) নামক গ্রন্থিরসটি রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রক্ষোভ জাগরণের সময় নির্গত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন উত্তেজনাকর কাজ করার শক্তি যোগায়।

প্রক্ষোভের সময় হৃদপিও, মন্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে রক্তপ্রবাহের মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাহের গতি বেড়ে বায় ভেমনই আনন্দ, তৃথি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আসে।

সাইকোগ্যালভানোমিটার ( Psychogalvanometer ) নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রকোভের তীব্রত। এবং উত্তেজনার স্বরূপ মাপা হয়ে থাকে। প্রাণী-দেহ মৃত্ বিত্যুৎপ্রবাহ কতটা সহু করতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুষায়ী প্রাণীর সাইকোগ্যালভানো প্রতিক্রিয়া ( Psychogalvanic Response or P. G. R. ) ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল প্রক্ষোভ পরিমাপনে সাইকোগ্যালভানো প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

মন্তিক্ষ তরক্ষেও (Brain waves) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পরিবর্জন দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মন্তিক্ষে আলফা তরক্ষের আবর্জন প্রতি সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের সময় মন্তিক্ষ-তরক্ষের আবর্জনের হার সেকেণ্ডে ৮ বারের নীচে নেমে যায়।

### সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভয় পেয়ে ছুটে পালান, আনন্দিত হলে জোরে চীৎকার করা, রাগ করলে জাক্রমণ করা, ইন্ড্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অফুশাসনের চাপে এগুলি নানা রূপ গ্রহণ করে। লোক-নিন্দা, সমালোচনা, সমাজের তিরন্ধার ও শান্তিদান প্রভৃতির ভয়ে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং পরিবেশের উপযোগী সন্ধৃতিবিধানের চেষ্টা করে। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে মাহুষের অন্তইন আচরণ-বৈচিত্র্য। বস্তুত প্রক্ষোভম্পুত্র পরিবেশের সঙ্গে সন্ধৃতিবিধানের জন্মই নাম্য নানা বিচিত্র আচরণ-ধারার সাহায্য নিয়ে থাকে।

## অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলা (Autonomic Nervous System)

প্রকোভঘটিত অভিজ্ঞতার সথে যে দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায় তার পেছনে যুমাছে বিশেষ একটি স্বায়ুমগুলীর কাজ। এর নাম অটোনমিক স্বায়ুমগুলী। এই

স্বায়মগুণীটি মন্তিক এবং মেকদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের নানা গ্রন্থি, ক্রদমন্ত্র, পাৰন্থলীর মাংসপেশী, দেহচর্ম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উত্তেজনা এই স্নায়ুমগুলী বেয়ে গ্রন্থি, হান্যন্ত্র প্রভৃতিতে পৌছর এবং ঐগুলিকে দক্রিয় করে তোলে। অটোনমিক স্নায়নগুলীর আবার ছটি ভাপ আছে, নিমপ্যাথেটিক ( Sympathetic ) এবং প্যারানিমপ্যাথেটিক (Parasympathetic)। এই ঘুটি ভাগের কাঞ্চ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত করে। যেমন, দিম্প্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হানুস্পন্দন বাড়ে, নিংখাস-প্রখাস ক্রত হয়, কিডনীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, রক্তদঞ্চালনের গতি বুদ্ধি পায় এবং শরীরের মধ্যে নানা উত্তেজনামূলক পরিবর্তন ঘটে। পাারা সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে উঠকে হৃদস্পন্দনের বেগ কমে আসা, শরীরের উত্তাপ স্বল্প হওয়া, রক্তপ্রবাহ মন্থরিত হওয়া ইত্যাদি প্রশমনমূলক পরিবর্তনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থিরদ শরীরের উত্তেজনামূলক কাজের পক্ষে সংগরক সেগুলি সিমপ্যাথেটিক স্বায়্মগুলীর উদ্ভেদ্দনায় নিৰ্গত হয়ে থাকে। যেমন স্ম্যাডেনাল গ্ৰন্থি থেকে যে রস নিৰ্গত হয় তার নাম আডেুনালিন। এই আডেুনালিন বাক্তিকে উত্তেজনামূলক কাচ্চ করার উত্তম ও সামর্থ্য জুগিয়ে থাকে। তেমনই যে সকল গ্রান্থ্যস শরীরের শাস্ত অবস্থার পক্ষে সহায়ক দেগুলি প্যারাসিম্প্যাথেটিকের স্ক্রিয়তার সময় নিংস্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যদিও সিমপ্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা উত্তেভনাধ্মী এবং প্যারাদিমপ্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা প্রশমনধর্মী তবুও কোন কোন কেক্তে সিমণ্যাথেটিক বিভাগকেও প্রশমন ব। অবদমনের কাজ করতে দেখা গেছে। বেমন, পাকস্থলীর বিভিন্ন প্রশামনধর্মী কাজগুলির স্বষ্ঠ সম্পাদন সিমপ্যাথেটিক বিজ্ঞাগের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

দৈনিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে প্রকোভকে ছ'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, বীপামূলক (appetitive) বা বৃদ্ধিনূলক (vegetative) প্রতিক্রিয়া। আর দিতীয়, আকস্মিক (emergency) বা প্রস্তৃতিক্রলক (preparatory) প্রতিক্রিয়া। প্রথম প্রায়ে পড়ে কুবা, ভৃষণা, যৌন উদ্বেদনা প্রভৃতি ঘটিত প্রকোভমূলক প্রতিক্রিয়া। আর বিতায় প্রথমে পড়ে রাগ, ভয় প্রভৃতি জনিত প্রকোভমূলক প্রতিক্রিয়া। যথন এক শ্রেণীর প্রকোভমূলক প্রতিক্রিয়া। যথন এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্রেক্তে

শ্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা ভৃথি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। বিতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি ক্রিয়াশীল হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বর্ধিত মাজায় উন্তেক্তনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার পরিস্থিতির জ্ঞাই তথন সে দেহে ও মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই জ্ঞা এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াকে আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে।

প্রাক্ষোভিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন-ক্রিয়া যে বন্ধ হয়ে যায় সেটা একটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য। পশুর আহারের সময় তাকে কুদ্ধ বা ভয়গ্রন্থ করে দেখা গেছে যে সে সময় তার পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে।

সিমপ্যাথেটিক স্নায়্বিভাগের সক্রিয়ভার সঙ্গে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিরের নি:সরণের নিকট যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থিরেসর নি:সরণের জক্মই ঘটে থাকে। ক্যাননের (Cannon) ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এই তথ্যটি নি:সন্দেহে প্রমাণিত হগেছে।

## প্রাক্ষাভের বিভিন্ন তদ্ধ (Theories of Emotion)

প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাষ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জন্ধনা হংছে এবং এ সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্বও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

## ১। ম্যাক্ডুগালের প্রবৃদ্ধি-প্রক্ষোভ তদ্ধ

( McDougall's Theory of Instinct-Emotion )

ম্যাক্ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রন্থলীয় প্রেষণামূলক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ এবং সেটি জাগলে তবে ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হয়ে ৬ঠে। তিনি মোট ১৭টি প্রক্ষোভের একটা তালিকা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে বিশন আলোচনা প্রথম থণ্ডে পৃঃ ৩২ স্তাইব্য।

#### ২। (জমস-ল্যাংগ তত্ত্ব ( James-Lange Theory )

প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ ১৮৮৪ সালে থবং ভ্যানিস্ শরীরতন্ত্বিদ ল্যাংগ (Lange) ১৮৮৫ সালে প্রক্রোক্তর প্রক্রিয়ার

একটি নতুন সংবাগোন দেন। এইটিই বর্জমানে জ্বেমস-ল্যাংগ তন্ত্ব নামে পরিচিত। ক্রেমস-ল্যাংগ তন্ত্বটিতে প্রক্রোভের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাথ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ লৌকিক বিচারে প্রক্রোভ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করা হয় এই নতুন তন্ত্বটিতে ঠিক তার বিপরীতভাবে প্রক্রোভের ব্যাথ্যা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রক্রোভবটিত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি তার বা সোপান পাই। যথা, (১) প্রক্রোভ জাগাতে সমর্থ এমন উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, (২) কোন বিশেষ প্রক্রোভের অফুভৃতি যেমন রাগ হওয়া বা আনন্দ হওয়া এবং (৩) শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং বাহ্যিক আচরণাদি, যেমন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, হাল্ম্পন্দন বেড়ে যাওয়া, হাত-পা হোড়া, পালান, হাসা, কাঁদা, চীৎকার করা ইত্যাদি।

প্রক্ষোভের লৌকিক সংব্যাখ্যান অন্থ্যায়ী প্রথমে আসে উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, তারপর মনে জাগে ঐ প্রক্ষোভের অন্থভৃতি এবং সব শেষে দেখা দেয় দৈছিক প্রতিক্রিয়া। যেমন, প্রথমে ব্যক্তিটি একটি বাঘ দেখল (উদ্দীপক), তারপর তার মনে ভয় জাগল প্রক্ষোভের অন্থভৃতি) এবং সব শেষে তার হৃদ্ম্পন্দনের বৃদ্ধি, রোমহর্ষণ, মাংসপেশীর সক্ষোচন ইত্যাদি শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দিল এবং সে দৌড়ে পালাল (শারীরিক প্রতিক্রিয়া)। অর্থাৎ লৌকিক সংব্যাখ্যানে প্রক্ষোভ্যুলক অভিক্রভার বিভিন্ন স্তরগুলির অন্তক্রম হল এইরূপ।

### উদ্দীপক →প্রকোভের অনুভূতি → শারীরিক প্রতিক্রিয়া

কিন্ত জ্বেমস-ল্যাংগের মতে ঐ সোপানগুলির অমুক্রম সম্পূর্ণ অন্ত রকম। তাঁদের ব্যাথ্যায় প্রথমে আসে উদ্দীপক, তার পরে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং সবশেষে ঘটে প্রক্ষোভের ,অমুভৃতি। অর্থাৎ জ্বেমস-ল্যাংগের ব্যাথ্যায় প্রক্ষোভমুলক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরগুলির অমুক্রম হল এইরূপ।

#### উদ্দীপক→শারীরিক প্রতিক্রিয়া→প্রক্ষোভের অনুভূতি

জেমস-ল্যাংগের ভাষায় আমরা ভয় পেয়ে পালাই না। পালাই বলে ভয়
পাই। রেগে গিয়ে যে আক্রমণ করি, তা নয়। আক্রমণ করি বলেই বেগে
যাই। তঃখ অহুভব করি বলে যে কাঁদি তা নয়, কাঁদি বলেই তঃখ পাই।
অর্থাৎ ক্রেমস-ল্যাংগের মতে প্রক্ষোভের অহুভূতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কারণ
নয়, ফল। উপযুক্ত উদ্দীপক দেখা দিলে মন্তিকে উত্তেজনার স্থাষ্ট হয়, সেই
আয়বিক উত্তেজনা অটোনমিক আয়ুম্গুলী বেয়ে শরীরের নানা আয়গায় গিয়ে
পৌছয়। কলে গ্রন্থি, রক্তবহানালী, য়াংসপেশী প্রভৃতিতে নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়াণ্ডলি দেখা দেওয়ার কলে আবার আয়বিক

উত্তেজনা স্বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে মন্তিকে পৌছয় এবং তার ফলে আমরা রাগ, হু:খ, আনন্দ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি অমুভব করি। এক কথায় এই তত্ত্ব অমুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ারই সমষ্টিগত রূপকেই আমরা লৌকিক ভাষণে প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। অর্থাৎ প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক অমুভতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেমদ তাঁর দেওয়া প্রক্ষোভের এই অভিনব ব্যাখ্যার দমর্থনে কতকগুলি যুক্তির উল্লেখ করেন, যেমন—

- (ক) কোন বিশেষ প্রক্ষোভ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় যদি আমাদের চেতনা থেকে সকল প্রকার দৈহিক অমুভূতিকে বাদ দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে প্রক্ষোভর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে সেটা কেবল মাত্র এক ধরনের উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, তাকে কোনভাবেই প্রক্ষোভ বলা চলতে পারে না। জ্বেমসের মতে দেহসম্পর্ক-বিহীন প্রক্ষোভ বলে কোন বস্তু হয় না।
- (খ) মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত ক্ল্গীদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন কারণ ছাড়াই প্রক্ষোভের স্বষ্ট হয়ে থাকে, যেমন হিষ্টিরিয়া বা ম্যানিয়া রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাগ, আনন্দ, ছংখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ কোন বাহিক্ কারণ ছাড়াই ব্যক্তির মনে জাগতে পারে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা থেকেই প্রক্ষোভ জন্মাতে পারে।
- (গ) শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা বাহ্নিক অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ালে প্রক্রোভের তীব্রতাও বাড়ে। রাগের সময় যত চেঁচামেচি করা যায় তত রাগ বেড়ে যায়, ভয়ের সময় পালালে ভয় আরও বেশী হয়। তাছাড়া দেখা গেছে যে অভিনয়ের সময় নিছক অভিব্যক্তির সাহায্যেই অভিনেতারা প্রক্রোভের স্পষ্ট করতে পারেন।
- (ঘ) তেমনই প্রক্ষোভকে অভিব্যক্ত হতে না দিলে প্রক্ষোভ নিজে নিজেই লোপ পায়। রাগের সময় রাগকে অভিব্যক্ত হতে না দেওয়াই রাগ থামানোর প্রকৃষ্ট উপায়।

জ্মেস ল্যাংগ তত্ত্ব অন্থবায়ী কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক সচেতনতার
নামই প্রক্ষোভ। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিস্থিতিতে যে দৈহিক উত্তেজনার
স্পৃষ্টি হয় তার সম্বন্ধে মনের মধ্যে অন্থভূতি থেকেই প্রক্ষোভ জাগে। অভএব
এই তত্ত্ব অন্থবায়ী শারীরিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার নামাস্কর মাধ্য।

#### বেষস ল্যাংগ তত্ত্বে সমা লাচনা

এই তথাটির অভিনবত মনোবিজ্ঞানের অগতে বেশ আলোড়নের স্টি করে এবং প্রকোতের উপর বহু আধুনিক গবেষণার অনক চুরে গাড়ার। স্বর্ভ আধুনিক পরীক্ষণগুলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে দেগুলি ক্ষেমস-ল্যাংগেরং তথ্যটির বিরুদ্ধেই যায়।

আমরা দেখেছি যে প্রকোভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির পিছনে আছে আটোনমিক স্নায়ুমগুলীর কাজ। এই স্নায়ুমগুলী বেয়ে উত্তেজনা শরীরের অভ্যন্তবন্থ বিভিন্ন গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতিতে পৌছয় বলেই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয়।

এখন এই অটোনমিক স্নায়্মগুলী এবং মন্তিছের মধ্যে যে সংযোগ সেটিকে যদি কোনরূপে ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা কোন আকস্মিক ঘটনায় যদি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে প্রক্ষোভঘটিত কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া আর ঘটতে পারবে না। স্কুল্রাং জেমস ল্যাংগের তত্ত্বটি যদি সত্য হয় তাহলেকোন প্রাণীর অটোনমিক স্নায়্মগুলীটি যদি তার প্রধান মন্তিছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে তার প্রক্ষোভর অফুভৃতি আর জাগবে না। এই তত্ত্ব অফুয়য়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রক্ষোভ জেগে থাকে এবং অটোনমিক স্নায়্মগুলীটি যদি বিচ্ছিন্ন করা যায় তা হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলার কোন সন্থাবনা আর থাকে না। কিন্তু বছ পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অটোনমিক স্নায়্মগুলীটি মন্তিছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সত্ত্বন্ত প্রাণীর মধ্যে প্রক্ষোভর যথেই অফুভৃতিই দেখা দেয়।

সেরিংটন (Sherrington) একটি কুকুরের শরীরের অভ্যন্তরন্থ যন্ত্রপাতির সঙ্গে সায়্তন্তের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির ক্ষেত্রে কোনরূপ দৈহিক উত্তেজনা স্বাষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে কুকুরটি স্পাইই ভয়, রাগ ইত্যাদির চিহ্ন প্রকাশ করতে সমর্থ হল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রক্রোভের বাহিক প্রকাশ অন্তর্দৈহিক যন্ত্রাদির সক্রিয়ভার উপর নির্ভর করে না। এই পরীক্ষণটি আংশিকভাবে জেমস ল্যাংগের ভত্তের বিক্লজে যায়। কিন্তু যেহেতু কুকুরটির মনে যে সত্যই ভয়, রাগ ইত্যাদি প্রক্রোভণ্ডলি জেগেছিল ভার কোন স্থানির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু এ পরীক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে জেমস-ল্যাংগের ভত্তিকে অপ্রমাণিত করতেও পারছে না।

ক্যানন (Cannon) একটি বিড়ালের সিমণ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডনীটি বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তার ফলে তার অস্তর্দৈহিক যন্ত্রপাতিগুলির সক্রিয়তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিড়ালটির মধ্যে আগে যেমন বাগের প্রকাশ পাকে।

মামুবের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। একটি চল্লিশ-বংসর বয়স্থা মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ফলে তাঁর সিমপ্যাথেটিক স্নায়্মগুলী ও মন্তিক্ষের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে মহিলাটির মধ্যে তৃঃখ, আনন্দ, বিরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলির অফুভৃতি ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে।

উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক অন্নভৃতি এ ছটি এক বস্তু নয় এবং প্রথম থেকে দিতীয়টি প্রস্তুত্ত নয়।

আর একটি পরীক্ষণেও জেমদ-ল্যাংগের তন্তটির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। ক্বজিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শারীরিক উন্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা হল যে তা থেকে প্রক্রেয়ার সাহায্যে শারীরিক উন্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা হল যে তা থেকে প্রক্রেয়াভ জাগে কিনা। ব্যক্তির শারীরে এ্যাডেনালিন (Adrenalin) প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ক্রজিম দৈহিক উন্তেজনার সৃষ্টি করা হল কিন্তু দেখা গেল যে সে উন্তেজনা থেকে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন স্থনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ সভ্যকারের মনে অসভ্ত হয় না। অভএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে শারীরিক উন্তেজনা প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ নয়।

#### ৩। ক্যানন-বার্ডের খ্যালামাসমলক তত্ত্ব ( Cannon-Bard's Thalamic Theory )

প্রক্ষোভের উপর আধুনিককালে যে তর্বটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল ক্যানন-বার্ডের থালামাস-মৃলক তত্ত্ব। এই তর্বটিতে ক্ষেমস-ল্যাংগের মৌলিক বন্ধব্যটির বিরোধিতা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অহ্নযায়ী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা গিয়ে পৌছয় মন্তিকে এবং মন্তিক থেকে পৌছয় মন্তিকের নিম্নভাগে অবহিত্ত খ্যালামাস নামক একটি হানে। ক্যাননের মতে খ্যালামাসটি, আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে খ্যালামাসের অন্তর্গত হাইপো-খ্যালামাসটি, আয়বিক উত্তেজনার সমন্বয়নের ক্ষেত্র বিশেষ। এখান থেকে উত্তেজনার কিছুটা চলে যায় মন্তিকে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক অহ্নভৃতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ণয় করে। অর্থাৎ রাগ, না আনন্দ, না ভয় কোন্ ধরনের প্রক্ষোভ ব্যক্তি অহ্নভব করবে তা মন্তিক নির্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুটা উত্তেজনা খ্যালামাস থেকে নেমে আসেশি অটোনমিক আয়ুমগুলীতে এবং সেখান থেকে শরীরের অভ্যন্তরন্থ যম্পাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে। তার ফলেই নানাপ্রকার শারীরিক উত্তেজনার স্থান্ত হয়। এই তত্ত্বি ক্যানন এবং বার্ড মুক্সভাবে প্রকাশ করেন বলে এর নাম ক্যানন-বার্ড তত্ত্ব এবং খ্যালমাসের সক্রিম্বভার মাধ্যমে প্রক্ষোভর বর্ণনা করা হয়েছে বলে এই

তথটিকে প্রক্ষোভের থ্যালামাসমূলক তথা ( Thalamic Theory of Emotion ) বলা হয়। একথা অবশ্ব প্রমাণিত হয়েছে যে প্রক্ষোভ থেকে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা থেকে সঞ্জাত উত্তেজনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে মন্তিকে পৌছয় এবং সেখানে জাগরিত প্রক্ষোভের অন্তভূতিকে তীব্রতর কন্নে তোলে। অভএব

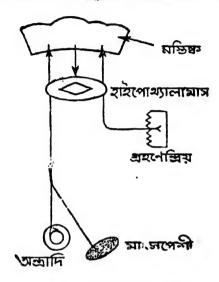

[ প্রক্ষোভের উপর ক্যানন-বার্ড তত্ত্বের চিত্ররূপ ]

শারীরিক উদ্ভেজনা প্রক্ষোভকে জ্বাগাতে না পারলেও তাকে যে তীব্র বা বর্ধিত করতে সাহায্য করে একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন।

### প্রক্রে।ভে - উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সংখ্যা ও ভীব্রতা উভয় দিক দিয়েই পরিণত ব্যক্তির প্রক্ষোভ নবজাত শিশুর চেয়ে যে অনেক বেশী এটি সর্বজ্ঞনীন অভিজ্ঞতা। অতএব নবজাতক জন্মের সময় ক্ষতগুলি এবং কি প্রকৃতির প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি ধীরে ধীরে জটিল ও বহুমুখী হয় তা নিয়ে বহু ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

#### >। विकीय वर्ष शुः २>---२१ जहेना

১৯২০ সালে ওরাটসন শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতক জন্মের সময় মাত্র তিনটি মৌলিক প্রক্ষোভ নিবে জন্মায়, যথা ভয় রাগ এবং আনন্দ। ভয় আবার জাগাতে পারে মাত্র ঘৃটি উদ্দীপক, যেমন উচ্চশন্ত এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়। রাগ জাগাতে পারে যে উদ্দীপকটি সেটি হল দৈহিক প্রতিরোধের স্বষ্টি এবং আনন্দ জাগাতে পারে আদর করা, হাত বুলানো ইত্যাদি। কিন্তু পরে শার্মান (Sherman) প্রমাণ করেছেন যে এই তিনটি প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয় না যদি না আগে থেকেই উদ্দীপকের অর্মাটা আমাদের জানা থাকে।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটি মাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অন্তিথকে স্বীকার করেন। আরউইন (Irwin) এই মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দিয়েছেন সামগ্রিক সক্রিয়তা (Mass Activity)। বিজেসের (Bridges) মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দেওয়া যায় উত্তেজনা (Excitement)। একথা অবশ্য সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলির মধ্যে পার্থক্য করা খুবই শক্ত এবং দেখা গেছে যে যদি উদ্দীপকের প্রক্ষত স্বরূপ না জানা থাকে তবে কেবলমাত্র শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন দর্শক কারণরূপে বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কোন বিশেষ রূপ বা স্থনিদিষ্ট অভিব্যক্তি নেই এবং সেটা রাগ, কি আনন্দ, কি ভয় থেকে উৎপন্ন একথা আচরণ দেখে বলা শক্ত।

একটি শিশুভবনে নবজাতক থেকে স্কুক্ক করে ত্'বৎসর বয়সের বহু শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ব্রিজেস শৈশবে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি বিবরণী দিয়েছেন । তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নবজাতকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে একটা সাধারণধর্মী উত্তেজনা ছাড়া জন্ম কিছু পাওয়া যায় না । কিন্তু তু' তিন মাসে তার মধ্যে জ্ঞানন্দ এবং জ্ব্যাচ্ছন্দ্য পরিষ্ণার রূপে দেখা দেয় । তার পরের তিন মাসে জ্ব্যাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত হয়ে রূপ নেয় রাগ, বিরক্তি এবং ভয়ের এবং ১২ মাসের সময় জ্ঞানন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছাস এবং ভালবাসায় পরিণত হয় । হিংসা এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা জ্বাঙ্গে ১৫ মাসের সময় । বিদ্বুত এই বিবরণী থেকে প্রক্ষোভ্যের ক্রমবিকাশের একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় ।

### প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোড

( Primary and Secondary Emotions )

ম্যাক্ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র এই ছই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।
তাঁর মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রছলে মধ্যে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে।
মাম্বের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সভেরটি। অতএব ম্যাক্ডুগালের মতে
এই সভেরটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত সভেরটি প্রক্ষোভ প্রাথমিক প্রক্ষোভরঃ
পর্যায়ে পড়ে।

আবার একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভ অন্থ একটি বা একাধিক প্রক্ষোভের সকে।
মিশে নতুন একটি প্রক্ষোভের স্পষ্ট করতে পারে। এই নতুন প্রক্ষোভগুলির তিনি
নাম দিয়েছেন মিশ্র প্রক্ষোভ। যেমন, মাাক্ডুগালের মতে কুতজ্ঞতা হল মমতা
এবং হীনমন্ততার মিশ্রণ, প্রশংসা হল বিশ্বয় ও হীনমন্ততার মিশ্রণ, ঘুণা হল
ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জা হল হীনমন্ততা ও আত্মগরিমার মিলিভ রূপ
ইত্যোদি। এইভাবে মাাক্ডুগাল মানবমনের সমস্ত জটিল প্রক্ষোভেরই একটা
বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জটিল প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌলিক প্রক্ষোভের প্রভাব পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও ম্যাক্তৃগালের বিবরণ মত এত পরিষ্কার ও সংজ্ঞভাবে সেগুলিকে যে বিশ্লেষণ করা যায় এ কথাটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দ্বীকার করেন না। তাছাড়া প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে ম্যাক্তৃগাল যা বোঝাতে চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত পরিণভ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব প্রক্ষোভই অল্লবিশ্তর মিশ্রধর্মী।

## প্রক্রোড ও শিক্সা ( Emotion & Education )

শিক্ষার উপর প্রকোতের প্রভাব অত্যস্ত অধিক। প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রকোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী অর্থাৎ প্রক্ষোভ হল অন্নভৃতিমূলক আর শিক্ষা হল জ্ঞানমূলক। তব্ও চুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কারণ কোন জ্ঞানই বিশেষ অন্নভৃতি ছাড়া ঘটে না। তা ছাড়া প্রক্ষোভের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে প্রক্ষোভই আমাদের সকল কাজের পিছনে প্রেষণা বা শক্তি জ্ঞাগায়। ম্যাক্ডুগালের: সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃত্তির সক্রিয়তা এবং প্রতিটি প্রবৃত্তির কেল্কে আছে একটি ইচ্ছামূলক ও অন্নভৃতিমূলক শক্তি এবং এটিকেই আম্বা সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাকি।

অবশ্য শিকার কেত্রে সকল প্রকার প্রক্ষোভই অমুকূল নয়। এমন কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকৃল অর্থাৎ সেগুলি জাগলে শিখন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, তুঃখ, হীনমগুতা ইত্যাদি। আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনের পরম সহায়ক, যেমন আনন্দ, বিশ্বয়, কৌতৃহল, স্ফ্রনীম্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ইত্যাদি। অবশ্য সময় সময় হীনমগুতা, রাগ, ভয় প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে শিখন-প্রক্রিয়াকে সাহায়্য করে থাকে, তবে তা স্বাভাবিক পদ্বায় নয় এবং মোটের উপর ঐগুলি উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই বেশী করে।

দিভীয়ত, অন্তর্কৃত্য হোক আর প্রতিকৃত্য হোক প্রক্ষোভ যদি অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে শিথনপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রক্ষোভর প্রেষণা-শক্তি ততক্ষণ কার্যকরী খাকে যতক্ষণ প্রক্ষোভ তার খাভাবিক মাত্র। ছাড়িয়ে না যায়। প্রক্ষোভ অতি তীব্র হলে দৈহিক ও মানসিক সামা উভয়ই নষ্ট হয়ে যায় এবং সহজে ও স্থানিয়জিভভাবে কাছ করা ব্যক্তির পক্ষে সন্তর হয় না। বিশারণের একটা বড় কারণ হল প্রাক্ষোভিক প্রতিরোধ। আনন্দ, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি য়ে কোন প্রক্ষোভই য়থন অতি তীব্র হয়ে ২১০ তপন মনে করা, মনোযোগা দেওয়া, স্পৃত্যাণ চিস্তা করা ইত্যাদি মানসিক কাছগুলি ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই প্রক্রিয়াগুলি শিখনের পক্ষে অপরিহাধ।

অতএব দেখা যাচেছ যে শিক্ষার স্থান্সাদনের জন্ত প্রয়োজন (১) যাতে শিক্ষাণীর মনে অন্তুক্ন প্রক্ষোভ জাগে তা দেখা, (২) যাতে প্রতিক্ল প্রক্ষোভ শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টায় বাধার স্পষ্টি করতে না পারে সেদিকে যত্ন নেওয়া এবং (৩) যাতে প্রক্ষোভ কথনই মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

#### **अश्वा**वलो

 Describe the nature and characteristics of emotional development of children. (B.T 1952, 1953)

Ans. (গৃ: ২১—গৃ: ২৭)

2. Show how emotions are important in education. How would you ensure a proper emotional development in children? What emotion would you culture? (B.T. 1964)

Am. ( 1 > 12-> 10+ 1 2>-- 1 21)

3. What is an emotion? What are considered to be the primary emotions of children. (B.A. 1964)

4. Write notes on-James-Lange Theory.

(B.A. 1957, B.T. 1959),

5. Describe the Cannon-Bard Theory of emotion.

#### এগার

## ক্যেকটি প্রধান প্রক্ষোন্ত ( Some Major Emotions)

মানব আচরণের উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যস্ত ব্যাপক ও গভীর। মাগ্র্য বুজিধর্মী বলে গর্ববোধ করলেও তার অধিকাংশ আচরণের পিছনেই কিন্ত আছে নিছক প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ। অতএব শিক্ষার্থীর আচরণকে ভালভাবে বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাব্দ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাক। আবশ্রক। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান মানব প্রক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া হল।

#### ৱাপ (Anger)

বৈচিত্ত্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাগ নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামাস্ত্র বিরক্ত হওয়া থেকে স্কুক করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখন কখনও বা ছৃঃথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ঘুণায় থাকে রাগ এবং ভয়।

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যথন তার কাজে বা ইচ্ছায় কেউ বাধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্পান, কার্যাবলী প্রভৃতিতে সভ্যকার বাধাদান ছাড়াও কেবলমাত্র বাধাদানের আশকাও রাগের স্পষ্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকার মানসিক ত্র্বলতা। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে আশা এবং তার প্রকৃত যোগ্যতা—এ ত্রের মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা বৈষম্য দেখা দেবে তত বেশী তার রাগের কারণ ঘটবে।

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সর্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম প্রথম রাগ প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড় হয় ততই তার রাগের অভিব্যক্তিগুলি বিশেষধর্মী ও স্থনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ নিছক রক্তচক্ষুতে বা ভ্রকুঞ্চনে পর্যবসিত হতে পারে।

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্লেত্রেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর। রাগের সময় অ্যাডেনালিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অবাভাবিক কর্ম-তৎপরতার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচনক্রিয়ার স্থগিত-ভবন ইত্যাদি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তেমনই মনের সমতা ও খাখ্যের উপরও রাগের প্রভাব অত্যম্ভ ক্ষতিকর।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্ বয়সে কি কি কারণে রাগ জন্মায় তার একটা বিবরণী দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়াসের উপর যথনই কোনরকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তথনই তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়। প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীরের সঞ্চালনে বাধা, শারীরিক অস্বন্থি, স্মান, থাওয়া, পোষাক পরা ইত্যাদি সাধারণ কাজে অসামর্থ্য বোধ প্রভৃতি কারণেই খুব শৈশবে শিশুর রাগের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন ঠিকমত মুখে থাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরতে পারলে শিশুর মধ্যে রাগ দেখা দেয়।

ভাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অস্থবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না বলে শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাহলেও সে রেগে যায়।

আর একটু বড় হলে নানা মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কারণে শিশুর রাগ দেখা দেয়। নিজের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তাহলে সে রেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে এ সময়ে প্রায় মারামারি লেগে থাকে। যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা তার কোনও কাজ বা খেলায় বাধার স্বাষ্টি করা হয় তাহলেও রাগ দেখা দিয়ে থাকে। শিশুকে বকাবিক করলে বা শান্তি দিলে তার রাগ হয়। নিজে যদি কোন ভূল করে ফেলে বা যদি কোন খেলনা বা বস্তু ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে তাহলেও সে রেগে ওঠে। ছেলেমেয়েদের রাগমাত্তেরই একটা সর্বজনীন বৈ শিষ্ট্য হল যে যখন সে কোন না কোন রক্ম বাধ্যতামূলক চাপ অহ্যুভ্ব করে তথনই সে রেগে যায়। যেমন কোন কাজ করতে বা না করতে তাকে বাধ্য করা হছে, কিংবা কোন ইচ্ছাকে দমন করতে সে বাধ্য হছে, কিংবা জোর করে তাকে কোন অস্থবিধা অহ্যুভ্ব করান হচ্ছে ইভাাদির ক্ষেত্তে শিশুর রাগ জন্মায়।

পরিণত চেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ স্পষ্টির প্রধান কারণগুলি হল, ইচ্ছার দমন, কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বজ্কৃতা দেওয়া বা লঘা উপদেশ দেওয়া, অপ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া অবহেণিত হওয়া, ভং দিত হওয়া অপরের হাস্ত বা বিদ্ধেপের পাত্র হওয়া, অপ্তার ভাবে শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, অক্সান্ত ছেলেমেয়েদের ছারা পরিত্যক্ত হওয়া প্রভৃতি ছটনাগুলিও পরিণত বয়দে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগস্পৃত্তির প্রবন্ধ কারণক্রণে

কাজ করে থাকে। পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমণ গৃহের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তথন বহির্জগতের নানা প্রতিবন্ধক, অস্থবিধা তাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে।

প্রাপ্তযৌবনে এই প্রতিবন্ধকের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ছেলেমেয়েদের রাগও সেইভাবে বেড়ে চলে। এই বহনে রাগের একটা সাধারণ কারণ হল যে তাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে তার। অক্যায়ভাবে শাসিত বা ভং দিত হচ্ছে। তাহাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্লীত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছনর ক্রমতা—এ ত্যের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর একটি বড় কারণ। এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে তত রাগের তীব্রতা বাড়ে।

আরও পরিণত বয়সে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ রাগের প্রধান উদ্দীপকরপে কাজ করে থাকে। এই ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গ নানা কারণে ঘটতে পারে। ব্যক্তির নিছের স্থা-স্থবিধা, প্রিঃজনের আনন্দ ও উন্নতি, সামাজিক স্বীক্লতি, অর্থ, মান প্রতিপত্তির কামনা প্রভৃতি ব্যক্তির নানা মৌলিক প্রয়োজনের তরক্ষ বহির্জগতের ক্লাত্ত বাজ্তরের শৈলে ধাকা লেগে ব্যক্তির কারছে ফিস্মোসে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের স্পষ্টি হয়।

রাগের প্রকাশও শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম বিশ্বম নিছক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর যত শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহিঃপ্রকাশকে সঙ্কৃতিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত ও পরিক্তিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমশ চীৎকার, কারা, হাত পা হোঁড়া প্রভৃতি শৈশবের আচরণগুলি সংযত হরে মার্জিত ও সমাজসম্বত আকার নেয়।

তবে সময় সময় রাগের কিছু উপকারিতাও দেখা যায়। রাগ যাক্তির আলশু, উদাদীনতা ও নিরুংনাহ প্রভৃতি দ্র করে দিরে তাকে কাব্দে প্রবৃত্ত করতে পারে। কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতামাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি নিজেদের ব্যবহারের ফ্রাট সম্বদ্ধে সচেতন হতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং ভার পরিবেশের আর সকলের পক্ষে অমন্থলকরই হয়ে থাকে।

বার বার রাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তথন শিশুর পাক্ষে রাগকে সংযত করা ত্রুহ হয়ে ওঠে। এইজক্ত শিশুর রাগের কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত না হয় সেদিকে শৃতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

অবশ্র সব সময় শিশুর রাগকে জোর করে দমন করা উচিত নয়। যেথানে ব্যর্থতঃ থেকে রাগ হয় সেথানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবলমাত্ত রাগ দমন করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্রাই হয়। সেজস্ত শিশুর রাগকে অসামাজিক পথে অভিব্যক্ত হতে না দিয়ে সমাজসম্মত পথে যাতে প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করাই হল সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দরকার। অনর্থক তার আচরণ বা ইচ্ছায় বাধা স্বাষ্ট না করা উচিত। যে সকল কাজ শিক্ষার্থীর কাছে ক্লচিকর নয় সেগুলি তাকে করতে না দেওয়াই ভাল। ছরহ কাজ, একঘেরে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক অবরোধ, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি যতদ্র সম্ভব বর্জন করা উচিত। শিশুকে হুকুম করা বা তার অসাফল্য নিয়ে ঠাট্টাবিদ্ধেপ করা একবারে বর্জনীয়। ভাছাড়া জ্লোর করে বা শান্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর কাছ থেকে কাজ আদায় করার প্রথাটিও অতি ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর রাগের চিকিংসা করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়াটা সব চেয়ে ক্ষিত্তিকর। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ও সংযতভাবে শিক্ষার্থীর রাগের কারণ নির্ণয় ক্যা এবং সহাত্মভৃতি ও বিবেচনার সঙ্গে তার মীমাংসা করাই পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য।

#### Sa (Fear)

রাগের মত ভয়ও মাত্রা ও প্রকাশের দিক দিয়ে নানা প্রকারের হতে পারে।
সাবার আশহা বোধ করা থেকে স্থক করে ভয়ে মাসুষ অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারে।
শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বা হঠাৎ পড়ে বাওয়া এ ঘটি কারণই
ক্ষেমাত্র ভয় কাগাতে পারে। কিন্তু পরিণত মাসুষের ক্ষেত্রে ভয় কাগাতে সক্ষম
ক্রমাত্র উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, প্রকৃতিতেও তেমনই বছবিধ।

বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে শিশুর ভন্ন জাগরণের উৎস তিন রক্ষমের। প্রথম, কতকগুলি ভন্ন শিকাপ্রস্ত বা অভিজ্ঞতাপ্রস্ত। স্বাভাবিক ত্রের কারণগুলির সঙ্গে সংগ্লিষ্ট থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর বিষয়েতেও ভ্রা সকালিত হরে যায়। যেমন, উচ্চশব্দ বা অদ্ধকারের সঙ্গে সংগ্র্ক্ত থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোহ বস্তুকেও ভন্ন করতে শেখে। দিতীয়, ভীত ব্যক্তিকে অন্ত্রুবরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বস্তুকে ভন্ন করতে শেখে। যেমন,

ভূমিকম্পা, ঝড়বৃষ্টি ইভ্যাদিকে শিশু ভয় করণে শেখে তার মা-বাবা, বড় ভাই বোনদের ভীভিমূলক আচরণ দেখে। তৃতীয় ভয়ের উৎস হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। যেমন ডাক্তার, দাঁতের ভাক্তার, হাসপাতাল, বড় বড় জন্তু, অমার্জিত ক্লক মাতৃষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু ঐ সব বস্তকে ভয় করতে শেখে। অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও ঐধরনের ভয় জেগে থাকে।

ভয়ের উদ্দীপক যতই বিভিন্ন হোক না কেন, এক কথায় বলা চলে যে যথনই প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আক্ষিক্ত ভাবে বেড়ে যায় তথনই প্রাণীর মধ্যে ভর জাগে। পরিবেশের সঙ্গতিবিধানের অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনভার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষমতা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়মূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানের সামাবদ্ধ থাকে, পরে শিশু যত বড় হয় ততই তার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। সাধারণত ভয় তুশ্রেণীর। কারণজাত (rational) ও অকারণ (irrational)। অনেক ভয় প্রকৃত ও বান্তব কারণ থেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথ্যা বা অবান্তব কোন ধারণা বা বিশ্বাস থেকে গঠিত হয়ে থাকে। তবে কারণজাতই হোক আর অকারণই হোক, ভয় মাত্রেই শিশুর অভিক্রতা থেকে জন্মায়।

ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে একটি
সহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র ছটি উদ্দীপকই নবজাতকের মধ্যে ভয় জাগাতে সমর্থ
হয়। প্রথমটি হল উচ্চশব্দ, দ্বিতীয়টি হল হঠাৎ ভারসাম্য হারান। নবজাতক
এই ছটি কারণ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না। তবে যত সে বড় হয় তার
ভয় এই ছটি উদ্দীপক থেকে আরও অক্সান্ত উদ্দীপকে অস্থবর্তন প্রক্রিয়ার
( conditioning ) মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়।

প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্তবন্ধ এবং তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু তিন চার বছর বয়স থেকেই কাল্লনিক এবং দ্রবর্তী নানা উদ্দীপকে তার ভয় বিস্তৃত হয়ে য়য়। এই সময় শিশুর ভয়মূলক উদ্দাপকের সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে। আর একটু বড় হলে তার এই অমূলক ভয়ের কারণগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং প্রকৃত বন্ধ বা বান্তব পরিশ্বিতিতে ভয় কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকালীন ভয়ের কারণগুলি দ্র হয় ন। এবং বছ পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্তকার, উচ্চশন্দ, ভ্ত-প্রেত প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপক্তলি কার্মকরী থেকে য়ায়।

হুশ বার বছরের শিশুর মধ্যে বাভব বছর চেরে মানসিক বা অবাভব বছর

প্রতি ভয় বেশী জাগতে দেখা যায়। ভৃত প্রেড ইত্যাদি দৈব বা অপ্রাকৃত বন্ধ, দৈত্য দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাত প্রাণ্ডি, বন্ধ্রণাত, বিত্যুৎ, নানা গল্পে পড়া বা শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র প্রভৃতির প্রতি ভয় তার মধ্যে জন্ম নেয়।

শিশু আর একটু বড় হলে ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত ন্তর থেকে সামাজিক ন্তরে উরীত হয়ে যায়। তথন অপরের নিন্দা, বিরাগ বা সামাজিক লাহ্ণনা প্রভৃতিকে শিশু শারীরিক বিপদের চেয়ে বেশী ভয় করতে স্থক করে।

শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধনারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। ওয়াটসনের মতে উচ্চশন্দ থেকে অন্থবর্তিত হয়ে অন্ধনারেতে শিশুর ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। শৈশবকালের আর একটি ভয় হল একা একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও তুর্বলতাই তাকে পূর্বভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং তাই থেকেই একা থাকা বা পরিত্যক্ত হ্বার ভয়টা তার মধ্যে বিশেব করে দেখা দেয়। ক্রয়েভের মন:সমীক্ষণের ব্যাখ্যা অন্থ্যায়ী শৈশবাকলে শিশুর মধ্যে পিতা কর্তৃক অন্থহানির একটা ভয় দেখা দেয়। আতি শৈশবে মার প্রতি শিশুর যৌন আসক্তি জন্মায় এবং সে ভয় পায় বে তার এই অবৈধ কামনার শান্তিস্বরূপ পিতা তার যৌনাকের ক্ষতি ক্রয়েভ এই শৈশবকালীন ভীতির নাম দিয়েছেন কাষ্ট্রেসান কমপ্লেক্স (Castration Complex)।

প্রকোভ হিদাবে ভয় নিক্টাতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রকোভটি মানসিক স্বাস্থাকে বিশেষভাবে বিপর্বন্ত করে ও ব্যক্তির স্থন্থ বিকাশের পথে অন্তরার হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক। সন্ধতিবিধানের অসামর্থ্য ধ্বেকে ভয় জন্মায়, কিছু ভয় বাড়তে থাকলে সেই অসামর্থ্য আরও বেড়ে বায় এবং যতটুকু সন্ধতিবিধান ব্যক্তির আয়ন্তাধীন ততটুকু করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে প্রঠে না।

ভয় ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশাসকে নট করে দেয়। ভীত ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী করুণা করে নিজেকেই। ভয় থেকে মৃক্তি পাবার পর ব্যক্তির দধ্যে প্রায়ই আত্মমানি বা আত্মতাচ্ছিল্য দেখা যায়।

ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভরের জন্ম পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। ফলে মনের মধ্যে তুর্বলতা ও অসম্পূর্ণভা চিরস্থায়ীভাবে থেকে বার। এই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভর বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকে সমন্থ লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে যাতে নানা প্রকৃতির অকারণ ও অবাত্তব ভয় এসে শিশুর মনকে তুর্বল না করে কেলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিশুকের প্রথম কর্তব্য। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলিকে ভালভাবে নিয়্মন্ত্রিত করা এবং কোন আক্ষিক্ত আঘাতধর্মী অভিজ্ঞতা (trauma) যাতে শিশুকে ভয়গ্রত্ত না করে সেদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তৃশ্চিস্তা ভয়ের সহগামী। বছ অবান্তব ভয় পরিণত বয়সে তৃশ্চিস্তার রূপ নিষে দেখা দেয় এবং স্কৃত্ব মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই ধরনের অবান্তব ভয় (Phobia) মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাবনাগুলিকে নই করে দেয় এবং অনেক সময় মনোবিকারের কারণ হয়েও ওঠে।

কারও কারও মতে ভয়ের উপকারিতাও আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভয় মাসুবকে ছঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, সমাজ-নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং নিয়মাস্থবর্তী ও অসুগত করে তোলে।

একথা অবশ্র অনম্বীকার্য যে সাধারণ মাহ্নবের ক্ষেত্রে অক্সায় বা অবাহিত কাল থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে ভয়ই প্রবলতম উপকরণ। সামালিক সংগঠনের শৃত্যলা ও নিয়মকাহ্বন বজায় রাধার ক্ষেত্রে ভর যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধক রূপে কাল করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজে প্রচলিত অন্তশাসন ও বিধিনিষেধগুলি এবং সেগুলির সলে সংযুক্ত শান্তির প্রতি বিরাগ ও পুরস্কারের প্রতি প্রলোভন শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই অসামাজিক কালের প্রতি ভীতি লাগিয়ে তোলে এবং পরে এই ভীতিই তাকে সমাজ অন্তমাদিত পথে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। অসাধুতা, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে শিশু সমাজের নিন্দা বা শান্তির ভয়ে বিরত থাকে।

এই মতের মধ্যে যথেষ্ট সত্য থাকলেও শিশুর মধ্যে ভয় জাগান বা তাকে ভয়গ্রন্থ করে বাঞ্চিত আচরণ করতে বাধ্য করার পক্ষে এটিকে কোন মতেই যুক্তি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

স্বাভাবিক সহক পথে যদি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তবে ভয় কোনোর মত অস্বাভাবিক পছার সাহাযা নেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাছাড়া মনের উপর ভয়ের অমঙ্গলকর প্রভাব এত বেশী যে কোন মতেই শিশুর মনে ভয়ের পরিপোষণকে সমর্থন কর। যায় না।

ভবে সামাজিক শান্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভরকে কিছুটা সমর্থন করা বার।

এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে আমাদের সমাজজীবনে শৃত্বলা বজার রাখা হরে থাকে।
কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিশুর মধ্যে সামাজিক আদর্শের প্রতি
আহুগত্য স্বষ্টি করা উচিত সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রী তি জাগরণের মাধ্যমে, ভর
বা অক্স কোন অস্বাভাবিক পদ্বার সাহায়ে নয়।

#### আনন্দ ( Pleasure, Joy and Delight )

আনন্দও সামান্ত তৃথ্যির অন্তভৃতি বা আরামবোধ থেকে স্থক করে উদ্দাম উচ্ছু'দের রূপ নিতে পারে। আনন্দ আসে ব্যক্তির চাহিদার তৃথ্যি থেকে। প্রাণীদেহের অন্তিত্ব বন্ধায় রাধার জন্ত জন্ম থেকেই কতকগুলি জৈবিক চাহিদা বা প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই চাহিদাগুলির তৃথ্যি প্রাণীর অন্তিত্ব বন্ধায় রাধাকে সম্ভব করে তোলে এবং ফলে তার মনে আনন্দ অন্তভৃত হয়। ক্ষুধা, যৌন চাহিদা, বিশ্রাম বা নিস্রার চাহিদা, দেহের সংরক্ষণমূলক চাহিদা ইত্যাদির তৃথ্যি থেকেই আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি।

শিশু যত বড় হয় ততই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি থেকে তার আনন্দের বোধ ক্রমশ অক্সান্ত উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রথম প্রথম সেবে সকল তৃচ্ছে ঘটনা বা বস্তু থেকে আনন্দ পেত, একটু বড় হলে সেগুলি তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ দে যতই তার চতুম্পার্শের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সন্দে পরিচিত হয়ে ওঠে ততই তার আনন্দের উৎসেরও প্রকৃতি বদঙ্গে বায়। সে তথন অপরের প্রসংসা, সামাজিক স্বীকৃতি, সমর্থন, বক্তুত্ব প্রভৃতি নানা উৎস্ব

সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদ। আর দৈহিক ব্যাপারে সীমাবদ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাজিক ব্যাপারে সঞ্চালিত হয়ে যায়। কলে দৈহিক চাহিদার ভৃত্তির চেয়ে এই সব নভুন মানসিক ও সামাজিক চাহিদার ভৃত্তিতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জরের প্রথম দিকে থাকে সম্পূর্ণ আত্ম-সীমিত। সে তথন বাইরের ক্লগং থেকে আনন্দ আহরণ করতে শেখে না। ছমাস বরসে এই আনন্দ থেকে জন্ম নের উল্লোস (elation)। তথন শিশুর আনন্দের কারণক্ষপে থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্তিরস্থান্ত পরিভৃত্তি। কিছ ১০০১১ মাস বরস থেকে দেখা বার বে সে মা, বারা, ভাই, বোন প্রভৃতি বহির্জগতের শোকদের প্রতি আরুই হয়। এ সময় থেকে ভার মানসিক বা সামাজিক চাহিদা বোধ জাগতে থাকে বলা চলতে পারে এবং ক্রমশ তার এই মানসিক চাহিদাগুলির তৃথিই তার **আনন্দের একটা বছ** উৎস হয়ে দাঁডায়।

ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান কারণ হল শারীরিক স্বস্থতা ও স্বাচ্ছন্দা। তাছাড়া যতই সে নতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই তার আনন্দ আরও বেড়ে উঠে। মুখে শব্দ করা, চেঁচান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, দাঁড়ান ইত্যাদি কাজগুলি করার সে প্রচুর আনন্দ পায়। ক্লেরসিল্ডের পরীক্ষণে দেখা গেছে যে যখন শিশুর কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয় বা কোন কাজ করতে সে বাধার সম্মুখীন হয় তথন তার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। তাছাড়া যখন সে অভাভাদের সঙ্গে খেলাধ্লা করে তথনও সে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুর আনন্দ প্রকাশের রূপ হল হাসি, তার সঙ্গে করা, হাত পা ছোড়া, মাথা নাড়া ইত্যাদিও।

শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসন্ধ সম্পর্কহীন বস্তুর চেয়ে যে সব পরিস্থিতিতে অত্যান্ত ছেলেমেয়েদের সন্ধ সে পায় সেইসব পরিস্থিতি থেকে সে বেশী আনন্দ পেতে স্থক করে। অত্যান্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে থেলাধূলা করে আনন্দ পায়। এই সময় থেকে শিশু কমিক কার্টুন বা হাসির ছবি দেখে আনন্দ পেতে শেখে। অপরকে বিরক্ত করে বা অপ্রতিভ করে বা অস্বন্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেও সে আনন্দ পায়।

যথন সে আরও বড় হয় তথন সে অন্তুত কিছু দেখলে বা শুনলে হাসে এবং
নিজেও রসিকতা করতে শেথে। নিজের সাফল্যে বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ করে
সে আনন্দ পায়। যে সব কান্ধ করা নিষিদ্ধ সেই সব কান্ধ করতে বা তা নিয়ে
আলোচনা করেও সে আনন্দ লাভ করে। এই বয়সে উচ্চ বা মৃত্ হাসি হল
আনন্দের সাধারণ প্রকাশ। আনন্দের সময় সমন্ত শরীরের মধ্যে একটা শিথিক
বা প্রথ ভাব অন্থভূত হয়।

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুষপূর্ণ চাহিদা তার আনন্দবোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেখন, সক্রিয়তার চাহিদা ও ক্ষন্ধন বা উদ্ভাবনের চাহিদা, জানবার চাহিদা, দায়ির গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সন্ধিনীর চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান উদ্দীপক হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তির উপর মঙ্গলকর প্রভাবের দিক দিয়ে প্রক্ষোভগুলির মধ্যে আনন্দ লবোত্তম। দেহমনের সর্বাধীন বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্সুর রাধার দিক দিয়ে আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

শিশুর ক্রমবর্থমান চাহিদাশুলি যদি বথাবথ ভৃত্তি লাভ করে তবে ভারু.

ব্যক্তিসভার বিকাশ স্বষ্ঠ ও স্বাস্থ্যময় হবে। আর যদি কোন কারণে কোন চাহিদা স্বদমিত হয় তবে তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্বন্ত করে তুলবে। শিশুদের মধ্যে যত রকম আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা যায় সে সকলেরই মূলে আছে তার প্রযোজনীয় চাহিদাগুলির অভৃপ্তি।

শিক্ষায় আনন্দের প্রভাব থুব গুরুত্বপূর্ণ। থনডাইকের শিখনের ফললাভের ত্বে থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ শিখনকে সম্ভবপর ও স্থায়ী করে। শান্তি এবং পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক। যে শিখনে শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ পায় তা সে স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করে আর যেথানে সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে।

এই থেকেই জন্মেছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক করে তোলার আন্দোলন। শিশুর শিক্ষা জন্ম নেবে শিশুর চাহিদা থেকেই। একমাত্র চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাই শিশু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে কেননা সে শিক্ষা হৰে। শিশুর আনন্দের খাভাবিক উৎস।

#### ভালবাসা ( Affection and Love )

ভালবাসা হল আনন্দের প্রতিক্রিয়া। কোন ব্যক্তি বা বস্তর প্রতি ভালবাসা ভারা নেয় ঐ বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে আনন্দকর অভিজ্ঞতা বা প্রতিক্রিয়া থেকে। সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক স্থপ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যারা যত্ন নেয়, যারা তার সঙ্গে থেলাধূলা করে, যারা তাকে কোন না কোন উপায়ে আনন্দ দান করে তাদের প্রতি তার ভালবাসা ভারায়। বস্তুর সম্বন্ধেও একই কথা। যে সব বস্তু খেশক সে কোন রকম আনন্দ পায় সেই সব বস্তুকে সে ভালবাস। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা মাত্রেই অমুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্তু ও ব্যক্তি থেকে সঞ্জাত আনন্দ ঐ বস্তু বা ব্যক্তিতে অমুবর্তিত হয়।

শিশুর ব্যক্তিসম্ভার ক্রমবিকাশে যে প্রক্ষোভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ক্রমে সেটি হল এই ভালবাসা। ভালবাসা প্রক্ষোভটি বিমূখী—অপরের কাছ থেকে তাঁর ভালবাসা পাবার আকাংখা এবং অপরের প্রতি তার ভালবাসার অফভৃতি। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায় ও অপরের সাহায়্য ও যত্ত্বের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরণীল। এই সময় শিশুর মনের সাহায়হ

সংগঠনের বস্তু প্রয়োজন তার প্রতি বড়দের যথেষ্ট মনোযোগ, সম্প্রেই যত্ন, আদর: ভালবাস। ইত্যাদি। যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে এই ভালবাসা পায় তার ব্যক্তিসভা: স্বাস্থ্যমর ও স্থপরিণত হয়ে ওঠে। আর যে শিশু কোন কারণে এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয় এবং তার ব্যক্তিসভা চুর্বল বা অটিলতাসপান্ন হয়ে ওঠে। আবার তেমনই অপর পক্ষে শিশুকে অতিরিক্ত আদর দিলে বা ভালবাসা দেখালে বিপরীত ফল হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি মাতাপিভার ভালবাসা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং তার স্থনির্ভর হবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া অতিরিক্ত আদর, যত্ন বা মেহের আবহাওয়ার শিশু মাত্মৰ হলে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং ৰছ কুত্রিম ও বিক্লন্ত মানসিক ধারণা তার মনে বাসা বাঁধে। ফলে বখন সে বড় হয় তখন তার পক্ষে বান্তব পরিবেশে সঙ্গতিবিধান করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণত পিতামাতার একমাত্র সম্ভানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি বা অবস্থার স্পষ্ট হয়ে থাকে। অতএব শিশুকে ভালভাবে মানুষ করতে হলে বেমন তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, যত্ন ও ভালবাদা দরকার তেমনই দেখা উচিত যে এগুলি যেন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। ভালবাসা থেন তার স্বাস্থ্যময় ও স্বাভাবিক ব্যক্তিস্তা গঠনের সহায়ক হয়ে ৬ঠে. প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটিও যেন পারম্পরিক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
শিক্ষকের প্রকৃত কর্তব্য নিছক শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সভ্যকারের
সহাস্থভৃতি ও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিকট আত্মীয়ের স্তরে উন্নীত করা
শিক্ষকের কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিসন্তার স্বষ্ঠ বিকাশের
জন্ম নয়, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকেও কার্যকরী ও আয়াসহীন করে ভোলার ক্রপ্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি পারম্পরিক প্রীতি ও অসুরাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত
হওয়া একান্ত আবশ্রক।

বিকাশমান শিশুর মানসিক চাহিদাগুলির মধ্যে নিরাপন্তার চাহিদা এবং আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা হল ছটি প্রধান চাহিদা এবং এগুলির তৃথ্যি হয় শিশু যথন বোঝে ষে সে অপরের ভালবাসা এবং অন্তরাগের পাত্র।

শিশু যেমন অপরের ভালবাসা চায় তেমনই সে অপরকে ভালবাসতেও
স্বাভাবিক প্রেরণা অক্তর করে। দেখা গেছে এক বছর বছস থেকেই শিশুর
মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং বছর দেড়েক বয়স থেকেই অক্তাক্তরণ
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার অন্তরাগ অস্তায়।

পাঁচ ছ'মাস থেকে শিশু তার পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এই সময় থেকে স্থক হয় তার সামাজিক সংযোগ। যতই সে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং স্থথের অভিজ্ঞতা লাভ করে তত বেশীসংখ্যক ব্যক্তিকে সে ভালবাসতে শেখে। একটা দ্রপ্টব্য বিষয় হল যে শিশুর ভালবাসা মৃথ্যভাবে ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে, গৌণভাবে গড়ে ওঠে জড়বস্তু নিয়ে। বার্নহামের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হরেছে যে, যখন কোন জড়বস্তুর প্রতি শিশুর ভালবাসা জন্মায় তথন সেটিকে সে প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রিয় ব্যক্তির প্রতীক বা বিকল্প বলে মনে করে। এর পরের থাপে সে তার পরিবারের গণ্ডীর বাইরের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এসব ব্যক্তিরাই তাকে তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। শিশু এদেরই তার 'বন্ধু' বলে মনে করে।

শিশু যত বড় হতে থাকে তত সে বাইরের ছেলেমেয়ে ও বয়য় ব্যক্তিনের প্রতি অফ্রক্ত হতে থাকে। বাড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের বস্ত বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিশুর ভালবাসার এই সঞ্চালন তার সামাজিক জীবনবিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সোণান। স্বষ্টু সমাজজীবনের বিকাশের জন্ম গৃহের প্রতি শিশুর প্রাক্ষোভিক আসক্তি হ্রাস গাওয়া একাস্ত দরকার।

এর পরের শুরে শিশুর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ধীরে ধীরে অ-ব্যক্তিতে সঞ্চালিত হয়। স্কুল, ক্লাব, অন্যান্ত সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলার দল প্রভৃতি শিশুর আম্বরিক ভালবাসার বস্তু হয়ে ওঠে এবং দলের প্রত্যেকটি সদস্যের প্রতি একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দেখা দেয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই ভালবাসার মূল্য অনেকথানি। বিভালয়, শিক্ষক, শিক্ষার বিষয়বন্ধ, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই যদি শিশুর আন্তরিক আসজির না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রাথমিক লক্ষ্যই হল সমন্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির উপর শিশুর আন্তরিক অন্তরাগ বা আসাক্ত ফুল্টি করা।

বৌৰনপ্রাপ্তির সব্দে সব্দে শিশুর ভালবাসা যৌনস্তরে উন্নীত হয়। অবস্থ ক্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথম থেকেই যৌনপ্রকৃতির। এই ন্সময় সদী বা সদিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং পরিবার-গঠনের অভিদাব ধীরে ধীরে ভাদের মনে বাসা বাঁধে। এই সমঙ্কে ছেলেমেয়েদের পরিণত মনে জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন ঐতিক্রের প্রতি
অহরাগ প্রভৃতি জন্মায় এবং এই বহুমূখী আসক্তি ও অহুরাগ তাদের ভবিশ্রৎ
ব্যক্তিসন্তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে ।

# **अश्वावलो**

1. Discuss the nature of fear and anger. How far do they affect the child's personality?

2. What are the effects of the emotion of pleasure in the child's life?

3. Discuss the educational value of the emotion of love.

#### वाव

# মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)

মনঃসমীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভন্দীর দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য। এটিকে প্রধানত মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের (Behaviorist) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং আরও নিভূলভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান (Psychology of adjustment) নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মাহুষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে ভার বৈজ্ঞানিক কারণ-নির্ণমই মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে পৃথকভাবে তাদের পরিবেশ থেকে বিচ্নুত করে নিয়ে তাদের বিল্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণম করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক শক্তিগুলির সমন্বয়েই বিচার করা হয় এবং তার অন্তনিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংব্যাখ্যান দেওয়া হয়।

ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগম্ও ক্রয়েড এই নবীন মনোবিজ্ঞানের জনক। বস্তুত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই মন:সমীক্ষণ জন্ম লাভকরেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে ঐ মনোব্যাধির চিকিৎসাগারেই। হিস্টেরিয়া ও অক্সাক্ত মানসিক বিকারের চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি মানব মনের পদ্ধীর অস্তঃস্থলে এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন যাতে মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্ত এক নতুন সংব্যাখ্যান নিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল। এই নতুন ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ক্রয়েড প্রবর্তিত করলেন এক অভিনব মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মন:সমীক্ষণের চমকপ্রদ সৌধটি।

দীর্ঘ অর্থশতান্দী ধরে ফ্রন্থেড তাঁর অন্তৃত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার সাহায্যে বনংস্মীক্ষণের বিভিন্ন তত্তগুলির বাত্তব রূপ দিয়ে যান। তাঁর জীবিতদশাতেই তিনি নিজে তাঁর তত্তগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্জন, ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বহু অন্থগামীও তাঁর তত্তগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্জন ও পরিবর্ধনঃ

ন্করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতম্ব মনোবিজ্ঞানের শাখার স্থাষ্ট করেছেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় ক্রয়েডের নিজস্ব মতগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেটা করব। তবে ক্রয়েডের প্রথম দিকের তত্তগুলি এখানে বর্জন করা হল এবং তাঁর পরবর্তীকালের সংব্যাখ্যানগুলিরই বর্ণনা প্রধানত দেওয়া হল।

## প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি ( Eros and Thanatos )

মন:সমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং প্রেষণার সাহায্যেই মানব-আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে সমন্ত মানসিক সক্রিয়তার মূলে আছে হুটি আদিম শক্তি। একটির তিনি নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (Eros)। এটি হল জীবন এবং ভালবাসার শক্তি। এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত হচ্ছে, নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ এবং জ্বাতি সংরক্ষণের চাহিদা। এরদ বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর একটি আদিম শক্তি। এটি প্রকৃতিতে এরসের বিপরীতধর্মী এবং ক্রয়েড তার নাম দিয়েছেন মরণশক্তি ·ৰা খ্যানাট্স (Thanatos)। এরস যেমন প্রাণীকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগায় তেমনই থ্যানাট্স প্রাণীকে তার অপরিহার্য লক্ষ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ক্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে ভার মরণের ইচ্ছা। এই ছুইয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তির প্রকাশ আবার চুরকমের হতে পারে. ৰখন এই শক্তিটি অন্তমু খী হয় তথন আত্ম-নিৰ্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়, স্মাবার যখন এটি বহিমুখী হয়ে ওঠে তখন ধ্বংস বা মারণের রূপে প্রকাশ হয়। নিষ্ঠবৃতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংদের প্রচেষ্টা ইত্যাদি মারণাত্মক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহিম্থী প্রকাশ।

ক্ষয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বার্গদ প্রভূতির মত জীবনীশক্তিবাদী (Vitalist) এবং অক্সাক্ত জীবনীশক্তিবাদীর সঙ্গে তাঁর মতের মৌলিক মিলও যথেষ্টই আছে। ফরাদী দার্শ নিক বার্গদঁর জীবন প্রেষণার (Elan Vital) পরিকল্পনা বা বার্নাড শ'র জীবনশক্তির (Life Force) পরিকল্পনার ক্ষয়েগোত্তীয় হল ক্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি। কিন্তু ক্রয়েডের প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি এই চ্টি পরক্ষবিরোধী শক্তির পরিকল্পনার মধ্যে সভ্যই অভিনবত্ত আছে। এর ছারা মানব মনের মধ্যে বে মৌলিক অন্তবিরোধিতা আছে তার একটা সংব্যাখ্যান পাওলা বার।

প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত মৃশশক্তির নাম দিয়েছেন তিনি লিবিডো (Libido)।
এই লিবিডো হল তেজ ও উছমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় এই লিবিডোই
হল ব্যক্তির ব্যক্তিসন্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। এটি
একটি পুরোপুরি মানসিক বা অভি-দৈহিক শক্তি। দেহগত শক্তি, পৃষ্টি বা অন্তান্ত দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি সমান পরিমাণ বা সমান প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মার না। কারও এই তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী। আবার লিবিডোর বিকাশ প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে এবং লিবিডোর এই গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা। অতএব ফ্রায়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, তার গতিধারা এবং তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এইগুলির উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিসন্তার স্বরূপ ও সংগঠন।

ক্রয়েছের মতে এই লিবিছোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যৌনমূলক। অর্থাৎ লিবিছোর সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির থৌনকামনা ভৃত্তির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। ক্রয়েছের এই সংব্যাখ্যান বছ্যুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিস্তার জগতে বিরাট এক আলোড়নের স্পষ্ট করেছে। তাঁর মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মূলগত যে তেজ বা শক্তি সোট যৌনকামনারই অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্র যৌনতাকে ক্রয়েছ প্রচিলিভ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌ তা বলতে সঞ্চল রক্ষ আসক্তিকেই বৃন্ধিয়েছেন। যৌনতার অন্তর্গত হল ব্যক্তির স্থ-অন্বেষণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা। আত্মপ্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ, মানবন্ধাতির প্রতিপ্রেম এবং ব্যাপক অর্থে ভালবাসা বলতে যত রক্ষ আসক্তিকে বোঝায় সে সকলই ক্রয়েছের যৌনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তা বলে যৌনতার সংকীর্ণ অর্থটিও এখানে বাদ যাচেছ না। দৈহিক মিলন বা প্রজনন-ক্রিয়া যে লিবিছোর মৃধ্যা কন্ধা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

# লিবিডোর অপ্রগতি বা ব্যাক্তসন্তা ক্রমাবক শ (Progress of Libido or Development of Personality):

ক্রয়েছের পরিকল্পনায় লিবিডো একটি চলমান তেজপ্রবাহ। জন্মের সৃষ্ঠ থেকে এর চলা স্থক হয় এবং নানা পথ ধরে এটি তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিছে, চলে। শিশুর ব্যক্তিসভার ক্রমবিকাশ লিবিডোর শগ্রগতিরই সমার্থক। লিবিভো বা ব্যক্তিসন্তার ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান ন্তর আছে:
প্রথম শৈশব ( Infancy ), এর স্থায়িত্ব জন্ম থেকে পাঁচ-ছ বংসর বয়স পর্যন্ত,
ছিতীয় প্রস্থা কাল ( Latent period ), এর স্থায়িত্ব পাঁচ ছয় বংসর থেকে
বার বা তের বংসর বয়স পর্যন্ত এবং

তৃতীম যৌবনাগম, যার স্থায়িত্ব আঠেরো থেকে কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত । এই ন্তর তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মতে শৈশবের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। এই সময় লিবিডোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

#### ১। শৈশব (Infancy)

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংহত ও ইতন্তত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিন্তু খুব শীদ্রই ! বিডো তার নিজস্ব আশ্রেয় বা অবস্থান খুঁজে নেয়। কিন্তু লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে না, শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান প্রথমে থাকে শিশুর মুগে। একে বলে মৌথিক-রতি তার (Oral-erotic stage)। এই সময় শিশু তার মুথের সক্রিয়তা থেকেই অধিকাংশ আনন্দ পেয়ে থাকে। প্রথম প্রথম চোষা এবং কামড়ান চিবোনো ইত্যাদি কার্য থেকে সে লিবিডোর ভৃথ্যি আহরণ করে। এই মৌথিক রতিরই শেখের দিকে আসে মৌথিক-ধর্ষণমূলক তার (Oral-sadistic stage)। এই তারটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব। এই সময় সে যা পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার একটা প্রবর্ণতা অক্সভব করে।

মৌথিক-রতি তরের পরে আসে পায়-রতি তার (Anal-erotic stage)। এই তারের প্রথম প্রথম মল-নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ শায় কিন্তু শেষের দিকে-দেহের মধ্যে মল সংরক্ষণে তার লিবিডো-তৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। ফ্রায়েডের মতে পরবর্তী জীবনে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে রুপণতা বা অর্থ, বন্ধ প্রভৃতি সংরক্ষণের অতিরিক্ত প্রবণতা দেখা যায় তা এই ত্যুরের লিবিডোর সংবন্ধন থেকেই সৃষ্টি হয়।

পায়-ভবের পর আসে লৈজিক ( Phallic ) ন্তর। এই সময় যৌন-ইন্সিয়ের স্থলানের ক্ষমতা শিশু আবিকার করে। এই ভবের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা অস্থাজাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘূরে বেড়ায়। এই লৈজিক ন্তর থেকেই তার লিবিডো তার বিকাশের স্থাজাবিক গতিপথ অস্থসরণ করে। কিছু লৈজিক ন্তরেই লিবিডোর সংগঠন স্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে বৌরনাগমের সলে সলে।

#### .২। প্রস্তু কাল (Latent Period)

কিছ এই সময় শিশুর যৌন আচরণে এক আকস্মিক বিরতি দেখা দেয়। শিশুর বাহ্নিক অভিব্যক্তিতে কোন রকম যৌন সচেতনতা আর প্রকাশ পায় না। তার সব আচরণ পূর্ণ যৌন-বিবর্জিত হয়ে ওঠে। এই সময়টিকে বৌনতার প্রস্থপ্ত কাল (Latent Period) বলা হয়। এই সময় যৌনতা শিশুর মনের নিয়তম স্করে নিহিত অবস্থায় থাকে এবং বাইরে কোনও তার প্রকাশ দেখা যায় না। কিছু এ অবস্থাতেও যৌনতার অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ বছ্ব হয় না। নিহিত থাকার অবস্থাতেই তার ব্যারীতি বিকাশ হয়ে যায়। যৌবনাগমে এই প্রস্থপ্ত কালের সমাপ্তি ঘটে।

#### ৩। যৌবনাগম (Adolescence)

এই সময় লিবিডো তার বিভিন্ন ও অস্বাভাবিক অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জননেজ্রিয়ে এসে বাসা বাঁধে। এই স্তরকে উপস্থ (Genital) স্তর বলা হয়। এইখানেই লিবিডোর বৈচিত্র্যময় যাত্রার শেষ হয় এবং তার চরম লক্ষ্য প্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে স্থসংহত হয়।

#### লংবদ্ধন (Fixation )

এ ত হল লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতি। কিছু অনেক ক্ষেত্রে লিবিডোর ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অস্বাভাবিক পথও অবলম্বন করে। লিবিডো ভার চলার পথে শৈশবে যে সকল অস্বাভাবিক আশ্রয়ে সাময়িকভাবে অবস্থান করে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল আশ্রয় ত্যাগ করে লিবিডো আর এগোতে পারে না। একে লিবিডোর সংবদ্ধন (Fixation) বলা হয়। অবশ্র সম্পূর্ণ লিবিডোট কথনও কোন ক্ষেত্রে সংবদ্ধত হয় না, হয় তার কিছুটা অংশ। বাকী অংশটুকু সামনের দিকে এগিয়ে চলে। কিছু এই সংবদ্ধনের ফলে লিবিডো তুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সংবদ্ধিত লিবিডোর প্রভাব তার পরিণত ব্যক্তিসজাকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনই তার লিবিডোর বিভাজনের ফলে তার স্বাভাবিক জীবন-বিকাশের প্রচেটা তুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রয়েডের মতে বহু মানসিক বিকারের মূলেই আছে শৈশবের কোন অস্বাভাবিক অবস্থান-স্থলে লিবিডোর এই ধরনের সংবদ্ধন।

#### প্ৰভ্যাৰুত্তি ( Regression )

এই প্রদক্ষে লিবিডোর প্রভাবৃত্তির ( Regression ) সক্ষেও আমরা পরিচিত ক্তে পারি। পরিণত বয়সে কোন মানসিক আঘাত বা ছংসহ ব্যর্বভার কলে প্রবহমান নিবিডো চলার পথে বাধা পার এবং তার পুরানো শৈশবের অবস্থান-স্থলে ফিরে এদে আশ্রয় নের। একে নিবিডোর প্রত্যাবৃদ্ধি বলে। মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হিষ্টেরিয়ায় আক্রাম্ভ ক্ষণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তিটি বাস্তবজীবনে কোন ত্রুহ পরিস্থিতির সঙ্গে সক্ষতিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবান্তব কর্মনার আশ্রম নিয়েছে, এমন কি শিশুস্পভ আচরণও করতে স্থক করেছে। তার নিবিডো বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শৈশবের কল্পনাময় ও অবান্তব স্থের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। অবশ্র নিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিকে সম্ভব করে তোলে নিবিডোর শৈশবকালীন-সংবদ্ধন। যার মধ্যে যত বেশি সংবন্ধিত নিবিডো আছে তার ক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্তি তত সহক্রে ঘটে। হিষ্টেরিয়া রোগের বৈশিষ্ট্য হল যে নিবিডো ঈভিপাস কমপ্লেক্ষে শৈশবে সংবন্ধিত হয়ে যায় এবং পরিণত বয়সে কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে নিবিডো সেই সংবন্ধন-স্থলে আবার প্রত্যাবৃত্ত করে।

লিবিভোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিবিডোর আসক্তি থাকে বিষয়হীন অবস্থায় এবং কেবলমাত্র দৈহিক স্থামুভূতিতেই তার তৃথ্যি সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই স্বতঃরতি ভরের (Auto-erotic stage) স্কা

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃত্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক দেহগত স্থাই তগন শিশুর কামা। কিন্তু যথন ধীরে ধীরে ভার সন্তার (অহমের)
বিকাশ হতে স্থাক করে তথন লিবিডো অহমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি
হল অতঃরতি ভরেরই পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নার্দিগাসত্ব (Primary Narcissism) বলা হয়। নার্দিগাসত্ব কথাটা এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র
নার্দিগাসের কাহিনী থেকে। নার্দিগাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে তাকেই
ভালবেসে ফেলেছিল। অভএব নার্দিগাস মানে হল আত্মরতি।

এই প্রাথমিক আত্মরতি অহংসত্তার বিকাশে সাহায্য করে এবং চিরকালই ব্যক্তি মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অভিরিক্ত আত্মরতি কথনই কান্য নয়, তর্ কিছু পরিমাণে আত্মরতি ব্যক্তির সবল ব্যক্তিসত্তা গঠনে সর্বদাই অভ্যাবশুক। এই প্রাথমিক নার্সিগাসত্বের তরে যাদের লিবিভোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা আত্মকেন্ত্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগনে নার্সিগাসত্বের বিভীয় তার দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন বালকবালিকারা নতুন করে নিকেন্বের ভালবাসতে শেখে।

নিবিজো-আসক্তির তৃতীয় স্করে নিবিজো অংকে ছেড়ে দিয়ে ৰাইরেঞ্চ বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্ত হল তার পিতামাতা। এর স্থক হয় নৈন্দিক স্তরে। পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় ক্টডিপাস কমপ্লেকস। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

## চেতন, প্রাক্চেতন ও অচেতন

(Conscious, Preconscious and Unconscious)

ক্রায়েভের পূর্বে চেতন মন ছাড়া অন্ত কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক পবেষণা বা আলোচনায় স্থান পায় নি। ক্রায়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই বরং মানব-আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে আনেক বেশী প্রভাবশালী। তাঁর পরিকল্পনায় মনের তিনটি বিভাগ আছে যথা চেতন, প্রাক্:চতন ও অচেতন।

আমাদের যে মনটির সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক এবং যে মনটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই বিভাগটিকে চেতন (Conscious) বলা হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট এবং প্রায় অচেতনের সাত ভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটা বড় অংশ লেচতন প্রক্রিয়ারই প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে। চেতনের ঠিক নীচেই হল প্রাক্চেতনের (Preconscious) স্থান। এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের সচেতনের গণ্ডীর বাইরে তবু চেষ্টা করলে প্রাক্চেতনের বিষয়বস্তপ্তলি চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই অথচ চেষ্টা করলে মনে করতে পার্গর সেইগুলির অবস্থান হল প্রাক্চেতনে। অবস্থা প্রাক্চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা যায় তা নয়, এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে যথেপ্ত কট বা অস্থবিধা হতে পারে।

প্রাক্চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন (Unconscious)। মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই অচেতনের অবস্থান। অচেতনের চিস্তা ও ধারণাগুলি সম্পূর্ণজ্ঞাবে আমাদের জ্ঞানের পরিদীমার বাইবে হলেও আমাদের সচেতন চিস্তা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণে সেগুলির প্রভাব অভ্যম্ভ বেশী।

চেতন মনে থেমন আছে শৃষ্থলা ও সংগতি, অচেতনে তেমনই আছে বিশৃষ্থলা ও অসংহতি। অচেতন প্রক্রিয়াকে অসমতিপূর্ণ, শিশুস্থলভ আদিম বলে বুর্ণনা করা হয়েছে। অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নয় কামনা, বাসনা, প্রকৃষ্টি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে ঘটি উৎস থেকে—প্রথম, কতকণ্ডলি চিস্তা বা কামনা যেগুলি পূর্বে চেতন মনেই ছিল কিন্তু পরে সেখান থেকে তাদের অসামাজিক প্রকৃতির কয় অবদমিত হয়ে অচেতনে এসে আশ্রয় নের। আর দ্বিতীয় স্তরের চিস্তা ও কমানাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী এবং কখনও তারা চেতনের স্তরে ওঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অচেতন বস্তগুলির ইউঙ (Jung) নাম দিয়েছেন কাতিগত অচেতন (Racial



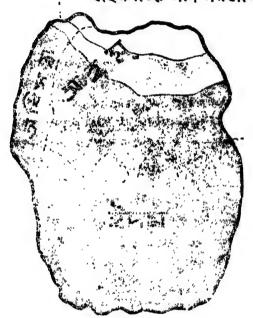

[মনের সংগঠনের ফ্রন্সেডীর পরিক্রনা ]

Unconscious or Archetype)। এগুলি আদিম মান্তবের মন 'থেকে বংশধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

## ইদম, অহম্ ও অধিসন্তা (Id, Ego & Super-Ego)

এ ছাড়। ফ্রন্থেড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাদীর পরিকরনা। করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্, অংম্ এবং অধিসভা।

ইদম্ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আধ্বয়ল এবং ব্যক্তির

সমন্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি ও উদ্ধা জোগায়। এ ছাড়া চেতন মনে বত অবাজিত ও অসামাজিক ইচ্ছা জাগে সেওলিও অবদমিত হয়ে ইদমে গিয়ে আল্লয় নেয়। ইদম্ প্রকৃতিতে অভি আদিম, বস্তু। সে পুরোপুরি অনুসরণ করে স্থভোগের নীতি (Pleasure Principle)। অর্থাৎ সে চায় ছুঃথকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবলমাত্র স্থকে পেতে। সে সমাজ, শিক্ষা, নীতি কোন কিছুরই ধার ধারে না। ইদম্ মূর্তিমতী কামনা, মাহবের নগ্ন বাসনার প্রতিচ্ছবি। তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবৃত্তি নেই, নৈতিক ভালমন্দের জ্ঞান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক। সে চায় আনন্দ, তার কামনা-বাসনার পরিভৃত্তি, ভাসে ভাল হোক, মন্দ হোক, সমাজ অন্থমাদিত হোক আর না হোক—সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই।

ইন্ম্ ব্যক্তির কামনা বাসনার আধার হলেও বাত্তবের সঙ্গে ভার কোন যোগা-বোপ নেই। ফলে সে সরাসরি কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। ভার ইচ্ছা পূর্ণ করতে একমাত্র পারে ইগো বা অংম্।

অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় অহম্ থাকে অতি চুবল, কিছু শিশু বত বড় হয় ততই ৰাতবের সংস্পার্শ এলে অহম্ পৃষ্ট হছে থাকে। অহমের চেতন অংশটা বাতবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, আর তার অচেতন দিকটা ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজার রাখে। ইদম্ অহস্বণ করে অথভোগের নীতি কিছু অহম্ পরিচালিত হয় বাতব নীতির (Reality Principle) দ্বারা। অহম্ বিচারবৃদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিধমী। সে বোঝে বে তাকে সমাজে অভিত বজায় রাখতে হলে বাতবের সঙ্গে সম্পতি রেখে চলতে হবে। সে জন্ম বাতবের অহমাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং এই নীতির অন্মই সে ইদমের সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের তৃত্তি মানে অহমেরই তৃত্তি, কিছু বাতবের চাপে অহম্ বাধ্য হয় ইদম্কে দাবিয়ে রাখতে, তার কামনাকে অতৃত্ত রাখতে। তবে যদি অহম্ বোঝে যে ইদমের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে তাকে কোনও সমালোচনা বা শান্তি ভোগ করতে হবে না তথন সেই ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে আপাত্ত করে না।

এই মানসিক সংগঠনের তৃতীয় অংশটি হল অধিসতা। কিছুটা উত্তরাধিকার স্বাত্তে পাওয়া নীতেবোধ ও বিধিনিবেধের ধারণা এবং কিছুটা পিতামাভার কাছ থেকে অজন করা নৈতিক শিক্ষা, এই ছু'য়ে মিলে ভৈরী হমেছে অধিসতা। অধিসতার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে এবং সেইকল্প অহমের চেয়ে অধিসক্তা ইদমের অবাস্থনীর ও অসাযাঞ্জিক কামনা বাসনা সম্বন্ধ বেশী ধ্বর রাখে। অধিসক্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা করা এবং তার ভিক্ত সমালোচনার বারাই সে ইদমের বাসনাগুলিকে দমন করতে অহমকে বাধ্য করে। আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি অধিসন্তা বলতে অনেকটা তাকেই বোঝায়।

উপরের বর্ণনায় আমরা ব্যক্তির ইগো বা অহংস্ভার যে ছবিটি পেলাম সেটি
সভ্যই খুব স্থকর নয়। অহংকে সর্বদা একাধিক বিপরীত্ধনী শক্তির সঙ্গে মানিয়ে
চলতে হয়। ক্রয়েডের ভাষায় অহংকে একসঙ্গে তিনটি প্রভুর সেবা করতে হয়,
যথা, বান্তব, ইদম্ ও অধিসভা। প্রথমত, অহম্কে তার সামাজিক অন্তিত্ব বজায়
রাখার জন্ম বান্তবের অহুশাসন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে হয়। দিতীয়ত,
ইদমের কামনাবাদনাঞ্চলির তৃত্তির জন্ম তাকে নানা কৌশল ও ছলনার আপ্রয়
নিতে হয়। আর সবশেবে অধিসভার কঠোর সমালোচনা অহুযায়ী তাকে ভার
আচরণকে নিয়ন্তিত করতে হয়। এককথায় এই তিনটি শক্তিকে অহুক্ষণ শান্ত রেথে
অহুম্কে চলতে হয়। যতকণ অহুম্ এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে স্থমষয় সাধন করে
চলতে পারে ততকণ তার মানসিক সাম্য বজায় থাকে। যে মুহুর্তে এই শক্তিগুলির
মধ্যে পারম্পরিক সমন্বয় নই হয়ে যায় সেই মুহুর্তেই দেখা দেয় মানসিক
বিপর্বয়। ক্রয়েডের মতে মানসিক বিকারগ্রন্ত ক্লগীর অহুম্ কোন কারণবশত এই
তিনটি পরস্পরবিধারী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে নি।

#### কমপ্পেকা (Complex)

কমপ্রেক্স কথাটির সাধারণ অর্থ হল মানসিক জটিলতা। ফ্রয়েড কমপ্রেক্স কথাটি ব্যবহার করেছেন এক ধরনের বিশেষ মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে। যথন কোন বন্ধ বা ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটা স্থায়ী জটিল সংগঠনের হৃষ্টি হয় তথন তাকে কমপ্রেক্স বলা হয়। এই মানসিক সংগঠনের হৃটি বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম, এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কমপ্রেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভ্যর বার। প্রভাবিত হয়ে ওঠে এবং বিতীয়, কমপ্রেক্স মাত্রেই ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ কমপ্রেক্স ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ কমপ্রেক্স ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ব্যক্তির মধ্যে যথন কোন কমপ্রেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে তথন ব্যক্তির আচরণ বিশেষ একটি গতিপথ অফুসরণ করে থাকে।

ক্রবেডের মতে কমপ্লের আর একটি অকরপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।. সেট

হল এর অচেতনধর্মিতা। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের কমপ্লেল্প সহছে বিশুমাত্র সচেতন থাকে না এবং কমপ্লেল্পের প্রভাবে সে বে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। কমপ্লেল্প ব্যক্তির অচেতন মনের পদ্ভীর তলদেশে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তার সচেতন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ক্রয়েডের মতে অচেতনধর্মিতাই কমপ্লেল্পের অপরিহার্থ বৈশিষ্ট্য।

কমপ্রেক্সের স্থাষ্ট হয় অবদমন থেকে। যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছা দেখা দের যেটা তার অর্জিত শিক্ষা বা সামাজিক মান বা ধর্মবোধের কাছে অবাস্থনীয় বলে মনে হয় তথন সে সেটিকে তার অচেতন মনে অবদমিত করে এবং তার ফলে সেটি সে সম্পূর্ণ ভূলে যায়। কিছু এই চিন্তা বা ইচ্ছা তার অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্রেক্স বা একটি জটিল সংগঠনের রূপ নিয়ে বাস করে এবং যথনই স্থযোগ পায় ছথনই তার সচেতন স্তরে উঠে এসে তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কমপ্লেক্স তার কর্মক্ষমতা বিশ্বুমাত্র হারায় না এবং প্রক্ষোভ-নিবিক্ত অবস্থায় প্রবল এক শক্তির উৎস রূপে তার অচেতনের অন্তঃস্থলে অভিব্যক্ত হবার স্থাোগের প্রতীক্ষা করে। কমপ্লেক্স মাত্রেই কোন না কোন মানসিক অন্তর্জন্ম থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। দেইজক্ত যথনই ক্ষমপ্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি বিশেষ কোন আচরণ করে তথনই ভার সেই আচরণে ভার মনের সেই গুপ্ত অন্তর্জন্মটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইজক্ত কমপ্লেক্সজাত আচরণ কথনও স্থাভাবিক আচরণ হয় না।

এ থেকে আমরা কমপ্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। কমপ্লেক্সের মধ্যে সব সময়েই একটা অবাস্থনীয়তা থাকবেই। কেননা সচেতন সন্তার ধারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিস্তা থেকেই কমপ্লেক্স জন্মে থাকে। এই কারণেই কমপ্লেক্সর সচেতন মনে প্রবেশাধিকার নেই, তাকে চিরকালই অচেতনে বাস করতে হয়।

বে কোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। বেমন একটি
শিশু বার কয়েক অঙ্কতে ফেল করায় অঙ্ককে ঘিরে তার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স
তৈরী হল। ফলে বখনই অঙ্কের প্রসন্ধ ওঠে বা নিজে অঙ্ক করার চেটা করে
তখন তার মধ্যে ভীতিমর একটা অভুভূতি দেখা দের এবং সেই ব্যাপারে তার
আচরণও কিছুমান্তার অভাতাবিক হয়ে ওঠে। এই ধ্রনের ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স

ছাড়াও কডকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্স দেখা যায়। তার মধ্যে হীনমন্ত্রতার কমপ্লেক্স (Inferiority Complex) উল্লেখযোগ্য। যথন কোন ক্রাটী বা অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্ম বাজি নিজেকে ছোট বা হের বলে মনে করে তথন তাকে হীনমন্ত্রতার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে আত্মপ্লাঘার কমপ্লেক্সর (Superiority Complex) নামও করা যেতে পারে। এ ছাড়া ফ্রন্মেড আরও ক্রেকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন। সেগুলির মধ্যে ইডিপাস কমপ্লেক্স, কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

# ক্রডিপাস কমপ্লেক্স ( Oedipus Complex )

শিশুর লিবিডো যথন প্রথম নিজের অন্তপ্রভান্ত ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তথন তার প্রথম আসক্তির পাত্রী হন তার মা। লিবিডোর পৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হ.য় ওঠে। কিছু নানা কারণে শিশু ব্রতে পারে যে এই যৌন আসক্তি অহচিত এবং সে তথন সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই ব্রতে পারার মূলে আছে শিশুর উপর তার পিতার প্রতাব। যেমন করেই হোক শিশু ব্বে নেয় যে মার প্রতি যৌনমূলক অধিকারটা আছে একমাত্র পিতারই এবং মার প্রতি তার নিজের যৌন কামনাটি একাছ অসকত।

ফলে তার কামনাকে সে অবদমন করে এবং এই অবদমিত কামনাটি ক্মপ্লেক্সের রূপে তার মনে বাসা বাঁধে। এই কমপ্লেক্সটির নাম দেওয়া হয়েছে জীতিপাস কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। ঈভিপাস ছিল থিব সর রাজার ছেলে। তাকে শৈশবে এক পাহাড়ে ফেলে আসা হয় এবং একজন রাখাল তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। বড় হয়ে ঈভিপাস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একদিন ভার বাবার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈভিপাস নিজের বাবাকে হত্যা করে ও তথনকার প্রথামত নিজের মাকে বিবাহ করে, অবশ্র এসবই সে করে তার মা বাবার আসল পরিচয় না জেনেই।

অতএব ঈডিপাদ কমপ্লেক্স বলতে বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনম্লক আসক্তিকে। মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ তার অচেতন মনের। তার চেতন মনে তার মার প্রতি কোনরূপ যৌনমূলক আসক্তির কথা কে আনেই না। মার প্রতি তার এই আসক্তি প্রকাশ পার মার আদর ও মনোবোগী চাওয়া কিংবা মার কাছে শোওয়া প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। প্রথম প্রথম মনে করা হত বে শিশুর এই আসজি বোধ করি তার মারের দৈহিক সভার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিছ পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশু তার অচেতন মনের অবান্তব করনার রাজ্যে তার মার একটি প্রতিরূপ তৈরী করে নেয় এবং তার সমস্ত আসজি গড়ে ওঠে তার অচেতনের সেই মাতৃম্তিকে (Imago) ঘিরেই। তার মারের প্রতি যত এই যৌন আসজি বেড়ে চলে ততই সে তার পিতাকে তার প্রতিঘন্দী বলে মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি বিছেষ, তার দৈহিক ক্ষতি এমন কি তার মৃত্যুকামনাও শিশুর চিস্তার বিষয়বস্ত হয়ে ওঠে।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা দেয় ঠিক সেই রকম আসক্তি দেখা দেয় মেথের তার বাবার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিছম্বী বলে মনে করে। মেয়ের এই বাবার প্রতি আসক্তিকে প্রথম ইলেক্টা কমপ্রেক্স নাম দেওয় হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ছেলে মেয়ে উভয়েরই এই মনোভাবকে ঈডিপাস কমপ্রেক্স নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে।

অধিসন্তার অনেকথানি ঈডিপাসেরই অবদান। মায়ের প্রতি আসজি শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটা বিরাট ভীতির স্পষ্ট করে। শিশু মনে করে তার এই আসজির জন্ত পিতা তাকে কঠিন শান্তি দেবেন এমন কি তার যৌনাক্ষছেদ করতে পারেন। ফ্রন্থেড এই মনোভাবের নাম দিয়েছেন কাষ্ট্রেসন কমপ্লেক্স (Castration Complex)। পিতার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ তাকে পিতার প্রতি অহুগত ও বাধ্য করে তোলে। পরে যখন শিশু বড় হয় তথন তার উপর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং পিতার সম্বন্ধে তার অস্বাভাবিক ভীতিবোধও চলে যায়। কিন্তু পেছনে থেকে যায় একটা স্থনিদিষ্ট বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রভিক্তাপ্রস্তত আম্বন্ধতা। তারই নাম অধিসন্তা বা স্থপার-ইগো।

# প্রতিরক্ষণ কৌশল ( Defence Mechanism )

আহংকে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সব্দে সর্বদাই সক্ষতিবিধান করে চলতে হয়, য়থা,
ইদম্, অধিসন্তা ও বান্তব। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বান্তবের বিরোধী
এবং অধিসন্তার বারা অনুসুমোদিত। তার ফলে প্রায়ই এমন একটি জটিল
পরিস্থিতির স্ঠিই হয় বধন অহমের অবস্থা বেশ সক্ষটজনক হয়ে ৬ঠে। তথন অহংকে
আত্মরকার অন্ত কতকগুলি কৌশলের শরণাপন্ন হতে হয়; এই কৌশলগুলিকে
শ্রেমান্তরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্ত ছু' প্রাক্তরের হতে পারে। প্রথম, অবদমিত ইচ্ছাগুলির অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অহ্মের আত্মরকার প্রয়াস আর বিতীয়, ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক ভৃত্তিদানে আয়োজন। এইজন্ত এগুলিকে সঙ্গতিবিধানের কৌশল (Adjustment Mechanism) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

#### ડા વ્યવત્રસ (Repression)

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের।

ইদমের কামনাগুলি তৃথিলাভের জন্ম নিয়তই তাদের আবেদন নিয়ে অহমের কাছে হাজির হয়। কিন্তু তাদের অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির জন্ম অহমের পক্ষে দেগুলির তৃথিসাধন করা সম্ভব হয় না। তথন সেগুলিকে হয় আংশিক বা কৃত্রিম তৃথি দিতে হয় কিংবা সেগুলিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাথতে হয়। এই দাবিয়ে রাথার কাঞ্চীকে অবদমন বলে। সময় সময় চেতন মনেও এই ধরনের সমাজ-থিরোধী বা নীতিবিক্ষা ইচ্ছা দেখা দেয়। তথনও অহম্ সেই ইচ্ছাটিকে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিস্তাকে ব্যক্তি অবদমন করে তার সম্বন্ধে কোন সচেতনতা তার আর পরে থাকে না। সেই ইচ্ছা বা চিস্তাটি চেতন শুর থেকে নেমে অচেতনে এসে বাসা গাঁধে এবং তার ফলে ব্যক্তি সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভূলে হায়।

কিন্তু অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি বা ক্ষমতা একট্রও হারায় না। অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে নিক্ষিয়রপে অবস্থান করে এবং সময় ও স্থোগ পেলেই বিস্ফারিত হয়। এই অনুথুমোদিও এবং বাতিল করা ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্ম অহংকে তাদের উপর একটা বাধা চাপিয়ে দিতে হয়। এই বাধাকে সেক্ষর নাম দেওয়া হয়েছে। সেক্ষরের কাজ হল ইদমের তৃপ্তিকামী ইচ্ছাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। যে ইচ্ছাগুলি সেক্ষরের বিচারে তৃপ্তিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলিকে সেক্ষর চেতন মনে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি তার বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেগুলিকে সে ক্ষার করে দাবিয়ে রাখে। এক কথায় সেক্ষর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদাররূপে কাজ করে।

অবদমনের কাবে অধিসন্তার ভূমিকা প্রচুর। বদিও অধিসন্তা সরাসরি অংদমন করতে পারে না এবং অবদমন করাটা একমাত্র অহমেরই কাজ, তবু সেলরের প্রাকৃতি নির্বারণে অধিসন্তার অবদান সব চেরে বেশী। কোন্ ইচ্ছটি চেতনে স্থান পাবার যোগ্য আর কোন্টি নয় এটির চর্ম নিয়ন্ত্রক হল অধিসন্তা এবং সেলর পরিচালিত হর এই অধিসন্তারই অফুশাসন অফুযায়ী।

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল চরমতম এবং নিকৃষ্টতম কৌশল। কেননা এর মাধ্যমে ইদম্ সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং ফলে ইদম্-অহমের ছন্দের কোন মীমাংসা ঘটে না। অবদমন যথন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তথন ইদম্-অহমের অন্তর্ম কি তীব্রতম রূপ থাবণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্ম যে কোন মূহুর্জে বিপর্বন্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণই হল অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন।

# ২। প্রাত্তি ্র সংগঠন ( Reaction Formation )

কথনও কথনও কোন অবদ্যতি ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্ম ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা বিপরীত আচরণ সম্পন্ন করে। এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ অবদ্যতি যৌন-ইচ্ছা যৌন-ভীতির রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স্ বা কাষ্ট্রেশন কমপ্লেক্স্ বেংকে জাত পিতার প্রতি বিষেষ প্রতিক্রিয়া-সংগঠনের ফলে পিতার জন্ত অতিরিক্ত উদ্বেংগ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

#### ৩। অপব্যাখ্যান (Rationalisation)

যথন আচবণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা সমাজ অমুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তথন সেই কৌশলটিকে অপব্যাখ্যান বলা ষেতে পারে। এই কৌশলের দ্বারা অহম্ তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবান্থিত কাজ থেকে রেহাই পায়। অবশ্য এই প্রকৃত কারণটা গোপন রেখে অল্প একটি কারণ উপস্থাপিত করার কাজটি সম্পূর্ণ অচেতন ভাবেই অহমের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ্যতার জল্প তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা বে নর্জকী তার নৃত্যক্রণায় অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠানের উপর চাপায়, সেই কারিগর বা নর্জকী নিজেদের আত্মরক্রার জল্প অপব্যাখ্যানেরই আশ্রয় নিছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বন্ধ অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

# '8। आफि(ऋग्व ( Projection )

প্রতিকেশণ অপব্যাখ্যানেরই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। এই কৌশলটিডে

ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামনাটি বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে।
বেমন কোন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনে নিহিত ঘুণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে
এই ধারণা স্পষ্ট করতে পারে যে তার প্রতি তার স্বামীরই আসক্তি নেই বা স্বামীই
ভাকে ঘুণা করে। মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কণী নিপীড়নের
বিভ্রান্তিতে (Delusion of persecution) ভোগে। অর্থাৎ তার ধারণা হয় যে
ক্ষেক্টে তাকে নির্বাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরম্ব ধ্বংসাত্মক কামনাটি
বাইরের জগতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার মধ্যে নিপীড়নমূলক বিভ্রান্তির রূপ
নিয়েহে।

# € 1 Galoo 19 (Sublimation)

সন্ধতিবিধানের কৌশনরপে উন্নীতকরণ সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা এই প্রক্রিয়াটির ঘারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃথ্যি দেওয়া সম্ভব হয়। ক্রমেডের মতে নিবিভার সকল কামনার লক্ষাই যৌনমূলক। কিন্তু নানা ক্রেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অন্ধ্রশাসনের চাপে নিবিভোর যৌনমূলক লক্ষাটিকে নিকন্ধ করে সেটিকে অন্তপ্রপথ পরিচালিত করতে বাধা হয় এবং তার ঘারা ঐ চাহিদাটির আংশিক তৃথ্যি দেওয়া সম্ভব হয়। একেই উন্নীতকরণ প্রক্রিয়া বলে। কোন কামনাকে তান্ধ নিম্প্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উচ্চপ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নীতকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য-নিকন্ধ যৌনশক্তি তথন সক্ষমমূলক নানা কার্যের মধ্য দিয়ে তৃথি লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহন্ত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে, আক্রমণাত্মক কামনা বক্সিং, কৃত্তি ও অক্সান্ত প্রতিযোগিতামূলক ধেলাধূলার রূপ নিহেছে। দেখা গেছে যে এইভাবে লক্ষ্য-নিক্রন্ধ নিবিডোর শক্তি শিল্প ও সাহিত্য সেন্তি, সামাজিক কার্যাবলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের তৃথি খুঁজে নেয়।

# 🖜। অভেদীকরণ ( Identification )

এটিও একটি ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার পদ্বাবিশেষ। এই কৌশলে বাজি অপরের সঙ্গে বা অপরের কৃতিছের সঙ্গে নিজেকে বা নিজের কৃতিছকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পান। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও বে আমাদের পূর্বপূক্ষদের কৃতিছ নিয়ে গর্ববাধ করি সেটিও একটি অভেনীকরপের দুইছে।

#### ণ। প্রত্যাবৃত্তি ( Regression )

লিবিছো যথন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিশ্বিতির সঙ্গে সন্থাতিবিধান করতে পারে না তথন সে বর্তমানকে ত্যাস করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করতে স্থক্ষ করে। হিস্তেরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে। (১৯২ পৃঃ দ্রাইব্য।) দেখা গেছে যে প্রত্যাবৃত্তির ফলে মানসিক বিকারের ক্ষণী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে।

#### ৮। অবাস্থব কল্পনা এবং দিবাম্বপ্ন

(Fantasy & Day-dreaming)

যে সকল ইচ্ছা বান্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্থপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি আংশিকভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদ্ধিত বাসনাকে তৃত্তিদানের এই কৌশসটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ন্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌনকামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিয়ে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

#### ৯। রূপান্তর-কর্ম (Conversion)

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ
নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপাস্তর-করণ বলা হয়। যেমন রূপাস্তরিত
হিটেরিয়ার (Conversion Hysteria) কেত্রে দেখা গেছে যে কোনও শারীরিক
পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক ছম্মের সমাধান ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ,
একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অস্ত্র্য্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে ওঠে।
অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধও একটু ক্র্র হয় না। ফলে জন্ম নিল
মানসিক ছম্ম এবং শেষ পর্যস্ত দেখা গেল যে মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতে অকর্মণ্য
হয়ে গেছে। এথানে তার পিতাকে সেবা করার অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে
দেখা দিল।

#### মনোবিকারের কারণ ( Causes of Neurosis )

লিবিডো তার সহজ অগ্রগতির পথে কোন কারণে বাধা পেয়ে যদি তার শৈশবের কোন সংবদ্ধনের (fixation) ছানে কিরে আসে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকার (Neurosis) দেখা দেয়। লিবিডোর এই প্রাড্যাবৃত্তির (regression) স্ফলে ব্যক্তি ৰান্তৰের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের যে সকল আচরণ বা পছার ছারা তার লিবিডো তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ বা পছা সে আবার অবলম্বন করে।

এটি হল মনোবিকারের প্রভাক্ষ কারণ। ব্যক্তির জীবনের কোন আঘাতাত্মক ও ব্যর্থতামূলক ঘটনা লিবিভোর প্রভারতি ঘটাতে পারে। কিন্তু আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক ঘটনা ত ব্যক্তির জীবনে নিয়তই ঘটছে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই মনোবিকার দেখা দেয় না কেন? তার ব্যাখ্যা হল আঘাতাত্মক ঘটনা হল মনোবিকারের প্রভাক্ষ কারণ। কিন্তু তাছাড়াও মনোবিকারের আর একটি অপ্রভাক্ষ কারণ আছে। সেটি হল সহজাত মনোবিকারমূলক প্রবণভা। ব্যক্তির



ই চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অবাহিত কামনাঙলি অচেতনে অবদ্যিত হয় এবং সেখান বেকে সেগুলি সচেতন তায়ে উঠে আসায় বায় বায় চায়া কয়ে। কিন্তু সেলয় ভালেয় উপয়ে এঠায় সে প্রচেষ্টাকে ব্যাহত কয়ে। কোন কোন অবদ্যিত কামনা কৌনলে সেন্সয়কে এড়িয়ে সচেতন তায়ে এসে পৌছয়।]

খনের মধ্যে এমন একটা অবস্থা বা প্রবণতা জন্ম থেকেই স্বষ্ট হয়ে থাকে যাতে কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে লিবিডো গৈশবের সংবন্ধনের স্থলে প্রত্যাবৃত্ত করবে।
এই অপ্রত্যক্ষ কারণটি না থাকলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ থেকেই মনোবিকার
হয় না।

এই অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধানত পড়ে লিবিডোর অতিরিক্ত শৈশবকালীন সংবন্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবন-সমস্তা সমাধানের জন্ত প্রয়োগনীয় লিবিডোর পরিমাণ হয়ে যার কম এবং কোনরূপ মানসিক আঘাত বা ব্যর্থতাকে স্তুকরতে নিবিডো অসমর্থ হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতৃত্তির ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো সংবন্ধিত থাকার ফলে ব্যক্তির আচেতনে সকল সময়ই একটা বন্ধ চলতে থাকে। শৈশবে সংবন্ধিত লিবিডো চার তৃত্তি কিন্তু পরিণত মনের অংম্ তাকে সে ভৃত্তি দিতে পারে না। ফলে অংম্কে জাের করে সেই শৈশবকালীন কামনা-গুলিকে অবদ্যতি করতে হয়। তার ফলেও বেশ কিছুটা লিবিডো ব্যয়িত হরে যায় এবং বর্তমান সমস্তা সমাধানের জন্ম প্রয়োজনীয় লিবিডোর পরিমাণ আরও কমে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে নিবিভার শৈশবকানীন সংবন্ধন, অহমের সঙ্গে সেই সংবন্ধিত নিবিভার দ্ব এবং তার ফলে অহম্ কর্তৃক শৈশবকানীন কামনাগুলির অবদমন—এ সবে মিলে ব্যক্তির মনে স্বাষ্টি করে এমন একটা পরিস্থিতি নেটা মনোবিকাব ঘটানোর পক্ষে অন্ত্রুল। অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে আবার পড়ে উত্তঃ বিকারস্ত্রে পাওয়া মনোবিকার মৃগক প্রবণতা। এই অপ্রত্যক্ষ কারণগুলির সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা-রূপ প্রত্যক্ষ কারণটি সংযুক্ত ২য় তথনই দেখা দেয় মনোবিকার।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মনোবিকারও ব্যক্তির একপ্রকার সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টা। অহম্ যখন দেখে যে ইদমের অবদনিত আকাজ্জাগুলিকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না, অগচ সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার অর্থ চরম বিপর্যাকে ডেকে আনা তখন মনোবিকারের মাধ্যমে সে সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার ক্রেমানাকে প্রকাশ্র পথে পূর্ণ তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে অহম্ সেগুলিকে হিস্তেরিয়ার লক্ষণের মধ্যে দিয়ে আংশিক তৃপ্তি দেওয়ার অনক নিরাপদ বলে মনে করে। মনোবিকার হল চরম বিপর্যাকে এড়াবার জন্ম আংশিক বিপর্যাকে।

#### মনোবিকারের চিকিৎসা

ক্রমেডের মতে মনোবিকারের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে প্রত্যাবৃত্ত লিখিডোর আপ্রায়ন্ত পুঁজে বার করা এবং সেই সংবদ্ধনের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করা। এর জন্ম প্রয়োজন কর্গীর বিশ্বত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈচিজ্ঞাের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তার লিখিডোর সংবদ্ধনের স্থানগুলি আবিদ্ধার করা। ক্রমেডের মতে লিখিডাের এই শৈশবকালীন আসক্তির স্থানগুলি যে মূহুর্তে ক্রমীর নিকট জ্ঞাত হয়ে যাবে সেই মূহুর্তে তার মনোবিকারও পুর হয়ে যাবে। ইয়্ংএর (Jung) ক্রমে মনোবিকারের চিকিৎসার কয় এই শৈশবকালীন আসক্তি-স্বল খুঁকে

বার করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে যে বান্তব বা কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত হয়ে লিবিডো প্রত্যাবৃদ্ধ হয় সেইটাই দূর করে দিলে মনোবিকারও দূর হয়ে যাবে।

#### অবাধ অনুষক্ত (Free Association)

শৈশবের লিবিডো-আসন্জির ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। কেননা সেই সভিজ্ঞতাগুলি সচেতন মন কতৃ কি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে অহম্ কর্তৃক অচেতন মনে অবদমিত হয়ে থাকে। সাধারণ পন্থায় চেষ্টা করলেও ব্যক্তি তার সেই অভীতের স্বৃতিশুলিকে তার চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

প্রথম প্রথম সম্মোহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অভীত অভিজ্ঞতাগুলিকে মনে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। কিন্তু পরে ফ্রয়েড সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে অবাধ অফ্রক্রের পদ্ধতির প্রচলন করলেন। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার মনের উপর কোনরূপ বাধা না চাপিয়ে তার মনের সমস্ত চিস্তা ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

একটি নির্জন ঘরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র মনঃস্মীক্ষকের উপস্থিতিতে ব্যক্তিকে একটি অরাম কেলারায় শুইরে দেওছা হয় এবং তার পরে তাকে কোনস্থপ দ্বিধা ও সন্ধোচ না করে যা তার মনে আসে তাই অধিকল বলে যেতে বলা ছয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি তার বর্তমান ও চেতন মনের চিম্ভার কথাই বলে যায়। কিছু ক্রমশ সে ধীরে ধারে তার বিশ্বত অতীতে এবং অচেতন মনের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতায় চলে যায় এবং তার শেই বিবরণের মধ্যে দিয়ে তার অতীতের অপূর্ণ কামনা ও অবদমিত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি আত্মপ্রকাশ করে। মন:সমীক্ষক এই সকল তথ্য থেকে তার মানসিক ছম্বটির নিথুঁত একটি ছবি পান এবং তাই থেকে তার মনোবিকার দূর করার উপায় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে অবাধ অমুযক (Free Association) বলা হয়। কেননা এখানে ব্যক্তির এক চিম্ভা থেকে আর এক চিম্ভায় অমুষক স্থাপনের পথে কোন-ক্রপ বাধার সৃষ্টি করা হয় না। ব্যক্তির চিম্ভাধারা তার সহজ ও অবাধিত অগ্রগতির পুৰ ধরে এগোতে পারে। যদিও এ পদ্ধতিতে অহবদ মথেট অবাধিত তবু এটিকে সম্পূর্ণ বাধাহীন বলা চলে না, কারণ চিকিৎসকের উপস্থিতি ও তাঁর নির্দেশ দান, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য, নিজের রোগ সম্বন্ধে সচেডনতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্যক্তির অমুষদকে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

মন:সমীক্ষণের একটি অভি গুরুত্বপূর্ণ অক হল এই অবাধ অমুধক্রের পদ্ধতিটি।
এই পদ্ধতির সাহায্যে ক্রয়েড এবং তার অমুগামীরা মনোবিকারের কারণ
নির্ণয় ও চিকিৎসায় অত্যস্ত সস্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। তবে একথাও সত্য বে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট আয়াসবছল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ এবং বিশেষধর্মী
শিক্ষণ ছাড়া এই পদ্ধতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা শক্ত।

#### অ(৮৩বে - মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক

(Psychology of Unconscious and Teacher)

পূর্বে মন বলতে একমাত্র সচেতন মনকেই বোঝাত। শিশুর কাজকর্ম আচরণ স্বই মনে করা হত তার সচেতন মনের চিস্তা বা ইচ্ছা থেকে প্রস্তুত। অতএব তার সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তার সচেতন মনের ক্রিয়া-কলাপের দারা দেওয়া হত তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্মও তার এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হত। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে তার মনের অসং কোন ইচ্ছা বা শান্তি এড়াধার জন্ম বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত বে সে সোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করছে। আবার যদি কোন ছেলে ক্লাশ থেকে পালাত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয়ই পড়াশোনায় অমনোযোগী বা অদৎসঙ্গের প্ররোচনায় সে পড়ায় অবহেলা করছে। এই সব ছুফুতিকারীদের সংশোধনের জন্মও সেইরকম পন্থা অবলম্বন করা হত। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে দমন করার বা তার মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করা হত। যে ছেলে চুরি করত তাকে তার লোভ ৰমন করার শিক্ষা দেওয়া হত বা যাতে সে চুরি করার স্থােগ না পায় তার ব্যবস্থা করা হত। তেমনই যে ছেলে ক্লাদ পালাত দে ছেলে যাতে ক্লাদ পালাবার স্থযোগ আর না পায় দেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হত। শিককদের এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় ছটি বস্তুর সাহায্য ব্যাপকভাবে নেওয়া হত, শান্তি এবং পুরস্কার। যাতে ছেলেমেয়েদের তৃষ্কৃতির দিকে প্রবণতা না দেখা দেয় সেজস্ত শান্তি এবং পুরস্কারকে অন্তর্নেণে সর্বত্রই ব্যবহার করা হত।

কিন্তু যেদিন থেকে আমরা অচেতন মনের অন্তিত্বের কথা জানতে পারলাম এলৈদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে মানব আচরণের যে ব্যাখ্যা এতছিন আমরা দিয়ে এসেছি সে ব্যাখ্যা নিভাস্তই ভূল ও অসম্পূর্ণ। আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আমাদের সচেতন মন নয়, আমাদের অচেতন মনই। শিশুর সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা অবদমিত হয়ে যায় তার অচেতন মনে এবং সেখানে সেটি স্পৃত্তি করে অন্তর্ভ করে। এই অন্তর্ভক তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিছু তা তার সচেতন আচরণকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তার সচেতন চিস্তাধারা আচরণ, মনোভাব প্রভৃতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসং ইচ্ছায় বা শান্তির ভয়ে যে তা বলছে তা না হতেও পারে। হয়ত তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা আভাবিক পথে তপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে দেও হয়ত তার অতৃপ্ত সঞ্চয়ের চাহিদ। কিংবা প্রভ্যাথ্যাত স্বাক্ষতির চাহিদাকে তৃপ্ত করবার জন্ত চুরি করছে। যে ছেলে ক্লাশ পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাশে তার কৌতৃহল তৃথ্যির যথেষ্ট উপাদান না পাওয়ার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তার কৌতৃহল তৃপ্তির জ্ঞা। এই স্ব ছেলেমেরেদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসন্ধতিসম্পন্ন (maladjusted ) শিষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। এরা স্বাভাবিক পশ্বায় নিজেদের চাহিদার তৃথ্যি করতে না পেরে অস্বাভাবিক পথ নেয় সেই চাহিদার পরিতৃত্তি পেতে। এতদিন এই সৰ ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গভাষণতিক পদ্মতেই দিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহ্যিক উপায়ে। কিছ সে সব চিকিৎসা হয়েছে নিচক লক্ষণভিত্তিক (symptomatic) অৰ্থাৎ দেখানে কেবলমাত্ৰ ভাদের লক্ষণগুলি দুর করার চেষ্টাই হয়েছে প্রকৃত রোগ নিরাময় করার চেষ্টা হয়নি। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালাচেছ বা চুরি করছে তাকে কড়া শাসনে রাখলে সে হয়ত ঐ কাজগুলি আর করতে পারবে না, কিন্তু তাতে তার চাহিদার তৃথি হবে না বা মনের অন্তর্মন্ত দুর হবে না। ফলে তার অতৃপ্ত চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশাদ জ্ঞান লাভ করার পর থেকে
শিক্ষকের। শিশুদের সমস্তাম্শক আচরণের সতাকারের বিজ্ঞানসমত চিকিৎসা
করতে পারেন। তাঁরা এখন ব্ঝেছেন যে শিশুর অপসকতির যে মূল কারণটি তার
আচেতনের গভীরতায় নিহিত আছে যতকণ সেটির চিকিৎসা না হচ্ছে ততকণ
শিশুর অপসক্তি দূর হবে না। কলে আজকাল শিশুর সমস্তাম্পক আচরণের

চিকিৎসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়। সমস্যাসম্পন্ন শিশুকে আজকাল আর শান্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধি-নিষেধের কড়া বাধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দ্র করার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণেই আজকাল প্রতিপ্রগতিশীল বিভালেয়ে শিশুদের সমস্যা সমাধানের জ্ঞু শিশু-পরিচালনাগারের (Child Guidance Clinic) সাহায়্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলের পরিবেশে বাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্তি লাভ করে এবং যাতে শিশু স্বলভিসম্পন্ন ব্যক্তিরপে বড় হয়ে ওঠে তার জঞ্ঞ বিশেষ যয় নেওয়া হয়ে থাকে।

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্ণার মানব মনের বহুশতান্ধীর বদ্ধ দরজা আজ থুলে দিয়েছে। শিক্ষক আজ শিশুর মনের বহু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মামুষের বহু আচরণই বাহত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রক্কতপক্ষেকোন অন্তর্নিহিত অসামাজিক চাহিদা বা অন্তর্মন্থ থেকে সেগুলি জন্মে থাকে। অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্সও আমাদের বহু আচরণকে নির্মান্ত্রত করে থাকে। এই সব আচরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে প্রিন্তর্সল্ কৌশল (Defence Mechanism) বা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Adjustment Mechanism) বলা হয়। এই কারণে শিশুর কোন আচরণকেই আজকাল আর তার বাহিক লক্ষণ বা স্বরূপের হারা বিচার না করে তার অন্তর্নিহিত গুপু কারণ বা উদ্দেশ্রটিকে শুক্তে বার করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান যেমন একদিকে সাধারণ সমস্যামূলক আচরণের ব্যাখনা দেয় তেমনই গুরুতর মনোবিকারের কারণেরও সদ্ধান দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। লিবিডোর সংবদ্ধন, প্রত্যাবৃত্তি, শৈশবকালীন আঘাতাত্মক (traumatic) অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুলি যে মনোবিকারের প্রকৃত কারণ, এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক আদ্ধ পরিচিত হয়েছেন এবং যাতে শিশুর জীবনে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে তিনি যত্ম নিতে পারেন।

শিশুর বাজিসন্তার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুগাংশে নির্ভরশীল। অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার ভৃত্তির তাগালা এবং বান্তব জগতের অন্থণাসন ও দাবীর মধ্যে বতটুকু ও বেভাবে ব্যক্তি সামলত করতে পারে:
নেইভাবেই তার ব্যক্তিসন্তা গড়ে ওঠে। শিশুকের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু

ন্ধানা থাকলে তিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের স্থাষ্ট করে শিশুর ব্যক্তিসন্তাকে স্বষ্ট বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

এছাড়াও মন:সমীক্ষণের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই সব তথ্য আধুনিক শিক্ষকের কাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। দেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নাচে দেওয়া হল।

## শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের দান

(Contribution of Psychoanalysis to Education)

শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান ও আধুনিক পদ্ধতির নির্ণয়ে মনঃসমীক্ষণের দান য**ভ** মনোবিজ্ঞানের অন্ত কোন শাখার দান বোধ করি তত বেশী নয়।

মন:সমাক্ষণের গবেষণায় মানব মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ এত দিন অজানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তার ফলে শিশুকে মাত্র্য করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি একেবারে বদলে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে হোক আর অপ্রত্যক্ষভাবে হোক, পূর্ণভাবে হোক আর আংশিকভাবেই হোক, সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই মন:সমীক্ষণের মৌলিক তথ্যগুলি অম্প্রবেশ করেছে এবং সবক্ষেত্রেই প্রচুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

িক্ষা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে মন:সমীক্ষণ কোন্ কোন্ দিকে দিয়ে প্রভাবিত করেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিষরণী নীচে দেওয়া হল।

#### ১। শৈশ্বের শুরুত্ব (Importance of Infancy)

মন:সমীক্ষণের সব চেয়ে বড় দান হল শৈশবের উপর গুরুত্ব স্থাপন।
আগে মনে করা হত যে শৈশবের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ব্যক্তির পরিণত জাবনে
থাকে না। কিন্তু বর্তমানে মন:সমীক্ষণের নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে
শৈশবই জাবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিশ্বৎ ব্যক্তিসন্তার অধিকাংশ
সংগঠনটিই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জাবনের প্রথম কয় বছরের মধ্যেই। অতএব শিশু
তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক (traumatic) অভিক্রতা না পায় এবং
যাতে তার ক্রমবিকাশ স্বাস্থাময় ও অভাই পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই
শিক্ষার প্রধান কাজ।

#### ২। আচরণ সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা

( New Interpretation of Problem Behaviours )

শিক্ষার্থীদের সমস্তামূলক আচরণ এবং ছৃত্বতির একটি নতুন ব্যাখ্যা মনঃস্মীকণ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। পূর্বে শিকার্থীদের অপরাধান্তক বা নী তিবিরোধী আচরণ ওলিকে সাধারণ গতাহগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হড় এবং দেশুলির প্রতিকারও করা হড় গতাহগতিক প্রথা অহ্নুযায়ী। যেমন কেউ মিথ্যা কথা বললে তাকে শান্তি বা পুরস্কারের সাহায্যে সত্য কথা বলজে প্ররোচিত করা হত। কেউ রাশ থেকে পালালে যাতে সে আর রাশ থেকে না পালাতে পারে তার জক্ত কড়া নজর রাখা হত ইত্যাদি। কিছু এই ধরনের চিকিৎসাগুলি সম্পূর্ণ লক্ষণ-ভিত্তিক (symptomatic) অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করাই হয়, প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করা হয় না। কিছু সত্যকারের রোগের চিকিৎসা করাই হয়, প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করা হয় না। কিছু সত্যকারের রোগের চিকিৎসা করতে হলে যেতে হবে রোগের মূলে, যেখানে দেখা বাবে যে কোন বিশেষ মানসিক অন্তর্ভান্থ বা কোন অবদ্যতি কামনা শিশুকে ঐ ধরনের অন্যাভাবিক কাপ করতে বাধ্য করছে এবং ঐ শ্বপরাধপ্রবণতা তথনই দ্ব হবে যথন শিশুর ঐ মানসিক ছন্দের মীমাংসা হবে বা তার অপূর্ণ কামনা ভৃথ্যি লাভ করবে। লক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের লক্ষণ দ্র হয় কিছু রোগ দ্ব হয় না।

যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে বা চুরি করছে, হয়ত সেটা সে করছে তার
সত্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাকে পরিত্ত করতে। সে হয়ত লেখাপড়ায় ভাল ফল
ক্ষোতে পারছে না, তার ফলে সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য খাঁকৃতি সে পাছে
না। আর তার জন্মই সে মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করার মাধ্যমে আত্মখীকৃতি
পাবার চেটা করছে। অতএব এই ছেলেটির চিকিৎসা করতে হলে তার মনের
সক্ষেশ্ব প্রথমে দ্ব করতে হবে এবং তার জন্মে সে যাতে খাভাবিক উপারে
সক্ষেপর কাছে খীকৃতি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের সমস্থামূলক আচরণের এই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি থেকেই জন্ম নিয়েছে মনশ্চিকিৎসার (Psychiatry) আধুনিক শাস্ত্রটি এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধির (Mental Hygiene) সাম্প্রতিক পরিকল্পনাটি।

# ७। মানসিক নির্ধারণ-বাদ (Psychic Determinism)

মনঃসমীক্ষণের দেওয়। মানসিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে ক্ষচেন্ডনের নতুন পরিকল্পনাটি মানব আচরণের ব্যাখ্যায় আমৃশ পরিবর্তন এনেছে। ব্যক্তির আচরণ যে কেবলমাত্র তার মনের চিস্তা, ইচ্ছা এবং বৃঃরাঃ এেকই জন্মায় না বরং তার প্রত্যেকটি আচরণের চরম ানর্ণায়ক ও নির্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তিকলি—এই অভিনব তথাট আক আমাদের হত্তগত হওরার শিক্ষার পদ্ধতির রাজ্যেও বুগান্তর দেখা দিরেছে। এই ভবটির নাম দেওয়া হরেছে মানসিক নির্ধারণবাদ (Psychic Determinism)। এই নতুন তব্বটির পরিপ্রেক্ষিতে মানব আচরণের স্বরূপ-নির্ণয় ও সংখ্যাখ্যাদ সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে।

## 8। মানসিক স্থৈততা (Mental Duality)

মন:সমীক্ষ.ণর আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরন্তন বৈতভাকে ব্যক্ত করা। মাসুষের মনে বহু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শক্তি পাশাপাশ থেকে ভার সমন্ত বালিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরস হল জাবন ও ভালবাসার শক্তি, তার পাশেই রয়েছ ঝানাটস, ধবংস ও মৃত্যুর শক্তি। ইদম্ মন্ধ ও যুক্তহান, নয় ক মনাব প্রতিমৃতি, তার পাশে থেকে কাজ করছে মহম্—আমাদের বাত্তব-সচেতন মন ও বিচ রয়ন্দির বাহক। অতএব মাসুষের আচহণের মধ্যে বৈষম্য ও য ববোদিত, থাকঃ খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিপরতিধ্যা প্রবশতাগুলির মধ্যে সামঞ্জ্য বভাল রাগাই গচ্চে শক্ষার কাজ।

## ৫। শৈশবকালান ষোনতা (Infantile Sexuality)

শৈশ্যকালান নৌনভার ভব্নটি মনংস্মীক্ষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যাক্তগন্ত। নির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই যে স্বচেয়ে শুক্তবপূর্ণ এ মৃত্যবান ভব্যটি প্রথম মনংস্মাক্ষণই উপস্থাপিত করে। অবশ্ব ক্রেরেডার সংযোগানে মানব আচরণের সকল শুরেই যৌনভা একমাত্র শক্তি। একটি আছেও সর্বজনপাক্ষত না হলেও, মানব আচরণের নির্ণায়করপে যৌনভা যে একটি প্রালেশক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বাভার করে থাকেন। এই জন্মই পার্লিক শিক্ষা পাবক্রনায় শিক্ষাথীর যৌন চা ইদাকে আর অবহেলা করা হলা এব নানা বৈ চন্দ্রায় অভিজ্ঞতার মধ্য দিলে ভার তৃপ্তর আয়োজন করা হলে আকে এই এইই করেণে গৌন-শিক্ষাও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অপ্রিহার শক্ষাবিধান হৈ বিবাহত হয়েছে।

# 🐠। আবেগমুদ্ধক শক্তি (Emotional Forces)

মনঃদম ক্ষাণ প্রপ্রতি, প্রক্ষোভ, মহাভৃতি প্রভৃতির শক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে ১ : সাধারণ প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যুক্তিমূলক ইচ্চা, অভ্যাদ, রিফ্লেক্স প্রভৃতিকেই অ চরণের প্রধান ডংস বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনঃদমীক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রশুলির প্রপ্রত পক্ষে বানব আচরণ-নিপয়ে বিশেষ ক্ষমতা নেই এবং রাস্তবক্ষেত্র ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ আবেগমূলক শক্তিগুলিই যুক্তি ও বিচারবৃদ্ধিকে পরাজিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

### ৭। অচেতন প্রেষণা (Unconscious Motivation )

আমাদের আচরণের পিছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে দেটার প্রকৃত স্করপ যে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি মন:দমীক্ষণের আর একটি দান। এৰ অর্থ হল যে আমাদের বছ আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেন্ন প্রেষণার দ্বারা। যেমন প্রনিক্ষেপন, অপনাখ্যান প্রভৃতি প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে আমাদের অচেতনের কোন অজ্ঞাত কামনায়।

## ৮। অবদমন (Repression)

অবদখনের ক্থাটিও শিক্ষাব কেত্রে যথেষ্ট শুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অন্নশাসন, মাতাশিশাব নিয়ন্ত্রণ, শান্তির ভয় ইত্যাদি কারণে শিশু তার ইচ্ছাকে অশ্দমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেতনে দেখা দেয় অন্তর্মন্থ। এই অন্তর্মন্থ বধন মাত্রা ছাডিয়ে যায় তথন শিশুর মানসিক স্থান্তা ক্ষ্ম হয়ে প্রেঠ এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই ভল্প সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম কর্মসূচী হল শিশুর ইচ্ছাকে য্ডেদ্ব সম্ভব পূর্ণ করার বাবস্থা করা এবং হাকে প্রতিকৃল পরিকেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্মন্থিক না হয় তা দেখা।

### ৯। অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association)

সবশেষে শিক্ষাদ মন:স্ফীক্ষণেব একটি বড অবদান হল অবাধ অক্ষাকেব পদ্ধতি এং তার অক্ষানিহিত মৌলিক তত্তী। মন:সমীক্ষণই প্রথম প্রীক্ষণের সাহায়ে প্রমাণ কবে দেয় যে সকল পকার মান্দিক বিকারের মূলে আচে অচেন্নের অবদ্যতি বাসনা এবং সেটিকে একমাত্র অবাধ অন্তবঙ্গ পদ্ধতিব সাহায়ে মুক্ত কবা সম্ভব হতে পাবে।

# ১০। যৌন-শিক্ষা (Sex Education )

মন:সমীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই সাম্প্রতিককালে যৌন শিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনদের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত কবার স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেগা দিয়েছে। সব দেশের শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর ব্যক্তিসন্তার বিকাশে একটি গুক্তপূর্ণ শক্তি এবং তার ফলে যৌনমূলক শিক্ষা দেওয়াটা শিশুর ব্যক্তিসন্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্ত অপরিহার্ষ।

# **अशावलो**

Write an essay on—Psycho-Analysis and its bearing on Education.
 (B. T. 1951)

Ans. (পু: ১৮৮-পু: ২১৫)

Discuss the place of Psycho-Analysis and its bearing on Education.
 (B. T. 1952)

Ans. (9: 366-9: 250)

3. Does the unconscious exert influences upon the conscious life? Does a little knowledge of Psycho-Analysis help the teacher to understand some generally unintelligible reactions of his pupils with advantage to them and in better ways?

(B. T. 1955)

Ans. (পু: ১৯৪--পু: ১৯৭+পু: ২০৮--পু: ২১১ )

4. Show how the Psychology of the unconscious can explain some of the strange behaviours of pupils. (B. T. 1957, 1964)

Ans. (약: >>8--약: >>9+ 약: २·৮-- 약: २>>)

5. Write an essay on:—The influence of the psycho-analytic school of psychology upon educational practices. (B. A. Hons. 1959)

Ans (약: २०४ - 약: २১৫)

6. How has the psychology of the unconscious helped us in understanding our own behaviour as well as that of others? Illustrate your answer with example.

(B. T. 1963)

Ans. (9: >>8-9: >>9+9: 2.6-9: 2>0)

7. What is the Psychology of unconscious. Discuss the contribution of this Psychology to our understanding some of the problems of school children.

(B. T. 1960)

Ans. ( 约: ১৯৪— 约: ১৯৭ + 约: २٠৮ - 월: २১৫ )

8. What notes on: Rationalisation, Fantasy and Identification (B. A 1964) make belief and unconscious. (B. T. 1953, 1962)

# চিন্তৰ (Thinking)

যে প্রক্রিয়ান্তলিকে আমরা সাধারণ ভাষণে মানসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনাই করে থাকি তার মধ্যে চিন্তন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। শিখনের সঙ্গে চিন্তনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা যা শিথি তাই নিয়েই চিন্তা করি। তবে চিন্তন প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র শেখা বন্ধর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার নিজক্ষ ক্ষমতার বলে সে শিখনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় এবং সময় সময় নতুন বন্ধ বা উদ্ভাবনের (inventnig) পর্যায়ে গিয়ে ওঠে। তথন সেই চিন্তন থেকেই নতুন শিখন ঘটে থাকে।

যথন আমরা আমাদের পাঁচটি ইক্সিয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে কোন বস্তু সন্থন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করি তথন তাকে প্রত্যক্ষণ (perception) বলি। প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষিত বস্তু (percept) বলা যায়। একই বস্তু নিয়ে আমরা চিস্তন করি, আবার সেটিকে প্রত্যক্ষণও করি, কিন্তু চিস্তনের বিষয়বস্তু এবং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু এবং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাহ্নিক উদ্দীপক প্রয়োজন হয় কিন্তু চিস্তন করতে তার প্রয়োজন হয় না। যেমন সামনের টেবিলের উপর রাখা বইটি প্রত্যক্ষণ করতে হলে আমাকে চোখ খুলে সেটি দেখতে হবে, কিন্তু চিস্তনের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করেই সেটি নিয়ে আমি চিস্তা করতে পারি।

অতএব চিন্ধনের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত বস্তুটির স্থানে অন্ত একটি বস্তু দিয়ে কাজ চালাই। বই সম্বন্ধে চিস্তা করতে গিয়ে প্রভাক্ষিত বইটির পরিবর্তে আমরা বইয়ের একটি প্রভীক (symbol) বা চিহ্ন (sign) নিয়েই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে থাকি। এই প্রভীক বা চিহ্নটি যদিও প্রভাক্ষিত বস্তুর মত নিখুঁত নয়, তব্ভ আমাদের কাজ চালানোর পক্ষে এটি যথেষ্ট।

মানবমনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বস্তু তার প্রত্যক্ষের গোচরে না থাকলেও সেই বস্থাটিকে সে মনে মনে বহন করতে পারে এবং তার সাহায্যে তার প্রয়োজনমত আচরণ বা প্রতিক্রিয়াও সম্পন্ন করতে পারে। প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয় এমন কোন বস্তুর পরিবর্তে যে বস্তুটিকে আমরা মনে মনে বহন করি সেটিকে এক কথায় প্রতীক (symbol) বলা চলে। এই প্রতীক নানা রক্ষেক্

হতে পারে যেমন ধারণা, প্রতিরূপ, ভাষা ইত্যাদি। প্রত্যক্ষিত বন্ধর পরিবর্তে আমরা প্রতীকের ব্যবহার করে থাকি বলেই প্রত্যক্ষিত বন্ধর প্রতি আমরা ধে ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকি প্রতীকের প্রতিও অনেকটা সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকি। প্রিয়জনকে দেখলে যেমন আনন্দ হয় তার সম্বন্ধে চিন্তা করলে বা তার ছবি মনে পড়লে তেমনই আনন্দ হয়। অতএব চিন্তাকে আমরা সেই প্রাণী-আচরণ বলে বর্ণনা করতে পারি থাতে প্রকৃত বন্ধর স্থানে তার প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। কিংবা এক কথায় চিন্তান হল প্রতীক্ষ্পলক আচরণ (symbolical behaviour)।

## সাধারণ আচরণ ও প্রতীকমূলক আচরণ

সাধারণ আচরণ এবং চিন্তন বা প্রতীকমৃষক আচরণের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থকা আছে। সাধানণ আচরণের বেলায় প্রথমে হয় উদ্দীপকের প্রভাক্ষণ, তা থেকে জাগে স্নায়্ঘটিত উত্ত্বেজনা, সে উত্তেজনা গিয়ে পৌছর মন্তিক্ষে, মন্তিক্ষ থেকে আবার উত্তেজনা নেমে আদে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিত্তে এবং তথনই আচরণটি সপ্পন্ন হয়। এই স্তর্রটিকে আমরা প্রভাক্ষণ-শক্রিণভামৃলক স্তর বলতে পারি এবং এই স্থরে আচবণের সোপানগুলি হল—

हेक्ती अत! → श्र गुक्रन → मकियुहा।

প্রতীক্মৃলক গুরটিকে এই প্রশাক্ষণ-প্রক্রিতামূলক গুরের উপর অধিস্থাপিত দ্বিতীয় স্থার একটি শুব বলে ধরে নে ওয়া থেতে পারে। এই প্রতীক্মূলক শুবটি যুখন



[ গিলফোর্ডের "General Psychology" নামে পুত্তক হতে গুণীত ]

সক্রিয় হয়ে শঠে অর্থাৎ প্রাণী যথন চিন্তা করতে স্কুফ করে তথন নিম্নন্তরে বা প্রাক্তকণের স্তরে যে আচরণগুলি সংঘটিত ২ত সেগুলি তথন চিন্তার বা প্রাণীকমূলক স্তরে অস্ট্রতি হয়। যেহেতু আচরণগুলি প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে সংঘটিত হয় না সেহতু সেগুলির দৈহিক অভিব্যক্তি সামহিকভাবে বন্ধ থাকে এবং ব্যক্তি সন্তবপর সকলপ্রকার প্রতিক্রিয়াগুলি একের পর এক তার চিস্তায় বা প্রতীকের মাধ্যমে সম্পন্ন করে বেতে পারে। তার ফলে এই বিভিন্ন বিকল্লগুলির দোষগুণ, উপকারিতাব্যর্থতারও বিচার করা সম্ভব হয়, অথচ নিমন্তরের মত সেগুলির জন্ম কোনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না বা উত্যমন্ত ব্যয়িত হয় না। একটি সমস্তার সমাধানে প্রতীকমূলক ভরে যে বিভিন্নধর্মী আচরণগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেগুলি বদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে হত তাহলে তাতে যে কেবলমাত্র প্রচুর সময়ই লাগত তা নয়, যে পরিমাণ অনর্থক দৈহিক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হত সেটা একজনের পক্ষে সম্ভবপরই হয়ে উঠত না। তা ছাড়া এমন অনেক আচরণই চিম্থায় সম্পন্ন কর। সম্ভব হয় যেগুলি বাস্তবে সম্পন্ন করতে গেলে ব্যক্তির পক্ষেরীভিমত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সমস্থার সমাধানে সাধারণত যে সব প্রচেষ্টা-ও-ভূলের আচরণের সাহায্য আমাদের বাতবে নিতে হয়, চিস্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা প্রতীকের সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারি এবং তার ফলে বহু উদ্যম ও প্রচেষ্টার অপচয় থেকে রেহাই পাই। চিস্তন এই জন্মই উন্নত, আয়াদহান ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন্যাপনের প্রধান অস্ত্রধন্নপ এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রাণীর পরম সহায়ক।

#### ।৮ন্তবের প্রতীক

চিন্তনের উপকরণ হল প্রতীক। প্রতীক নানা প্রকারের হতে পারে, যথা, পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular set), প্রতিরূপ (Image), ধারণা (Concept), ভাষা (Language) ইত্যাদি।

# পেশাঘটিত প্রস্তুতি (Muscular set )

প্রতীকমৃত্তক আচরণের সরলতম রূপ পাওয়া যায় বিলম্বিত-প্রতিক্রিয়ার (delayed-reaction) পরীক্ষণগুলিতে। এই পরীক্ষণগুলি সাধারণত নিম্প্রেলীর প্রাণীদের নিয়েই করা হয়ে থাকে। প্রাণীটির সামনে কিছুটা দ্রে তিনটি থাবারের বাক্স পাশাপাশি রাখা হয়। প্রাণীটিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে যে বাক্সটির উপর আলো জালা হবে সেই বাক্সটির দিকেই প্রাণীটি থাবারের জক্ম ছুটে যাবে। এইবার প্রাণীটিকে একটা কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে রাখা হল এবং তারপর একটা বাক্সের উপর আলোটা জেলে নিবিয়ে দেওয়া হল। প্রাণীটিকে তথনই কিছু বাক্সের দিকে ছুটে যেতে দেওয়া হল না। তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখার

পর ছেড়ে দেওয়া হল। এখন প্রাণীটিকে যদি ঠিক বাক্সটিতে পৌছতে হয় তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে কোন্ বাক্সটির উপর আলোটা জলেছিল। দেখা গেছে যে আনক ক্ষেত্রে প্রাণীরা কিছুক্ষণ সময়ের বাবধানেও ঠিক বাক্সটিতে গিয়ে পৌছতে পেরেছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে প্রাণীটি তাব আলো জালার কোন একটা বিশেষ প্রভীক মনে সংরক্ষণ করে বেখেছিল এব পরে তিনটি বাক্সের মধ্যে প্রকৃত বাক্সটি খুঁছে বার কবতে সেই প্রতীকেবই সাহায্য নিয়েছিল। মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকরপে তার মনে মনে বহন করে সেটি হল ঐ বিশেষ বাক্সটির দিকে ছুটে যাবার জন্ম একটা দৈহিক পেশীঘটিত প্রস্তুতির প্রভীকটি মনে মনে বহন করা ও পরবতী আচরণে স্টেটিকে প্রয়োগ করাকে চিন্তনের সরলভ্য রূপ বলে বর্ণনা কবা যেতে পারে এবং এ থেকে সিদ্ধান্ত কর। হচ্ছে যে নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তন প্রতিয়া বর্তনান আছে তবে তা অত্যন্ত সরলরপে।

## প্রতিক্রপ (Image)

চিন্তনের আব এএটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের নাম প্রতিরূপ। প্রাকৃতি বস্তর ছবি বা অন্তলিপিকে এতিরূপ বলা হয়। প্রতাক্ষিত বস্তর অন্তক্ষণ হলেও প্রতিরূপ প্রকৃতিতে তুর্বল, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। তবে স্পষ্টত। এবং সম্পূর্ণতার দিক দিয়ে প্রতিরূপ নানা শ্রেণীর হতে পাবে। কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিরূপ আমাদের কাছে এক স্পষ্ট হলে পারে যে সেটি প্রত কণের সন্পর্যায়েব হয়ে দাঁড়ায়। আধার কোন কোন প্রতিরূপ সে তুলন হু খুবই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থাকে।

## প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Images )

যে কোন ই ক্রিয়জাত অভিজ্ঞতাই প্রতিরূপের রূপ নিয়ে আমাদের মনে সংরক্ষিত হতে পারে। ইক্রিয়জাত অভিজ্ঞতা পাঁচ বশনের হতে পারে। অতএব প্রতিরূপও হতে পারে পাঁচ রকনের, যথা চাক্ষ্য (visual), শ্রাবণ (auditory), স্পর্শক্র (tactual), খ্রাণজ (olfactory), এবং স্থাদজ (gustatory)। এ ছাড়াও তাপমূলক (thermal), বেদনামূলক (pain) এবং স্কালনমূলক (kinaesthetic) প্রভৃতি আবন্ধ কয়েক শ্রেণীর ই ক্রিয়জাত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ে থাকেই। অতএব সেগুলি থেকে প্রস্তুত প্রশিরপগুলিও আমাদের চিন্তায় স্থান পায়। প্রতিরূপগুলি আবার সাধারণত মিশ্র অবস্থায় আমাদের মনে দেখা দেয়। যেমন সমুদ্রের তেউয়ের প্রতিরূপের

১। সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ: ১ম খণ্ড পৃ: ১৮৫

সক্ষে মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছড়ানির শব্দ। বরক্ষের দেশের ছবি মকে জাগলে শীতল স্পর্শের অমূভূতিটাও তার সঙ্গে মনে দেখা দেয়। গোলাণের কথা ভাবলে তার স্থমিষ্ট গন্ধের প্রতিরূপটি আমাদের মনে জাগে। কাব্য, সাহিত্যা প্রভৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রতিরূপের বছল ব্যবহার।

যদিও সব রকম প্রতিরূপই সকলের মধ্যেই আচে তবু প্রত্যেকেই তার অধিকাংশ চিস্তার কাজ সম্পন্ন করার জন্ম কোনও বিশেষ প্রতিরূপের সাহায্য নের। সাধারণত বেশীর ভাগ লোকেই চাক্ষ্য প্রতিরূপের উপর নির্ভর করে চিস্তন করে কিন্তু আবার এমন লোক আছে যে হয় প্রাবণ কিংবা স্পর্শজ বা অন্য কোন প্রতিরূপের উপর বেশী নির্ভরশীল। সাধারণত চিত্রকরেরা চাক্ষ্য প্রতিরূপে বা স্থ্যকারেরা প্রাবণ প্রতিরূপের উপরই নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক চিত্রকর আছেন যাঁরা চাক্ষ্য প্রতিরূপের তেমন সাহায্য নিয়ে কাজ করেন না। আবার অনেক স্থরকারও প্রাবণ প্রতিরূপের সাহায্য অপেক্ষাকৃত কম নেন।

# আ্ৰেপন ( After Image )

যথন কোন প্রত্যক্ষিত বস্তু আমাদের ইন্দ্রিরে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে বাবার পরও আমাদের মধ্যে বস্তুটির সংবেদন থেকে যায় তথন ঐ অভিজ্ঞতাটিকে অমুবেদন বলা হয়। ইংরাজীতে যদিও এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিরূপ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তবু এটি আসলে প্রতিরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যক্ষিত বস্তুর সংবেদনেরই বিলম্বনের একটি ক্ষেত্র। অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুটিকে ইন্দ্রিরের সামনে থেকে অপসারিত করার পরও কিছুক্ষণের জন্ম ব্যক্তির মধ্যে। তার সংবেদনটি থেকে যায়।

#### जयवर्व এवः अजयवर्व अमुरवनन

( Positive and Negative After Image )

অন্ধবেদন ঘু'শ্রেণীর হতে পাবে, সমবর্ণ ( Positive ) এবং অসমবর্ণ ( Negative )। যথন অন্ধবেদনে দৃষ্ট রঙগুলি প্রবৃত প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙের সঙ্গে অভিন্ন থাকে তথন তাকে সমবর্ণ অন্ধবেদন বলা হয়। আর যথন অন্ধবেদনে দৃষ্ট রঙটি প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ না হয়ে তার প্রতিপ্রক রঙ হয় তথন তাকে অসমবর্ণ অন্ধবেদন বলা হয়। নাচে অসমবর্ণ অন্ধবেদনের একটি পরীক্ষণ বলিত হল।

#### অসমবর্গ অসুবেদন ( Negative After Image )

এক টুকরো গভীর লাল রঙের কাগজের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যদি আমাদের দৃষ্টি সেধান থেকে সাদা দেওয়াল বা সাদা পর্দার উপর সার্য়ে নিয়ে ষাই তবে দেখা যাবে যে আমর। সেই লাল রঙের টুকরোটির পরিবর্তে সবলেন নীল-রঙের একটা টুকরে। দেওয়াল বা পর্দাটির উপর দেখতে পাচছি। এখানে লাল রঙের কাগজের টুকরোটি আমাদের সামনে না থাকা সন্তেও ঐ বন্ধটির সংবেদন ঠিকই রইল কিন্তু প্রকৃত প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ অর্থাৎ লালের বদলে তার প্রতিপূরক রঙ অর্থাৎ সব্জে-নীল রঙ দেখা গেল। এটি অসমবর্ণ অন্ধবেদনের একটি দৃষ্টান্ত। অসমবর্ণ অন্ধ্বেদনে সব সময় প্রতিপূরক রঙই দেখা যায়।

### প্রতিপূরক রঙ (Complimentary Colour)

সূর্যের আলে। যথন একটি আট-কোণওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় তথন সালা আলোটি ভেকে সাতটি রঙে পরিণত হয়। এই সাতটি রঙকে বর্ণালী বলা হয়। এই রঙগুলির প্রভ্যেকটির একটি করে প্রভিপ্রক রঙ আছে। যথন ছটি রঙকে এক সঙ্গে মেশালে ছটিতে মিলে সালা রঙের স্পৃত্তি হয়, তথন সেই রঙ ছটিকে পরস্পরের প্রতিপ্রক রঙ বলা হয়। যেমন, সাল এবং নীল-সবুজ রঙ পরস্পরের প্রতিপ্রক। অর্থাৎ লাল এবং নীল-

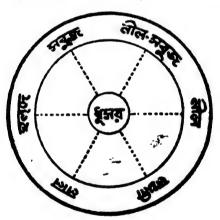

-[ প্রতিপুরক রঙের তালিকা ]

সন্ত্ব রঙ মিলে সাদা রঙ তৈরী করে। তেমনই হলদে এবং নীল রঙ পরস্পারের প্রতিপূরক রঙ। উপরে প্রতিপূরক রঙগুলির একটি চক্রাকার ক্রাণিকা দেওয়া হল। চক্রে অবস্থিত বিপরীত রঙগুলি পরস্পারের প্রতিপূরক।
আসম অফুবেদনে প্রত্যক্ষিত বস্তুর যা হঙ তার পরিবর্তে তার প্রতিপূরক রঙটি
ক্রেখা যায়। প্রত্যক্ষিত বস্তুরি রঙ যদি সবৃদ্ধ হয় তাহলে অসমবর্গ অফুবেদনে বেশ্বরে

রঙ দেখা যাবে। কিংবা প্রভ্যক্ষিত বস্তর রঙ নীল হলে অসমবর্ণ অমুবদেন সেটি হলদে রঙে দাঁড়াবে। উপরে বর্ণিত পরীক্ষণের সাহায্যে এ ঘটনাগুলি প্রমাণিত করা যায়।

# সূৰ্বৰ্থ অনুবেদ্ন ( Positive After Image )

সমবর্গ অম্বেদনের দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশী পাওয়া যায় না। খুব তীত্রভাবে যদি দৃষ্টিশক্তিকে উত্তেজিত করা যায় তবে সমবর্গ অম্বেদনের স্থিট হয়।
পরিষ্কার একটি একশ-বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোধ
ঘূরিয়ে নিয়ে অক্সদিকে তাকালে বা চোধ বন্ধ করলে ঠিক সেই সাদা
আলোটির একটি সমধর্গ প্রতিরূপ দেখা যাবে। সমবর্গ অম্বেদন কিন্তু কয়েক
সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না।

# শ্বৃতি প্রতিরূপ ( Memory Image )

সাধারণত প্রত্যক্ষিত বস্তুর যে সব প্রতিরূপ আমরা মনেতে সংরক্ষণ করি এবং
চিস্তন বা কল্পনের সময় যেগুলির বহুল ব্যবহার করি দেগুলিকেই শ্বতি
প্রতিরূপ (Memory image) নাম দেগুয়া হয়ে থাকে। যেমন, কোন বন্ধুর
কথা ভাবতে গিয়ে ভার মুখবানা আমাদের চিতায় জেগে উঠলো। কিংবা
নিজ্বের বাড়ীর ছবিটি মনে জাগল বা আগ্রার তাজমহলের প্রতিরূপটি মনে ভেসে
উঠলো ইত্যাদি। এইগুলিকে সাধারণ প্রতিরূপ বা শ্বতি প্রতিরূপ বলা হয়।

# প্রাথমিক স্থৃতি প্রতিরূপ ( Primary Memory Image )

প্রভিন্নপের এই শ্রেণী বিভাগটি জার্মান পদার্থতত্ত্বিদ ফেকনারের (Fechner) সৃষ্টি। ফেকনারের মতে যথন আমরা ঘটি ভারী জিনিষ একটির পর একটি হাতে তুলে তাদের পরস্পরের পজনের তুলনা করি তথন আসলে আমরা প্রথম বস্তুটির একটি প্রতিরূপের সঙ্গে দিতীয় বস্তুটির প্রত্যক্ষণের তুলনা করে থাকি। প্রথম বস্তুটির যে প্রতিরূপের সঙ্গে আমর। তুলনা করি ফেকনার তার নাম দিয়েছেন প্রাথমিক শ্বতি প্রতিরূপ। ফেকনারের ব্যাখ্যা অমুষায়ী প্রাথমিক শ্বতি প্রতিরূপ এবং সাধারণ শ্বতি প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি, অপেকা অধিকত্তর স্পাষ্ট ও সম্পূর্ণ।

# পোনঃপুনিক প্রতিরূপ ( Recurrent Image )

একটি প্রতিরূপ যখন বার বার ঘূরে ঘূরে মনে এসে দেখা দের তথনঃ ভাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলা চলতে পারে। যেমন অসুবীকণের মধ্যে দিয়ে অনেককণ থুব ছোট কোন কিছু দেখলে পরে সেই বস্তুটির ছবি বার বার চোখের সামনে আসা যাওয়া করে।

# আইডেটিক প্রতিরূপ (Eidetic Image)

কার্মান মনোবিজ্ঞানী ক্রীংম্বের (Jaensch) সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে একটি নতুন ধরনের প্রতিরূপের দন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি প্রতিরূপের পরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের সামনে থেকে প্রত্যক্ষিত বস্তুটি সরিয়ে নেওয়ার পরও তারা সেই বস্তুটির প্রতিরূপটি অতি নিথুতি ও স্পষ্টভাবে মনে জাগিত্বে তুলতে পারে। যেমন, একটি ছেলেকে একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বলা হল। তারপর তার সামনে থেকে ছবিটি সরিয়ে নেওয়া হল বা তাকে একটা সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হল। দেখা গেছে ষে সে ঐ অপসাত্মিত ছবিটির একটি নিখু ত প্রতিরূপ সে সেখানে তথন দেখতে পায় এবং সেই প্রতিরূপ থেকে ঐ ছবিটির বর্ণনা করতে পারে। এই ধরনের প্রতিরূপকে আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তি বলা হয়। সাধারণ মাছ্র্য প্রত্যক্ষণের সময় যা দেপে তাই পরে স্মৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও সম্পূর্ণ বা পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না। কিন্তু আইডেটিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা প্রকৃত প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখেনি পরে ঐ বস্তুর প্রতিরূপ থেকে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের নিভূলি বর্ণনা দিতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব প্রত্যক্ষিত যে কোন বস্তুর প্রতিরূপকে মনে বা কোন পর্দার উপর জাগিয়ে তুলতে পারে এবং দেই প্রতিরূপ থেকে বস্তুটির যে সব খাঁ টিনাটি বৈশিষ্ট্য সে আগেও দেখেনি সেওলির বর্ণনা দিতে পারে।

সাধারণত আইডেটিক প্রতিরূপ ৬ থেকে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে সকল ছেলেমেয়েই এই বৈশিষ্টাটি নিয়ে জন্মায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়দ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সক্ষে এই বৈশিষ্টাটিও চলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রতিরূপ পরিণত বয়দেও থাকতে দেখা গেচে। জীংক্ষের মতে এই আইডেটিক প্রতিরূপ দেখার ক্ষমতাটা এপ্রোক্রিন (endocrine) গ্রন্থির বিশেব কোন সংগঠন থেকেই জন্মায়।

### প্রতিরূপের ব্যবহার ( Uses of Image )

আগে মনে করা হত যে চিম্ফন-প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রতিরূপের ব্যবহার অপরিহার্থ।
কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সন্তব্পর। বরং

সমভামূলক বা তত্ত্বমূলক চিন্তা করতে হলে প্রতিরূপের ব্যবহার স্থষ্ঠ চিন্তনের পক্ষে বিশ্বকরই। গণিত বা দর্শনের উন্নতশ্রেণীর সমভাগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময় চিন্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিরূপবর্জিত (imageloss) হয়ে ওঠে।

তবে প্রতিরূপ যে চিন্তনের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তার অবয়বটির অধিকাংশই গঠিত হয় প্রতিরূপের বারা। প্রতিরূপের সাহায়ে চিন্তন করা সহজ, স্থসাধাও ক্রত। কেননা কোন কিছুর প্রতিরূপ মনের মধ্যে জাপাতে মনের বিশেষ আয়াস লাগে না। কিছু প্রতিরূপমূলক চিন্তা নিখুঁত বা নিভুল হয় না। তার কারণ হল প্রতিরূপমাজেই অস্পুট ও অসম্পূর্ণ। এইজন্য উন্নত চিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অধিকতর নিভূল প্রতীকের সাহায়া নেওয়া অপরিহার্য।

গ্যাস্টনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের চিম্বনে প্রতিরূপের ব্যবহার অত্যন্থ বেশী। কিম্ব পরিণত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে সে সকল ব্যক্তি বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণত যে সকল বৃত্তি প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর নির্ভরণীল বলে মনে হুছ, প্রকৃতপক্ষে কিম্ব দেখা গেছে যে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপের ব্যবহারের মাটেই করেন না। বেমন এমন অনেক চিত্রকর আছেন যাঁদের তেমন উল্লেখযোগ্য চাক্ষ্ব প্রতিরূপই নেই বা এমন অনেক স্থরকার পাওয়া বায় বারা বথেই প্রাবণ প্রতিরূপ হাড়াই তাঁদের কাজ চালিয়ে যান। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপকে বাদ দিয়ে অস্ত্র কোন প্রতীক্ষের সাহাব্য নিয়ে কাজ চালান।

## शातवा ( Concept )

চিছনের আর এক শ্রেণীর প্রতীকের নাম হল ধারণা (Concept)। বথন আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত একাধিক বন্ধর সংস্পর্শে আসি তথন তাদের পারস্পরিক বৈষম্য সন্থেও তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মিল বা অভিন্নতা সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী করে নিই। যেমন বহু বিভিন্ন আরুতি, প্রকৃতি জাতি ও বর্ণের গরু আমরা দেখে থাকি কিছ তা সন্থেও এই বিভিন্ন গরুতালীর প্রত্যেকটির মধ্যে সমভাবে হর্তমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে নিই। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা এক কথায় গোছ নাম দিতে পারি এবং এই থেকেই তৈরী হয় আমাদের গরুর ধারণা। গদের এই ধারণাটি বিভিন্ন গরুর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্রন্দক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তৈরী এবং সেইজন্ত দেখা না-দেখা সকল গরুর উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য। এইভাবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিষয়বস্ত্রগুলি সম্বন্ধ ধারণা গঠন করি।

কোন কিছুর ধারণা গঠন করতে হলে ছটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিরার মধ্যে বিশ্বে আমাদের বেতে হয়, যথা, (১) পৃথকীকরণ (Abstraction) ও (২) সামাজীকরণ (Generalisation)

## ১। পৃথকীকরণ (Abstraction)

কোন বন্ধ সম্বন্ধে ধারণ। গঠন করতে হলে প্রথমে সেই জাতীয় বিভিন্ন বন্ধগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ ভাবে বর্তমান, সেগুলিকে পৃথক করে নিতে হবে এবং হে বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যাধারণ বা অবাস্তর অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্ত বন্ধগুলির মধ্যে সমভাবে বর্তমান নয় সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকেই পৃথকী-করণ বলা হয়। উনাহরণস্বরূপ বিভিন্ন মাহুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে অমিল, তেমনই কয়েকটি অতি মৌলিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল আছে। যেমন মাহুষে মাহুষে যভই বৈষম্য থাকুক সব মাহুষের মধ্যে দৈহিক সংগঠন, মৌলিক আচরণ প্রণালা, শর্মারতত্তমূলক গুণাবলী, যুক্তি-ধমিতা, সামাজিকভা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে বর্তমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্যাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথক করে নেওয়াই ধারণ। গঠনের প্রথম সোপান।

### ২। সামান্ত্রীকরণ (Generalisation)

এইভাবে কতকগুলি বন্ধর সাধারণ বৈশিষ্টাগুলিকে পৃথক করে নেবার পর
আন্মন্ত্র তালীর অন্তর্গত সমস্ত বন্ধগুলির উপর ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ
করি অর্থাৎ ধরে নিই যে ঐ জাতীয় প্রত্যেক বন্ধটিরই ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আবাে।
উদাহরণস্বরূপ, অনেক পৃথক পৃথক নাহ্নয় দেখে আমর। মাহ্নযের সাধারণ গুণগুলি
পৃথক করে নিলাম। কিন্তু সব মাহ্নয় আমরা দেখিনি বা দেখা সম্ভবন্ত নয়। এই
না-দেখা বাকী সমন্তমাহ্লযের উপর ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োগ করলাম। একেই
সামালীকরণ বলে। অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে পৃথিবীর সকল মাহ্নযেরই
ঐ সাধারণ গুণগুলি বর্তমান। অন্থবিত প্রতিক্রিয়া (conditioned response)
হল এই সামালীকরণের অতি-প্রাথমিক রূপ।

পৃথকীকরণের মাধ্যমে আমর। কতকগুলি সমজাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী হই এবং সামাঞাকরণের সাহায্যে সেই আভজ্ঞতারাশি থেকে একটি মোলিক ডল্ক বা ক্ত্রে আহরণ করি। এই ছটি প্রক্রিয়া মিলিড না হলে ধারণা গঠন সম্পূর্ব হয় না।

#### চিত্তন ও ধারণা

ধারণা চিন্তনের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। নিছক প্রতিরূপের সাহায্যে ষে চিস্কন সে চিস্কন অসম্পূর্ণ, বিশুঝন ও অসংহত প্রকৃতির। তার বারা কোন নিৰ্দিষ্ট দিকান্ত বা নীমাংসায় পৌছান যায় না। প্ৰকৃত কাৰ্যকরী চিন্তন ধারণার উপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা যখন চিস্তা করি যে 'মামুষ ঐশ্বর্ষ ভালবালে'. তথন আমর৷ এই চিস্তনটিতে মাহুব, ঐশ্বর্ধ ও ভালবাস৷ এ তিনটি কথার বারা कान विस्थित मासून वा विस्थित ध्येश्वर्य वा विस्थित छानवानाक वावाछि ना । প্রকৃতপকে আমরা সমন্ত মাহুব, সমন্ত ঐশ্বর্ধ ও সমন্ত ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ এই ভিনটিই এখানে ধারণা-ব্লপে আমাদের চিন্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা ৰাচ্ছে যে ধারণার সাহায্য ছাড়া কোন অর্থপূর্ণ ও স্থদম্পূর্ণ চিন্তনই সম্ভব হয় না। বন্ধত আমরা আমাদের যে কোন উন্নত চিম্বনেই ধারণার বছল ব্যবহার করে থাকি। ধারণার সাহাব্যে আমরা বহু বিচ্ছিন্ন বস্তপুঞ্জকে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার অন্ত ভুক্ত করতে পারি। এই জন্মই সংক্ষিপ্ত একটি চিন্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা ব্দগণিত বস্তুরাশির সহত্তে ভাবতে বা শিক্ষান্ত গঠন করতে পারি। সেই কারণেই বে কোন উন্নত চিন্তনেই ধারণার ব্যবহার অপরিহার। শিশুর শিক্ষায় ধারণার স্থান ব্দতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশী ও নির্ভূল ধারণ। শিশু গঠন করতে শিথবে ততই তার চিম্বন নিভূল ও কার্যকরী হয়ে উঠবে। আনক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অসম্পূর্ণ ও ক্রাটপূর্ণ ধারণা গঠনের জন্ম শিশুর স্থষ্ঠ চিন্তন বিশেবভাবে ব্যাহত হয়ে উঠেছে।

#### শিশুর ধারণার ক্রমবিকাশ

### ( Development of Concept in the Child )

শিশুর ক্ষেত্রে ধারণাব স্থক হয় বিশেষ বিশেষ বস্তর বিচ্ছিন্ন আভজ্জভা থেকে।
বেমন, প্রথমে সে শুনল তার বাড়ীর সামনের একটা শিউলী ফুলের গাছকৈ লোকে
গাছ বলছে। তারপর আবার শুনল যে টবের গোলাপফুলের গাছটিকেও সকলে
গাছ বলছে। আবার একদিন সে দেখল যে বিরাট একটা নিমগাছকেও আর
সকলে গাছ বলে বর্ণনা করছে। যদিও তিনটি গাছই আরুতিতে, প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ
পূথক তবু সে তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল এবং সেগুলির
সাহায্যে সে গাছের একটা ধারণা মনে মনে তৈরী করে নিল। তারপর যখন
একদিন সে প্রথম একণ পদ্মফুলের গাছ দেখল তখন সে নিজে পেকের্চ সেটিকে গাছ
বলে ধরে নিতে ইত্তত করল না। এইভাবেই শিশু তার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বন্ধ
বা ঘটনা সথকে ধারণা গঠন করে।

ধারণা গঠন কেবলমাত্র মাছবেরই কেত্রেই সীমাবত নয়। বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে বে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও পৃথকীকরণের ক্ষমতা যথেট্টই আছে।

# বারণা শিখনের পদ্ধতি

# ( Methods of Learning Concept )

শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে শিশুকে নিভূল ধারণা গঠন করতে শিক্ষা ছেওয়া। বিশেষ করে প্রাথমিক ও নায়নিক শিদা অরের শিক্ষা মানেই হল বিভিন্ন বন্ধ শিক্ষার্থীকে নিভূল ধারণা গঠন করতে সাহাধ্য করা। অতএব কিন্তাবে শিক্ষর মনে ধারণা তৈরী করানো যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা করকার। সাধারণভাবে ধারণা শিখনের তিনটি শন্ধতির উল্লেখ করা যায়। বথা, আরোহণ পন্ধতি, অবরোহণ পন্ধতি এবং নিপ্রাপন্ধতি।

### আরোহণ পদ্ধতি (Inductive Method)

এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ নিশেষ বস্তু বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্থাভাবিকভাবেই তার ধারণা পড়ে নেয়। এথানে কতকগুলি বিভিন্ন ও বিভিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অঞ্জন করা ২০০০ এথ পদ্ধাতকে আরোহণ পদ্ধতি বলা হয়। ধারণা শিধন অস্তান্ত শিধনের মত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে স্কুক হয় এবং অনুদৃষ্টিতে গিয়ে শেষ হয়ে নাকে।

#### অবরোহণ পদ্ধতি (Deductive Method)

এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্টাগুলি শিক্ষাণীর সামনে উন্তর্গতি করা হয় এবং তারপর তাকে ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়। এখানে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মা সোধায়ত বলে এটিকে অবরোহণ পদ্ধতি বলা হয়। আমাদের অধিকাশে শিখনত কৈ গ্রিভিত গ্রেপাকে। কিন্তু শিশুর ধারণা গঠনে কেবলমাত্র এই অবরোচন ক্রিভিত ইন্য নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশ্বে পদ্ধতি (Mixed Method)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আরোহণ এবং অবরোহণ এই ছটি পদ্ধতি একসঙ্গে বুক্ত করে একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কোন একটি মাত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেয়ে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা অনেক দিক দিয়ে ভাল। এই মিশ্র পদ্ধতিতে প্রথমে আরোহণ পদ্ধতির মান্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষক সেগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর অবরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন এবং তার কলে শিক্ষার্থীর মনে ধারণাটি সম্বন্ধে পরিকার ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান জন্মায়।

# ভাষা ও চিত্তন ( Language and Thinking )

চিন্তনের সক্ষে ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিন্তন প্রক্রিয়ায় ব্যবস্তুত প্রতীকগুলির মধ্যে ভাষার স্থান স্বচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তনে ভাষার স্থান জানতে হলে আমাদের প্রথমে ভাষার স্বরূপটি ভাল করে জানতে হয়।

#### ভাষার শ্বরূপ (Nature of Language)

মনের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করার মাধ্যম হল ভাষা। আমাদের সভ্যতার অপ্রগতির প্রধানতম উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষা। ভাষা সাধারণত তিনরকম হর, কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা ও ভলীগত ভাষা। ভাষা প্রাকৃতপক্ষে একটি চিহ্ন মাত্র। আমরা যথন আগুন কথাটা বলি বা লিখি তথন আমরা আগুন নামক বছটিকে একটি চিহ্ন দিয়ে জানাছি। কথা বলার সময় আমবা শক্ষ্লক চিহ্নের ব্যবহার করি, লেখার সময় চাক্ষ্ব কোন চিহ্ন প্রয়োগ করি। ভলীগত ভাষার বেলাভেও অল্সঞ্চালন্মূলক কোন চিহ্ন দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য জানাই।

প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলতে বোঝার চিন্তা বিনিময় করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত্ত চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ। এই চিহ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে ভাষাকে প্রধানত প্রপ্রভাগিত ভাগ করা যায়, প্রথম, স্বাভাবিক চিহ্নের ভাষা এবং দ্বিতীয়, কৃত্রিম চিহ্নের ভাষা। স্বাভাবিক চিহ্ন্মূলক ভাষার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট বস্তু এবং চিহ্নের মধ্যে স্পাট একটি সম্বন্ধ পাওয়া যায়—যেমন দেখা যায় আদিম মানবের যাবহৃত চিত্র-লিপির ভাষায়। এই ধরনের ভাষায় যে বস্তুকে বোঝান হত তার একটি ছবি এঁকে কেন্ত্রো হত। তেমনই আদিম মাহ্রবের ব্যবহৃত ভঙ্গীমূলক ভাষাত্রেও উদ্দিষ্ট বস্তু বা প্রতিয়াটির অহ্নকরণ করা হয়। কৃত্রিম চিহ্ন্মূলক ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু ও চিহ্নের ক্ষেত্রে কান সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। যেমন, আগুন কথাটির সঙ্গে আগুন বস্তুটির কোন আক্তিগত সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বাবহৃত শক্ষটি নিতান্তই বাহ্নিক চিহ্ন্ ভাষা কিছুই নয়। এই ধরনের নামগুলি নিছক কল্পনা প্রস্তুত এবং দীর্ঘ দিন স্বাহ্বারের ফলে সর্বজনস্বীকৃত হয়ে উঠেছে।

্ কতক্তলি শব্দ আবাৰ আমাদের দৈহিক ভলী থেকে জন্মলাভ করেছে। যেমন,

হা। বা না এই শব্দ ছটি আদিৰ মাহুবের সর্বদৈহিক ভকীর একটি পরিবর্ডিড ভাষামূলক রূপ।

#### চিন্তার ভাষার ব্যবহার

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তি, বস্তু, কার্য প্রভৃতিকে বোঝানর জন্তই ভাষার স্বান্তী। বর্তমানে ভাষা আমাদের নিজস্ব সন্তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ভাষা ছাড়া এই পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু সম্বন্ধেই আমরা আজু আর চিস্তা করতেই পারব না।

মানব চিন্তার প্রতীকগুলির মধ্যে কার্যকারিতা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে ভাষার সমকক আর কোন প্রতীকই নয়। আমাদের চিন্তনের প্রধানতম উপাদানই হল ভাষা। প্রতীকরপে ভাষার বছল ব্যবহারের একটা বড় কারণ হল এই যে ভাষা সহজেই অপরের বোদগম্য হয় এবং ভাব-বিনিময়ের পক্ষে এটি সহজ্ঞতম মাধ্যম। ভাছাড়া ভাষাযুলক চিন্তার সব সময়ই একটা সামাজিক দিকও আছে।

আমাদের সাধারণ চিস্তা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ভাষা-বিহীন চিস্তা যে হয় না তা নয়। আমরা চেষ্টা করলে এমন বস্তুর চিস্তা করতে পারি যাকে কোনরূপ নাম বা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। প্রতিরূপবর্জিত চিস্তার মত ভাষাবর্জিত চিস্তাও সম্ভবপর।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভাষামূলক প্রতীকই চিস্তার প্রধানতম উপাদানরূপে কাজ করে থাকে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুকেই ভাষার সাহায্যে বর্ণনা করা হয় এবং সে ভাষা কথিত বা নিধিত বা জ্লীগত হতে পারে। বস্তুত আমাদের চিস্তার বেশীর ভাগই এই ভাষামূলক প্রতীকগুলির মানসিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাষার সঙ্গে চিন্তার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখে ওয়াটসন চিন্তনকে 'রুদ্ধ-শ্বর কথন' (Subvocal talking) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে চিন্তন হল এক ধরনের 'কথা বলা' যাতে কণ্ঠস্বরের ব্যবহারকে অবদমিত করা হয়েছে। তাঁর এই তন্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম একা নিজে নিজে কথা বলে। কিন্তু শীঘ্রই শিতামাতা এবং সমাজের অন্ত সকলের চাপে পড়ে সে এই একা একা কথা বলাটা বন্ধ করতে ৰাধ্য হয় ৰটে কিন্তু তার পরিবর্তে সে মনে মনে কথা বলা ক্ষুক্ত করে। ওয়াটসনের মতে এই 'মনে মনে কথা বলা'কেই আমরা চিন্তন বলে থাকি। ওয়াটসনের এই তন্তের শুপক্তে বড়ক্ত লি পরীক্ষণের উদ্ধেশ করা বার। বেমন কিন্তু, গলা, শ্বরবন্ধ ইত্যাদি কৃত্ত্ব বারা পর্ববেক্ষণ করে দেখা গেছে বে চিন্তনের সময় এগুলি সক্রির হয়ে ওঠে।

গ্যালভ্যানোমিটারের সাহাব্যেও দেখা গেছে বে কথা বললে যে ধরনের পরিবর্তন জিভ বা গলায় দেখা দেয় চিস্তা করার সময়ও ঠিক সে ধরনের পরিবর্তনই ব্যক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

ভাষার একটা বড় উপযোগিতা হল যে এটি আমাদের ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধারণার নামকরণও আমরা করি ভাষার সাহায্যে। মনে করা যাক 'বই' সহজে কোন শিশুর ধারণা তৈরী হয়েছে, কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে বা তার বিভিন্ন দিকঙলি নিম্নে আলোচনা করতে না পারে তাহলে তার ঐ ধারণাটিই অত্যন্ত অপরিণত থেকে যাবে। এই নামকরণ করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভাষার ক্ষক্রই।

ভাষাত্ত যে সকল ধারণা অমৃতি ও বস্তব্যক্তিত সেগুলি ভাষার সাহায় ছাড়া গঠন করাই যায় না। যেমন স্বাধীনতা, সততা, দয়া ইত্যাদি। কতকগুলি ধারণার জন্ম আবার বিশেষ প্রক্রতির ভাষার সাহায্য লাগে, যেমন বাইনোমিয়াল স্ত্রের মৃত্যাণিতিক তত্ত্তলির ধারণা মনে রংখতে হলে সংখ্যামূলক বা বীজগাণিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্য নিতেই হবে। তেমনই রসায়ন শাস্ত্রেরও বিভিন্ন পদার্থের ধারণা মনে রাখতে হলে শব্দ বা সংখ্যার সাহায্য অপরিহার্থ। আমাদের চিস্তার ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী এ থেকেই তা শেঝা যাছে।

সবশেষে চিস্তনের বিষয়ংক্তকেই কেবলমাত্র ভাষা বে রূপ দেয় তা নয়, চিস্তনের প্রসার ও বিকাশের জন্মও ভাষার সাহায়াও অপরিহার্য। ভাষার মত্র মাধাম থাকার জন্ম চিস্তনের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই জন্মই ভাষাকে আমাদেব চিস্তার প্রধানতম উপকরণ বলা হয়ে থাকে।

## ভাষার অপুর্বভা ( Imperfection of Language )

কিন্তু চিন্তার প্রধান মাধ্যম হলেও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। ভাষা আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। সাদারণত আমরা আমাদের চিন্তনের বিষয়বন্ধগুলির নানারকম ভাষামূলক নাম দিই এবং ধবে নিই বে ঐ নামগুলিই আমাদের চিন্তনকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বন্ধর ক্ষেত্রে ভাষার সে ক্ষমতা থাকলেও আমাদের সম্পূর্ণ চিন্তনের প্রবাহনীকে ভাষা প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা কতকগুলি পরস্পার বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে গঠিত কিন্তু আমাদের চিন্তন হল অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। সেই কারণে আমাদের চিন্তনের প্রতিটি কৃত্ত্র তন্ত্র ভাষায় প্রকাশ করা সন্তব হয় না। বেমন, ক্রের আলোর মধ্যে আমরা সাকটা রঙের কথাই ভাষায় উল্লেখ করি। এমন কি মিশ্র রঙগুলির কল্প আমরা নীলচে-বেশুনি বা

সবব্দে-হলুদ ইত্যাদি ভাষারও ব্যবহার করি। কিছ তা সন্ত্বেও রঙের এমন অনেক অতিহন্দ্র তর আছে যেগুলির জন্ম আমাদের অভিধানে কোন ভাষাই নেই। অথচ সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও গঠিত হয় এবং সেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তন করতে পারি। সেই রকম ধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন অনেক কল্প পর্দা আছে যার উপলব্ধি আমাদের ঘটে এবং যেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তনও করতে পারি কিছ ভাষায় সেগুলির বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করা যায় না। অপর্ন, গন্ধ, আদ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অতি কৃষ্দ্র তরগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাষার ধারণা গঠনের অত্যাবশ্রক উপাদান হলেও এমন অনেক ধারণা আছে যা ভাষার ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না।

### শিশুর ভাষার বিকাশ

( Development of Language in Child )

ছোট শিশুর মধ্যে কেমন করে ভাষার বিকাশ হয় এই নিয়ে বহু গবেষণ। হয়েছে। এই পরীক্ষণগুলি থেকে দেখা গেছে যে শিশুর ভাষার বিকাশ ক ভকগুলি বিশেষ বিশেষ ন্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এই রকম কয়েকটি প্রধান প্রধান স্করের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

## 3। বিফ্লেকা শুর (Reflex Stage)

শিশু প্রথম থেকেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা নিয়ে ক্ষমায়। প্রথমে সে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে, তারপর ম এবং ন এই ছটি ব্যপ্তনবর্ণ বলতে পারে। তার পরে সে প এবং ব বলতে পারে এবং তারপর ধীরে ধীরে আর বাকী বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে। এই স্তরে জাষা কথনের জন্তু শিশুর কোনও প্রয়াস বা ইচ্ছা লাগে না। অনেকটা যান্ত্রিকভাবেই সে ঐ সব শব্দগুলি বলতে পারে। মুরের (Moore) পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে চার মাসের সময় শিশু সব রক্ষ শব্দই উচ্চারণ করতে পারে।

# ২। অসুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর (Imitation-Repetition Stage)

ৰিতীয় স্তরে শিশু বড়দের উচ্চারিত শব্দ তার অক্সাতসারেই অন্ত্রুরণ করে উচ্চারণ করতে স্থক করে এবং একটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করে যায়, যেমন মা, মা, মা কিংবা দা, দা, দা ইত্যাদি। এই সময় যে শব্দ বা কথা সে শেখে তাই সে বার বার আর্ত্তি করে চলে। এই স্তরে অন্তর্বর্কন (conditioning) প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিশু অনেক নতুন নতুন শব্দ শেখে অন্তর্বনেরং. সাধ্যমে।

# ত। অৰ্থবৈধ্য শুর (Comprehension Stage)

প্রায় ১ বংসর বয়স থেকে শিশু শব্দের অর্থ বুরাতে শোখে। তথন সে একটি বিশেষ বন্ধর সন্ধে একটি বিশেষ শব্দকে সংযুক্ত করতে পারে। এটিও অমুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ঘটে থাকে। যেমন, যথন সে ছথের বোতলে হাত দেয়, তথন মা বা অন্ত সকলে ছুধ কথাটি উচ্চারণ করেন। ফলে তথন সে শেথে যে ঐ বিশেষ বন্ধটির নাম ছুধ। এই ভাবে শিশু তার চার পাশের বন্ধর নাম শেথে এবং বিভিন্ন শব্দের ঘারা কোন কোন বন্ধ বা ঘটনাকে বোঝান হয় তাও শিথে থাকে।

### ৪। ভাষা-সচেভনভার ভর (Language-Sense Stage)

এই ম্বরে শিশু ভাষার ব্যবহার ও তার অসীম শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ৩ঠে। সে দেখে যে বিশেষ শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সে সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং তার মনের বক্তব্যও প্রকাশ করতে পারে। প্রায় দেড় বছর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যে বস্তুটি অমুপস্থিত সেই বস্তুটিকে বিশেষ কোন শব্দ দিয়ে জ্ঞাপন করতে শেখে। যেমন, কিদে পেলে সে বলে 'হুধ'। এই সময়ে থেকে সে নিজে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে এবং অপরের ব্যবহৃত ভাষার অর্থ ব্রুত্তে পারে।

#### ৫। বাক্য-কথন তার (Sentence-Speaking Stage)

অমুপস্থিত বস্তুর পরিবর্তে বিশেষ-শব্দের ব্যবহার থেকেই শিশু বাক্য ৰকার ক্ষমতাটি আহরণ করে। যথন সে বলে 'চুধ' ৰা 'ভাত' তথন সে প্রক্তব্যক্ষে ৰলছে যে 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে' বা 'আমি থেতে চাই।' এর পর থেকেই সে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে পূর্ণবাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এর পরে স্ক্রন্থ তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা এবং তিন বছরের শিশু বেশ বলিয়ে কইয়ে হয়ে ওঠে। স্মিথের একটি হিসাবে দেখা মায় যে ১ বৎসরে শিশু ৪টি শব্দ শেখে, ২ বৎসরে শেখে ২৭২, ৩ বৎসরে ৮০৬টি, ৪ বৎসরে ১৫৪০টি, ৫ বৎসরে ২০৭ইটি, এবং ১২ বৎসরে ১৫০০টি শব্দ বলতে শেখে।

## ৬। পঠন ও লিখন ( Reading and Writing )

পঠন ও লিখন বা চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহারের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভর করে শিশু যে সমাজে বাস করে সে সমাজের প্রচলিত প্রধা বা নিয়মের উপর। সাধারণত ছ'বছর বয়স থেকে শিশু পড়তে এবং সাত আট বছর বয়স থেকে লিখতে শিখে থাকে।

# अश्वावलो

1. "Thinking is a symbolical behaviour"—Discuss.

2. What is a concept? How is a concept formed? Discuss the the importance of concept in our daily life.

3. What is an image? How does image help thinking? Discuss the different types of images.

4. What is the relation between thought and language? Why is language described the tool of thought? How does language developin the child?

5. Write short notes on :- After Image and Eidetic Image.

# বিচারকরণ (Reasoning)

বিচারকরণ হল চিস্তনেরই একটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র। চিস্তনের মাধ্যমে বধন কোন সমস্তার সমাধান করা হয় তথন থাকে বিচারকরণ বলা হয়। চিস্তন হল আবার প্রতীক্মূলক আচরণ। অতএব যথন প্রতীক্মূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে কোন সমস্তার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় তথন তার নাম দেওয়া হয় বিচারকরণ।

প্রাণী ৰথন ভার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় না তথনই সমস্তা দেখা দেয়। প্রতি সমস্তাই আবার ছটি বিভিন্ন হরে সমাধান করা বায়। প্রথম, প্রভাক্ষণ-সক্তিয়ভার হুর ও বিভীয়, প্রভীকমৃলক হুর। যথন মূর্ভ বস্তুর সাহায্যে অব্দপ্রভাবের সঞ্চালনের মাধ্যমে সমস্তার সমাধান করা হয় তথন সেটিকে প্রভাক্ষণ-সক্তিয়ভার হুরে সমস্তার সমাধান বলা যেতে পারে। আর মধন নিছক প্রতীকের সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সমস্তার সমাধান করা হয় তথন তাকে প্রতীকমূলক হুরে সমস্তার সমাধান বলা যেতে পারে। এই বিভীয় পদ্বার সমস্তাটির সমাধান করাকেই বিচারকরণ বলে।

প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার ন্তরে যে সকল আচরণ আমরা মূর্তবস্তুর সাহায্যে সাধারণত সম্পন্ন করে থাকি সেগুলিই বিচারকরণে প্রতীকমূলক বস্তুর সাহায্যে মান্সিক ন্তরে পুনরচ্চিত করে থাকি।

বিচারকরণও এক ধরনের শিখন। কোন সমস্তা বিচারকবণের মাধ্যমে সমাধান করার পর প্রাণীর পুরোনো আচরণ-পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দের এবং সে তখন এই নতুন আচরণ-পারা অফুসরণ করে। বিচারকরণের মধ্যেও প্রচেষ্টা-ও-ভূসের প্রক্রিয়া এবং অন্তর্দ প্রি তুইই কান্ধ করে থাকে। তবে সাধারণ প্রচেষ্টা-ও-ভূসের মাধ্যমে শেখার সঙ্গে বিচারকরণের পার্থক্য হল এই বে বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। বিচারকরণের সমন্ন ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তে গণীছতে হলে কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যথা—

#### "১। সমস্তার তর

বিচারকরণের ক্ষুক্র হয় সমস্তা দিয়ে। সমস্তা দেখা দিলেই কাজের **সাভাবিক** অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তথন ব্যক্তি সমস্তা সমাধানের **অন্ত** চি**ডা করতে**  ভূক করে। এই থেকেই জন্মলাভ করে বিচারকরণের প্রক্রিয়াটি। সমস্সা না দেখা দিলে বিচারকরণের প্রয়োজন হয় না।

#### ২। তথ্যানুসজানের শুর

বিচারকরণের দ্বিতীয় সোপানে সমস্তাটির সমাধানের জন্ত ব্যক্তি একের পর এক সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত বা তথাগুলি অমুসন্ধান করে এবং একটি একটি করে সেগুলিকে শরীকা করে দেখে।

#### ৩। বিকল গঠনের স্তর

পরের সোপানে সেই অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধান বা তথ্য থেকে ব্যক্তি একটি বিশেষ সমাধান বা তথ্য নির্বাচন করে নেয়। এই নির্বাচিত সমাধান বা তথ্যটিকে বিকল্প (Hypothesis) বলা হয়।

#### ৪। প্রয়োগকরণ ও পরীক্ষণের স্তর

বিচারকরণের শেষ ধাপে ব্যক্তি সেই বিশেষ বিকল্পটিকে বান্তবে প্রয়োগ করে এবং তার যাথার্থ্য পরীক্ষা করে দেখে। বলা বাছলা এই প্রয়োগ বা পরীক্ষণের কান্ধটি সম্পন্ন হয় মানসিক বা প্রতীকমূলক শুরে। যদি বিকল্পটি প্রয়োগ করে সমস্যাটির সমাধান হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐটিই সমস্যাটির প্রক্রেড সমাধান। আর যদি সমস্যাটির সমাধান না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ বিকল্পটি ভুল এবং তখন ব্যক্তিকে আর একটি নতুন বিকল্প গঠন করতে হয়। এই ভাবে সম্ভাব্য সমাধানগুলি প্রয়োগ বা পরীক্ষণ করতে করতে আকিম্মিকভাবে নির্ভূল সমাধানটি ব্যক্তির সামনে আবিভূতি হয়ে হায়। এখানে প্রথম দিকে বিচারকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছিল প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে কিন্তু গোমনে এপে দেখা দিল।

বিচারকরণের প্রয়োজন তথনই দেখা দেয় যথনই আমাদের প্রচলিত আচরণধারা পরিবেশের সঙ্গে সক্ষতিবিধানে অসমর্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ এক কথার যথন সমস্তা দেখা দেয়। এই সমস্তা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রচেষ্টায় নানা সমস্তার কৃষ্টি হতে পারে—বেমন, কেমন করে থান্ত সংগ্রহ করা যাবে, কেমন করে যথেষ্ট আয় করতে পারা যাবে, কেমন করে বিপদকে এড়িয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। ভিতীয়ত, আমাদের সাজাবিক কৌতৃহলও আমাদের সামনে বছ সমস্তার কৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের মধ্যে জানবার ইচ্ছাটি সহজাত এবং অনেক কিছু জানার জন্তও আমরা প্রায়ই বিচারকরণের সাহায্য নিয়ে থাকি।

#### অনুবান (Inference)

বিচারকরণের একটি অপরিহার্য পদ্ধা হল অন্নমান-পদ্ধতি। জ্ঞানা তথ্য থেকে অজ্ঞানা তথ্য বাওয়াকে অন্নমান বলে। অন্নমানের মাধ্যমেই আমরা পুরোনের সত্য থেকে নতুন সত্য আবিদ্ধার করতে পারি। বেমন, পথে নেমে দেখলাক পর্ণটা ভিজ্ঞে। আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম আকাশে মেঘ। সিদ্ধান্ত করলাম যে বৃষ্টি হয়েছে। এটি হল অন্নমানের দৃষ্টান্ত। এখানে আমাদের কাছে পুরোনো সত্য হল 'পথ ভিজ্ঞে' ও 'আকাশে মেঘ', আর নতুন সত্য হল 'বৃষ্টি হওছাটা'। এই রকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই আমরা জ্ঞাত তথ্য থেকে অজ্ঞাত তথ্যের আবিদ্ধার করে থাকি।

#### অতীত অভিজ্ঞতা ও বিচারকরণ

বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যও অপরিহার্ধ। বর্তমান সমস্তার সমাধানের জন্ম দরকার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ। অতীতের জ্ঞান যত বেশী হবে বিকল্প বা সন্তাব্য সমাধানের সংখ্যাও তত বাড়বে। আর বিকল্প সমাধানের সংখ্যা যত বেশী হবে নিভূলি বা প্রকৃত সমাধান খুঁজে বার করা ততই সহজ্ঞ হবে। এইজন্ম তথ্য বা জ্ঞানের উপর যার যত বেশী অধিকার তার পক্ষে বিচার করা তত সহজ্ঞ।

অনেক শিক্ষাবিদ আছেন থারা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তথ্য বা জ্ঞান আহরণের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে কেমন করে চিন্তা করতে হয় শিক্ষার্থীকে তাই শেখালেই চলবে। তথ্য বা জ্ঞান যথন তার প্রয়োজন হবে তথন সে তা নিজেই আহরণ করে নিতে পারবে। কিন্তু দেখা যাছে যে এ ধরনের যুক্তি নিতান্ত ক্রেটিপূর্ণ। কোন নতুন জ্ঞান শেখার পেছনে আছে বিচারকরণের প্রক্রিয়া, আর স্পৃষ্ঠ বিচার-করণের জন্ম অপরিহার্ষ হল পর্যাপ্ত তথ্য বা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উপর অধিকার। থারা তথ্য বা জ্ঞান আহরণের বিরোধিতা করেন তাঁরা প্রক্রতপক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার উপর বিচারকরণের এই নির্ভরশীলতার সত্যটি উপেকা করেন।

অবশ্য কেবল অতীত অভিজ্ঞতা বা তথ্যের উপর অধিকার থাকলেই চলবে না। ভার সঙ্গে ব্যক্তির বিচারকরণের উপযোগী শক্তি থাকাও দরকার। এমন অনেককে দেখা যায় বারা যথেষ্ট তথ্য বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েও স্থাসকত বিচার করতে-পারেন না। বুঝতে হবে তাঁদের বিচারকরণের শক্তিই পর্বাপ্তভাবে নেই। উন্নত- বিচারকরণের সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল এবং বৃদ্ধি একটি প্রাকৃতিদন্ত শক্তি। অতএব বিচারকরণের শক্তি ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায় না, তবে ব্যক্তি যথোপযোগী 'শিক্ষার ঘারা বিচারকরণের পদ্ধতির উন্নতি করতে পারে।

বিচারকরণের সাফল্য নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের নির্ভূল গতিপথের (direction) উপর। বর্তমান সমস্থার সমাধানে যথন অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করা হয় তথন সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হল যে এই অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগটি যেন নির্ভূল গতিপথ ধরে এগিয়ে চলে। যদি অভিজ্ঞতা প্রয়োগের গতিপথটি ভূল হয়ে যায় তবে সেই অনুমান থেকে কথনই নির্ভূল সিদ্ধান্ত করা যায় না।

#### ( Development of Reasoning in the Child )

মানসিক শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ না করলে উন্নত শ্রেণীর বিচারকরণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের ১৫।১৬ বৎসরে মানসিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিচারকরণের শক্তিও পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময়ই।

কিন্তু বিচারকরণের শক্তি আংশিকভাবে তার অনেক আগেই শিশুর মধ্যে দেখা যায়। তিন চার বংসর বয়স থেকেই শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে বড়দের উত্যক্ত করে তোলে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ সময়ে তাদের মধ্যে সম্প্রা উপলব্ধি করার ক্ষমতা জন্মেছে। ঐ সমস্থা উপলব্ধি থেকেই জাগে বিচারকরণের শক্তি। ভোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই ন'না বিজ্ঞোচিত মস্কব্য বা উক্তি করতে শোনা যায়। আবার কগনও কখনও কোনও বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে তাদের নানা আবান্তব ও হাশ্রকর সিদ্ধান্ত গঠন করতেও দেখা যায়। এ সকলই বিচারকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

শিশুদের ক্ষেত্রে তর্কবিজ্ঞানের ন্থায় (Syllogism) প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে তিন চাব বছর বয়দ থেকেই শিশুরা দহন্দ্র ন্থায় থেকে দিন্ধান্ত গঠন করতে পারে। ভবে যথায়থ যুক্তির প্রয়োগ করে বিচার করার ক্ষমতা জন্মায় দাত আট বংদর বয়দ থেকে এবং এই ক্ষমতাটা অনেকটা আকম্মিকভাবেই তাদের মধ্যে দেখা দেয়। দাধারণ ভাষণে যাকে বিচারকরণের বয়দ বলে বর্ণনা করা হয় দেটি এই দাত আট বংদর ম্বন্দ থেকেই ক্ষক হয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিচারকরণের শক্তির পরিণ্ডি নির্ভর করে ছটি বস্তুর উপর—প্রথম, চিস্তার ধারা এবং পারস্পরিক দম্ম উপদক্ষির করে এবং ছিতীয়, চিস্তনের কতকগুলি বিশেষ অভ্যাদ অর্জনের উপর।

# निकाअब्री मताविकान

### A. Idel

1. What is reasoning? How is reasoning differentiated from thinking?

Ams. (গু: ২৩৪—গু: ২৩৭)

2. Discuss the role of past experience in reasoning.

Ans. (পৃ: ২৩৫--পৃ: ২৩৬)

3. Describe the development of reasoning in children.

Ans. ( 7: २०७-7: २०१ )

# **প**(ब(द्वा

# কণ্যন (Imagination)

করন হল এক প্রকার মানসিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াতেই আমরা কতকগুলি প্রতীকের ব্যবহার করে থাকি। যেমন, প্রতিরূপ, ভাষা, ধারণা ইত্যাদি। করন হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যাতে প্রতিরূপেরই ব্যবহার সব চেয়ে বেশী, অন্তান্ত উপাদান থাকলেও সেগুলি সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে যেমন বরু তেমনই অপ্রধান।

বে সব বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির একটি ছবি আমরা মনেব মধ্যে বহন করতে পারি। এইগুলি হল প্রতিরূপ<sup>2</sup>,। যেমন, যে ব্যক্তি ভাজমহল দেখে বাড়ী ফিরলেন তিনি ভাজমহলের একটি প্রতিরূপ মনের মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। যথনই তিনি ভাজমহল সম্বন্ধে চিন্তা করেন ভ্রমই তাজমহলের প্রতিরূপটি তাঁর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এটি হল চাকুষ প্রতিরূপের দৃষ্টান্ত। এইভাবে আমরা আমাদের অক্সান্ত ইন্ধিয়েরও প্রতিরূপ মনে রাখতে পারি, যেমন কোন শব্দ, গন্ধ, আত্মানন বা পেশীদঞ্চালতে প্রতিরূপও আমরা মনে রেখে থাকি।

করনের ক্ষেত্রে আমর। এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিরূপকে একটির পর একটি পাশাপাশি রেখে এক ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতার স্বাষ্টি করি। যে ভদ্রলোক আগ্রা থেকে ভাজমহল দেখে ফিরলেন তিনি ঘরে বসে বসে আগ্রার রাষ্টা, টাগ্রাওয়ালা, ভাজমহল ইত্যাদির প্রতিরূপগুলিকে একসকে জুড়ে ভাবতে পারেন যে তিনি আগ্রার পথ দিয়ে টালায় চড়ে ভাজমহল দেখতে যাচ্ছেন। এইটি হল করন।

প্রতিরূপ মাত্রেই হল প্রত্যক্ষিত বস্তুর মানগিক রূপ অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রতি-রূপই প্রত্যক্ষণ থেকে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষণের সঙ্গে ক্রনের পার্থক্য হল এই যে ক্রনে আমরা আমাদের ইচ্ছামত প্রতিরূপগুলিকে সাজিয়ে প্রয়োজনযত মানসিক অভিজ্ঞতার স্পষ্ট করতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা বাস্তবের প্রকৃতি ও নিয়মের ছারা নিধারিত। যেমন একটি গাছ মাটির উপর গাড়েয়ে রয়েছে—এটি আমাদের প্রত্যক্ষিত অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষণের

<sup>)।</sup> व्यक्तिनः २३ वस्त मृः २३३

-ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ইচ্ছামত পরিবর্তন আমরা করতে পারি না। কিছ
করনের ক্ষেত্রে আমরা এই গাছটির প্রতিরূপ নিরে আমাদের ইচ্ছামত মানসিক
অভিজ্ঞতার স্বাষ্ট করতে পারি। যেমন গাছটি মাটির উপর চলে ফিরে বেড়াছে
বা আকাশে উড়ছে ইত্যাদি আমরা করনা করতে পারি। মনে রাখতে হবে
যে করনের ক্ষেত্রে যে সব প্রতিরূপের আমরা ব্যবহার করি সেগুলি কিছ
আমাদের মন থেকে স্বষ্ট নয়। প্রতিরূপগুলি সব সময়েই যথার্থ প্রত্যক্ষণ
থেকে উত্তৃত। যা আমরা কখনও প্রত্যক্ষণ করিনি তার আমরা প্রতিরূপও স্বাষ্ট
করতে পারি না। তবে যে সব বস্থ আমরা প্রত্যক্ষণ করেছি সে সব বস্তর প্রতিরূপ
ভালিকে পছন্দমত সাজিয়ে গুছিয়ে ইচ্ছামত কার্যনিক অভিজ্ঞতা স্বাষ্ট করার ক্ষমতা
আছে। প্রতিরূপের এই ইচ্ছামত ব্যবহারই ক্রানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

## কল্প ও স্থারণ ( Imagination & Memory)

করন ও শারণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যথন পূর্বে দেখা বা শেখা বস্তু মনে করি তথন আমরা সেগুলির প্রতিরপকে উজ্জীবিত করি। যেমন প্রয়োজন হলে আমাদের পরিচিত কোন বন্ধর চেহারা বা কোন দৃষ্ঠ বা বাড়ীর ছবি আমরা মনের মধ্যে প্রতিরূপের আকারে জাগিয়ে থাকি। একেই শ্বতি বলে। করনের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভাবে আমরা প্রতিরূপকে জাগিয়ে থাকি। তবে শ্বতি ও বরনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে শ্বতির সঙ্গে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ মিল আছে। অর্থাৎ বা প্রভাক করি এবং যেমনভাবে প্রভাক করি সেইটি সেইভাবে চিন্তা করাকে শ্বতি বলে। কিন্তু করনের কেত্রে আমরা আমাদের প্রতিরপগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে শুছিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। যেমন আমাদের পূর্বে দেখা ছোভা এবং একজোড়া ভানার প্রতিরূপকে মনে জাগানোর নাম হল স্বরণ। আর শেই বোড়াটার গায়ে ছজোড়া ভানা লাগিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া ভৈরী করাটা হল কল্পন। এইজন্ম অনেকে স্বৃতিকে পুনকংপাদনমূলক (reproductive) ৰুল্লন এবং সাধারণ কল্লনকে উৎপাদনমূলক বা স্ক্রনমূলক (productive;) কল্লন বলে থাকেন। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমরা একবার পূর্বে আহরণ করেছি সেগুলিকেই আবার উৎপাদন করা বা জাগান হল স্মৃতির কাজ। সেইবস্ত স্থৃতিকে পুনকৎপাদনমূলক বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত কল্পনায় আমরা প্রতিরূপ-ভালিকে নতুনভাবে সংগঠিত করে নতুন অভিজ্ঞতার স্বাষ্ট করে থাকি। সেইজ্ঞ - ব্যানাকে উৎপাদনমূলক বা ফলনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়।

কল্পন ও শরণের মধ্যে একটা বড় পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে।' কল্পনের প্রধান উপাদান হল প্রতিরূপ। ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অক্সান্ত প্রতীক্তলি উপাদানরূপে কল্পনের ক্ষেত্রে কম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শ্বৃতির ক্ষেত্রে প্রতিরূপের মত অক্সান্ত প্রতীক্তলিও উপাদানরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বন্ধত ধারণা, ভাষা, সংখ্যা ইত্যাদি উপাদানগুলিই বন্ধন পরিমাণে শ্বৃতির অবয়ব সংগঠনে প্রযোজন হয়।

# কল্পন ও চিন্তন (Imagination & Thinking)

কল্পন ও হল এক শ্রেণীর চিস্তন। মানসিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে উভয়েই অভিয়া। আনরা যথন প্রকৃত বস্তর পরিবর্তে তার কোন প্রতীক নিয়ে আচরণ করি তথন আমাদের সেই আচরণকে চিস্তন বলা হয়। কোন একটি বস্তর পরিবর্তে যদি আমন্ধা অন্ত একটি বস্তর ব্যবহার করি তাহলে পরের বস্তুটিকে প্রথম বস্তর প্রতীক বলা হয়। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির নানারূপ প্রতীক আমরা মন্তিক্ষে বহন করছে পারি। চিস্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুগুলির পরিবর্তে এই ধরনের প্রতীকগুলি নিয়ে আনরা আচরণ করে থাকি। যেমন, একটি বই টেবিল থেকে হাত দিয়ে তোলা হল প্রকৃত আচরণ। কিন্তু আমরা যদি বই, টেবিল, হাত ইত্যাদি বস্তুগুলির প্রতীকেন্দ্র সাহায্যে মনে মনে ঐ একই কাজ সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের আচরণটি হল চিস্তন। এইজন্ম চিস্তনকে বলা হয় প্রতীকমূলক আচরণ (symbolical behaviour)।

চিন্তনে ব্যবস্থাত প্রতীক আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেনন প্রতিরূপ, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা, পেনীমূলক প্রস্তুতি ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন প্রতিরূপের সাহান্ত্যে আমরা চিন্তন করে থাকি। যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত বন্তর পরিবর্তে তার প্রতীকের সাহান্যে আমরা বিভিন্ন আচরণ সম্পন্ন করে থাকি সেহেতু চিন্তনের ক্ষেত্রে প্রথমের প্রচুর সাশ্রেয় হয়। এইজন্মই চিন্তন আমাদের এত উপকারে লাগে।

চিন্তন আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন কল্পন, বিচার-কশ্বণ উদ্ভাবন ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কল্পন হল সেই চিন্তন যাতে প্রতিদ্ধপগুলিকে ব্যক্তি তার ইচ্ছামত নিযুক্ত করে নানা নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে বাকে। সাধারণ চিন্তনের ক্ষেত্রে মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি বাত্তবধর্মী হয়ে থাকে, অর্থাৎ মানসিক প্রতীকগুলি বাত্তব অমুধায়ী সাজানে। হয়। কিন্তু কল্পনে মানসিক প্রতীকগুলিকে যথেচ্ছ সাজিয়ে খুলীমত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। চিন্তন ও করনের মধ্যে এইটিই সব চেয়ে বড় পার্থকা। চিন্তন বাত্তক অন্ধ্রণামী। কিন্তু করন বাত্তব অন্ধ্রণামী হতে বাধ্য নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা, মনোভাব, অন্থভিত অন্থায়ী প্রতিরূপগুলিকে যেমন খুশী সাঞ্চানোর স্বাধীনতা করনে আছে, কিন্তু চিন্তনে নেই। তবে বাত্তব অন্থ্যামী করনও হতে পারে। তথন করন ও চিন্তনে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তাছাড়া চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপ ছাড়া অন্যান্ত প্রতীকগুলিরও বছল ব্যবহার করে থাকি বরং চিন্তনের অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্রমণ কমে আসে এবং উন্নত শ্রেণীর চিন্তনে প্রতিরূপকে বর্জন করাই হয়। কিন্তু করনের উপাদান প্রধানত প্রতিরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কল্পন যতই উন্নত হবে তার প্রতিরূপের ব্যবহারও তত সমুদ্ধ ও বছল হবে।

# কল্পনের শ্রেণীবিভাগ (Types of Imagination)

কল্পনের প্রকৃতি অসুষায়ী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ডেভারের দেওয়া শ্রেণীবিভাগটি এখানে বর্ণিত হল।

# প্রয়োগমূলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পন

(Pragmatic and Aesthetic Imagination)

ড্রেভারের মতে স্ক্রেন্স্লক কল্পন হ'লেণীর হতে পারে, প্রয়োগমূলক (Pragmatic) এবং সৌন্দর্যবোধমূলক (Aesthetic)। প্রয়োগমূলক কল্পনে ব্যক্তির কল্পনা নতুন কিছু স্বস্থি করলেও সে কল্পনা বান্তব জগতের সঙ্গে সমতা রেখে অগ্রাপর হয়। যেমন, কল্পনার কোন ইঞ্জিনীয়ার একটা ব্রিজ তৈরী করেছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ গড়ছেন। এ সকল ক্ষেত্রে কল্পনা বান্তবঙ্গতের নিমমকাস্থনগুলি পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধ্য হয়। কিছু সৌন্দর্যবোধমূনক কল্পনায় ব্যক্তির কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও অনিয়ন্তি। যেমন কবিতা, গল্প বা উপভাস লেখা, কোন গৌন্দর্যময় শিল্প তৈরী করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা বান্তবের নিমমকাস্থন নিযুত্তাবে মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ ছয়ের মন্যে নার একটা বড় পার্থকা হল যে প্রয়োগমূ ক চিন্তনে ভৃত্তি আদে যথন কল্পনের যে কক্ষ্ণ, সে লক্ষ্যতে গিয়ে পৌছান যায়। কিছু নৌন্দর্যবোধমূলক কল্পন-ক্রিয়ার সম্পাদনের সময়েই ভৃত্তি পাওয়া যায়।

### ৰ্বহারমূলক ও ভন্থগত কল্পন (Practical and Theoretical Imagination)

প্রবাগমূলক কল্পনকে আবার ড্রেভার ছুড্রেণীতে ভাগ করেছেন, ব্যবহারমূলক (Practical) এবং তত্ত্বগত (Theoretical)। যে প্রয়োগমূলক কল্পন বান্ধবে প্রয়োগ করার জন্মই স্ট হয় তাকে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক প্রয়োগমূলক কল্পন। আর যে প্রয়োগমূলক কল্পনকে কোন বিশেষ তত্ত্ব আহরণ করার জন্ম স্থাই করা হয় তাকে বলা থেতে পারে তত্ত্বগত প্রয়োগমূলক কল্পন। ইঞ্জিনীয়ারের বিজ্ঞ তৈরার কল্পনিটি হল প্রথম শ্রেণীর কল্পনের উদাহরণ এবং কোন বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব উদ্যাটনের জন্ম যে কল্পন সেটি হল দ্বিতায় শ্রেণীর উদাহরণ।

#### শিল্পযূলক ও অবাস্তব কল্পন

#### (Artistic and Fantastic Imagination)

সৌন্দযবোধমূলক কল্পনও আবার ছ্রক্ষের হতে পারে, শিল্পমূনক (Artistic) এবং অলীক বা অবান্তব (Fantastic)। যথন কোন চিত্রকর কল্পনায় একটি ছবি আঁকছেন বা কোন ভাস্কর কল্পনায় কোন মূর্তি গড়ছেন তথন তাঁদের কল্পনাকে শিল্পমূলক বলা চলে, কিন্তু নিচক তৃত্ত পাবার উদ্দেশ্যে যথন ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীন উদ্ভট কল্পনার জাল বুনে যায় তথন ভার কল্পনাকে অলীক বা অবান্তব কল্পন বলা হয়।

# শিক্ষা ও কল্পন (Education and Imagination)

নানা দিক দিয়ে কল্পন শিশুর শিক্ষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মানবজীব ের সব গুরেই কল্পনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শৈশবে ও যৌবনাগমে চিন্তনের মধ্যে কল্পনের প্রাচ্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিণত বংসেও কল্পনের প্রভাব অকিঞ্চিংকর নয়।

গ্যান্টন প্রভৃতির মনোবিজ্ঞানাদের পর্নিক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর চিস্তন-প্রক্রিয়াটি প্রধানত কর্মনধর্মী থাকে। প্রথম দিকে সে সমস্ত কিছুই চিন্তা করে প্রতি-রূপের সাহায়ে। ধীরে ধীরে সে যত বড় হয় তত তার চিন্তায় প্রতিরূপের আধিক্য ক্মতে থাকে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে আবার তার চিন্তায় ক্রনের প্রাধান্ত নতুন করে দেখা দেয়। এ সময়ের কল্পন অবাস্তবধর্মী ও দিবাস্বপ্লের গোত্তীয়। প্রাপ্তব্যেবন ছেলেমেয়ে তাদের বছবিধ অত্থ্য সামনার আংশিক তুর্প্ত আহরণ করে কল্পনার মধ্যে দিয়ে। পরিণত বয়সে এই দিবাশ্বপ্লের আধিক্য কমে আসলেও কোন দিনই একবারে চলে যায় না। সারাজীবন ধরে অল্পনিন্তর পরিমাণে দিবাশ্বপ্ল প্রতিটি ব্যক্তির মনোরাজ্যকে প্রভাবিত করে থাকে এবং বাত্তবজীবনের ব্যর্থতা এবং অতৃপ্রির হতাশার মধ্যে তাকে আংশিক তৃপ্তি এবং আনন্দ দিয়ে থাকে।

শিক্ষার দিক দিয়ে কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর স্ক্রনধর্মিতা। বস্তুত কল্পনই হল সমস্ত উদ্ভাবনী বা স্ক্রনীমূলক চিন্তনের ভিত্তি। কল্পন যথন স্থানিয়ন্তিত ও বান্তব অফুগামী হয় তথন সেই কল্পন সভ্যকারের নতুন জিনিস স্পষ্ট কল্পতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পমূলক আবিজ্ঞার, সৌন্দর্থমূলক বস্তু-স্প্তি, নতুন কবিতা বা উপক্রাস লেখা এ সকলেরই প্রথম ক্ষ্ণক তাদের স্ক্রকদের কল্পনার রাজ্যে। সেখানে ভাদের স্ক্রন পূর্ণতা লাভ করলেই তারা বান্তবে রূপলাভ করে। যে কল্পনাকে বান্তবে কোন কিছু স্প্তি বা সংগঠনের জন্ম প্রয়োগ করা যায় ভাতেই প্রয়োগমূলক কল্পন বলা হয়। এই ধরনের কল্পন শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াকে স্ক্রনশীল ও উন্নত করে তোলে। অতএব শিশুর কল্পনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভাকে উপযুক্ত পথে পরিচালন করা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটা বড় অঙ্গ । যাক্রে আমরা প্রয়োগমূলক কল্পন বলে বর্ণনা করি সেই কল্পন শিশুর মধ্যে স্প্তি করা স্থিনিক্ষার যে একটা বড় লক্ষ্য একথা বলা বাছল্য।

শিশুর প্রাথমিক কল্পনা অবশ্য প্রয়োগমূলক নয়। তার প্রকৃতি প্রধানত অলীক ও অবান্তব। বান্তবের নিয়মকান্থন বা স্থান ও সময়ের কোন সঙ্গতি কিছুই তার কল্পন মানে না, মৃক্ত বিহঙ্গমের মত নিজের খুসীমত পথে নির্বাধগতিতে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায়। এই সময়ে শিশুদের এই অবান্তব কল্পনা খোরাক পায় ক্লপকথার গল্পে—পক্ষীরাজ ঘোড়া, ছ্ধসাগরের দেশ, ব্যঙ্গমা-ব্যক্ষী প্রভৃতি কাল্পনিক কাহিনীতে। সব দেশেই শিশুদের মনস্কৃত্তির জন্ম ক্লপকথা ও উপকথার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলন আছে।

কিন্তু আধুনিক একদল মনোবিজ্ঞানী শিশুদের রূপকথার গল্প বা অবান্তব কাহিনী শোনাবার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে রূপকথার গল্প শিশুকে বান্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার মনে প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অবান্তব ধারণার অষ্টি করে যা তার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রস্তুতির বিরাট পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ার। রূপকথা ও উপকথার গল্পে সাধারণত অতিপার্থিব বা দৈবশক্তির প্রচুর বাবহার দেখা যায় এবং এই সব গল্প শুনে শিশুর মনে এই বিশ্বাস জ্ল্মার যে সেনী দিকোন বিপদাব। সমস্যাসক্ষ্য পরিস্থিতিতে গড়ে তবে দৈবশক্তি তাকে

সাহাব্য করবে উদ্ধার পেতে। কিন্তু যখন সে প্রাকৃত জীবনে কঠিন বাস্তবের সন্মুশীন হয় ভখন তার শৈশবের এই ধারণা শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশাভকের আঘাত তার মনকে তুর্বল করে তোলে এবং স্বাভাবিক আত্ম-বিশাসকে শিথিল করে দেয়।

প্রাসিদ্ধ শিশু শিক্ষাবিদ মণ্টেসরী এই মতেরই সমর্থক। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কান্ধনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ। তিনি বলতে চান বে শিক্ষার কাজ হল শিশুকে তার শিশুক্লভ অবান্তব রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে বান্তব জগতের জন্ম প্রস্তুত করা। তাঁর মতে শিশুর ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে বান্তবধর্মী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশু বড় হয়ে বান্তবকে তার প্রস্তুত স্বরূপে চিনতে পারে এবং তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সক্ষতিবিধান করতে সমর্থ হবে।

শিশুর অবান্তৰ করনা এবং রূপকথা-পঠনের বিরুদ্ধে মন্টেসরী প্রভৃতির যে অভিযোগ তার যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের রূপকথার মায়াময় জগংটি যখন পরিণত বয়সে বান্তবের রূচ পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখন ব্যক্তির পক্ষেসেটা প্রচণ্ড আশাভঙ্গ ও মানসিক আঘাতের রূপ নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে না এবং সারাজীবন ধরেই অতৃপ্ত ও বিপর্বন্ত জীবন যাপন করে চলে।

মন:সমীক্ষণের সংব্যাখ্যানেও শৈশবের অবান্তব কল্পনার আধিক্য ব্যক্তির পরিণত জীবনে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যখন বান্তবজীবনে কোন ত্বরহ সমস্তা বা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে থাপ থাইয়ে নিতে পারে না তখন সেতার শৈশবের কল্পনার রাজ্যে ফিরে গিয়ে বান্তবকে এড়িয়ে যায়। একে প্রত্যাবৃত্তি (Regression) বলা হয়। প্রাণশক্তির এই প্রত্যাবৃত্তি মানসিক্ষান্ত্যের নাশক, সার্থক জীবন-গঠনের চরম পরিপন্থী।

তা বলে অবান্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের একেবারে কোন উপকারিতা নেই ষে তা নয়। অতি শৈশবে শিশুর মনে এমন সব কামনা দেখা দেয় যেশুনির প্রকৃত ক্ষপ আমাদের কাছে খুব স্কুল্টেও নয় এবং সেগুনি পূর্ণ করা আমাদের সাধ্যও নয়। অথচ সেগুনির পরিভৃত্তি না হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয়ে ৬৫টে। শিশু তাব এই সব অভ্নত কামনা বাসনাগুনির আংশিক ভৃত্তি এই অবান্তব

করনার মাধ্যমে আহরণ করে। শিশুর বছমুখী বৃদ্ধি প্রচেষ্টাকে এই ধরনের করনা আনেকথানি সাহায্য করে এবং অনেক প্রাপ্তবয়স্কের মানসিক প্রক্রিয়া এই করনার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।

স্থানিয়ন্তিত কল্পনা শিশুকে জীবনসমস্থা সমাধানে সাহায্য করে থাকে। কল্পনার সাহায্যে শিশু নানা বিকল্পের সংগঠন করতে পারে এবং সেই বিকল্পগুলির সাহায্যে সে.বান্তব সমস্থার সমাধান করতে পারে। দেখা গেছে যে বিকল্প গঠনের সময় কল্পনার প্রয়োগ এক রক্ষম অপরিহার্য। বিকল্প গঠন করতে হলে কত্তকগুলি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত থেকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তকে বেছে নিতে হয়। তার জন্ম প্রয়োজন সব কটি সম্ভাব্য উপায়কে কল্পনায় প্রয়োগ করে দেখা। এখানে মানসিক উপাদানের সাহায্যে বান্তব ঘটনাকে অন্নষ্টিত করতে কল্পনাই শিশুকে সমর্থ করে। কল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর সৌন্দর্যাত্ত্তির ধর্মটি। আমাদের মধ্যে যে সহজাত সৌন্দর্যভোগের স্পৃহা পৃথিবীর রূপরসগন্ধ স্পর্শের মাধ্যমে ত'প্ত পায়, অথচ সন্ধার্গ ও অবক্ষম বান্তব পরিবেশে পূর্ণ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেই অত্প্ত সৌন্দর্যাত্ত্তির স্পৃহা একমাত্র কল্পনার মাধ্যমেই তৃপ্তি পেতে পারে। এই ও অ স্থষ্ঠ কল্পনা ব্যক্তির পক্ষে তৃপ্তিকর, কন্ধ প্রক্ষোভের নি.মাচক এবং মানসিক স্বান্থ্যের সহায়ক।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শিশুর লক্ষ্যহীন অবান্তব কল্পনাকে লক্ষ্যসম্পন্ধ বান্তবদ্মী কল্পনায় পরিণক কবাই শিক্ষাব প্রধান কার্যস্ত্রহী। রূপকণার গল্প বা অবান্তব কাল্পনিক কাহিনী শিশুকে একটা বিশেষ বয়স পর্যস্ত্র, (বছ ক্ষোব প্রাক্তিবিশ্বালয় সম্প পর্যস্ত্র) পড়তে বা শুনতে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ভারপর তাক্ষেধীরে ধীরে কল্পনার জগৎ পেকে সবিয়ে আনতে হবে এবং বান্তব জীবনের চিস্তাধারায় দীক্ষিত করতে হবে। ভার উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত পরিচালনা প্রসাহায়ের দ্বারা বান্তবমুগী করে তুলতে হবে এবং যাতে তার কল্পনা ব্যবহাহিক ক'ছে নিযুক্ত হতে পারে এবং ভার জীবন সমস্তার সমাধানে সাহায্য করতে পারে সেই ভাবে ভাকে ি ফিন্ত করতে হবে।

এই কল্পনা-নিয়ন্ত্রণের একটা প্রশান উপায় হল তার বান্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর তাব কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিশু যত বিভিন্ন ও বিচিত্র বান্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে তত তার কল্পনা বান্তবধর্মী ও কম উদ্ভট হয়ে উঠবে। দেখা গেছে যে শিশু যত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ পরিবেশে বাস করে তার কল্পনা তত বেশী স্পরবান্তব হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিশুর কর্মনাকে গঠনমূলক ও ব্যবহারিক করে তোলে।

এই জন্ম শিশুর সমন্ত শিক্ষাকেই সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মৌধিক বর্ণনা বা পুন্তকলন্ধ ধারণা কোনটাই সত্যকারের বান্তব জ্ঞান দিতে পারে না। ফলে শিশুর কল্পনা নানা বিক্বত ও অবান্তব রূপ ধারণ করে। কিন্তু সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে বা শেখা যায় তাতে অবান্তব কল্পনা গড়ে ওঠার কোন অবকাশ পায় না। সেখানে বান্তব অভিজ্ঞতা শিশুর কল্পনার প্রকৃতিকে দৃঢ়হন্তে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার গতিধারাকে প্রয়োগমূলক পথে পরিচালিত করে।

ষেখানে যেখানে মৌথিক বর্ণনা বা পুত্তকলক আনের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্ত উপায় থাকে না সেখানে ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের (Audio-visual aids) সাহায়া নেওয়া উচিত। তাছাড়া ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, ছবি, চার্ট, ম্যাপ, ফিল্ম ইত্যাদির সহায়তায় শিশুর কল্পনাকে বাত্তব পথে পরিচালিত করা যায়।

ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের সাহায্যে ও (Sense training) কল্পনাকে বান্তবধর্মী করে তোলা যায়। কল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু যে ৫ তিরূপ তা আসে ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে। মন্টেসরী প্রবর্তিত পস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধন করা হলে কল্পনা অবান্তব বা উদ্ভটরূপ গ্রহণ করতে পারে না তবে শিশুর মধ্যে চিস্তামূলক কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয়চর্চা খুব বেশী কার্যকরী হয় বলে মনে করা হয় না।

# **थ**श्वावलो

Write an essay on—Imagination and Day Dreams of children.
 (B. T. 1954)

Ans. (পৃ: ২৬৯—পৃ: ২৪৭)

2. Distinguish clearly between the following giving examples—(i) After Image (ii) Memory Image (iii) Primary Memory Image and (iv) Eidetic Image.

(B. A. 1954)

Ans. (পৃ: ২২ • — পৃ: ২২৩)

3. Discuss the different forms of imagination and the importance of imagination in early childhood. How would you develop imagination in children.

(B. T. 1964)

Ans. ( 7: २8२-7: २89 )

# विकालकी मताविकान

4. Describe the types of imagination with concrete illustrations indicate their educational importance.

5. Distinguish between (i) imagination and thinking and (ii) imagination and memory.

6. Discuss the role of imagination in the life of the child.

### (ষাল

# (त्रिकिं (Sentiment)

সেন্টিমেন্ট কথাটি লৌকিক ভাষণে বছদিন প্রচলিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানে কথাটি প্রথমে প্রবর্তিত করেন স্থাও (Shand)। তাঁর সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে যথন কোনও বিশেষ একটি প্রক্ষোভ স্থসংহত সংগঠনের সৃষ্টি করে তথন তাকে সেন্টিমেন্ট বলে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং তার প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রবণতাগুলির হারা। এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তি বা ইন্ষ্টিংক্ট নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু যত সে বড় হয় তত পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে তার সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম তার প্রবণতাগুলি থাকে অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও বিচ্ছিন্ন সন্তার রূপে। কিন্তু ক্রমশ সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে নিয়ন্ত্রিত ও শৃত্মলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সেন্টিমেন্ট হল এই প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলিরই একটি স্থসংগঠিত ও স্থনিয়ন্ত্রিত রূপ।

বেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা একটা প্রক্ষোন্ড। কিন্তু যথন বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষোন্ডটি স্থানিয়ন্ত্রিত ও স্থানগঠিত হয়ে ওঠে, তথনই ভালবাসার সেন্টিমেন্ট জন্ম নেয়। উদাহরণম্বরূপ, আমাদের জ্বাল্ডমি বা আমাদের মাতৃতাষা বা নিজেদের আপন জনদের ঘিরে আমাদের ভালবাসার প্রক্ষোতটি স্থানগঠিত হতে পারে এবং তার ফলে তা থেকে ভালবাসার সেন্টিমেন্টটি গঠিত হয়ে থাকে। তেমনই আবার কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে আমাদের ম্বুণার সেন্টিমেন্ট বা রাগের সেন্টিমেন্টও স্থাষ্ট হতে পারে।

# সেন্টিমেণ্ট ও প্রক্ষোভ (Sentiment and Emotion)

প্রক্ষোভ থেকেই সেন্টিমেন্ট জন্মায়। প্রক্ষোভের স্থলংগঠিত রূপকেই সেন্টিমেন্ট বলা হয়। যেখানে বা যে বস্তুর প্রতি কোনও স্থনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ ব্যক্তি অস্ভব করে না সেখানে বা সে বস্তুকে ঘিরে কোনও সেন্টিমেন্ট হয় না। এই জন্ম সেন্টিমেন্টমাত্রেই কোন না কোন প্রক্ষোভের ঘারা নিষিক্ত থাকে। যথনই সেন্টিমেন্টটি কার্বকরী হয় তথনই ঐ বিশেষ প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে। প্রকোভ সহজাত, কিছু সেণ্টিমেন্ট অর্জিত। সেণ্টিমেন্ট মনের একটা বিশেষ অর্জিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ধারণা সম্বন্ধে ব্যক্তিকে বিশেষ পদ্বায় কাজ করতে প্ররোচিত করে। প্রকোভও ব্যক্তিকে বিশেষভাবে আচরণ করতে প্রবৃত্ধ করে, কিন্তু প্রকোভের প্রভাব সাময়িক ও কণস্বায়ী।

যথন প্রক্ষোভ্যুলক প্রবণতাগুলি দেণিমেন্টের রূপ নিয়ে স্থসংগঠিত হয় তথন
ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেণ্টিমেন্টের
সেই বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ব্যক্তির মধ্যে একটি স্থনিদিই ও স্থায়ী আচরণধারা গড়ে
ভঠে। ম্যাক্ডুগালের মতে প্রত্যেকটি সেণ্টিমেন্টই কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি
একটি স্থায়ী প্রয়াসমূলক মনোভাব যা ঐ বস্তুটির অভিজ্ঞতা থেকে জন্মে থাকে।
বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষ একটি পরিবেশে কি ভাবে আচরণ করে তা নির্ভর
করে ঐ পরিশের সম্পর্কে তার পূর্বগঠিত দেণ্টিমেন্টের উপর। এই জন্ম
সেণ্টিমেন্টকে আমরা আচরণের নিয়ন্ত্রক বলতে পারি।

পরিবে:শর সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে শিশুর প্রক্ষোভগুলি বিশেষ বস্তু,
ব্যক্তি বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। সে কোন বস্তুকে ভালবাসে, কোনটিকে
আবার দ্বণা করতে শেখে। এখন এই বস্তগুলিকে ঘিরে যদি তার ভালবাসা, দ্বণা
প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বার বার অভিব্যক্ত হতে থাকে তবে কিছুদিন পর পর সেই
বিচ্ছিন্ন ও অসংহত প্রক্ষোভগুলি স্থায়ী ও স্থসংহত স্ফেনিনেন্টের রূপ ধারণ করে।
সেন্টিমেন্ট বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঘিরে যেনন তৈরী হয়, তেনমই আবার ধারণাকে
কেন্দ্র করেও সেন্টিমেন্ট তৈরী হয়। যেমন, ধর্মের প্রতি কারও অন্ধরাগের সেন্টিমেন্ট
আবার কারও বা বিরাগের সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে। আমাদের সকলেরই
প্রবিশ্না, বিশাস্থাত্তকতা প্রভৃতির প্রতি দ্বণার সেন্টিমেন্ট আছে।

# সেন্টিমেণ্ট ও প্রবৃত্তি ( Sentiment and Instinct )

মানব মাচরণের নিঃস্ত্রকরপে সেণ্টিমেণ্ট ও প্রবৃত্তি উভয়েই ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ! প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণ-প্রবণতা এবং শিশুর জীবনের প্রাথমিক আচরণগুলি প্রবৃত্তির বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের কাজগুলি শিশু কি ভাবে সম্পন্ন করবে তা নির্ণয় করে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার মধ্যে নতুন নতুন আচরণ প্রবৃত্তিগুলি। দেখা দেয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে ব্যক্তি এই নতুন আচরণগুলি সম্পন্ন করতে শেখে। তার এই নতুন আচরণ প্রচেটাগুলির পিছনে থাকে নানা প্রকৃতির সেণ্টিমেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বন্ধ ও ব্যক্তির সম্পর্কে একে তার মনে নানা ধরনের অফুভূতির স্বষ্ট হয় এবং সেগুলির সম্পর্কে সে বিশেষ বিশেষ পছায় আচরণ করতে শেখে। এই অর্জিত মানসিক সংগঠনগুলি হল সেণ্টিমেন্ট। অতএব দেখা যাচ্চে যে প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণ-প্রবণতা, আর সেন্টিমেন্ট হল অর্জিত আচরণ-প্রবণতা। তবে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে ব্যক্তির জীবনের প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেটাই প্রধান। আর সেন্টিমেন্ট প্রস্তুত আচরণগুলি ব্যক্তির সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক ও ব্যক্তিগত জাবনের বছমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কর্ক। শিশু যত বড় হয় তত তার প্রবৃত্তি পরিচালিত আচরণগুলি কমে আগে এবং সেন্টিমেন্টই তার আচরণগুলিকে নিঃন্তিত করতে শেখে। পি হামাতা, ভাইবোন, বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিদেব সংস্পর্শে সে যত আগে ততই তার মধ্যে নতুন নতুন শেটিমেন্ট অল্ল। তথন তার আচরণের উপর প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থাকে নিতান্তই অল্ল। তথন তার আচরণের প্রধানত করে তার নবগঠিত সেন্টিমেন্ট গুলি।

ভবে প্রবৃত্তি ও েণ্টিমেন্ট উভয়েই প্রক্ষোভমূলক। উভয়েরই প্রেষণাশক্তি জোগায় প্রক্ষোভ। কোনও বিশেষ প্রক্ষোভ জাগলেই প্রবৃত্তি কার্যকরী হয়। লেমনই সেন্টিমেন্টের শক্তি ও উত্তম আসে কোনও বিশেষ প্রক্ষোভের জাগবে থেকে।

## সেন্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স ( Sentiment and Complex )

সেণ্টিমণ্ট ও কমপ্লেক্স মানসিক সন্তার দিক দিয়ে অভিন্ন প্রকৃতির। উভয়েই জন্ম প্রক্ষোভের সংগঠনে। উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়কে খিরে স্পষ্টি হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই যখন ঐ বিশেষ বস্তু ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ কর। হয় বা চিস্তা মনে আসে তখনই প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং ব্যক্তি একটি মুনির্দিষ্টি পদ্মায় আচরণ করতে স্থক্ষ করে। কিন্তু তব্ কভকগুলি দিক দিয়ে তুয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমত, ক্রয়েডীয় পরিকল্পনা অম্যায়ী কমপ্লেক্স স্যাক্তির অচেতন মনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির সচেতন মনে কমপ্লেক্স স্পষ্ট ও হয় না এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সে জ্ঞাতও থাকে না। যথন সেই কমপ্লেক্সের স্বারা প্রারোচিত হয়ে সে কোন বিশেষ আচরণ করে তথন সে তার কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারে না অস্তত যে ব্যাখ্যা সে দের বা বিশ্বাস করে তা প্রাকৃত নয়। কিন্তু সেন্টিমেন্ট ব্যক্তির জ্ঞাত মনেক্র উপাদান এবং তার স্বরূপ এবং তৎপ্রস্তুত আচরণ সমৃদ্ধে সে পূর্ণভাবেই সচেতন।

ষিতীয়ত, কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। ব্যক্তির অহংসম্ভার কাছে পরিত্যক্ত যথন কোন চিস্তা বা কামনা তার অবচেতনে অবদমিত হয় তথনই কমপ্লেক্স জন্ম নেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় মানসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের পরম সহায়ক। সেন্টিমেন্ট মনের স্থাসমন্থয়নের উপকরণস্থরপ, কমপ্লেক্স মানসিক সংহতির পরিপন্থী এবং মনের অস্বাভাবিক অবস্থার স্থাচক।

## েট্রেল্ডা ণ্টর স্থষ্টি ও বিকাশ

( Development of Sentiment )

কোনও সেন্টিমেন্ট নিয়ে শিশু জন্মায় না। পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সেন্টিমেন্টের স্পষ্ট হয়। নবজাত শিশুর আচরণ নিয়ন্তিত হয় নিছক তার প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের শক্তির দ্বারা। কিছু কিছুটা বড় হলেই তার মধ্যে সেন্টিমেন্ট স্পষ্ট হতে থাকে।

সেন্টিমেন্টের স্পষ্ট হয় অভিজ্ঞতা থেকে। ড্রেভারের মতে নিছক প্রত্যক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা থেকে সেন্টিমেন্ট জন্মায় না, সেন্টিমেন্ট জন্মায় যথন অভিজ্ঞতা চিন্তনমূলক স্থারে গিয়ে পৌছয়। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধ শিশুর অভিজ্ঞতা যথন কেবলমাজ্র প্রত্যক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যথন সে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না তথন সেন্টিমেন্ট তৈরী হতে পারে না, কিন্তু যথন তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে শিশু চিন্তন করতে শেখে তথনই সেন্টিমেন্ট তার মধ্যে স্তেই হতে স্থক হয়।

শিশুর মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তিনটি স্তর হল, প্রথম প্রত্যক্ষণমূলক স্তর, দ্বিতীয়, চিস্কামূলক স্তর ও ভৃতীয়, বিচারমূলক স্তর। এই তিনটি স্তরের অন্নভ্তিরও তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যথা, প্রথম স্তরের অন্নভৃতি হল অসংহত প্রক্ষোভ, দ্বিতীয় স্তরের অন্নভৃতি হল সেন্টিমেন্ট এবং তৃতীয় স্তরের অন্নভৃতি হল আদর্শ বা জীবনতত্বের অন্নভৃতি।

#### প্রভাকণমূলক স্তর

প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও অবাধ সক্রিয়তা। মনোবিকাশের এই প্রাথমিক স্করে মন বলতে এই প্রবৃত্তিগুলিরই সমষ্টিকে বোঝায়। প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা শিশু অর্জন করে এই স্থারে প্রবৃত্তিগুলি তাদের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়ে যায়। এই স্থারের নাম প্রত্যক্ষণমূলক স্থার এবং অসংহত প্রক্ষোভ হল এই স্থারের অমুভূতি।

#### TD গুলমুড্ 🚉 স্তর

বিতীয় ন্তরে হয় চিন্তনের স্কল। পূর্বের অসংহত প্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে গোষ্টিবদ্ধ হতে থাকে এবং তার ফলে মনের মধ্যে একটা একতা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিগুলির পারম্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমে এমন একটা নতুন মানসিক একতার স্থিটি হয় যেটি ইতিপূর্বে একেবারে ছিল না। এই ন্তরেই অসংহত প্রক্ষোভগুলি পরম্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ ও স্কুসংগঠিত হয়ে সেন্টিমেন্টের জন্ম দেয় এবং এই ন্তরেই মনের স্বাভাবিক সংগঠন প্রথম দেখা দেয়।

#### বিচারমূলক স্তর

ত্তীয় ভরে শিশুর মধ্যে বিচারকরণের শক্তি দেখা দেয়। এই সময় শিশু চিন্তনের সাহায্যে নানা সমস্থার সমাধান করতে সমর্থ হয় এবং বিচারকরণের মাধ্যমে সে ভাল-মন্দ, স্থায়-অক্সায় নির্ণয় করে। সেই সঙ্গে মানসিক সংহতি বা সমন্বয়নের মাত্রা আরও একধাপ অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে যে সকল সেন্টিমেন্ট বা অর্জিত প্রবণতা শিশুর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে আবার একটি ব্যাপকতর সংগঠন দেখা দেয় এবং সেণ্টিমেণ্টগুলি পরস্পরের সক্ষে স্থাংবদ্ধ হয়ে একটি স্থাংগঠিত আকার ধারণ করে। এই বিচ্ছিন্ন সেন্টিমেন্ট-গুলিকে সভ্যবদ্ধ করে যে নতুন সেণ্টিনেন্টটি স্বষ্ট হয় তাকেই বলা হয় অধিশাসক নেন্টিমেন্ট (Master Sentiment)। মাাকডুগাল এই দেন্টিমেন্টের নাম দিংছেন আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট। সেন্টিমেন্ট মাত্রেই কোনও না কোন বস্তুকে ঘিরে স্থাষ্ট হয় এবং অধিশাসক সেন্টিমেন্টটি শিশুর নিজের অহংস্তাকে ঘিরে স্টু হয়ে থাকে। এই বিচারকরণমূলক ন্তরে যে ব্যাপক মানসিক সংগঠনটি ঘটে থাকে তা থেকেই জন্ম নেয় মনের স্থসম্পূর্ণ রূপটি। এই স্তরের অফুভূতি হল আদর্শবোধ বা জীবনতত্ত্বের অমুভূতি। এই গুরেই শিশুর মধ্যে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এগুলি থেকেই শিশু তার নিজম্ব একটি क्वीवनमर्बन गर्रन करत रनय।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক বিকাশের প্রত্যক্ষণমূলক স্থরে কোনরকম সেন্টিমেন্ট জন্মায় না। সেন্টিমেন্ট জন্মায় তখন যখন শিশু তার প্রক্ষোভের বিষয়বস্থগুলি নিয়ে চিস্তা করতে শেখে। অতএব সেন্টিমেন্ট স্কলনের জন্ত ছটি বস্তুর সহায়তা অপরিহার্য—প্রথম, বস্তুটি সম্বন্ধে মানসিক জ্ঞান বা উপলব্ধি এবং দ্বিতীয়, বস্তুটির প্রতি প্রক্ষোভের জাগরণ। এই চুটি ঘটনা একত্রিত হলেই সেন্টিমেন্ট স্টু হয়।

## শিক্ষায় সেণ্টিমেণ্টের প্রভাব ঃ আন্মবোধের সেণ্টিমেন্ট

ে নিমেন্ট কথাটির পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রথম দেন স্থাপ্ত। পরে ম্যাকডুগাল, ডেন্ডার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা স্থাপ্তের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেন এবং তাঁদের প্রদক্ত মানব-আচরণের সংখ্যাখ্যানে সেন্টিমেন্টকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়। হয়েছে। বিশেষ করে ম্যাক্ডুগালের প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্বে শিশুর জীবন গঠনে সেন্টিমেন্টের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মাক্ত্গাদের মতে শিশুর ব্যক্তিমন্তা গঠনে সেন্টিমেন্ট হল প্রবলতম শক্তি। শিশুর জন্মের সময় তার মানসিক কর্মপ্রবণতাগুলি অসংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে, অর্থাং তথন শিশুর ব্যক্তিমন্তা বলে কোন বস্তুই থাকে না। তার আচরণ কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন কর্মপ্রচেষ্টাগুলি ধীরে দীরে সংঘাদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তথনই শিশুর প্রক্ষোভম্লক প্রচেষ্টাগুলি ধীরে দীরে সংঘাদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তথনই শিশুর প্রক্ষোভম্লক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে ওঠে। এই সংগঠনের ফলেই শিশুর স্থসংহত মনের অন্তিত্ব প্রথম দেখা দেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মডে ব্যক্তিসন্তা স্ক্তির প্রথম ও অতি প্রহোজনীয় সোপান হল গেটিমেন্টের জন্ম।

অত এব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর নতুন নতুন অর্ক্নিত আচ্রণগুলির প্রক্ত নিয়ন্ত্রক তার দেটিনেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু-ব্যক্তি সহদ্ধে যে ধরনের সেটিনেন্ট তার মনে গঠিত হবে তার আচরণধারাও সেই মত রূপ নেবে। উদাহরণস্বরূপ সহপাঠা, বিভালয়, লেখাপড়া প্রভৃতি সহদ্ধে যদি তার প্রীতির সেটিনেন্ট গড়ে ওঠে তবে দে তার সহপাঠা, বিভালয় ও লেখাপড়া সহদ্ধে প্রীতিমূলক আচরণ করবে। চুরি করব, মিখাা কথা বলা সম্বন্ধে যদি তার মধ্যে স্থার সেটিনেন্ট জাগে তাহলে সে এ কাছগুলি থেকে দূরে সরে যাবে ইত্যাদি। অত এব শিশুর সেটিনেন্টগুলি কি ধরনের আকৃতি ধারণ করল তা জানা শিক্ষকের পক্ষে িশেষ প্রহোজনীয়। কেবল তাই নয় যাতে শিশুর মধ্যে স্থাত্বর ও অত্ত্র্ব প্রক্ষোভের হৃষ্টি হয় তার মায়েজন করা শিশ্বাব্রহার একটি বড় অল। পরিবেশের স্থপরিক্রিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাছিত সেটিনেন্টের হৃষ্টি করতে পারেন।

# নৈডিক সেন্টিমেন্ট ( Moral Sentiment )

শিশু বড় হলে যে সব সেন্টিমেন্ট তার ব্যক্তিসম্ভাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিক সেন্টিমেন্ট (Moral sentiment)।
শিশুর মানদিক বিকাশের দ্বিতীয় সোপানে শিশু শেখে ভাল মন্দের বিচার করতে অবশু তার এই ভাল মন্দের বিচারের পেছনে আছে সমাজের অফুশাসন।
সমাজের অফুশাসন পিতামাতা ও অফ্রাক্ত বয়স্কলের মাধ্যমে শিশুর উপর প্রযুক্ত হয়। সেই অফুশাসনের প্রেক্ষিতে দে শেখে কোন্ কাঞ্চি সমাজ অফুমোদিত অর্থাৎ ভাল এবং কোন্ কাঞ্চি সমাজ অহুমোদিত নয় অর্থাৎ মন্দ। এই ভাবে দে নিজের বিচারকরণের শক্তির প্রয়োগ করে ভাল-মন্দ, সং-অসৎ, স্থন্দর-অস্ক্লর প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থনিনিষ্ট মানসিক সংগঠন গড়ে তোলে। একেই নৈতিক সেন্টিমেন্ট বলা হয়। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক সেন্টিমেন্টের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুর ভালমন্দ, সায় অস্থায়, করণীয় অকরণীয় ইত্যাদির জ্ঞান তার স্থশিক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। তার ব্যক্তিসন্তার স্থষ্ঠ বিকাশও এই নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে এবং সামাজিক জীবনের সাফল্য এই নৈতিকত্যাধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখা যাচেছ যে নৈতিক সেন্টিমেন্টের স্থষ্ঠ গঠনটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

শিশু একটু বড় হলেই তার বিভিন্ন সেণ্টিমেণ্টগুলির সমন্বয়সাবকরূপে দেখা দেয় আত্মবোধের সেণ্টিমেণ্ট। এরই ম্যাকডুগাল নাম দিয়েছেন অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট।

#### আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট ( Self-Regarding Sentiment )

প্রত্যেক সেন্টিমেন্টই কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে হড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটারই একট। নিজস্ব সংগঠন ও স্বতন্ত্র গতিধারা আছে। এখন এই বিভিন্ন সেন্টিমেন্টগুলির মধ্যে যদি পারম্পরিক সমন্বয়ন না থাকে তবে শিশুর আচরণ পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। সেইছল্ম ব্যক্তিসন্তা বিকাশের শেষ তবে দেখা দেয় এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি এবং এই সেন্টিমেন্টকেই কেন্দ্র করে অন্যান্ম সেন্টিমেন্টগুলি একটি স্বসংহত সংগঠন ভৈরী করে। আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি জন্ম লাভ করে শিশুর অহংসত্ত কে কেন্দ্র করে। কেন্তের শিশুর অভিজ্ঞতার সকল বস্তুই কোন না কেন দিক দিয়ে শিশুর অহংসত্তার সক্র সম্পর্কযুক্ত সেই হেতু শিশুর আর সব স্পেটিমেন্ট স্বাভাবিকভাবেই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টের কর্তুবি ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

শিশুর অহংসন্তার সচেতনতা থেকেই এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টট জাগে।
নবজাত শিশুর অহম্ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না, কিন্তু হতই সে পৃথিবীর
বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্র অভিত্র
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অক্সান্ত সেন্টিমেন্টের মতই তার সেই
নিজেম্ব সন্তাকে ঘিরে একটি গভীর ও স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক সংগঠন গড়ে ওঠে।

আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি মানসিক সংগঠনের কেন্দ্রস্করপ। বিভিন্নধর্মী সেন্টিমেন্টগুলির মধ্যে হন্দ্র ও বৈষম্য দূর করে এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টই তাদের মধ্যে সংহতি আনে এবং ব্যক্তির নৈতিকবোধের প্রধানতম নির্ণায়ক ও নির্ধারক শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এ আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি শিশুর ব্যক্তিসন্তাগঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। স্থষ্ঠ ও বাস্থিত মানসিক বিকাশের জন্ম এই সেন্টিমেন্টটির গঠন অভ্যাবশুক। সেইজন্ম যাতে যথাসময়ে এবং স্বাভাবিক ভাবে শিশুর মধ্যে এই সেন্টিমেন্টটি দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করাই সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার একটি প্রধান উদ্ধশ্যে।

শিশুর মধ্যে স্বষ্ঠু অহংবোধ জাগরণের ছটি দিক আছে। একটি শিশুর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির অবাধ বিকাশ এবং তার আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন আর দ্বিতীয়টি, তার সামাজিক সচেতনতার স্বষ্ঠু জাগরণ ও পরিপুষ্টি।

এই উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক-পিতামাতা প্রভৃতির অনেক কিছু করার আছে।
শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টাকে যদি ব্যাহত করা যায়, যদি তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা
দেওয়া হয়, যদি কঠিন শাসনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মাসুষ করা হয় তবে অনিবার্ধরূপে তার অহংবোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে তার আত্মবোধের
সেন্টিমেন্টটি স্বষ্ঠু ভাবে জাগতে পারে না। পরিণত জীবনে এই সকল শিশু
তর্বলমনা, অব্যবস্থিতিচিত্ত ও উত্যোগহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। অভএব শিশুর
অহংবোধের অবাধিত বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোন ঘটনা বা
পরিস্থিতি শিশুর জীবনে কথনই সৃষ্টি করা উচিত নয়।

এর পর আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতার জাগরণের দিকটি। অহংবোধের স্বষ্ট্ বিকাশের উপর শিশুর সামাজিক মনোভাবের প্রভাব অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর অহম্ জাগে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ শামাজিক। শিশু যতই অক্সান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে নানারকম আচরণ করে ততই তার এই সামাজিক বোধ জেগে ওঠে এবং সে নিজের অহম্

সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে যে তার এই সম্ভা আর সকলের সম্ভা থেকে বিভিন্ন ও স্বতম অভিযুসস্পন্ন একটি বন্ধ।

কিন্ত এই অহম্বোধের জাগরণের সময় যদি শিশুর চতুম্পার্শের সামাজিক পরিবেশটি সত্যকারের সমাজধর্মী না হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাশ হয়ে ওঠে একম্বী, সমতাবিহীন, অসম্পূর্ণ ও ক্রটিময়। এইজন্ম প্রয়োজন শিশুর চারপাশের সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি সামাজিক আকর্শ ও মানের অহুগামী হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি অহুটিত হয় সেখানে যাতে শিশু সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের সাহায্য পায় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। স্কুলে যৌথ কর্মপ্রেটেষ্টা, থেলাধ্লা, সম্মিলিত উল্ভোগ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের উন্মেষকারী অহংসভার স্বাস্থাময় বিকাশ ও পরিপোষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

## **अश्वावलो**

1. Explain what is sentiment and how it contributes to the development of character. (B. T. 1953, 1956)

2. What is the sentiment? How does a sentiment differ from an instinct? Indicate the place of Self-Regarding sentiment in a healthy character.

(B. A. 1955, 1961)

3. What is a sentiment? Describe how the Self-Regarding sentiment is formed.

(B. A. 1954, 1957, 1963)

4. Distinguish between Emotion and Sentiment. Discuss the importance of Self-Regarding sentiment in education. (B. A. 1956).

## সতেরো

# ব্যক্তিসন্তা (Personality)

প্রচলিত ধারণা অন্থায়ী ব্যক্তিসন্তা বা ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না। বিশেষ সোভাগ্যবান মৃষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন এবং এই বক্তিত্বের জোরেই তাঁরা জীবনে সাফল্য ও সম্মান অর্জন করে থাকে। সাধারণ মাত্র্য ব্যক্তিত্বরূপ মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা জীবন হঃথ ও অধীনতার মধ্যে দিয়ে তাদের কাটাতে হয়। ব্যক্তিত্বের এই সন্ধীর্ণ ও লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্থ নয়। মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে প্রত্যেক মান্ত্রই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসন্তার অধিকারী, তা সে ব্যক্তিসন্তা হুর্বনই হোক বা সবলই হোক, সামাজিকই হোক বা অসামাজিক হোক, স্বাভাবিকই হোক বা অস্বাভাবিক হোক। ব্যক্তিসন্তা মানবমাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তবে বিভিন্ন মান্থয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসন্তা বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

#### ব্যাক্তসতার সংজ্ঞা

ব্যক্তিসন্তা বস্তুটির নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া একপ্রকার অসন্তব বললেই চলে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া ব্যক্তিসন্তার বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট (Allport) তাঁর ব্যক্তিসন্তার উপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই ব্যক্তিসন্তার ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। এই সংজ্ঞাপ্তলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অলপোর্ট এই প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞাপ্তলিকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসন্তার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরা করেছেন। সেটি হল এই—

"ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অ্যান্ত সঙ্গতিবিধান সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্ধারণ করে যে সব জৈবমানসিক সন্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সন্তাগুলির প্রগতিশীল সংগঠনের নামই ব্যক্তিসন্তা:।"

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ব্যক্তিসন্তা, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই।

প্রথমত, ব্যক্তিসম্ভা হল একটি চিরগতিশীল সংগঠন। সংগঠন বলতে

<sup>1.</sup> Personality-Gordon Allport.

বোঝায় যে ব্যক্তিসন্তা নিছক কতকগুলি উপাদানের যোগফল নয়, সেগুলির পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছাড়া এই সংগঠনও চিরস্থায়ী অপরিবর্জনীয় ও অবোঘ নয়, এ হল সদাপরিবর্জনশীল, নিয়ত বিকাশমান ও বর্ধনধর্মী। যথন এই সংগঠন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না তথনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসন্তা দেখা দেয়

ছিতীয়ত, ব্যক্তিসন্তার উপাদানগুলিকে জৈবমানদিক সংগঠন (Psychophysical System) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জৈবমানদিক কথাটির অর্থ হল যে এই উপাদানগুলি আংশিক মানদিক, আংশিক দৈহিক এবং দেহ ও মন উভয়ের যুগ্ম প্রক্রিয়া থেকেই জন্ম নেয় ব্যক্তিসন্তা। এ থেকে দিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যক্তিসন্তা নিছক মানদিক বা নিছক দৈহিক কিছু নয়, উভয়ের সমন্বয়ে তৈরী একটি স্বতন্ত্র সন্তাবিশেষ। ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধর্মী বা সাধারণধর্মী মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, অক্যান্ত মানদিক সংগঠন ইত্যাদি বস্তগুলি জৈবমানদিক সন্তার অন্তর্গত।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিসন্তা বলতে কোন ব্যক্তির আচরণ বা কান্ধকে বোঝায় না। বরং ব্যক্তির আচরণ বা কান্ধের পেছনে যে সংগঠন বা সন্তাটি আছে তাকেই ব্যক্তিসন্তা বলা যেতে পারে। ব্যক্তিসন্তা যে সব উপকরণ দিয়ে তৈরী সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সন্ধতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্ধারিত করে দেয়। অবশ্র ব্যক্তির এই সন্ধতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিসন্তার স্বরূপ জানা যায়। এই জন্ম উপরের সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত 'নির্ধারণ করে' ক্রিয়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতিবিধান করে তার প্রত্যেকটিই সময়, স্থান ও গুণের দিক দিয়ে অনন্ত এবং অপরের সঙ্গে অতুলনীয়।

সব শেষে, ব্যক্তিসন্তাই নির্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে। সঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়া রূপেই সত্য নয়, বিবর্জনের দিক দিয়েও সত্য। প্রাণী বিবর্জনের মৃল কথাই হল সঙ্গতিবিধানের ক্রমোন্নতি। ব্যক্তির ভৌগোলিক ও আচরণমূলক, উভয় প্রকার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিসন্তার দ্বারা। এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসন্তাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের প্রণালীবিশেষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি স্পাই বোঝা যাচ্ছে যে অলগোর্ট তাঁর ব্যক্তিসন্তার সংজ্ঞায় সক্তিবিধান প্রক্রিয়াটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসম্ভার বিকাশে উপকরণরূপে কাজ করে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসম্ভার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যক্তিসম্ভার উপাদানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংক্রমণ (traits)।

#### ব্যক্তিসভার ক্রয়েডীয় সংব্যাখ্যান

আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিসন্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ক্রয়েড এবং অক্সান্ত মনঃসমীক্ষণবাদীদের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। অলপোর্ট যেমন ব্যক্তিসন্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্যক্তিসন্তার উপাদান বা সংলক্ষণের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে, ক্রয়েড তেমনই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানবমনের কর্মপ্রেরণা বা প্রেষণার (motive) বিভিন্নতার দিক দিয়ে। ক্রয়েড এবং তাঁর অফুগামীরা ব্যক্তিসন্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে মানব আচরণের উৎস বা প্রেষণার অফুসন্ধান করেছেন এবং সেই প্রেষণার বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ব্যক্তিসন্তার বিচার করেছেন। ক্রয়েড মাহুষের প্রেষণামূলক শক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো। লিবিডো হল আবার যৌনধর্মী এবং শিশুর জ্বেরর পর থেকেই এই লিবিডো নানা যৌনমূলক পরিণুডির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শেষে তার পূর্ণপরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। শিশুর ব্যক্তিসন্তার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার লিবিডোর শৈশবকালীন পরিভ্রমণের উপর। ব্যক্তিসন্তার বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্য, স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা, সবই চরমভাবে নির্ধারিত হয় এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের প্রকৃতির দারা। এই জন্মই মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তিসন্তার বিকাশে শৈশবকালীন অভিক্রতার মূল্য এত বেশী।

# ব্যক্তিসন্তার বিকাশ ( Development of Personality )

শিশু জন্মের সময় কোনরূপ ব্যক্তিসভা নিয়ে জন্মায় না। তার মধ্যে থাকে কেবল বহুম্থী বৃদ্ধিপ্রচেষ্টা এবং সেই বৃদ্ধিপ্রচেষ্টাকে বান্তবে রূপায়িত করার উপযোগী নানা প্রকৃতিদন্ত সাজসরক্ষাম। তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিছক সন্ভাবনার রূপ নিয়ে তার মধ্যে নিহিত থাকে। তেমনি আর একদিক দিয়ে জন্মের ম্রুড থেকেই তার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিগুলি। একদিকে শিশুর বহুম্থী বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা আর একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি—এ চুয়ের মধ্যে যে পারক্ষারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংশটিত হয় তাই থেকে জন্ম লাভ করে ব্যক্তির ব্যক্তিসভা।

এই ব্যক্তিসন্তার গঠনের কাজটি কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেব হয় না। পরিবেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন অফুযায়ী ব্যক্তিসন্তার মধ্যে ছেদহীনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা দেয়। এক কথায় ব্যক্তিসন্তা ছির বা নিশ্চল কোন বন্ধ নর, ব্যক্তিসন্তা একটি সদা বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ও গতিধর্মী সন্তাবিশেষ।

যদিও পরিবর্তনশীল তব্ও প্রত্যেকের ব্যক্তিসন্তার মধ্যেই একটা মূলগত স্থায়িত্ব আছে এবং তার উপর ভিত্তি করেই আমরা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসন্তা সহত্বে ধারণা গঠন করে থাকি। এই স্থায়িত্বটুকু না থাকলে আমাদের পক্ষে কারও ব্যক্তিসন্তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব হত না।

ব্যক্তিগন্তার বিকাশে তৃটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকরী। সে তৃটি হল বিভেণীভবন (Differentiation) ও সমন্বয়ন (Integration)।

#### বিভেনীভাল ( Differentiation )

শিশু যথন জন্মায় তথন সে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে জানে না। সে তথন তার সমন্ত আচরণই সম্পন্ন করে তার সর্বদেহ দিয়ে এবং তার ফলে তার সমন্ত আচরণই হয়ে ওঠে সামগ্রিকধর্মী। প্রাপ্তব্যক্ষদের বিভিন্ন আচরণধারার মধ্যে স্থনির্দিষ্ট বিভেদরেখা থাকার জন্ম তারা বিভিন্ন আচরণ স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু নবজাত শিশুর আচরণধারাগুলির মধ্যে তেমন কোন স্থনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং সেজন্ম সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অথও মিশ্র প্রকৃতির আচরণের সৃষ্টি করে। শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার আচরণও হয়ে ওঠে অনেক বেশী স্থনির্দিষ্ট, নিভূর্ন ও কার্যকরী। সে তথন বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ প্রতিক্রিয়াটি দিয়ে সাড়া দিতে শেখে। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিভেনীন্তবন বলা হয়। ব্যক্তিসন্তার সংগঠনে এই প্রক্রিয়াটি হল প্রাথমিক সোপান স্বরূপ।

#### সৰ্বয়ন (Integration)

ব্যক্তিসন্তার সংগঠনে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি হল দ্বিতীয় সোপান শ্বরূপ এবং এই প্রক্রিয়ার উপরেই ব্যক্তিসন্তার স্থাসন্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত। যে সব বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ নিয়ে শিশু জন্মায় সেগুলি ক্রমশ পরিবেশের সংস্পর্ণে এসে বিভিন্ন স্থানসিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই সংগঠনগুলি থাকে বিশৃষ্থাল ও অসংহত অবস্থায়। শিশু যত বড় হয় তত সেগুলি পরম্পারের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থশুৰাৰ ও ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেয়। একেই সমন্বয়ন প্রক্রিয়া বলা হয়। এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটিও আবার একেবারে সংগটিত হয় না। ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে সবশেষে ব্যক্তিসভার স্প্রতিত গিয়ে এই সমন্বয়নের কাঞ্চির শেব হয়।

যে অরগুলির মধ্যে দিয়ে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় সেগুলির সংক্রিপ্ত বর্ণনা দেগুয়া হল।

## ্র্যাট্য রিফ্লের (Conditioned Reflex)

জীবনধারনের উপধোগী প্রাথমিক জাচরণগুলি শিশু শেখে যান্ত্রিক ও স্বভক্ষ্ ভূডভাবে অঞ্বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এইগুলিই হল শিশুর জীবনের প্রথম



[ ব্যক্তিসন্তার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররূপ—অলপোর্টের অনুসরণে ]

শিখন। এই প্রক্রিয়াটির সাহায্যে শিশু নির্ধারিত উদ্দীপকের পরিবর্তে তার সন্দে সংশ্লিষ্ট অক্স কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হয়। এই অমুম্বর্তিত রিক্লেক্সগুলিই হল শিশুর সহজ্বতম সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা এবং এইগুলির সাহায্যেই শিশু পরিবর্তিত বা নতুন উদ্দীপকের প্রতি সাফল্যের সঙ্গে সাড়া দিতে পারে।

#### অভ্যাস (' Habit )

প্রথম অবস্থায় এই অমুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলি অসংহত ও অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পরে ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তাই থেকেই স্পষ্ট হয় বিভিন্ন অভ্যাস। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বারবার অপরিবর্তিত এবং গতামুগতিক সাড়া দেওয়াকেই অভ্যাস বলে। এই অভ্যাসের স্কটকেই সমন্বয়নের প্রথম তার বলা বেতে পারে।

#### जरजक्र (Traits)

সমন্বয়নের বিতীয় শুরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। এগুলি বেমন মোটাম্টিভাবে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় তেমনি আর এক দিক দিয়ে এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি এবং গতিপথ তুইই নির্ণয় করে। মানসিক সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন, মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, কমপ্রেক্স, আগ্রহ ইত্যাদি। এই মানসিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলিকেই ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ বলা হয় এবং এইগুলিকেই প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিসন্তার একক রূপে বর্ণনা করা যায়।

#### ष्यश्त्रद्वावनी (Selves)

সমন্বয়নের পরবর্তী ন্তরে এই বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে সংহতি ও শৃন্ধলা দেখা দেয়। প্রথম দিকে সংলক্ষণগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কশ্র অবস্থায়। কিন্তু এই ন্তর থেকে তাদের মধ্যে একটি স্থসংগঠিতরূপ দেখা দিতে স্থক করে। এই সংহতি প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই পবনের বিশেষ বিশেষ সংহতির ধারাকে কেন্দ্র করে এক একটি স্বতন্ত্র অহংসন্তার জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর সমগ্র অহংবোধের মধ্যে তথনও সামঞ্জন্ত ও একতা দেখা দেয় না। তাব ফলে এই সময় শিশুর অহম্ সন্তা বিকশিত হলেও সেই অহংবোধ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

#### ব্যক্তিসম্ভা ( Personality )

সমন্বয়নের শেষ ন্তরে ব্যক্তিসভা গঠিত হয়। এই ন্তরে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র আহংসভাগুলি পরস্পারের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক ও অথণ্ড অহংসভার স্পষ্ট
করে। ইতিপূর্বে পারিবেশিক শক্তিশুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্ম ব্যক্তির
মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া জন্ম নিমেছিল এই পর্যায়ে সে সবগুলির মধ্যে
একটি সংহতি দেখা দেয় এবং ব্যক্তির সকল প্রতিক্রিয়া একটি সামগ্রিক স্থাংহত
ও অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সমন্বয়নের ন্তরেই ব্যক্তিসভার বিকাশ তার পূর্ণ
পরিণত্তিতে গিয়ে পৌছয়।

#### ব্যক্তিসভার।বকােের সময়গভ শুর

ব্যক্তিসন্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে শিশুর সময়গত বয়সের দিক দিয়ে ক্রেকটি বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা বেতে পারে। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই তার অমুবর্তিত প্রতিক্রিয়াঞ্জির গঠন হুকু হয়। ধাওয়া, শোওয়া, চলা,

কথা বলা, জিনিসের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে অস্থ্যর্জন প্রক্রিয়ার বাধ্যমে। অস্থ্যর্জন প্রক্রিয়ার প্রাধান্ত থাকে তু'তিন বছর বয়স পর্যন্ত।

তার পরের ধাপে শিশু যথন কিছুটা বড় হয়, যাকে আমরা নার্সারী বা প্রাক্-বিছালয় স্তর বলতে পারি, তথন থেকে শিশুর মধ্যে নানা অভ্যাসের গঠন স্থক্ষ হয়। ভাষা আয়ন্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি অফুগান করা, সামাজিক রীতিনীতি অমুসরণ করা ইত্যাদি নানা অভ্যাস শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দেয়। এই সময় শিশুর ব্যক্তিসভাগঠনে স্বচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে তার পরিবার ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ করে তার মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি।

এর পরের ন্তরে শিশুর চার পাঁচ বছর বয়স থেকে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে এবং শিশুর মধ্যে স্বাষ্ট হয় সেন্টিমেন্ট, মনোভাব, আগ্রহ, কমপ্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। বিশেষ বিশেষ বন্ধ ও ব্যক্তিকে ক্ষেক্র করে শিশুর অফুরাগ, বিরাগ আসক্তি, ঘুণা, ভালবাসা প্রভৃতি সংগঠিত হয় এবং তার আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষধর্মী ও স্থনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। এই ন্তরে শিশু বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ক্লল, সহপাঠী, বন্ধু, শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিসন্তার গঠনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

এর পরের ন্তরটি হল যৌবনাগমের ন্তর। এই সময় শিশুর বিভিন্ন সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে স্থাংহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে স্থংবোধ দেখা দেয়। কিন্তু তথনও তার স্বংবোধের মধ্যে পূর্ণ সংহতির স্বভাব থাকে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার স্বংসেন্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। এই ন্তরে শিশুর ব্যক্তিসন্তার গঠনে তার বহির্জগতের চেয়ে তার মনোজগতের প্রভাবই স্থনেক বেশী। নতুন নতুন ধারণা, স্বাগ্রহ, মনোভাব, স্থাশা ও কল্পনা তার মানসিক সমন্বয়নকে বিশেষভাবে নিয়ন্তিত করে থাকে।

যৌৰনাগমের শেষে ব্যক্তির মধ্যে আসে সব দিক দিয়ে পরিণতি। এই সময়ে তার ব্যক্তিসভা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। বহির্জগতের বছবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াই ধীরে ধীরে একটি স্থগংহত, সামশ্রস্যপূর্ণ ও শৃত্থলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক, নাগরিক কর্তব্য, দাম্পত্য জীবন, জীবিকা অর্জন, বিনোদনমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসভা ক্রমশ তার পূর্ণ পরিণভিত্তে গিয়ে পৌছয়।

#### ব্যাক্তসভা ব্ সংলক্ষণ (Personality Traits)

শিশুর বহুম্থী রৃদ্ধিপ্রচেষ্টা পরিবেশের সংস্পর্ণে এসে তার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এগুলিকে ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ (Personality Traits), বলা হয়। প্রতিটি সংলক্ষণেরই একটা মানসিক ও আচরণমূলক দিক আছে। বখন কোন কান সংলক্ষণ কার্যকরী হয়ে ওঠে তখন মনের দিক দিয়ে সংলক্ষণটি কোন বিশেষ মনোভাব বা দৃত্বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে এবং আচরণের দিক দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ ও স্থানির্দিষ্ট আচরণ ধারার জন্ম দেয়। যেমন, সামাজিকতা (sociability) একটি ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ। এটি মনের দিক দিয়ে অপরের প্রতি সৌহার্ন্যপূর্ণ ও প্রীতিময় মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকে। আবার এই বৈশিষ্টাটিই আচরণের দিক দিয়ে সমাজের অক্যান্ত ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণেনার প্রচেষ্টা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইরকম সমস্ত ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণেরই মানসিক এবং আচরণমূলক ঘটি দিক আছে। এইজন্য এগুলিকে জৈব-মানসিক (Psycho-physical) সন্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিসভার সংলক্ষণগুলি জন্মায় সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি, এ ছইয়ের সংঘাতের ফল থেকে। যদিও কোন সংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা একেবারে অচঞ্চল নয়, তবুও এগুলি মোনিম্টিভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনধর্মী এবং এগুলি থেকে যে সব আচরণ হুট হয় ভাদের মধ্যেও যথেষ্ট সামঞ্জ্য ও সঙ্গতি থাকে।

ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণগুলিকে আমরা ব্যক্তিসন্তার একক বলে বর্ণনা করতে পারি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসন্তা গঠিত হয়ে থাকে। তবে কেবলমাত্র সংলক্ষণগুলির সমষ্টি বা যোগফলকে ব্যক্তিসন্তা বলে মনে করলে ভূল হবে। ব্যক্তিসন্তা হল এই সংলক্ষণগুলির নিছক সমষ্টির উপরেও অতিরিক্ত কিছু। ব্যক্তিসন্তা বলতে আমরা যে বস্তুটিকে বৃঝি গেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পায় এই বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে। অর্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরক্ষণরের সঙ্গে সংঘৰদ্ধ হয়ে যে সমগ্র ও স্বসংহত সন্তাটির জন্ম দেয় ভাকেই ব্যক্তিসন্তা বলা হয়ে থাকে।

ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণগুলির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিকল্পনা সামাজিক পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যথন আমরা কোন লোককে গন্তীর বা আমৃদে বা স্বার্থপর বা বন্ধুবৎসল বলে বর্ণনা করি তথন আমাদের মস্তব্যের পেছনে থাকে সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সচেতনতা। এমন কি ব্যক্তিন্দ্রার পরিকল্পনাটিই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাক্তপক্ষে

একজন ব্যক্তি কি প্রকৃতির তা আমরা স্থনির্দিষ্টভাবে জানিনা বা জানতে চাইও না। আমরা তাকে বিচার করি সে যে ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে তাই থেকে। কোন লোক যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে থারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা অভস্র বা আমার্জিত বলে বর্ণনা করি, প্রকৃতপক্ষে সে যদি অক্ত প্রকৃতিরও হয় তা হলেও আমাদের কাছে তা গ্রাহ্থ নয়। ইংরাজী পার্সোনালিটি কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ পার্সোনা (Persona) থেকে। পার্সোনার অর্থ হল মুখোল। প্রাচীন গ্রীদে যখন রূপসজ্জার তেমন কোন উন্নতি হয়নি তথন গ্রীক অভিনেতারা দর্শকদের কাছে নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্রটির পরিচয় জানাবার জন্ম বিশেষ বিশেষ ধরনের মুখোল পরত। অতএব পার্সোনালিটি কথাটির অর্থ হল ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে অপরের নিকট জানায় ভাই।

ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির বৈততা।
(duality)। মাহুষের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিম্থী-সন্তাবিশিষ্ট। যেমন
সামাজিকতা—অসামাজিকতা, প্রাধান্ত—বশুতা, অন্তর্বততা—বহির্বততা ইত্যাদি।
কোন সংলক্ষণই চরম অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। যেমন সম্পূর্ণ সামাজিক বা
সম্পূর্ণ অসামাজিক কোন লোকই হয় না, তবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকতার লক্ষণ
অধিক পরিমাণে থাকলে তাকে সামাজিক বলা হয় আবার অসামাজিকতার লক্ষণ
বেশী থাকলে তাকে অসামাজিক বলা হয়।

# গিলকোর্ডের ব্যক্তিসভার ফ্যাক্টর

বাজির আচরণের পর্ধবেক্ষণ থেকেই ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের প্রথাই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি উপাদান-বিশ্লেষণ বা ফ্যাক্টর আনালিসিস (Factor Analysis) নামে নতুন উদ্ভাবিত একটি গাণিতিক পদ্ধতির সাহাব্যে আরও নির্ভূল ও স্থানিউই ভাবে ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস প্রক্রিয়ার সাহাব্যে গিলফোর্ড ও তাঁর সহক্ষীরা ব্যক্তিসন্তার ১৩টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি হল এই—১। সামাজিক অন্তর্মুতি (Social introversion), ২। চিন্তামূলক অন্তর্মুতি (Thinking introversion), ৩। বিষয়তা (Depression), ৪। অন্তর্মিতিতা (Cycloid tendency), ৫। চিন্তাহীনতা (Rhathymia), ৬। সাধারণ সক্রিয়তা (General activity), ৭। প্রাধান্ত-বন্ধতা (Ascendance-Submission), ৮। পৌক্র-নারীত্ব

( Masculinity-Feminity ), ১। হীনতা ( Inferiority ), ১০। স্নায়্-ছর্বলতা ( Nervousness ), ১১। বিষয়ম্থিতা ( Objectivity ), ১২। সহযোগিতা ( Co-operativeness ), ১৩। অমায়িকতা ( Agreeableness )

## ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা

প্রথাত মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেলও (Cattel) ব্যক্তিদন্তার সংলক্ষণের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্ম নানা বিভিন্ন পদ্মা অবলম্বন করেন। ক্যাটেল ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণকে তুশ্রেণীতে ভাগ করেছেন বাহ্নিক সংলক্ষণ (Surface traits) এবং উৎস সংলক্ষণ (Source traits)। বাহ্নিক সংলক্ষণ বলতে সেই সব সংলক্ষণকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন আবেগশীলতা হল একটি বাহ্নিক সংলক্ষণ। কোন ব্যক্তি বদি এই সংলক্ষণটের অধিকাশী হয় তাহলে সেটি তার বাহ্নিক আচরণেই প্রকাশ পাবে। উৎস সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ভিতরে নিহিত থাকে, বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না, কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির বিভারে নিহিত থাকে, বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না, কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির করে। যেমন, প্রভূত্তপ্রিয়তা হল একটি উৎস সংলক্ষণ। এটি সরাসরি ব্যক্তির কোন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না, যদিও তার বছ আচরণের প্রকৃতি এই সংলক্ষণের দ্বারা নির্ম্বারিত হয়ে থাকে। ক্যাটেল তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি বাহ্নিক সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন।

এর পরে ক্যাটেল ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পান। তাঁর বর্ণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও ৪টি সংলক্ষণ যোগ করে নীচের ফ্যাক্টরের তালিকাটি তিনি গঠন করেন। ক্যাটেলের দেওয়া তালিকাটিতে প্রায় প্রতিটি ফ্যাক্টরের ছটি করে বিপরীত্ধর্মী সংলক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

- ১। প্রাক্ষোভিক চরমভাব—প্রাক্ষোভিক সংযতভাব (Cyclothymia— Schizothymia).
- ২। বৃদ্ধি—বৃদ্ধিগীনতা (General Intelligence—Mental Defect).
- ও। প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্ব—সাধারণ মনোবিকার (Emotional stability
  —General neuroticism).
- ৪। প্রভূষ—ব্যতা ( Dominance—Submission ). .

- ৫। উচ্ছাদপ্রবণতা—সংষত অভিব্যক্তি (Surgency—Desurgency ).
- ৬। স্থারিণত চরিত্র—অপরিণত নির্ভরপ্রবণ চরিত্র ( Positive character —Immature dependent character ).
- ৭। ছঃদাহদিক দক্তিয়তা—অন্তর্তি (Adventurousness—Introversion).
- ৮। প্রকোভমূলক অমুভৃতিপ্রবণতা—স্থৃদ্য পরিপক্কতা (Emotional Sensitivity—Tough Maturity).
- শন্দিয়মনা চাপা—বিশ্বাসপরায়ণ খোলা মন (Paranoid schizothy-mia—Trustful accessibility).
- । দায়িত্বহীন অসাংসারিকতা—ব্যবহারিক সচেতনতা (Bohemianism —Practical concernedness).
- ১১। কৃত্রিমতা—সরলতা (Sophistication—Simplicity).
- ১২। সন্দিশ্ধচিত্ততা—বিশাসপ্রবণতা (Suspiciousness—Truthfulness).
- ১৩। পরিবর্তনপ্রিয়তা—রক্ষণশীলতা (Radicalism—Conservatism).
- ১৪। আত্মনির্ভরতা—সংক্রহীনতা (Self-sufficiency—Lack of resolution ).
- ১৫। ইচ্ছানিয়ন্ত্রণ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ( Will control and character stability).
- ১৬। স্বায়বিক উত্তেজনা—(Nervous tension).

# ক্রাড়েন্ডারু টাইপ ( Personality Types )

বছ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিসত্তা পরিমাপনের নানা রকম প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। প্রাচীন পরিমাপনের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত ছটি বস্তুর পর্যকেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা।

প্রাচীনকালে প্রায়ই হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, নাক, জ প্রভৃতির গঠনবৈচিত্র্যে বিচার করে ব্যক্তিসভার পরিমাপ করা হত। যেমন, মহাভারতে ছুদ্মবেশী অর্জুনের বর্ণনায় দেখা যায় যে আজামুলছিত বাহু, প্রশস্ত ললাট,, উন্নত নাসিকা ইত্যাদি প্রতিভাবান পুরুষের লক্ষণ রূপে গণ্য করা হয়েছে। দেহগত বৈশিষ্ট্য বা মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা অমুযায়ী ব্যক্তিসভার যে শ্রেণী-বিভাগ করা হয় তারে সাধারণত 'টাইপ' (Type) বলা হয়ে থাকে।

## পাৰের মাডড়ত (Gall's Phrenology)

ব্যক্তিসন্তার টাইপের যে তত্ত্বি সর্বপ্রথম প্রাসিদ্ধি লাভ করে সেটি হল সলের (Gall) মন্তিছ-ভব (Phrenology)। এই তত্ত্ব অহুধায়ী মনের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মিল রেখে মন্তিছের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলি মন্তিছের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং যে কেন্দ্রটি আরুতিতে যত বড় হবে সেই কেন্দ্রগুলিই বিশেষ মানসিক শক্তিটি তত প্রবল হবে। গল দাবী করতেন যে তিনি কোন ব্যক্তির মাধার খুলি পরীক্ষা করে বলতে পারতেনযে তার কোন্ শক্তিকেন্দ্রটির আরুতি কত বড়। উদাহরণস্বরূপ, মনোযোগরূপ মানসিক প্রক্রিয়াটির জন্ম মন্তিছে একটি নির্দিষ্ট শক্তিকেন্দ্র আছে এবং ঐ শক্তিকেন্দ্রটির আরুতি পরীক্ষা করে গল বলতে পারতেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির মানোযোগের শক্তি কতটুকু। এই ভাবে বৃদ্ধি, বিচারকরণ, শ্বতি, কল্পন প্রভুতি সমন্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলিরই শক্তির পরিমাণ মন্তিছ পরীক্ষা করে বলা যায় বলে গল দাবী করতেন। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে পরে প্রমাণিত হয়েছে যে গলের এই তত্ত্বিট সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রস্ত এবং বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

বিংশ শভান্ধীতে এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-সন্তার টাইপের নানা বিভাগ দেন ইয়ং (Jung), ক্রেৎসমার (Kretschmer' সেলভন (Sheldon), ষ্টিভেন্স (Stevens) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা। এই ধরনের কয়েকটি ব্যক্তিসভার টাইপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

# ইয়ুঙ্বে টাইপ (Jung's Types)

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) বজিসন্তার একটি টাইপম্লক শ্রেণীবিজ্ঞাগ করেছেন। তিনি সমন্ত মামুখনেই ছভাগে জাগ করেছেন—অন্তর্বত (introvert) ব্যক্তিসন্তা-সম্পন্ন এবং বহির্বত (extrovert) ব্যক্তিসন্তা-সম্পন্ন। ক্রয়েডের মত ইউডেরও মতে ব্যক্তির লিবিজো হল তার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির ধারক। এই লিবিজো বখন বাইরের দিকে উদ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যখন বাইরের ব্যক্তি, বন্ধ, কাজকর্ম প্রভৃতিতে তার প্রাণশক্তি নিজের তৃত্তি খুজে পায় তখন তার ব্যক্তিসন্তাকে বহির্ত বলা হয়। আর যখন তার প্রাণশক্তি অন্তর্যাভিম্থী হয় অর্থাৎ যখন দিবাবপ্ন, অবাত্তব কর্মনা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা প্রভৃতিতেই তার সমন্ত শক্তি ব্যাপৃত থাকে তখন তার ব্যক্তিসন্তাকে অন্তর্ম গ্রাক্ত থাকে তখন তার ব্যক্তিসন্তাকে অন্তর্ম ত বলা হয়। যে ব্যক্তি বহির্বত হয়

দের প্রকৃতিতে সমান্ধপ্রিয় ও সক্ষমী হয়ে থাকে। সে বাহ্নিক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা সামান্ধিক অফুষ্ঠান, দলমূলক কাজকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এরাই সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও সামান্ধিক নেতা প্রভৃতি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অস্তর্ম্ভ সে প্রকৃতিতে নি:সক্ষতা-প্রিয়, চিস্তাশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। সামান্ধিক মেলামেশা থেকে সে যতটা পারে দ্রে থাকে এবং নিজের মনের অভ্যন্তরে এক নিজন্ম জগং তৈরী করে সেথানেই সে বাস করে।

মাছবের ব্যক্তিসভাকে ইয়ুং এইভাবে হুশ্রেণীতে ভাগ করলেও এই ধরনের স্থানির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে পাওরা যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল এ হুধরনেরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মিশ্রপ্রকৃতির ব্যক্তি। তবে কারও মধ্যে অস্তর্ব তির মাত্রা থাকে বেশী কারও মধ্যে বা বহির্ব তির মাত্রা বেশী থাকে। সম্পূর্ণ অস্তর্ব ত বা সম্পূর্ণ বহির্ব ত এই কাল্পনিক চরম উদাহরণের ঠিক মাবাখানে আমরা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তির অন্তিম্ব ক্ষেত্র ধরে নিতে পারি যারা অর্ধেক অস্তর্ব ত এবং অর্ধেক বহির্ব ত। এই ধরনের ব্যক্তিম্বসম্পন্ন লোককে আমরা উভব্ত (ambivert) বলতে পারি। বাস্তবে এই উভব্ত ব্যক্তিসন্তাসম্পন্ন লোকই অধিকসংখ্যায় পাওয়া যায়। এঁদের বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অস্তর্ব ত, আবার বিশেষ পরিস্থিতিতে বহির্ব ত হয়ে দাঁড়ান।

# ক্রেৎসমারের টাইপ ( Kretschmer's Types )

ক্রেৎসমার ছিলেন একজন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রন্ত রোগীরা বিশেষ বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, যারা সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত তারা প্রায়ই লম্বা, রোগা, ওজনে হালা ও সক মুখসম্পন্ন ব্যক্তি হয়। আবার যারা ম্যানিক-জিপ্রেসিভ রোগের রোগী, তারা থবকায়, মোটাসোটা ও গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর পর ক্রেৎসমার হস্থ মাহ্নযের ব্যক্তিসভার পর্যবেক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর একটি নতুন ধরনের টাইপমূলক শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন।

তাঁর মতে সমস্ত মাতুষকে চারটি টাইপে ভাগ করা যায়, যথা—(১) পিকনিক (Pyknik), (২) এন্থেনিক (Aesthenic), (৩) হাইপোপ্লাষ্টিক (Hypoplastic), এবং (৪) এথলেটিক (Atheletic)। এই চার ধরনের টাইপেরই স্থনির্দিষ্ট দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে।

পিকনিক টাইণের ব্যক্তিরা দেখতে খর্বকায়, মোটাসোটা এবং গোলাকার দেহবিশিষ্ট হন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সাইক্রাথিম (Cyclothyme) বলা হয়। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল য়ে এঁয়া প্রক্রোভের দিক দিয়ে চরমভাবাপয় হন, অর্থাৎ এঁয়া য়খন উত্তেজিত হন তখন অত্যন্ত বেশী মাজায় হন আর য়খন নিরুৎসাহ হন তখনও চরমভাবে হন। এঁয়া সহজেই আনন্দিত হন, আবার সহজেই বিয়য় হয়ে পড়েন। প্রকৃতিতে এঁয়া মিশুকে, আবেগপ্রবণ, বাস্তবাদী এবং সহিষ্ণু হয়ে খাকেন। এই সাইক্রোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেয়া মানসিক বিকারগ্রন্ত হলে ম্যানিক-ভিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হন। ইংলঙের ভৃতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল, রাশিয়ার জননেতা ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি হলেন পিকনিক-সাইক্রোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টাস্ত।

এস্থেনিকেরা আক্বতিতে দীর্ঘকায়, হান্ধা ও রোগা হয়ে থাকেন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সিজোথিম (Schizothyeme) বলা হয়। প্রক্ষোভের স্পষ্টি ও প্রকাশে এঁরা খুবই সংঘত এবং প্রকৃতিতে এঁরা স্বাবলম্বী, সতর্ক, আদর্শ-বাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন। এঁরা প্রায়ই বান্তব থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবান্তব কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই সিজোথিম শ্রেণীভূক্ত লোকেরাই যখন মানসিক বিকারগ্রন্ত হন তখন তাঁদের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপালাচারী, কুপালনী, জহরলাল, ইংলণ্ডের ট্রাফোর্ড ক্রিপ্স প্রভৃতি হলেন এই টাইপের দৃষ্টাক্ত।

হাইপোপ্লাষ্টিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকেন এবং সেইজক্স তাঁর। হীনভাবোধ ( Sense of inferiority ) থেকে ভূগে থাকেন।

এথলেটিক টাইপের অস্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই ক্রেৎসমারের মতে দেহ ও মনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ। এঁরা দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে যেমন সমতাশ্রুপর ভেমনই প্রাক্ষোভিক সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক দিয়েও এরা সাম্যভাবাপর।

ক্রেংসমারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে লৌকিক অভিজ্ঞতা ও ধারণার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে স্থনির্দিষ্ট ও নিঁখুত বলে মেনে নিতে অনেক মনোবিজ্ঞানীরই আপত্তি আছে। কেননা এ ধরনের স্থনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ সদ্যকার মান্থবের মধ্যে দেখা যায় না।

# সলভবের টাইপ (Seldon's Types)

ক্রেৎসমারের মত ব্যক্তিসন্তার টাইপ নিয়ে আধুনিককালে ব্যাপক গবেষণা চালান সেলডন (Sheldon) এবং ষ্টিভেন্স (Stevens)। তাঁরা প্রায় ৪০০ চ্যুবকের নয়দেহ ছবি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি বিভিন্ন টাইপের নামকরণ করেন। যথা
(১) এণ্ডোমফর্ (Endomorph), এঁরা আরুভিতে গোলাকার, কোমলদেহ এবং
উদরপ্রদেশের প্রাধান্তসম্পন্ন। (২) মেগোমফ্ (Mesomorph), এঁরা প্রশন্ত
ক্ষেবিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্তসম্পন্ন এবং (৩) এক্টোমফ্ (Ectomorph)
এঁরা তুর্বল-দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ এবং চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্তসম্পন্ন।

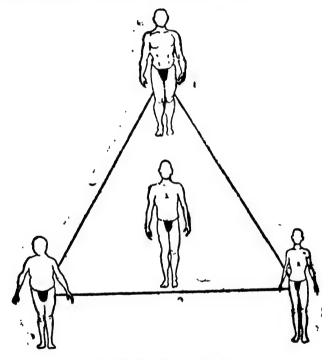

সেলডনের বাজিসন্তার টাইপের ত্রিকোণ বাঁ-কোণে এণ্ডোমর্ক, ডান কোণে এক্টোমর্ক এবং সব উপরে মেসোমর্ক। এই তিস কোণের ঠিক মাঝে গাঁড়িরে আবর্শ টাইপের মামুব। যে কোন ব্যক্তি এই ত্রিকোণের কোন না কোন একটা জারগার পড়বেনই।

সেলজন প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সাত মাত্রার স্কেলে পরিমাণ করেন।
এই স্কেলেতে যে চরম এণ্ডোমর্ফ তার স্কোর দাঁড়াচ্ছে ৭১১ ( অর্থাৎ
এণ্ডোমর্ফিতে তার কোর ৭ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ১ মাত্রা, এক্টোমর্ফিতে
১ মাত্রা), চরম মেসোমর্ফের স্কোর হল ১৭১ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর

ই মাজা, মেলোমর্কিতে ৭ মাজা, এক্টোমর্ফিতে ১ মাজা ) এবং চরম এক্টোমর্ফের কোর হচ্ছে ১১৭ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে ভার কোর ১ মাজা, মেলোম্ফিতে ১ মাজা, এক্টোমর্ফিতে ৭ মাজা )। বাস্তবে অবস্থা এই ধরনের চরম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া বায় না। প্রকৃত হিসাব ধরতে গেলে সাধারণ মাহ্মবের কোর ৪৪৪ এর কাছাকাছি দিড়োয়। কিছু বাস্তবে যা দেখা যায় ভাতে কোন একটি বিশেষ টাইপের দিকে প্রভাকে ব্যক্তির কিছুটা কোঁক থাকে এবং অস্তু ঘটির প্রতি কম কোঁক থাকে। ফলে ৫২০ বা ২৫১ বা ১০৫ এই ধরনের স্কোরই সাধারণ মাহ্মবের ক্ষেত্রে বেশী দেগা যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক পরিমাপনকে ভার সোমাটোটাইপ নাম দেওয়া হয়েছে।

এইবার সেল্ডন এই দৈহিক টাইপগুলির সংক্ষ সন্ধৃতি রেখে মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিনটি শ্রেণী বিভাগ করলেন এবং সেগুলির নাম নিলেন (১) ভিসেরোটনিক (Viscerotonic), (২) সোমাটোটনিক (Somatotonic) এবং (৩) সেরিব্রোচনিক (Cerebrotonic)। এই মানসিক টাইপগুলির প্রত্যেকটির তিনি ২০টি করে বিশেষ লকণ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ভিসেরোটনিকদের মধ্যে পরিপাচনমূলক ও বুদ্ধিমূলক কান্দের প্রাধায় থাকে। এঁরা দৈহিক আরামপ্রিয় হন, উৎসব, হৈ-চৈ, বাহ্নিক অভিব্যক্তি ভালবাদেন এবং এক: থাকা পছন্দ করেন না। এঁরা সহিষ্ণু হন, স্নেহ, প্রশংসা ও মনোযোগের প্রত্যাশী হন এবং মনের আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশ করেন।

সোমাটোটনিকদের মধ্যে উত্তয়শীল ও প্রচেষ্টায়্পক কান্ধের প্রাধান্ত দেখা যার। এঁরা কান্ধে কর্মে, কথায়, ভঙ্গীতে প্রভৃত্বপ্রিয় হন। উদ্ভেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কান্ধ এঁরা পছল করেন। এঁরা অপরের অন্থভূতির প্রস্তিভাগিন ও সরাসরি কান্ধ করার পক্ষণাতী। আচরণে এঁরা উত্তয়শীল, দৃঢ়প্রতিভাগিন ও সরাসরি কান্ধ করার পক্ষণাতী। আচরণে এঁরা উত্তয়শীল, দৃঢ়প্রতিভাগিক প্রাক্রনপধ্যী।

সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে সামাজিক সক্ষতিবিধানের অভাব ও অবদ্যিত আচরণের প্রাধাক্ত দেখা যার। এঁরা প্রায়ই ভয়ে ভয়ে সময় কাটান এবং সামাজিক মেলামেশ। এড়িয়ে চলেন। এঁদের মধ্যে সাধারণত আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়।

সেলভন পরাক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁর বর্ণিত দৈহিক টাইপ ও স্থান্দিক টাইপের মধ্যে প্রচুর দক্তি আছে। অর্থাৎ মান'দক বৈশিষ্ট্যের দিক দিছে প্রশোমক'রা ভিদেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত, মেসোমর্ক'রা সোমাটোটনিক টাইপের অন্তর্গত এবং এক্টোমর্ফরা সেরিরোটনিক টাইপের অন্তর্গত। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে সহপরিবর্তনের (correlation) মান নির্ণয় করে দেখা গেছে কে এণ্ডোমর্ফ ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান °৭৫, মেসোমর্ফ ও সোমাটোটনিকদের মধ্যে মান °৮২ এবং এক্টোমর্ফ ও সেরিরোটনিকদের মধ্যে মান °৮২।

## আই(স্কের আয়তন (Eysenck's Dimension)

প্রবিটশ মনোবিজ্ঞানী আইসের ব্যক্তিসভার বিশ্লেষণে আধুনিক পরিসংখ্যান প্রভাব প্রয়োগ করেন এবং এক নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন। তিনি পূর্বগামীদের মত ব্যক্তিসভাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিসভার মধ্যে ভিনটি মৌলিক ফ্যাক্টর বা আয়তন (dimension) আছে। সেই আয়তন তিনটি হল—

(১) অন্তর্ত্ত-বহির্ ভি (Introversion-Extroversion) (২) মনোবিকার প্রবণভা ( Neuroticism ) এবং (৩) উন্মন্তভা ( Psychoticism )

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিসন্তার আয়তনের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই,

অপচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধ্যে বর্তমান। এই বিভাগ

অমুযায়ী মনোবিকারগ্রন্থ বা উন্মাদ মামুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মামুষের কোন

শ্রেক্তগিত পার্থক্য নেই। যে পার্থক্য পাওয়া যার তা নিছক মাত্রাগত। এই

তিনটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ছাড়া আইসেন্ধের মতে ব্যক্তিসভার মধ্যে আরও

কভকগুলি সংকীর্ণ ফ্যাক্টর আছে, যেমন রক্ষণশীলতা—প্রগতিশীলতা

( Conservatism—radicalism ), সরলতা—কটিলতা ( Simplicity
complexity ) এবং দৃচ্চিন্ততা—কোমলচিন্ততা ( Toughmindedness—

tendermindedness ).

# ় (য়ঙায় টাইপ ( Freudian Types )

ফ্রমেড এবং তার মন:সমীক্ষণের অন্থগামীরা ব্যক্তির ব্যক্তিসন্তাকে তার আভ্যন্তরীণ জীবনী-শক্তির বিচিত্র অরপ ও গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে বছমুখী পরিবেশের প্রভাবের ফলরূপে যে সব তৃথ্যি ও ব্যর্থতার অভিক্রতা ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচানিত করে সেই সব অভিক্রতার উপরই মন:সমীক্ষকেরা বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোগ করে থাকেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ক্রয়েড ব্যক্তিগন্তার কতকভাগি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

# ১। মৌখিক রভিনুলক টাইপ ( Oral-Erotic Type )

এই টাইপটি আবার ত্রকমের হতে পারে যথা—সক্রিয় দংশনকামী ( Active Biting ) টাইপ এবং নিজ্ঞিয় চোষণকামী (Passive Sucking) টাইপ। মৌথিক-সক্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা বার্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপাহরূপে অতিমাত্রায় চিবান ও কামড়ানোর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এরা সাধারণত নিরাশাবাদী, সন্দিশ্বমনা এবং হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। কিন্তু মৌথিক-নিজ্ঞিয় টাইপের ব্যক্তিরা অপর পক্ষে ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ম শিশুজনোচিত আচরণের আশ্রয় নেয়। এরা আশাবাদী, নির্ভরশীল ও অপরিণত চরিত্রসম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান্ন এবং আশা করে যে অপরে তাদের যত্ন নেবে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবে।

#### ২। পায়ু-রতিমূলক টাইপ (Anal-Erotic Type)

অতি-কুপণতা, একওঁ দেমি, শৃষ্ধলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে চরম মাত্রায় দেখা দিয়ে থাকে। এই টাইপের মধ্যেও আবার ছটি বিভাগ আছে। প্রথমটি ধর্ষণকামী (Sadistic) টাইপ আর দ্বিতীয়টি নিক্রিয় (Passive) টাইপ। প্রথম টাইপের লোকেরা অপরকে নির্যাতন করে বা কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিরা আত্ম নির্যাতনেই আনন্দ পায়।

#### । উপৰ টাইপ (Genital Type)

এই টাইপের মধ্যে আবার ছটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈন্সিক টাইপ (Phallic type), এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক বা অপরিণত ন্তর। এই টাইপের ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল প্রদর্শনপ্রবণতা, উচ্চাকান্ধা, দান্তিকতা, আত্মরতি ইত্যাদি।

ছিতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্বাভাৰিক উপস্থ টাইপের ব্যক্তিরা। উপস্থ টাইপের স্থান্থ বা স্থান্থ বিক। বা থেকেই স্বাভাবিক মান্ত্রর কেত্রে যৌনতা কোন অস্বাভাবিক স্থলে সংবদ্ধ হয়ে থাকে না এবং স্বাভাবিক পদ্বায় অগ্রসর হয়ে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাছা ও সংযম, নির্ভরশীলতা ও স্বাবল্যন, আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিপরীতম্থী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সমতা লেখা দিয়ে থাকে।

বলা বাহল্য ক্রন্থেছের দেওয়া ব্যক্তিসভার শ্রেণীবিভাগটি অবাভাবিক মাহ্রন্থকে ভিত্তি করেই গড়া। পুরোপুরি কোন একটি বিশেষ টাইপে পড়ে এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই শ্রেণীবিভাগগুলিতে কতক্তিলি অতি গভীর ও দৃঢ়বন্ধ মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে যে ব্যক্তিসন্তাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

# ব্যক্তিসভার পরিমাপ (Measurement of Personality)

বছ প্রাচীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তিসভা পরিমাপনের প্রচেষ্টা চলে এসেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত পর্বকেশ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির আচরণ, কথাবার্তা, কান্তর্ম বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলিকে যথায়থ ব্যাখ্যা করে ব্যক্তিসভা সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করা হত। কিছ এতদিন এই পর্ববেক্ষণের পদ্বাপ্তিলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। তাছাড়া আগে পর্ববেক্ষণের পরিম্বিতিকেও স্থানিয়ন্তিত করা সম্ভব হত না। সব শেষে বিজ্ঞানসম্মত পছতির অভাবে লব ফলাফলের আখ্যাও মোটেই নির্ভূল এবং নির্ভ্রেহাগ্য হত না। এই সব নানা কারণে ব্যক্তিসভা পরিমাপনের প্রাচীন পছতিগুলি একাছই অসম্পূর্ণ ছিল।

আধুনিককালে ব্যক্তিগভা পরিমাপনের বছ আধুনিক পদা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে।

এই প্রতিপ্রনিও পর্ববেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন প্রতিগুলির নকে তুলনার আধুনিক প্রতিগুলির প্রধান বৈশিষ্টাগুলি হল যে এগুলি অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ক্রাটিহীন। পর্ববেক্ষণের প্রতিগুলিও বৈচিত্র্য এবং ক্রাইকারিতার দিক দিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নন্ত হয়েছে। তাছাড়া আধুনিককালে সংব্যাখ্যান প্রতি স্মাণ্যের চেয়ে অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হরে উঠেছে। ব্যক্তিসন্ত্র্য পরিমাপনের ক্ষেক্টি আধুনিক প্রভাৱে আলোচনা নীচে করা হল।

# ১। সাঞ্চাংকার (Interview)

বাজিকে সামনাসামনি সাকাৎ করে তার আত্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার নাম সাকাৎকার। ব্যক্তি-সভা পরিমাপনের পদ্ধতিরূপে এইটিই হল প্রাচীনতম। বর্জমানে বহু অভিনব বিজ্ঞানসমত পদ্ধতি আবিষ্ণৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের মূল্য ও উপকারিতাকে মোটেই অধীকার করেন না।

তবে সাক্ষাৎকার মাত্রেই কার্বকরী হয় না। কারণ, প্রথমত বে, ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হছে তার উত্তরগুলি সত্য হওয়া না হওয়া তার উপর নির্ভর করছে। বিতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির সত্য উত্তর দেবার ইছ্ছা থাকলেও লক্ষা বা সংহাচের অন্ত নির্ভূল উত্তরটি সাক্ষাৎকারকের সামনে দিডে পারে না। তৃতীয়ত, সাক্ষাংকারকের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রচূর পরিমাণে সাক্ষাৎকারের কলকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে সাক্ষাৎকারের সাফল্য তিনটি বন্ধর উপর নির্ভর করে—প্রথম, সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন কৌশলগুলি বেন সাক্ষাৎকারকের আয়ন্তে থাকে। বিতীয়, যাকে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে সে যেন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে প্রস্তুত্ত থাকে এবং তৃতীয়, সাক্ষাৎকারক যে প্রশ্নগুলির সাহায্যে ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করকেন সেগুলি যেন স্মচিন্তিত এবং কার্বকরী হয়।

সাক্ষাৎকারের প্রধান গলদ হল যে এর মধ্যে পরিমাপকের নিজস্ব প্রজাব খুব বেশী কান্ধ করে। বর্তমানে সেইজন্ত সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তিপ্রজাব-বর্দ্ধিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের প্রস্নগুলির প্রকৃতি স্থনির্দিষ্ট করে এবং প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে স্থনিয়ন্ত্রিত করে সাক্ষাৎকারের নির্ভরশীলভাকে বাড়াবার চেষ্টা চলছে।

# ২। কেস হিন্ন পদ্ধতি (Case History Method)

ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকানীন অভিজ্ঞতা, জীবন বিকাশের গতিধারা, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার ব্যক্তিগন্তার একটা মোটাম্টি ধারণা করা যার। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিংসায় বিশেষভাবে ব্যবস্তৃত হয়ে থাকে। কেস হিষ্ট্রী পদ্ধতির বিশ্ব বিবরণ প্রথম থণ্ডে ১৯ পাতায় স্তুইব্য ।

# ত। রেটিং পদ্ধতি (Rating Method)

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীভিটি হল কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। বহুপ্রকারের রেটিং পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে রেটিং কেল (Rating Scale) এবং সমাজমিতিষ্পক পদ্ধতি (Sociometrie Method) বর্তমানে বিশেব প্রাধান্ত লাভ করেছে।

#### ▼ | (理解 ( Rating Scale )

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কারও পর্বকেশের ফলাফল বা মতবাদকে স্থসংহত প্রায় প্রকাশ করার একটি বিশেব প্রশাসীকে রেটিং কেল বলে। শিক্ত বা ভদ্বাবধায়ক, সহপাঠী বা সহকর্মী প্রস্কৃতিরা রেটং ছেলের সাহায্যে কোন ব্যক্তি বা কোন দলভূক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসন্তার পরিষাপ করতে পারেন। অনেক সময় নিজেই নিজের রেটিং করা যাব।

রেটিং ক্ষেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে তাদের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী করেকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হয়। তারপর ঐ ক্ষেত্রের কোন্ পর্যায়ে বিশেষ কোন্ ব্যক্তির স্থান সেটা পরিমাপক নির্ণয় করো। যেমন সামাজিকতা রূপ বৈশিষ্ট্যটির নিম্বরূপ রেটিং স্কেল তৈরী করা বেতে পারে।

| প্র:—লোকটি সামাজিক না অসামাজিক ? |                    |                           |                       |                                          |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <br>অতিরিক্ত<br>সামাজিক          | <br>ৰেশ<br>সামাজিক | <br>মাঝামাঝি<br>সামাজ্ঞিক | <br>বেশ<br>অসামান্তিক | <br>স্বভিরিক্ত<br>স্বদামা <del>জিক</del> |
| ₹ …                              | ×                  | •••                       | •••                   | •••                                      |
| ٠٠٠                              | •••                | ×                         | •••                   | •••                                      |
| গ …                              | •••                | •••                       | •••                   | ×                                        |

উপরের স্বেলটিতে ক, খ, গ, এই তিন ব্যক্তির সামাজিক হার দিক দিয়ে কোথায় কার স্থান তা নিরূপণ করা হয়েছে। রেটিং স্কেলের মাত্রাস্থায়ী বিভাগটি সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাত সংখ্যার হতে পারে এবং সেই মত স্বেলটিকে জিনমাত্রা (three-point), পাঁচ-মাত্রা (five-point) বা সাত্ত-মাত্রার (seven-point) স্কেল বলা হয়ে থাকে। উপরের দুইাস্ভটি একটি পাঁচমাত্রার স্কেলের।

রেটিং দ্বেল ব্যক্তিসন্তা-পরিমাপনের সভাকারের কোন নতুন পদ্ধতি নয়। এটি
নিছক পর্যবেক্ষণকে ভিন্তি করে মতামত জ্ঞাপন এবং লিপিবছ্ক করার একটি সুসংহত
পদ্মাত্র। ফলে যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিন্তি করে রেটিং করা হয় তার চেয়ে
এটি খুব বেশী কার্যকরী হতে পারে না। বিশেষ করে যে বিষয়টি যত বেশী
পর্যবেক্ষণ করার স্লযোগ পাওয়া যায় সেই বিষয়েতেই রেটিং তত বেশী নির্ভরহোগ্যা
হয়। তাছাড়া একজন মাত্র পর্যবেক্ষকের রেটিং-এর উপরও খুব বেশী নির্ভর করা
যায় না। সেজ্জ আজ্কাল রেটিং পদ্ধতিতে একের বেশী পরিমাপনকারী নিয়োগ
করা হয়ে থাকে। যদি গড়ে অভ্যত ৮ জন পরিমাপনকারীর রেটিং নেওয়া যায়
তবে ফলাফলটি নির্ভরহোগ্য বলে ধরে নেওয়া বেতে পারে। রেটিং পদ্ধতির আর
একটি ফ্রালো এফেক্টা (Halo Effect) নামে পরিচিত। যথন কোন

ব্যক্তির একটি সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা তৈরী হয়ে থাকে তথন অক্স কোন সংলক্ষণের রেটিং-এর বেলাতে সেই ধারণার বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা তার হয় বেশী নয় কম রেটিং করে ফেলি। একেই হালো এফেক্ট' বলা হয়। এই হালো এফেক্টের প্রভাব দূর করতে হলে কোন দলভূজ্জ সমন্ত ব্যক্তিকে আগে একটিমাত্র সংলক্ষণের উপর রেটিং করে নিতে হয়। তার পরে আর একটি সংলক্ষণের রেটিং এবং তার পরে আর একটির এবং এইভাবে পর পর সমন্ত সংলক্ষণের উপর রেটিং করতে হয়। এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের রেটিং আর একটি সংলক্ষণের রেটিং করে বিশেষ প্রভাবিত করে না।

#### খ। সমাজনিভিমূলক পদ্ধতি (Sociometric Method)

ব্যক্তির জীবনধারণের প্রচেষ্টায় এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেইজন্ত

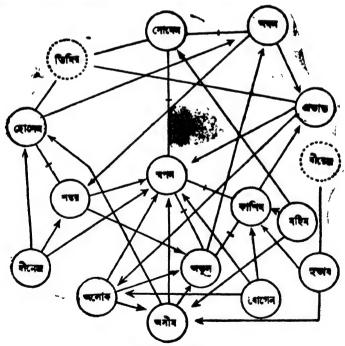

[ সোদিওগ্রাষের উদাহরণ ]

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং বিশেষ গোচীর মধ্যে ব্যক্তির নিজের স্থান পর্ববেস্থপর জন্তু নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হরেছে। একটি বিশেষ সংলব্ধ আন্তর্গন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বৈচিত্র্যকে একটি চিত্রের আকারে ব্লপ দেওবাঃ বেতে পারে। এই চিত্রটিকে গোসিওগ্রাম (Sociegram) বলা হয়। কোনও বিশেষ দলের সোসিওগ্রাম তৈরী করার সময় দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে প্রশ্ন করা হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সে দলের কাকে কাকে পছন্দ করে। যেমন, স্থলের কোন বিশেষ ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হল যে কোন একটি কাজ করার সময় তার সদী বা সহকর্মা ক্লপে সে ক্লাম্পের কাকে কাকে পছন্দ করে। তারা যে উত্তর দেবে তা থেকে বিভিন্ন ছেলেদের পারম্পরিক সম্পর্কের একটা চিত্রক্রপ আঁক। যেতে পারে। পূর্ব পৃষ্ঠায় এই ধরনের একটি চিত্র বা সোসিওগ্রাম দেওয়া হল।

ঐ সোসি গগ্রামটিতে কোন কুলের একটি বিশেষ ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্কের চিত্তরূপ দেওয়া হয়েছে। তীর ও সরল রেথাগুলির ঘারা ছেলেদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিটি জ্ঞাপন করা হছে। তুটি ছেলের মধ্যে তীর দিয়ে যুক্ত থাকলে এই বোঝাছে যে, যে ছেলেটির প্রতি তীরটি উদ্দিষ্ট তাকে অগর ছেলেটি পছন্দ করে। কিছ সেই ছেলেটি অপর ছেলেটিকে পছন্দ করে না। বেমন উপরের ছবিতে হোসেন অমলকে পছন্দ করে কিছ অমল হোসেনকে পছন্দ করে না। আর বেগানে কেবলমাত্র একটি সরল রেথার ঘারা তুটি নাম সংযুক্ত সেথানে ছেলে তুজনই পরম্পরকে পছন্দ করে। যেমন সোমেন অমলকে পছন্দ করে, অমলও সোমেনকে পছন্দ করে, অমলও সোমেনকে পছন্দ করে।

এই সোদিওগ্রাম থেকে দেখা বাচেছ যে ক্লাশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে হচ্ছে খ্রপন। খ্রপনকে নটি ছেলে পছন্দ করে, কিন্তু খ্রপন মাত্র কাশিম অতুল আর সোমেনের প্রতি আকর্ষণ অফুভব করে। ক্লাশের মধ্যে বীরেন্দ্র হল পরিত্যক্ত ছেলে। ভাকে কেউই পছন্দ করে না। তিমিরের ক্ষেত্রটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হোসেন, সোমেন এবং প্রভাত এই তিনটি মাত্র বন্ধু নিয়ে তিমির নিজ্ञ একটি খ্রন্ত দল

সমাঞ্চতন্ত্রের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছ ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও নানা তথ্য সোসিওগ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। দলের অন্তর্গত অক্তান্ত সদক্তদের প্রতি ব্যক্তির কি মনোভাব এবং ব্যক্তির প্রতিও অক্তান্ত সদক্তদের কি মনোভাব এই স্থাধননের অক্তবপূর্ণ তথ্যই আমরা সোসিওগ্রাম থেকে শেতে পারি।

# 8। अञ्चाबको (Questionnaire)

ব্যক্তিসন্তা পরিমাপনের একটি বহু-প্রচলিত পদ্ধতি হল ব্যক্তিকে তার মনোভাব, মতবাদ, বিশ্বাস, আচরণ, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সহছে প্রশ্ন করা। বখন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি প্রশ্ন করা হয় তখন তাকে সাক্ষাৎকার বলে। কিছ্ক এ-ধরনের সাক্ষাৎকারে প্রায়ই ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং নানা কারণে ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং সহজভাবে উত্তর দিতে পারে না। কিছ্ক যদি সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে প্রশ্নগুলি লিখিতরূপে দেওয়া যায় এবং তাকে তার পক্ষে অমুক্ল পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে লিখিত উত্তর দেবার স্বযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখা গেছে যে তাতে অনেক বেশী নির্ভর্যোগ্য ফল পাওয়া বায়। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দিক দিয়ে এই ধরনের স্থনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্থপরিক্রিত প্রশ্নাবলী অনেক বেশী কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া প্রস্নাবলীতে প্রস্নগুলি লিখিত অবস্থায় থাকার জক্ত মৌখিক প্রশ্নের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে দেগুলির বেশী উপকারিতা আছে। প্রথমত, প্রস্নগুলির সংগঠনকে স্থানিয়ত্তিব আদর্শায়িত করা যেতে পারে। বিতীয়ত, বিভিন্ন লোকের উপর প্রস্নগুলি প্রযুক্ত হওয়ায় প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর পাওয়া যায় তারও একটা স্থানিদিষ্ট বিবরণী রাখা সম্ভব হয়।

#### (ক) নিৰ্বাচনী প্ৰশ্লাবলী (Screening Questions)

কতকগুলি ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবদী নিছক নির্বাচন বা বাছাই করার জন্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলিকে নির্বাচনী প্রশ্নাবদী বলা হয়। বিশেষধর্মী মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা বিশেষ প্রকারের চিকিংসার প্রয়োজন আছে এমন ব্যক্তিদের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওরার জন্ম এই ধরনের ব্যক্তিসন্তার প্রশ্নাবদী ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর নির্বাচনী প্রশ্নাবদী প্রথম তৈরী করেন উভওরার্থ ১৯১৮ সালে। এটির নাম সাইকোনিউরটিক ইনজেন্টরী। এই প্রশ্নাবদীটির সাহায্যে অষ্ঠ্ সক্তিবিধানে অসমর্থ ব্যক্তিদের খাভাবিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বেছে নেওরা সম্ভব হয়। গত বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ধরনের অনেকগুলি নির্বাচনী প্রশ্নাবদী প্রস্তুত করা হয়েছে।

## (খ) ব্যক্তিসভানিৰ্ণায়ক প্ৰশ্নাবলী ( Personality Inventory )

ব্যক্তিসন্তার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করার উদ্দেশ্তে আর এক ধরনের আলাবলী গঠন করা হরে বাকে। এগুলিকে আমরা ব্যক্তিসন্তা নির্ণাহক প্রায়াকী

বলতে পারি। এই ধরনের প্রশ্নাবলীতে বিশেষ একটি বা একাধিক সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিন্তি করে প্রশ্ন ভৈরী করা হয়। পরে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ঐ এক বা একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি মাত্রায় আছে তা নির্ণির করা হয়। একটি অপরিচিত ব্যক্তিসন্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলীর নাম হল মিনেসোটা মান্টিফেসিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরী (Minnesota Multiphasic Personality Inventory or MMPI)। এই প্রশ্নাবলীতে মোট ৫০০টি উক্তি আছে। প্রত্যেকটি উক্তি এক একটি কার্ডে ছাণা থাকে। এই উক্তিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার পক্ষে সন্ত্য কি মিগ্যা।

ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে এই ধরনের ব্যক্তিসন্তানির্ণায়ক প্রশ্লাবলী অনেকশুলি তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে বার্নরয়টার পার্সোনালিটি টেইটির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ব্যক্তিসন্তার প্রস্লাবলীতে প্রস্নপ্তলি একটি মৃদ্রিত পুস্তিকার আকারে থাকে। কথনও কথনও স্বতন্ত্র কার্ডেও এগুলি মৃদ্রিত হয়। এই প্রস্নপ্তলির উত্তরে ব্যক্তিকে সাধারণত 'হা' বা 'না' বা 'জানিনা' এই তিনের একটি উত্তর দিতে হয়।

# ৫। উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis)

ব্যক্তিসন্তার আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসমত পরিমাপন পদ্ধতিটি ফ্যাক্টর এানালিসিস নামক আধুনিক গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিটিতে ব্যক্তিসন্তাস্থ কি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারম্পরিক সহপরিবর্জনের মান নির্ণয় করে ব্যক্তিসন্তার মৌলক উপাদানগুলির (factors) প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রযোগ করেন গিলফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসন্তার ১৩টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মৌলিক উপাদানভিলির উপর ভিত্তি করে তাঁরা ব্যক্তিসন্তার নানারকম প্রশ্নাবলী রচনা করেন। তার মধ্যে এ০টি প্রখ্যান্ত প্রশ্নাবলীর নাম হল গিলফোর্ড-জিমারম্যান টেম্পারামেন্ট সার্ভে। এই অভীক্ষাটিতে উপাদান-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া হাজিসন্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণগুলিকে ছিন্তি করে প্রশ্নাবলীটি রচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের উপর ৩০টি করে মোট ৩০০টি প্রশ্ন এতে আছে। সেই বৈশিষ্ট্য দশটি হল এই:—১। সাধারণ সক্রিষ্টা (General activity) ২। সংযুম (Restraint) ৩। প্রাধান্ত (Ascendance) ৪। সামান্তিকতা (Sociability) ৫। প্রক্ষোভম্পাক হৈর্ছ (Emotional stability) ৩। বিবরস্থিতা

(Objectivity) ৭। বন্ধু (Friendliness) ৮। চিস্তাশীসভা (Thought-fulness) ৯। ব্যক্তিগত সম্প্ৰ্ক (Personal relation) ১০। পৌকৰ (Masculinity)।

ক্যাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ব্যক্তিসন্তার অভীকা প্রস্তুত করেন। সেটি পাসে নালিটি ফাাইর কোন্চেনেয়ার (Personality Factor Questionnaire) নামে পরিচিত। ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিসন্তার উপাদান ১৬টি। এই ১৬টি উপাদানকে ভিন্তি করে ক্যাটেলের প্রশ্লাবদীটি রচিত হয়েছে। এই ১৬টি উপাদানের বিবরণ ২৫৮ পাতায় দেওয়া হয়েছে।

# ৬। বাধ্যতামূলক নির্বাচন পদ্ধতি

(Forced-choice technique)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে ছটি বিকল্পমূলক প্রশ্ন উপস্থাপিত করে তার মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয়। কথনও কথনও আবার তিনটি বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে ঐগুলির মধ্যে যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী কাম্য এবং যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী কাম্য এবং যেটি তার কাছে সব চেয়ে কম কাম্য—সেই ছটি নির্বাচন করতে। বিকল্পগুলি এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে সেগুলি আকর্ষণীয়ভার দিক দিয়ে যেন একই স্করের বলে মনে হয়। যেমন,

তুমি কোন্টি পছল কর? নিম্ন বেতনে চিন্তাকর্ষক কাল করতে, না উচ্চবেতনে একথেয়ে কাজ করতে ?

কিংবা, তুমি কোন্ ধরনের খ্যাতি পছন্দ কর ? শান্ত বলে পরিচিত হতে, না, বন্ধুভাবাপন্ন বলে পরিচিত হতে ?

তুমি কি ধরনের স্বামী পছনদ কর ? ধনী অথচ অশিক্ষিত, না দরিস্ত কিছ উচ্চশিক্ষিত।

সাধারণ প্রচলিত ব্যক্তিসম্ভার প্রশ্নাবলীর চেয়ে এই বাধ্যভামূলক-নির্বাচন পদ্ধতিতে অম্পষ্টতা ও অনিদিষ্টতার স্থান অনেক কম।

# ৭। প্রতিকলন অভাক (Projective Test)

প্রতিফলন অভীকাশুলিতে ব্যক্তিসন্তার পরিমাপনের সম্পূর্ণ অভিনৰ পদার অন্থসরণ করা হরেছে। এতে ব্যক্তিকে এমন একটি কাল করতে বা সমস্যা সমাধান করতে দেওরা হয় যেটির গঠন অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ প্রাক্কৃতির এবং তার কলে সেটি সম্পন্ন বা সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বছবৈভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার আক্রমনিত হয়। এধানে অভীক্রক আশা করেন যে ব্যক্তি তার এই অভঃপ্রণাদিত কালগুলির মধ্যে দিয়ে নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয়, তৃশ্চিতা প্রভৃতির অরুপতিলি প্রকাশ করে ফেলবে। প্রতিফলন কথাটি মবস্ত ক্রয়েডের কাছ থেকে নেওয়। ক্রয়েডের ব্যাখ্যায় প্রতিফলন কথাটির অর্থ হল নিজের কোন বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা। এধানে অবস্তু কথাটি এই অর্থে নেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে গিয়ে মাচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রকৃত ব্যক্তিসভার গুকুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি বাইরে প্রতিফলিত বা প্রকাশিত করে কেলে।

এই অভীক্ষাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলিতে যে সব কান্ধ দেওয়া হয় সেগুলির কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা রূপ থাকে না এবং তার ফলে এগুলির ক্ষেত্রে বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর। এই কান্ধপ্রতিন সম্পন্ন করতে অভীক্ষার্থী তার কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং যে ভাবে সে ঐ অস্পষ্ট বহু অর্থবাধক বস্তুপ্তলের ব্যাখ্যা করে তাই থেকে তার মনের অপ্রকাশিন্ত বিভিন্ন দিকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

দিতীয়ত, এই অভীকাগুলিতে অভীকার যথার্থ প্রকৃতি বা পদ্ধতিটি অভীকার্থীর কাছ থেকে গোপন রাথা সপ্তব হয়। কেননা অভীক্ষক অভীকার্থীর প্রদত্ত উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার যে কি ধরনের বা কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন সে সম্পর্কে কিছুই তার জানা থাকে না। তার ফলে অভীকার ফলাফলের উপর অভীকার্থীর পক্ষেকোনরপ সচেতন হত্তক্ষেপ করা সপ্তব হয় না।

তৃতীয়ত, এই অভাক্ষান্তনির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরি-মাপের প্রচেষ্টা সাম এক প্রকৃতির। ব্যক্তিসন্তার কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ,করা এগুলির উদ্দেশ্য নয়। অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসন্তার একটা অথগু রূপ বা তার মনের সংগঠনের একটা সম্পূর্ণ ধারণা এগুলি থেকে পাগুরা যায়। সেদিক দিয়ে এই অভীক্ষাগুলির একটা স্বতম্ন মূল্য আছে। ক্রেক্টি স্প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার বর্ণনা নীচে দেগুয়া হল।

#### क। बर्ग वेदबंह कहीका ( Rorschach Inkblot Test )

প্রতিফলন অভীকাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাত হল রস্ । ইছব্লট অভীকাটি। এই অভীকাটি স্থইন্দারল্যাগুবাসী হারম্যান রস্ (Herman: Rerschach) নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন। একটি কাগজের উপর এক বিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক ঐ বিন্দুটির মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে ঐ বিন্দুটি থেকে কাগজটির উপর একটি কালির ছবি তৈরী হবে যার খণ্ডাধ হাট মোটামুটি একই রকমের দেখতে। এই ধরনের



[রস্1-ইক্সট টে:ল্টর একটি ছবি]

কশটি কালির ছাপ নিমে রস্নার অভীকাটি গঠিত। এই কালির ছাপগুলি একটির পর একটি ব্যক্তিকে দেখতে দেওয়া হয় এবং সেগুলি দেখে তার মনে যে সৰ ধারণা বা কল্পনার উদয় হয় সেগুলি তাকে বর্ণনা করতে বলা হয়। ছবি-গুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির যে এগুলি ব্যক্তির মনে নানা বিভিন্ন ধরনের ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে। ব্যক্তির নিজম্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্রকৃতি, বিশাস, দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রভৃতির বারাই এই ভাব ও চিন্তার ম্বরুপ নির্দ্ধিত হয়। সেইজন্ম ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে ব্যাগ্যা দেয় তা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রবণতা, মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। বর্তমানে এই অভীকাটি মনন্চিকিৎসার উপকরণরূপে বহল ব্যবহৃত হয়।

# খ। কাহিনী-সংবোধন অভীকা (Thematic Apperception Test or TAT)

আর একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীকার নাম হল মারে (Murray)

ও মর্গান (Morgan) কত্ ক উদ্ভাবিত কাহিনী-সংবোধনের অভীকা এই



অভীকাটি ১ নটি ছবি দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়বস্তুটি অনিদিষ্ট প্রকৃতির এবং তার বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। অভীকার্থীকে এই ছবিগুলি একটি একটি করে দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপর ছোট ছোট নিবন্ধ বা কাহিনী লিখতে বলা হয়। অভীকার্থী ঐ ছবিগুলির উপর ঘে ধরনের কাহিনী লেখে বা সেগুলির যে ধরনের ব্যাখ্যা সে দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা বা ছন্দের হরপ অভীক্ষকের

[ কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি ] ইচ্ছা বা ঘন্দের স্বরূপ অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্জমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষা (Children's Apperception Test) নামে পরিচিত।

#### গ। শৰাস্যৰ অভীকা (Word Association Test)

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভীক্ষাথীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শব্দটি গোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি বা চিস্তাটি অভীক্ষাথীর মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর উত্তর দিতে যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং প্রদন্ত উত্তরের প্রকৃতি এ ত্য়েরই বিচার করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সে তার প্রথম মনে আসা শব্দটি কোন কারণে বলতে চায় না। উত্তরের প্রকৃতি থেকে অভীক্ষার্থীর অচেতনে নিহিত কমপ্রেক্ম এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ (Jung) এই শব্দান্থক অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। কেন্ট ও রোজানক (Kent and Rosanoff) মনোব্যাধি চিকিৎসার উপকরণক্ষপে ব্যবহারের অন্ত একটি বিশেষ শব্দান্থক অভীক্ষা প্রকৃত করেন।

#### ব। অক্তান্ত প্রতিক্সন অভীকা

উপরের **শভীকাগু**লি ছাড়াও প্রতিফলন অভীকার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীকা উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্য-সম্পূর্ণকরণ অভীকা, রোজেন-

উই গের ব্যর্থ তা মূল ক চিত্র পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র অক্ষন অভীক্ষা ই ত্যা দি। বাক্যসম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন ক তক ও লি অসম্পূর্ণ বাক্য অভীক্ষাবীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় হেগুলি বিভিন্ন উপায়ে সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণ-করণের প্রক্রিয়ার ঘারা বাল্তির মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক সংগঠনের একটা নিভরযোগ্য রূপ পাশ্রহা যায়। তেমনই আর এক টি অভীক্ষা য় কতকগুলি অসম্পূর্ণ চিত্র অভীক্ষাণীকে সম্পূর্ণ



কোহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি

করতে দেওয়া হয়। অভীকার্থীর ছবিশুলি সম্পূর্ণকরণের পন্থা দেপে তার মান্সিক
সংগঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পা ৭য়: যায়। রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক
চিত্র পর্যবেক্ষণের অভীকাটিতে কতকগুলি সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাহক্ষের দৃষ্টান্ত
ছবির আকারে দেওয়া থাকে এব দেগুলি দেখে অভীকার্থীর মনে কি ধরনের
মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে বলা হয়।

## **अ**श्वावलो

1. Write an essay on Measuring Personality.

(B.T. 1953, 54)

Ans. (9: २१७-9: २४१)

2. What do you understand by the term 'Personality'? Show how the accial environment influences the development of personality.

Ans. ( 카 ২৫৮-- 카 २68 )

#### 214

### শিকাঞ্জয়ী মনোবিকান

3. Enumerate the different types of Personality.

4. Define Personality and trace the development of personality in the child.

5. What is a personality trait? What are the different traits of personality? How are personality traits measured?

6. Discuss the nature of personality and enumerate a few methods of measuring personality.

- 7. Write notes on—Rating Sacle, Personality Inventory, Sociogram, Word Association Test, Rorschach Inkblot Test, Thematic Apperception Test, Forced-choice Technique.
- 8. What is meant by Personality? Bring out the factors which influence the development of Personality. (B. A. 1966)

## আঠারো

# চরিত্র (Character)

ব্যক্তিসত্তার মত চরিত্রেরও কোন স্থনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও করিত্র কথাটি আমাদের লৌকিক ভাষণে বহু-বাবহৃত শব্দাবলীর অক্সতম।

প্রচলিত ব্যবহারে চরিত্র কথাটির বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রদক্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। অতএব প্রথমে চরিত্র কথাটির অর্থের একটি পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রয়োজন।

অনেক মনে:বিজ্ঞানী চরিত্র ও ব্যক্তিসন্তাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন। এ

প্রশ্রেক অলপোর্টের ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগা। তাঁর মতে ব্যক্তিসন্তা ও চরিত্র একই
বস্তুকে চটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্ম দেওয়া ছটি বিভিন্ন নাম। যথন
কতকণ্ডলি প্রতিষ্ঠিত ও সমাজ-অভ্যুমোদিত মানের দিক দিয়ে ব্যক্তিসন্তার মূল্য নির্ধারণ
কর: হয় তথন আমর। তাকে চরিত্র বলি। আর যথন এ ধরনের কোনরূপ মূল্য
নির্ধারণের প্রচেষ্টা থাকে না তথন আমরা ব্যক্তিসন্তা নামটি ব্যবহার করে থাকি।
এক কথায় চরিত্র হল মূল্য-নিরূপিত ব্যক্তিসন্তা (personality evaluated)
এবং ব্যক্তিসন্তা হল মূল্য-নিরূপনহীন চরিত্র (character devaluated)।

বস্তুত চরিত্র ও ব্যক্তিসন্তাকে চটি পৃথক সন্তা বলে মনে করা যায় না। তৃটিই ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বছৰিধ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিমূলক সংগঠনের নাম। তবে গ্রথন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ কতকগুলিকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করি এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মূল্য নির্ধারণ করি, তথনই চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চরিত্রের কথা উত্থাপন করি সেগুলি মূলত সামান্ধিক ও নৈতিক মানের সক্ষে সংগ্লিষ্ট। সমাজের একজন সদস্য রূপে ব্যক্তির যে সক্ষ রীতিনীতি মেনে চলা উচিত এবং প্রচলিত নৈতিক আদর্শের প্রতি যে সক্ষ অনুশাসন তার অনুসরণ করা উচিত সেগুলি সম্বন্ধে একটা অনির্দিষ্ট মান বা আদর্শের ধারণা সকল সমাজেই আছে। এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন ব্যক্তির আচরণ বৈশিষ্ট্যের বিচার করি তখন আমরা চরিত্র কথাটির ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, সততা (honesty) বলতে আমরা বা বুবি তা প্রকৃতপক্ষে

না তথন নিছক আচরণরূপে 'সততা'র অক্সান্ত আচরণ থেকে পৃথক বা স্বতম্ব কোন মূল্য নেই। কিন্তু যেই সামাজিক বা নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এটির বিচারণ করা হয় তথনই 'সততা' ব্যক্তির চরিত্রের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাচ্ছে চরিত্র বলতে আমরা ব্যক্তিসন্তার সেই পরিকল্পনাকে বৃথি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর জ্বোর দেওয়া হয় এবং ঐ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যেরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সমগ্র সংগঠনকে বিচার করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক ও নৈতিক আচরণের আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে ক্ষণ্ডিত।

## স্কুচরিত্তের স্বরূপ ( Nature of Good Character )

অভএব দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কতকগুলি মান বা আদর্শের দিক দিয়ে যথন ব্যক্তিসন্তার বৈশিষ্টাগুলির বিচার করা হয় তথন আমর। চরিত্র কথাটির ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণাস্থাপ্রিয়ত। একটি ব্যক্তিসন্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ। এটিকে যথন সামাজিক পরিছিতি বা ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী প্রভৃতির সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তথন আমরা এটিকে একটি সবল বা স্থাদ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। তেমনই বশ্বতাপ্রবণতা বা হীনম্ন্যতা একটি ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণ। সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি হয়ে দাঁড়ায় একটি তুর্বল বা কোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথন ব্যক্তিসন্তার দিক দিয়ে বিচার করা হয় তথন সেগুলি ভাল কি মন্দ, কাম্য কি অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যথনই সেগুলিকে চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তথনই ভাল মন্দ কাম্য অকাম্যের প্রশ্নটাই বড় ব্যাহ্র ওঠে। এক কথায় বাক্তিসন্তার ধারণা হল নিহক অন্তিত্ববাচক (positive), কিন্তু চরিত্রের ধারণা হল মানমূলক (normative)। এখন প্রভ্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানের দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার করা হয়। যে সব বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির দ্বারা অন্থমোদিত সেগুলিকেই আমরা স্ক্রেরত্রের বৈশিষ্ট্য বলি আর যে যে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির বিচারে পরিত্যক্ত সেগুলিকে আমরা অবান্থিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। যদিও স্ক্রেরত্রের ধারণা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন তব্ সাধারণ সভ্য মন্থ্যসমাজে স্ক্রেরত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

সাধারণত তিন প্রকার মানের দিক দিয়ে স্কচরিত্রের বিচার করা হয়ে থাকে। বেমন—ব্যক্তির নিজম্ব মঙ্গলের দিক, সমাজ্জের যৌথ মঙ্গলের দিক এবং নৈতিক মানের দিক। যে সব ব্যক্তিসক্তার বৈশিষ্টা এই ত্রিবিধ মানের যে কোন একটি মানের দিক দিরে কাম্য বলে বিবেচিত হবে সেই সৰ বৈশিষ্টাকে স্কচরিজের স্টক বলে ধরা হয়ে থাকে। স্কচরিজ-বিচারের এই তিন রকম মান এবং সেগুলির ছারা অন্ধুমোদিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

#### ১। ব্যক্তির কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী

এই বিভাগে স্থচনিত্রের সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্গত যেগুলি ব্যক্তির
নিজস্ব উন্নতি, পাথিব সাফলা, ব্যক্তিগত জীবন্যাপনে সন্ধৃষ্টি ইত্যাদি অর্জনে
ব্যক্তিকে সক্ষম করে থাকে। এই পর্যায়ে পড়ে সংক্রের দৃঢ্ভা, স্থিরচিত্রতা,
মান্সিক স্থৈর্ম, প্রাক্ষোভিক সাম্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি। যে সব ব্যক্তির
মধ্যে এই সব গুণ থাকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন স্থথ্যয় ও তৃপ্তিধায়ক হয়ে ওঠে।
অভ্নব এই বৈশিষ্টাগুলিকে স্থচরিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির
ঠিক বিপরীত হল ত্বলচিত্রতা, মান্সিক চাপলা, প্রক্ষোভ্র্লক অসমতা,
সংক্রমীনতা ইত্যাদি।

### ३। जमाद्युत कन्यानगाथक देवनिष्ठ्यावनी

এই পথায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি স্থান্ধ সমাজজীবন যাপনের জন্ম একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহামূভূতি, স্বাধিত্যাগা, সামাজিক আফুগতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সামাজিক সংগঠন স্থান্ত হয় এবং সমাজজীবন স্থান্তর স্বাস্থানয় হয়ে ওঠে! এই সামাজিক গুণগুলির বিপরীত হল স্থার্থপরতা, আত্মকে ক্রিকতা, সামাজিক আফুগতা বা বিশ্বস্তার অভাব ইত্যাদি।

অনেক সময় ব্যক্তিকল্যাণসংগক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজকল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছল্ম দেখা দিতে পারে। তথন চয়ের মধ্যে কোন্টিকে হুচরিয়ের শুণ বলে ধরা হবে তা নির্ভর করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও অস্তুসত আদর্শের উপর। যেমন, যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির অবকাশ আছে সেখানে প্রাধান্তপ্রিয়তা বা আক্রমণধর্মিতারপ বৈশিষ্ট্যগুলি হুচরিত্রের লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে কিছু যে সমাজে সাম্প্রিক অভিন বা সমন্বয়নকে বড় বলে ধরা হয়ে থাকে সে সমাজে উপরের গুণগুলি অবান্থিত বলেই মনে করা হয়। তেমনই কোন সমাজে বহির্ভিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অস্তু কোন সমাজে অন্তর্গতিকে বাজির পক্ষে কাম্য বলে মনে করা হয়। তবে আদর্শ সমাজে বাজির

ৰুল্যাণ সাধক গুণাবলী ও সমাজ ক্ল্যাণসাধক গুণাবলীর মধ্যে কোনও **বস্থ** থাকে না।

#### ७। देविक माननिर्नाप्तक देविनद्वाावनी

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ্যাধক গুণগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি প্রণকে স্কার্চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় থেগুলি নিছক নীভির দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা থাকুক বা না থাকুক নীতিশাস্ত্রের আদর্শ বা মান অহ্যায়া এগুলি কাম্য এবং তার ফলে এগুলিকে স্কেরিজের উপাদান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবশু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ব্যক্তির দিক দিয়ে বা সমাজের দিক দিয়ে এই গুণগুলির কিছু না কিছু মৃল্যা আছে। কিন্তু এগুলির স্বপক্ষে যুক্তিরূপে তাদের এই ধরনের বাত্তব মূল্যের উল্লেখ না করে তাদের পেছনে নীতিশাস্ত্রের সমর্থনকেই বড় বলে মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় সমন্ত সমাজেই সত্যবাদিতা বা সাধুতাকে স্ক্রিজের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। এই গুণ ছটির সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্য থাকুক আর না থাকুক এ ছটিকে সর্বত্রই কাম্য গুণ বলে মনে করা হয় এগুলির নিছক নৈতিক মূল্যের জন্ম। দরিজ্ব বা হংস্কের প্রতি দয়া, বিশান রাধা, ক্রভক্ততা বোধ করা, সাহায্যপ্রাণীকে সাহায্য করা, অতিথিবৎসনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি নীভির দিক দিয়ে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা, নিষ্ট্রতা, ক্রভন্নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি বিপরীত।

## চরিত্তের বিকাশ ( Development of Character )

চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসন্তার বিকাশেরই নামান্তর। তবে স্বভন্ত করে চরিত্রের বিকাশ প্রবেক্ষণ করার অর্থ হল এই যে বিকাশ-প্রক্রিয়ার কোন্ অরে এবং কি কাবে শিশুর মধ্যে সামান্তিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগলো তা নির্ণয় করা। চরিত্র যখন সামান্তিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন যক্তক্ষণ না এই বোধগুলি শিশুর মধ্যে জাগছে ততক্ষণ প্রাকৃত চরিত্র বলে কোন কিছু স্পষ্ট হয়েছে বলা চলে না। এইখানেই ব্যক্তিসন্তা ও চরিত্রের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য পাণ্ডয়া গেল। ব্যক্তিসন্তা ও চরিত্র কোনটিই সহজাত নয়, উভয়ই শিশুর অর্জিত। উভয়ই আভ্যন্তরীণ উপকরণ ও বাছিক শক্তিনিচয়ের সঙ্গে পার্ক্সন্তিক প্রতিক্রিয়ার কল থেকে জাত। তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে ব্যক্তিসন্তা গঠনের কাক ক্ষক হয়ে বায়। কিছু চরিত্র গঠনের কাক ক্ষক হয় সেধিন

খেকে বেদিন প্রথম তার মধ্যে সামাজিক মনোভাব ও নৈতিক ভালমন্দের বোধ দেখা দেয়। এই দিক দিয়ে বলা চলে যে ব্যক্তিসম্ভার আবির্ভাবের পরে দেখা দেয় চরিত্র।

সামাজিক ও নৈতিক বিচারবৃদ্ধি শিশুর মধ্যে কখন দেখা দের এ নিয়ে নানা মততেল আছে। তবে প্রক্ষোভের উপর আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে প্রায় এক বছর বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা জাগতে ফ্রুক হয় এবং তার কয়েক মাস পর থেকেই সে অক্যান্ত ছোট ছেলে মেয়েদেরও ভালবাসতে ফ্রুক করে। অতএব নি:সন্দেহে একথা বলা চলে যে এই সময় থেকেই তার চরিত্রগঠনের কাজ ফ্রুক হল। নৈতিক বিচারবোধ কখন জন্মায় তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ম্যাক্ডুগালের একটা তত্তের উল্লেখ করা যায়।

ম্যাক্ডুগাল প্রভৃতি চরিত্র বিকাশের যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন তাতে মূলত প্রবৃত্তি ও প্রকোভের শক্তিকেই প্রাধায় দেওয়া হচেছে। তিনি সেটিমেন্টকে বা প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে ব্যক্তিসন্তার একক বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দেওয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশের চারটি শুর আছে।

প্রথম ন্থরে থাকে নিছক প্রবৃত্তির প্রাধান্ত এবং দে সময় একমাত্র স্থপ বা ছংখের অন্তর্ভতির দারাই শিশুর সমন্ত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ছারে ভাল, মন্দ, উচিত, অন্তচিত ইত্যাদি কোনও বোধই শিশুর থাকে না। কোন সংমান্তিক প্রভাব শিশুর উপর কার্যকরী হয় না।

বিতীয় ন্তরে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ধীরে ধীরে শিশুর উপর সক্রিয় হয়ে ৬ঠে এবং ভার প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি ক্রমশ পরিবর্ভিত হতে থাকে সমাজের আরোপিত শান্তি ও পুরস্কারের প্রভাবের বারা। ম্যাক্তৃগালের মতে এই সময় শিশুর মনে নানারূপ সেন্টিমেন্ট জ্বলাভ করে এবং এই ক্রের সেন্টিমেন্টগুলি প্রধানত বাড়ীঘর, মা-বাবা, থেলনা ইত্যাদি মূর্ভ বন্ধর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সময় থেকেই চরিত্র গঠনের স্ত্রপাত হয় বলা চলে এবং শিশুর মনে করণীয় অকরণীয় ভাল মন্দের জ্ঞান অন্ত অন্ত দেখা দেয়।

তৃতীয় তারে, শিশুর উপর সামাজিক অন্ধাসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং তথন সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর সমস্ত আচরপকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই ভারে নানা অমূর্ত বস্তুকে ঘিরে শিশুর মনে সেটিমেন্টের পঠন ক্ষুক্ত হয় এবং ক্লায়বিচার, সভাতা, নিচুরতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি ধারণাকে

খিরে সেন্টিমেন্ট জন্মায়। এই শুরে চরিত্রগঠনের কাজটি আরও এক সোপান এগিরে বার এবং শিশুর মধ্যে অমূর্ত্ত ধারণার সাহায্যে আচরণ নিমন্ত্রণের ক্ষমতা দেখা দেয়। চরিত্র বিকাশে এটি একটি শুরুত্বপূর্ণ শুর।

চতুর্থ বা সর্বোচ্চ শুরে নিছক আদর্শবোধের দ্বারাই শিশুর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই সময়ে তার চরিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয়ন ঘটে এবং তার চরিত্রগঠনের কাছটিও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বলা চলে।

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্চে যে ব্যক্তিসম্ভা বিকাশের ছিনীয় শুরে সামাজিক বোধ ও ভালমন্দের জ্ঞান জাগতে থাকে এবং তৃতীয় শুরে সেটি আরও পরিণত হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় শুরেই শিশুর নৈতিক বোধ অকুর অবস্থায় দেখা দেয় এবং চতুর্থ শুরে তার মনে সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধ স্পরিণত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তগন তার আচরণ আর কেবলমাত্র সামাজিক শান্তি-পুবস্কার বা নিন্দা-প্রশংসার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার পরিণত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধই তগন থেকে তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারক হয়ে ওঠে। অর্থ ও এক কথায় কার চবিত্রগঠন পূর্ণতালাত করে।

#### নৈডিক সেন্টিমেন্ট (Moral Sentiment)

ম্যাক্ডুগালের বর্ণিত ব্যক্তিসম্ভাবিকাশের তৃতীয় স্তরে নানা অমৃর্ভ ধারণাকে ছিবে স্পেটিমণ্ট তৈরী হয়। তাঁর মতে এই সময় শিশুর মনে নৈতিক সেটিমেণ্ট (Moral sentiment) নামে একটি বিশেষ সেটিমেণ্ট জন্মায়। এই সেটিমেণ্ট শিশুর মধ্যে স্থায়-অক্সায় ভাল-মন্দ উচিত্ত-অক্ষচিতের ধারণা স্পষ্ট করে। এই নৈতিক সেটিমেণ্ট বাদের মধ্যে তুর্বল থেকে যায় ভাদের চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে না। ম্যাক্ডুগাল নৈতিক সেটিমেণ্টকে ছিমুখী বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যদি কোন নৈতিক বস্তর প্রতি আমাদের অক্সরাগ জন্মায় তথন তার বিপরীত্রধর্মী বস্তুটির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাবে। যেমন সভ্যভাবণকে যে ভালবাদে অসভাভাবণকে সে ঘূণা করে।

এই নৈতিক সেন্টিমেন্টটি মূলত জাগে সামাজিক ভীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে।
সম্পূর্ণ জনহীন প্রদেশে যে মান্তব হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক মান জন্মাতে
পারে না। সমাজে বাস করা কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক গুণগুলির সঙ্গে
পরিচিত হয়, সেগুলির সহছে আলোচনা শোনে, সেগুলির বাস্তব উলাহরণের সঙ্গে
তার সাক্ষাংকার ঘটে এবং শেব পর্যন্ত নিজের আচরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে
সে আহরণ করে নেয়। ম্যাক্তুগালের ভাষায় শিশু যে সব ব্যক্তিদের আভা করে
ভালেরই সংস্পূর্ণ ও প্রভাব থেকে শিশুর নৈতিক সেন্টিমেন্ট সংগঠিত হয়।

় শিশু প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসে পরে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির
শুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে ভালবেসে ফেলে। এও এক ধরনের অমুবর্তন প্রক্রিয়া।
এইজাবে মূর্ভবস্ত থেকে অমূর্ভ ধারণাগুলির প্রতি শিশুর সেণ্টিমেন্ট সঞ্চালিত হয়ে
যায়।

## শিক্ষা ও চরিত্রগঠন

শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্রগঠন যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে একথা বলা বাহলা। বহু শিক্ষাবিদ চরিত্রগঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে থাকেন। অবশ্য লক্ষ্যের এই সংব্যাখ্যানটি অতি সংকীর্ণ হলেও চরিত্রগঠন যে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটা বভ অক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ক্ষচবিত্রগঠনকে আমরা এক কথায় এই বলে বর্ণনা করতে পারি যে এটি হল ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করা যেগুলি ব্যক্তির নিজের দিক, তার সমাজের দিক এবং স্মন্থমোদিত নৈতিক মানের দিক দিয়ে কামা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। স্তানিকের বিশ্বেষণ করতে গিয়ে আমবা দেখেছি যে তিন রকম ব্যক্তিসভাব বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণকে আমরা স্কর্চরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকি। দেওলি হল বাক্তির কল্যাণ্যাধক গুণাবলী, সমাজের কল্যাণ্যাধক खनावनी जरः निक्कि माननिर्वाहक खनावनी। जर्रे जिन (खनीव छन निख्य मधा ষ্পষ্টি করাকেই স্থচৰিত্র গঠন বলা যেতে পারে। মানসিক দুঢ়ভা, স্বিরচিত্রভা, প্রাকোভিত সমতা, আত্মসংমম প্রভৃতি গুণগুলি পড়ে ব্যক্তির কল্যাণ্যাধক প্রশাবলীর পর্যায়ে, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজ্ঞিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে সমাজের কল্যাণসাধক গুণাংলীর পর্যায়ে এবং সততা, স্ত্যুবাদিতা, কুতজ্ঞতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্টাগুলি পড়ে নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলীর পর্যায়ে। ম্বচরিত্রগঠন বলতে গেলে বোঝায় শিশুর মধ্যে এই তিনরকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে সাহায্য করা। এদিক দিয়ে শিকা প্রক্রিয়ার অবদান যে সবচেয়ে গুরুষপূর্ব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা একমাত্র শিশুর শিক্ষার স্বষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের মাধামেই তার মধ্যে বাঞ্চিত গুণগুলি সৃষ্টি করা সম্মবপর।

কিন্ত এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য করা যায়
সোটিই হল শিক্ষার প্রকৃত সমস্তা। একদল শিক্ষাবিদ আছেন যারা চরিত্র গঠনে
নৈতিক অফুশাসনগুলির উপরই বিশেব জোর দিয়ে থাকেন এবং এই গুণগুলির ব্যবহারিক উপকারিতার চেরে অনেক বড় বলে মনে করেন সেগুলির নিজস্থ আভ্যন্তরীণ মৃল্যকে। তাঁদের মতে সং হওরার অক্তই মাহুব সং হবে। সং হওরার ব্যক্তিগত বা সামাজিক উপকারিতাটির মূল্য নিতাস্তই গৌণ। এ সকল ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা শিক্ষকের পক্ষে বেশ শস্ত হয়ে ওঠে, কেননা নৈতিক অমুশাসনের অপক্ষে শিশুকে কোনরূপ যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এবং বিকাশমান শিশুর মন অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না এবং সেজন্ত প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের ব্যাপক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে অমূর্ত বা নিছক তত্ত্বমূলক বিষয় শিক্ষা দেওয়া একাস্ত কটকর। প্রকৃত শিক্ষা আসে বাত্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। নৈতিক শিক্ষা যেখানে পূর্ণভাবে তত্ত্বনির্ভর দেখানে শিশুর নীতিবাধ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টরূপে গঠিত হয়ে থাকে। এই কারণেই দেখা যায় বে আমাদের অধিকাংশ নৈতিক শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি নৈতিক শিক্ষাকে শিশুর অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক করে তোলা যায় তাহলে শিশুর কাছে সে শিক্ষা কার্যকরী ও স্থায়ী হয়ে ওঠে।

এই কারণে নৈতিক অফুশাসনকে যদি ব্যক্তির নিজস্ব বা সামাজিক মঙ্গলঅমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে নীতিশিক্ষা দেওয়টা অনেক বেশী সহজ্ব
হয়ে ওঠে। শিশুর মন যুক্তি-ধর্মী। তার নিজের বা সমাজের কল্যাণের কথা
বললে সে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং সেই নির্দেশ অফুযায়ী কাজ করতেও সে
সম্মত হয়। যদি উচিত অক্সচিতের মাশকাঠিট ব্যক্তি ও সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে
এক করে ফেলা যায় তবে নীতিগত অফুশাসনগুলি মেনে চলতে শিশু আপত্তি
করে না। কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন কাজ শিশুকে করানোর চেইট্রু
করা হয় তাহলে শিশুর মন তাকে মেনে নিতে চায় না এবং সমন্ত শিক্ষাই ব্যর্থ
হয়ে ওঠে।

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবৃদ্ধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তার চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্বারা। শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে জ্ঞাতদারে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতদারে সে তার আচার-ব্যবহার, ভাব-চিস্তা এমন কি চলন বাচনের ভঙ্গীও অহকরণ করে থাকে। এই ব্যাপক অমুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণা প্রভৃতি বহুলাংশে তার শ্রদ্ধে ব্যক্তির সমধর্মী হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের ভবিশ্বং রুপটি এইভাবে মূর্ড হয়ে ওঠে।

অভএব শিশুর চরিত্রগঠনের দায়িত্ব শিশুর পরিবেশের প্রভাবটি ব্যক্তিরই।
শিশু বাতে অবাস্থিত মনোভাব বা অস্বাভাবিক ধারণার অধিকারী না হয়ে ওঠে কে সহত্তে শিক্ষক পিতামাতা প্রভাবেকরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

## মচব্রিত্র গঠানের পদ্মা

## ( Methods of forming good character )

শিশু যাতে স্নচরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে পিতামাতা শিক্ষকদের করণীয় কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

#### )। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

শিশুর মধ্যে বাঞ্চিত গুণগুলি সৃষ্টি করার একটি কার্যকরী পন্থা হল শিশুর পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ। অধিকাংশ ব্যক্তিসভার সংলক্ষণই পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্ট এবং পৃষ্ট হয়ে থাকে। সেইজন্ম শিশুর পরিবেশকে স্থানির্দিষ্ট পরিকল্পনা অন্ধ্যায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তার মধ্যে বাঞ্চিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে।

## ২। আদর্শ আচরণ অনুষ্ঠান

স্কচরিত্র গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ব। হল শিশুর সামনে আচরণের আদর্শ স্থাপন করা। শিশুর মন অফুকরণপর্মী। তার আশপাশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সে যা করতে কেখে তাই সে অফুকরণ করে। যে সমাজে বয়স্কদের আচরণ অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত সে সমাজে শিশুদের চরিত্রও অসংযত হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতা বা অস্তু বয়স্কের। শিশুর সামনে বিসদৃশ আচরণ করেন এবং তার ফলে ত। বিশেষভাবে শিশুর স্করিত্র গঠনের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। অতএক শিশুর সামনে এমন আচরণ করতে হবে যা তাকে অফুটিই আচরণে প্রবৃত্ত করে।

#### ৩। বছৎ ব্যক্তির জীবনীপাঠ

মহংব্যক্তিদের জীবনকাহিনীও স্কচরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, কর্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনী থেকে শিশুরা যথেষ্ট অন্থপ্রেরণা লাভ করে এবং দেখান থেকে বহু বাঞ্চিত্ত গুণ আহরণ করে থাকে।

#### ৪। কল্যাপবোধ জাগাৰণ

স্কচরিত্র গঠনের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্বাটি হল শিশুর মধ্যে সত্যকারের কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজের এবং তার সমাজের কল্যাণের জন্ম কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং কি ধরনের আচরণ করা উচিত নর এই সচেতনতা যদিতার মধ্যে জাগান যায় তাহলে অভীষ্ট আচরণগুলি তাকে শেখান শক্ত হব না।

কোন অবান্তব নৈতিক মানের দোহাই দিয়ে বা কোন অনির্দিষ্ট আদর্শের কথা বলে শিশুকে প্রভাবিত করার চেয়ে তার নিজের বিচারবৃদ্ধির সাহায্যে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রাদ।

#### ৫। বাস্তব উদাহরণ

নিছক বক্তৃতা বা উপদেশের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদান ফলপ্রদ হয় না বরং প্রায় ক্ষেত্রেট বিপরীত ফল দেখা দেয়। একমাত্র বাস্তব আচরণের মধ্যে দিয়ে কার্যকরী নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। মুখে দয়া বা ক্ষমা সম্বন্ধে হাজার কথা অপেক্ষা দয়া বা ক্ষমার একটা বাস্তব দৃষ্টাস্ত শিশুর মনকে অনেক বেশী প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্ত সকল সময়েই উপদেশের চেয়ে ভাল। সত্য কাহিনী, বান্তব ঘটনা, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধামে শিশুকে কার্যকরী নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায়।

#### ৬। সামাজিক সচেতনতার শষ্টি

শিশুব মধ্যে সামাজ্জিকবোধ স্থাষ্ট করা স্কচরিত্র গঠনের একটি কার্যকরী পদ্ধা। শিশু যদি সমাজ্জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সমাজ্জের অন্যান্ত ব্যক্তিদের প্রতি তার যদি অঞ্চরাগ ও আকর্ষণের স্থাষ্ট হয় তাহলে স্মাভাবিকভাবেই সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দলপ্রীতি প্রভৃতি স্কচরিত্রের গুণাবলী তার মধ্যে গঠিত হয়ে ওঠে। বস্তুত স্কচরিত্রের বহু গুণই সামাজিক সচেতনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব যাতে শিশুর মধ্যে সমাজপ্রীতি ও গোষ্টিবিশ্বস্তৃতা স্কৃত্তাবে গঠিত হয় দোব আয়োজন করা স্কচরিত্র-গঠনের প্রকৃত্বী পহা।

#### ৭। অন্তর্জাত শৃবলা

শৃত্বলাবোধ স্কচরিত্র গঠনের একটা বড় সহায়ক। তবে বহিঃশৃত্বলা উপকারের চেয়ে অপকার বেশী করে। সবচেয়ে কার্যকরী হল স্বভ:প্রণোদিত শৃত্বলা। শিশুর মধ্যে যাতে সহজ্ঞ ও স্বাভাবিক শৃত্বলাবোধ প্রথমেই ক্রেগে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শৃত্বলাবোধ থেকে বছ কাম্য গুণ স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

### ৮। অৰুঠ ধারণা বর্জন

যে সকল গুণ শিশুর পক্ষে আহরণ করা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলিকে যেন তার কাছে কডকগুলি অমূর্ত ধারণার রূপে উপস্থাপিত করা না হয়। সেগুলির সামাজিক ও ব্যক্তিগত সার্থকতাটুকুও শিশুর কাছে পরিফার করে ক্ষেপ্তরা প্রয়োজন।

## >। সহপাঠক্ৰমিক কাৰ্যাবলী

সংপাঠক্রমিক কার্যাবলী, যৌথপ্রচেষ্টা, খেলাধ্লা, সমিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির
মাধ্যমে অনেক অভীষ্ট আচরণবৈশিষ্ট্য শিশুকে শেখান যায়। এ ধরনের দলভিত্তিক
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর চরিত্রের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয়দিকই
স্বাস্থ্যময় পদ্বায় গঠিত হয়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস, স্বাবল্যন,
কর্মকুশলতা প্রভৃতি একদিক দিয়ে জেগে ওঠে তেমনই যৌথ কর্মপ্রবর্ণতা
বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিও আর একদিক দিয়ে পরিপৃষ্টি লাভ করে।

## **श्रमावलो**

1. Define character. What should the educator do in developing a child's character (B. T. 1951)

2. What do we understand by character? How does character develop in the child.

3. What are the characteristics of a good character and discuss the importance of character in the child's education.

4. Define character and show how the school can help in the development of character.

(B. T. 1960)

5. What is meant by character? How is character developed? How can the a teacher help in developing the character of his pupils?

(B. T. 1963)

6. Define character and indicate how it can be trained. (B. T. 1965)

Ans. ( ?: २४৯—१: २৯৯ )

7. What are personality and character? How can the home and school help in developing character. (B. T. 1966)

# উविष

## অভ্যাস ( Habit )

ছোটই হোক আর বড়ই হোক সাধারণত প্রত্যেক আচরণে ছটি বস্তুর প্রয়োজন হয়, একটি হল মানসিক প্রয়াস আর একটি মনোযোগ। একথা একমাত্র আমাদের সহজাত আচরণগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। যেমন, শরীররক্ষণমূলক আচরণগুলি বা রিক্লেক্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা বা মনোযোগ লাগে না। বেগুলি যজের মত নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সমস্ত শিক্ষাপ্রস্তু আচরণেই প্রচেষ্টা ও মনোযোগের প্রয়োগ অপরিহার্য।

#### অভ্যাসের স্বরূপ

কিন্তু সাধারণ আচরণও বার বার করতে করতে এমন একটা শুরে গিম্বে পৌছয় যথন দেটি সম্পন্ন করতে আর মানসিক প্রয়াস বা মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, রিক্লেক্স বা অক্সান্ত সহজাত আচরণের মতই নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ধরনের আচরণকেই অভ্যাস নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, প্রথম যথন কেউ সাঁতার কাটতে বা টাইপ করতে শেখে তথন তাকে প্রচুর প্রয়াস ও মনোযোগ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু যথন একবার সাঁতার কাটা বা টাইপ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয় তথন কোনরূপ প্রচেষ্টা বা মনোযোগের সাহায়্য না নিয়েই সে অনায়াদে ঐ কাজগুলি অতি স্প্রভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অতএব কোন আচরণ যথন বার বার সম্পন্ন করার ফলে এমন একটি শুরে গিয়ে পৌছয় যথন সেটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও মনোযোগের সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন হতে পারে তথন তাকে অভ্যাস বলা হয়।

অভাগে হল আচরণের স্বসম্পূর্ণ ক্রটিছীন রূপ। এর কারণ হল, কোন আচরণের যথন অভি-শিথন ঘটে তথনই সেটি অভাসে পরিণত হয়। অভাস প্রকৃতপক্ষে হল অভি-শেথা কোন আচরণ। আর অভি-শিথনের ফলে আচরণ-মাত্রেই সমন্ত দোবমুক্ত হয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠে। যেমন, প্রথম যথন ব্যক্তি সাঁতার কাটা শেখে তথন তার আচরণের মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি থাকে কিছু যথন সাঁতার কাটা তার অভাসে দাঁড়ায় তথন তার আচরণ নিঁথ্ত, সাবলীল ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সেইজন্তই অভ্যাস স্প্রের জন্ত প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি বা বারবার প্রচেষ্টা। অধিকাংশ অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভূসের মাধ্যমে শেখা। ধর্নভাইকের প্রসিদ্ধ অস্থাসনের স্থ্রটির এখানে প্রয়োগ করে বলতে পারা যায় যে স্বভ্যাসগঠন নির্ভর করে আচরণের পুনরমূর্চানের উপর।

অবশ্য এই পুনরহণ্ঠান কাফটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হতে পারে। কোন কোন অভ্যাদ আমরা স্বেচ্ছার গঠন করি, আবার কোন কোন অভ্যাদ আমাদের অজ্ঞাতদারে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যায়। শেষোক্ত ধরনের অভ্যাদগুলি অন্তবর্তন (conditioning) প্রক্রিয়া থেকে জন্মায় এবং আমাদের দৈনন্দিন আচরণের একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে। কথা বলা, থাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কার্যঘটিত যে দকল অভ্যাদ আমাদের মধ্যে দেখা যায় ভার অধিকাংশই অন্তবর্তন-প্রস্ত।

#### অভ্যাস ও চরিত্র বা ব্যক্তিসম্ভা

কেন কোন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় চরিত্র বা ব্যক্তিসত্ত। অভ্যাদের সমষ্টি ছাড়া কিছুনয়। উক্তিটি অনেকাংশে সত্য। অলপোটের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিসত্তার বিকাশের প্রথম ন্তরে শিশু অমুবর্ডিত রিফ্রেগুলি আহরণ করে এবং দ্বিতীয় হুরে এই রিফ্রেগ্রেগুলি থেকে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তার অতি-প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি। এই অভ্যাসগুলি থেকেই পরে স্কৃষ্টি হয় ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি।

উপরে অলপোর্টের বর্ণিত ব্যক্তিসন্তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় দেখা যাচেছ যে অভ্যাস হল ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণগুলির মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাস থেকেই স্ট হমে থাকে। চরিত্র বা ব্যক্তিসপ্তা বলতে কতকগুলি বিশেষধর্মী বৈশিষ্ট্যের পারক্ষপরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সঞ্জাত সংগঠনটকে বোঝায়। অতএব যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসন্তা যে বহুলাংশে তার অভ্যাসের আরা নিয়ন্ত্রিত প্র নির্ধারিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। উদাহরণ-ক্ষরণ এক ব্যক্তিকে বন্ধবংসল বা সং বলে বর্ণনা করার অর্থ হল যে ঐ ব্যক্তির তার বন্ধদের সঙ্গে প্রীতিময় আচরণ করা বা সততাপূর্ণ আচরণ করার অভ্যাস আছে। কিংবা কাউকে প্রবর্গক বা নিষ্ঠুর বলার মানেই হল যে ঐ ব্যক্তির প্রবর্গনাপুর্ণ বা নিষ্ঠুর আচরণ করার অভ্যাসু আছে। অতএব ব্যক্তির প্রবর্গনাপুর্ণ বা নিষ্ঠুর আচরণ করার অভ্যাসু আছে। অতএব ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অভ্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞতিত এবং সাধারণভাবে বলা চলে যে চরিত্র বা ব্যক্তিসন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি

<sup>&</sup>gt;। वाक्षिमखात्र विकास गृः २००

বন্ধত সাধারণ মান্নবের অধিকাংশ আচরণই অভ্যাসন্ধাত। তাকে যে ভাবে আমরা জানি বা চিনি তা মূলত তার অনুষ্ঠিত কভকগুলি স্থনির্দিষ্ট আচরণধারা-থেকেই। আর এই স্থনির্দিষ্ট আচরণ ধারাগুলির পশ্চাতে আছে তার অব্বিত কভকগুলি স্থাঠিত অভ্যাসসমষ্টি। এই কারণে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম ব্রেম্স মান্ন্থকে কতকগুলি অভ্যাসের ভ্রাম্যমান সমষ্টি (a walking bundle of habits) বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু অন্ত্যাদকে চরিত্র বা ব্যক্তিসন্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা চললেও একমাত্র উপাদান বলা ঠিক নয়। কেননা চরিত্র বা ব্যক্তিসন্তা অন্ত্যাদ ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠিত। প্রথমত চরিত্র বা ব্যক্তিসন্তা পরিবর্তনশীল বস্তু কিন্তু অন্ত্যাদ একটি একাস্তভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। অতএব চরিত্র বা ব্যক্তিসন্তার মধ্যে পরিবর্তন-ধর্মী বস্তুপ্তলি স্বত্ত্র উপাদান দিয়ে গঠিত। সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মান সম্পর্কে ধারণা, বিচার বৃদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের চরিত্রের স্বরূপ নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এগুলি কোনও সময়েই আমাদের অন্ত্যাসের ঘারাদ নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং এগুলি প্রয়োজনমত অন্ত্যাসকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করে।

## অভ্যাস ও প্রবৃত্তি

অভ্যাসের সঙ্গে প্রবৃত্তির অতিনিকট সম্বন্ধ। জেমসের মতে প্রবৃত্তি থেকে অভ্যাস ক্ষনায় এবং অভ্যাস স্পষ্ট হয়ে গেলে প্রবৃত্তি লুগু হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করার বা পরিবৃত্তিত করার শক্তি অভ্যাসের আছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তির সহজাত আচরণপ্রবৃত্তা পরিবৃত্তিত এমন কি লুগু হয়েও গেছে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রথম খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রন্টব্য।

## **অভ্যাস গঠনের নি**্ডার্ডো

যথন কোন আচরণ যান্ত্রিকতার স্তরে গিয়ে পৌছায় তথন তাকে অভ্যাস বলে। কোন একটি অভ্যাস গঠন বিশেষ কতকগুলি নিয়ম অমুসরণ করে চলে। আমরা, সেইরকম কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, যে কোন অভ্যাস গঠনের পিছনে একটি মানসিং প্রস্তুতি থাকার প্রয়োজন। কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যে প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী অমুকূল মানসিক অবস্থা থাকা অপরিহার্য। এই জন্তেই যে সব আচরণ আমাদের কাছে ভৃত্তিকর বা সম্ভোবজনক সেই সব আচরণ সহক্ষেই অভ্যাসে পরিণত হয়। যে সব আচরণ আমাদের কাছে ছপ্তিকন বা অথপ্রাদ নয় সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার। সেইজন্ম শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাসগঠন করতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাদের অমুকূল মানসিক প্রস্তুতি যাতে তৈরী হয় সেটি দেখা স্বাগ্রে দরকার।

ছিতীয়ত, যে আচরণটি অত্যাদে পরিণত হয় সেই আচরণটির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই সচেতনতা থাকবে। ব্যক্তির জ্ঞাত মনের কাছেই হোক আর অজ্ঞাত মনের কাছেই হোক ঐ আচরণটির প্রয়োজনায়ত। সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে সেটি অভ্যাদে পরিণত হতে পারে না। এইজন্ত শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে ঐ আচরণটির সার্থকতা বা মূল্য সম্পর্কে শিশুকে প্রথমেই সচেতন করার দরকার। এই সাথকতাবোধ বা সচেতনতাটি শিশুর মধ্যে জাগলেই আচরণটি সহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়।

তৃতায়ত, পুনরহর্তান বা বার বার আচরণ সমস্ত অভ্যাদের ক্ষেত্রেই অপরিহায়। প্রত্যেক অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শেখা। শিশুর আচরণকে সহজ্যাধ্য, ঝুটিহীন ও যান্ত্রিক করে তুলতে হলে তাকে ঐ আচরণটি বারবার অফুশীলন করতে দিতে হয়।

চতুর্থত, প্রত্যেক অভ্যাদের সংগঠনই অমুক্ল পরিবেশের উপর নির্ভর্নীল। অতএব শিশুর মধ্যে কোনও অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তার উপযোগী পরিবেশ স্পৃষ্টি করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন। থর্নভাইকের ফললাভের স্তর্ম অসুযায়ী যে অভ্যাসটি গঠনে ব্যক্তির মনে সস্তুষ্টি আসে সে অভ্যাসটি সহজে গঠিত হয় না। এই জন্ম শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে সেই অভ্যাসটির ফল মতে শিশুর কাছে তৃত্তিকের হয়ে ওঠে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

ষষ্ঠত, অনেক অভ্যাস নিছক যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয়ে যার। এই অভ্যাসগুলি প্রকৃতপক্ষে অফুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে জন্মগাভ করে। আবার অনেক অভ্যাস আছে সেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এমন কি তার ইচ্ছার বিশ্বদ্বেও গঠিত হয়ে যায়। শিশুর পরিবেশকে যথায়থ নিয়ন্ত্রিত করে স্থপরিক্রিত অফুবর্তনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বাস্থিত অভ্যাস স্থাই পুর সহকেই করা যেতে পারে। সামাজিক রীতিনীতি, ভত্রতা, শালীনতা প্রস্তৃতির অভ্যাস অহবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে।

## **অভ্যাস গঠনের নি** उत्सादात **ভরুত্ব**

অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য আছে। শিক্ষায় বাঞ্চিত্র অভ্যাসগঠন একটি মূল্যবান অন্ধ। শিক্ষার অগ্রগতির জন্ম বিভিন্ন প্রকারের অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন শৈশবে শিশুর মধ্যে নানা আচরণমূলক অভ্যাস গঠন করতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়তে পারা, লিখতে পারা, শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারা, রেথাচিত্র আঁকতে পারা, গণনা করতে পারা ইত্যাদি শিক্ষামূলক অভ্যাসগুলি শিশুর শিক্ষার অগ্রগতির অন্ত অপরিহার্য। উপরের অভ্যাস গঠনের নিয়নাবলী শিক্ষকের জ্ঞানা থাকলে তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি শিশুর মধ্যে গঠন করা সহজ হয়ে উঠবে।

উদ.হরণস্বরূপ একটি শিশুর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষক নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারেন। যথা—

প্রথমত, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে কি করে পড়তে হয় তা শিশুকে শেখাতে হবে। যদি শিশু ভালভাবে পড়তে শেখে তাহলে স্বভাবতই তার মধ্যে পঠনের স্বভ্যাস গঠিত হয়ে উঠবে। এ থেকে শিশুর মধ্যে পঠনের স্বন্থ মান্সিক প্রস্তুতি জন্মাবে।

ছিতীয়ত, উচ্চশ্বরে ও নীরবে ছ'ধরনের পঠন সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে যথন যেমন প্রয়োজন সেই মত পঠনের সাহায্য সে নিতে পারে।

তৃতী হত, যথনই কোন কিছু সে পড়বে তথনই যেন দেই পাঠাবস্তুটি সে হন্দর করে পড়ে নেয়। এতে পঠনের তৃত্তি সে অহুত্তব করতে পারবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু তার পাঠ্য বিষয়টি অতি ক্রত ও অহত্নের সঙ্গে পড়ে নিয়ে পড়ার অক্সান্ত কাজগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়। তাতে পঠনের ভৃত্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। শিশু যাতে তার প্রতিটি পাঠ্যবন্ধ হ্ন্দর করে আবৃত্তি করে পড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

চতুর্থত, পঠনের পশ্চাতে কেবল বিষ্ণালয়ের পড়া তৈরী করার চাপ থাকলেই চলবে না। শিশু যেন পড়ায় সত্যকারের আগ্রহ অঞ্জব করে। এর জন্ম শিশুর মধ্যে সত্যকারের আনের আকাজ্জা বা কৌতৃহল জাগিয়ে তুলতে হবে। কৌতৃহলী শিশু যা দেখে তাই পড়ে এবং তার এই কৌতৃহলকে যথাবথ কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে পঠনের অভ্যাসের স্থাই করতে হবে।

পঞ্চমত, শিশুর ক্রমবর্ধমান কৌতৃহল যাতে তার পূর্ণ পরিতৃথি পার তার জন্ত উপযুক্ত পঠন সামগ্রীর সরবরাহ করতে হবে। এর জন্ত প্রয়োজন শিশুর পঠন উপযোগী পৃত্তকাগার। শিশুর কৌতৃহল একম্থী নয়, সর্বম্থী। অতএব ভার দেই সর্বম্থী কৌতৃহলকে তৃপ্ত করতে পারে এমন বিচিত্রধর্মী পঠনসামগ্রী যাতে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় তার আয়োজন পুত্তকাগারে রাখতে হবে।

#### শিক্ষা ও অভ্যাস

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যাস নিজে একটি যান্ত্রিক আচরণ হলেও নতুন ও সজনমূলক আচরণমাত্রেই অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার অগ্রগতি অভ্যাসগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া দৈনন্দিন সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যাসের অবদান স্বপ্রচুর।

#### অভ্যাসের উপকারিভা

প্রথমত, আমাদের শিক্ষার সর্ববিধ অগ্রগতির বাহক হল অভ্যাস। পুরানো আচারণভূলি অভ্যাদে পরিণত হলেই আমাদের পক্ষে নতুন আচরণ শেখার চেষ্টা কর ও তাতে মনোন্দাগ দেওয়া ১০০০ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন আচরণ-শুলিনে অভ্যাস গঠিত না হলে নতুন আচরণ শেখা সম্ভবই হয় না। প্রত্যেক আচনান্তই হদি, সকল সময় একই পরিমাণ প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হত তাহলে আমাদের মানসিক শক্তির পক্ষে অধিকসংখ্যক আচরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না এবং আমাদের অগ্রগতির পথ অবক্ষম হয়ে যেত। শিশুর যেমন অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠন হলেই তার পক্ষে শন্ধ লেখা সম্ভব হয়, শন্ধ লেখার অভ্যাস গঠিত হলে ভার পক্ষে বাক্য লেখা সম্ভব হয় এবং বাক্য লেখা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তথনই মনের ভাষা অবাধে প্রকাশ করা এবং সাহিত্য-কবিতা ইত্যাদি রচনা করা সম্ভব হয়ে প্রতি। যার অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হয় নি ভার পক্ষে পরের কামগুলি করা সম্ভব হয় না।

দিতীয়ত, অভ্যাসের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অভ্যাসমূলক আচরৎ সহজ্বসাধ্য ও আয়াসহীন। ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ আচরণের চেয়ে অনেক কম্ব শরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অভ্যাসমূলক আচরণ সম্পন্ন করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, অভ্যাদের ক্ষেত্রে সময়েরও যথেষ্ট সাশ্রম হয়ে থাকে। সাধারণ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তার চেবে অনেক কম সময় লাকে ক্রেন অভ্যন্ত আচরণ সম্পন্ন করতে।

চতুর্থত, অভ্যাসমূলক আচরণমাত্রেই অনেক বেশী কার্যকরী ও ক্রটীহীন হয়।
সাধারণ অনভান্ত আচরণের মধ্যে যেমন অসম্পূর্ণতা ও ক্রটী থাকতে পারে, অভ্যাসলক আচরণে সে অসম্পূর্ণতা ও ক্রটী বছলাংশে দূর হবে গিয়ে আচরণটি ক্রটীহীন,
নিশুত ও বছল পরিমাণে কার্যকরী হবে ওঠে।

পঞ্চমত, অভ্যাস হল নতুন আচরণ আয়ত্তীকরণের তন্ত অপরিহার্য সোপান বিশেষ। যে কোন নতুন আচরণ স্তণ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে তার পূর্বগামী আচরণগুলিতে অভ্যস্ত হতে হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্ম অভ্যাস-গঠন অপরিহার্য।
শিক্ষণীয় আচরণগুলি যাই অভ্যাসে পরিণত হবে শিক্ষাণীর পাক্ষে তাই নতুন শিক্ষাণ্ডাহণ করা সত্তব হবে। এই সব কারণে অভ্যাসকে কেবলমাত্র কটা যান্ত্রিক আচরণ বলে ধরা ভুল হবে। তন ডিউই অভ্যাস-গঠনকে ব্যক্তির ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রবাহের একটি স্বক্রিয় অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে যগন একটি অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তথন সেই অভ্যাস ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের মধ্যেই পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী শিক্ষার প্রকৃতিও এই পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচেছ যে শিক্ষাকে অভ্যাস হ'দিক দিয়ে সাহায্য করে, প্রথম শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও মনোযোগের অপচয় বাঁচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর মানসিক-সংগঠনে পরিবর্তন এনে তার পক্ষে ভবিন্তুহ শিক্ষাগ্রহণকে সহজ্ব করে তোলে।

#### অভ্যাসের অপকারিতা

অভ্যাদের যেনন অনেকগুলি গুণ আছে তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও আছে। যথা—

প্রথমত, অভ্যাস মাত্রেই একবার অজিত হলে সহজে দূর হতে চায় না। প্রয়োজনের সময়, অভ্যাসের স্পষ্টি যেমন সহায়ক তেমনই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সে অভ্যাস দূর করা তেমনই কষ্টকর।

দ্বিতীয়ত, অভ্যাস যাম্বিক প্রকৃতির এবং এর মধ্যে কোন অভিনবত্ব আনা যায় না। ব্যক্তির মধ্যে একবার স্ট হয়ে গেলে অভ্যাস তার গতাহুগতিক পদ্বা অহুসর্গ করেই চলে।

তৃতীয়ঙ, যে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্রিক অর্থাৎ যে অভ্যাস উদ্দেশ্রহীনভাবে আহরিত সে অভ্যাস শিক্ষার প্রতিবন্ধক। অনেক সময় ক্রটিপূর্ণ শিক্ষা-পরিকরনার স

চাপে এমন কতকগুলি শভ্যাস শিশু অর্জন করে ষেগুলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্রহীন ও যান্ত্রিক। সেগুলি শিশুর অগ্রণতির পথে পরম হিন্ন হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার সহজ্ব সম্পাদনে বাধার স্থান্ত করে। অতএব দেখতে হবে, শিশু যথন কোন অভ্যাস আহবণ করে তথন বেন সে সেই অভ্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে। উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধভাবে অভিত অভ্যাস মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার নিছক অপচ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

পিতামাত ও শিক্ষকদের অংকোর জন্ম শিশু এমন কতকশুলি অবাস্থনীয় অভ্যান আহরণ করতে পারে মেগুলি তার স্বষ্ট্ ব্যক্তিসন্তার গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। যে স্কল ছেলেমেয়েব শৈশবকালীন আচরণগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোধাগ দেওৱা হল না তার। বছ হয়ে কথা বলা, পড়া, লেখা, পোয়াক পরা, শারীরিক স্বাস্থ্যের নিম্নকান্থন মানা ইত্যাদি আচরণগুলি সম্বন্ধে নানা ক্রটিপূর্ণ অভ্যাস অর্জন করে এবং বছ হয়ে সেগুলিকে পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন অশুদ্ধ উচ্চারণ করা, হাশের লেখা খানাপ হওৱা, ঠিক মত পড়তে না পারা, অপরের সঙ্গে উপস্ক আচরণাদি করতে না পারা, পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ধতার নিয়মাদি না মানা ইত্যাদি অবান্ধিত অভ্যাসগুলি বড়দের অবহেলার জন্মত শিশুরা আহরণ করে পারে

#### চিন্তনের অভ্যাস

এত গেল আচরণমূলক অভ্যাসের কথা। এছাড়া আরও ত্'শ্রেণীর অভ্যাস আছে, যা শিশুর আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সে তৃটি হল চিস্তার অভ্যাস এবং ইচ্ছার অভ্যাস। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ত্'শ্রেণীর অভ্যাসের শুকুতাবে চিস্তা করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা ও মনোযোগ লাগে। চিস্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। বিভিন্ন প্রতীকপ্রণিকে স্বুণংহতভাবে ব্যবহার করার উপর স্বষ্ট চিস্তন নির্ভর করে। চিস্তনের প্রক্রিয়ার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই তার চিন্তা পরস্পরবিরোধী, অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি চিন্তনের অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কোন রক্ম প্রয়াস ও মনোযোগ ছাড়াই তথন চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে। দ্বিতীয়ত চিন্তনের মধ্যে যথন সামঞ্জন্ত, সংহতি ও শৃষ্টালা বন্ধায় রাধা সম্ভব হয় তথনই চিন্তন কার্যটি অভ্যাসের পর্যায়ে উঠতে পারে। স্থনিয়ন্ত্রিত চিন্তা করার অভ্যাস থাকলে চিন্তন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে।

#### ইচ্ছার অভ্যাস

তেমনই, ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাসও শিক্ষার কেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাস থাকলে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, সংশয় প্রভৃতির দ্বারা কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে বিভিন্ন চিন্তার পারস্পারিক দম্বের ফলে ব্যক্তির পক্ষে স্থনির্ধারিত কর্মসূচী অন্নসরণ করা সন্তব হয়ে ওঠে না। ইচ্ছার অভ্যাসই একমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাকে স্থনিয়ন্তিত ও স্থনিশ্চিত পথে পরিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তির ইচ্ছাপ্রয়োগের অভ্যাস নেই তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়দাও থাকে না এবং তার পক্ষে কোনও স্থপরিকল্পিত ও স্থনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অন্নসরণ করা সন্তব হয় না।

## কু-অভ্যাস দূর করার উপায়

স্থ-অভ্যাদ যেমন উপকারী, কু-অভ্যাদ তেমনই ক্তিকারক। ব্যক্তির সদিচ্ছা থাকলেও কোন অভ্যাদের বশবর্তী হলে দে কাম্য আচরণটি সম্পন্ন করতে পারে না বা অকাম্য আচরণ থেকে নির্ব্ত হতে পারে না। এইজন্ত অভ্যাদকে দ্বিতীয় স্থভাব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিশুর মধ্যে যাতে কু-অভ্যাদের স্থষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত এবং যদি কোনও কারণে কোন অভ্যাদ তার মধ্যে স্থষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবিলম্বে তা দুরীকরণের ব্যবস্থা কর। প্রয়োজন।

শিশুর কোন বিশেষ কু-অভ্যাদ দূর করতে হলে নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, অভ্যাদটির অপকারিতা সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করতে হবে। অভ্যাদটি বে দূর করা দরকার এ বোধ ভার মধ্যে প্রথমে জাগাতে হবে। কোন অভ্যাদ দূর করতে হলে সচেতন মানসিক প্রয়াসের প্রয়োজন এবং তা একমাত্র দেখা দিতে পারে বিদি অভ্যাদটির অবাস্থনীয়তা সম্পর্কে শিশুর মধ্যে সচেতন্তার হৃষ্টি করা যায়।

খিতীয়ত, কোন অভ্যাসকে নষ্ট করতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তি বা ইচ্ছার প্রয়োজন। শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে পারে ভার জন্ম উপযোগী মানসিক দৃঢ়তা ও সংকর তার মধ্যে স্বষ্ট করতে হবে। এই মানসিক দৃঢ়তা বা স্কের সহজে শিশুর মধ্যে স্বষ্ট করা যায় না। এর জন্ম প্রয়োজন সহাস্কৃতি, পূর্ণ সহযোগিতা ও বিচক্ষণ স্বপরিচালনার।

ভূতীয়ত, প্রত্যেক অভ্যাসগত আচরণই ব্যক্তির কাছে তৃথিদায়ক। সেজত কোন মন্দ অভ্যাস দূর করতে হলে সেটিকে শিশুর কাছে বিরক্তিকর করে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিশু যথন সেই অভ্যাসটি সম্পন্ন করবে তথন যেন তার মধ্যে বিরক্তি বা অসক্তোৰ জাগে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বভাসটি দ্রীভূত হবে। সমালোচনা, বোঝান, মনোবিজ্ঞানমূলক শান্তি, নিন্দা ইত্যাদির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই বিরক্তি বা অসম্ভোবের স্পষ্ট করা যায়। তবে এই উপকরণশুলি ৰথেষ্ট সভর্ক ও সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে, কেননা এগুলির অতিরিক্ত বা অসংযত ব্যবহার কাম্য ফলের বদলে অকাম্য ফলেরই স্পষ্ট করে।

চতুর্থত, অভাস মাত্রেই অন্থবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। অতএব যদি অভাস আচরণের মাঝে মাঝে বাধা পাওয়া যায় তবে সে অভাস ত্র্বল হয়ে ওঠে। এইজন্ত শিশু যখন কোন অবান্ধিত অভাস সম্পন্ন করবে তথন তার আচরণে বাধার স্থাষ্টি করা যেতে পারে। অন্থবর্তন দূর করার একটি পদ্বা হল অন্থবর্তন থেকে জাত তৃপ্তি বা সম্ভাষ্টির উৎসটি বন্ধ করা এবং তাহলেই অপান্থবর্তন দেখা দেবে। দেখতে হবে যে শিশু অভ্যাসটি থেকে যে তৃপ্তি আহরণ করে সেটি সে যেন আর লাভ করতে না পারে।

পঞ্চমত, কু-অভ্যাস দূর করার একটি প্রাক্ত উপায় হচ্ছে তার বিপরীত অভ্যাসটি গঠন করা। শিশুর যে অভ্যাসটি দূর করতে হবে তার বিপরীতধর্মী অভ্যাসটি বিদি ভার মধ্যে গঠন করা বায় তাহলে ঐ অবাঞ্ছিত অভ্যাসটি নিজে নিজেই চলে বাবে।

ষষ্ঠত, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবেই নানা অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তন করাই অভ্যাসটি দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়।

সপ্তমত, স্থাপরিচালনা কু-অভ্যাস দ্রীকরণ ও স্থ-অভ্যাস গঠনের অপরিহার্য উপকরণ। কোন্ ধরনের আচরণ শিশুর সাফল্যের পক্ষে উপকারী এবং কোন্গুলি নয় সে সম্বন্ধে শিশুর মনে দৃঢ়বন্ধ ধারণার স্থাষ্ট করতে হবে। উপযুক্ত স্থারিচালনার ফলে শিশু ভার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে এবং যে অভ্যাসটি সেমন্দ বলে মনে করবে সেটি সে নিজেই দূর করার জন্ম আন্তরিক প্রচেষ্টা করবে।

## **अश्वावलो**

1. Discuss the influence of habit on the life of a child. How are habits formed? How to eradicate bad habits?

Ans. ( 2: ٥٠٠—2: ٥٠٠)

### निकाधंत्री मताविकान

670

2. Habit makes one perfect—Discuss the statement and show when habit is undesirable.

3. Elucidate the characteristic nature of habit and discuss the utility and danger of habit formation. (B. A. Hons, 1962)

4. What are habits? How are they related to instincts? Discuss the laws of habit formation and their educational implications.

5. Distinguish between habits and instincts. Show how a bad habit can be eradicated. (B. A. 1963)

6. What are habits? Discuss the laws of habit formation. Is character a mere bundle of habits? (B.T. 1962)

7. A man is a walking bundle of habits. Discuss. Show the influences of habit on the life of a person.

8. What are the conditions of habit formation? How can you develop reading habit in the pupils? (B.A. 1963)

9. What are habits? How are they distinguished from instincts? State the laws of habit formation. (B.A. 1965)

# कुछि

# কাজ ও ক্লান্তি ( Work and Fatigue )

ব্যাপক অর্থে সকল আচরণই এক প্রকারের কাজ। কিন্তু সাধারণত আমরা কৈছে' কথাটি একটা সংকীর্ণ অর্থে বাবহার করে থাকি। সেই সব আচরণকে আমরা কাজ বলে থাকি হেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক কাছের ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় দক্ষতার একটা নিয়তম মান আছে এবং দক্ষতার সেই মান পর্যন্ত হতক্ষণ না পৌহান যাচ্ছে ততক্ষণ ঐ আচরণটিকে কাজ বলা হবে না।

কাদের সঙ্গে মভাধের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রতি কাজের মধ্যেই অভ্যাসের প্রয়োগ অপরিহায়। এ নিক দিয়ে বিভিন্ন মানসিক এবং শারীরিক অভ্যাসের বিভিন্ন মান্ত্রায় প্রয়োগ্যেকট কাজ বলা চলতে পাবে।

কাজ মাত্রেই শিখনের উপর নিউরশীল। কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন শাবীরিক ও মানসিক অভ্যাদের প্রয়োগ এবং দেই শারীরিক ও মানসিক অভ্যাদ আহবংশ আমাদের সক্ষম করে শিখন। সেদিক দিয়ে শিখনের একটা নতুন সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যথ। কাজের অফুমোদিত মান-সম্মত অভ্যাদ গঠন করাব নাম হল শিখন।

কাজের সম্পাদনে শারীরিক এবং মানসিক, এই ত' ধরনের প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয়। সেজন্য অনেকে কাজকে শারীরিক ও মানসিক এই ত্'শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এধরনের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়, কেননা শারীরিক ও মানসিক হ'ধবনের ক'জের পেছনেই আছে স্নায়ুমূলক ও পেশীমূলক আদ্বের ব্যবহার। তবে শারীরিক ও মানসিক কাজের মধ্যে একদিক দিয়ে পার্থক্য করা বেতে পারে। শারীরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীগুলির তুলনায় আরুতির দিক দিয়ে যেমন বড়, সংখ্যাতেও তেমনই বেশী। অতএব দেখা যাচ্চে যে কাজ বলতে বোঝায় বিশেষ কোন কক্ষতামূলক আচরণ এবং সেই দক্ষতা আমরা লাভ করে থাকি শিগনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দক্ষতা আহ্রণ করলেই সেই দক্ষতার মান সব সময় বজায় রাখা যায় না। নানা কারণে কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সময়ে কম্বতে বাড়তে থাকে। ভাছাভা কেবলমাত্র শিখনের মাত্রার বারাই কাজের

দক্ষতা নির্ধারিত হয় না, অনেক বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের দারা কাজের দক্ষতা।
নিরূপিত হয়ে থাকে।

#### কাজের রেখাচিত্র (Work Curve)

কাজের দক্ষতার এই পরিবর্তনের একটি চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। একে সাধারণত কাজের রেথাচিত্র (Work Curve) বলা হয়। এই রেথাচিত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এর স্থানিটিই তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম, প্রাথমিক উদ্বর্গতি (Initial Spurt), দ্বিতীয়, অধিত্যকা কাল (Plateau-Period) এবং তৃতীয়, অধোগতি (Fall)।

প্রথমেই যথন কাজ স্থক হয় তথন ব্যক্তির দক্ষতা ও উৎকর্মের একট। প্রাথমিক উপর্বগতি (Initial Spurt) দেখা যায়। এই সময় কর্মী কাজ স্থক করার জানন্দ ও

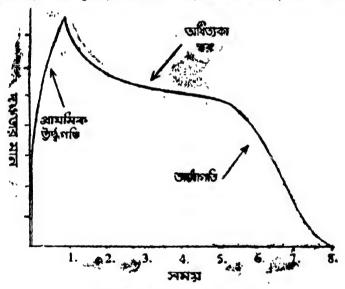

[ कारबंद दाशांडिय ( Work Curve ) ]

উৎসাহে তার সর্বশক্তির প্রয়োগ করে এবং তার কাঞ্চের দক্ষতা সর্বোচ্চ বিন্দৃতে গিরে ওঠে। তারপর তার দক্ষতা ক্রমণ কমতে থাকে এবং শীন্তই সে এমন একটা বিন্দৃতে এসে পৌছয় বখন তার দক্ষতার নিম্নগতি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার দক্ষতা একটা সাম্যাবস্থা ধারণ করে। বেশ কিছুটা কাল ধরে এই অপরিবৃত্তিত অবস্থা বন্ধার থাকে। এই সময়টিকে অধিত্যকঃ কাল (Plateau Period) বলা হয়ে থাকে। এই সময়টকে অধিত্যকঃ কাল (Plateau Period) বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে কাজের দক্ষতার মান কমেও না, বাড়েও না।

অধিত্যকা কালের শেষে দেখা দেয় অধােগতি (Fall)। এবার ধীরে ধীরে কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাঞ্চি শেষ হবার সময় আবার একটা উর্ধ্ব গতি দেখা দেয়। এটি ঘটে তথনই যথন কমীরা বােঝে যে কাজের সমাপ্তিনিকটবতী এবং তাদের আর কাজ করতে হবে না। এই ঘটনাটিকে আমরা প্রাস্তীয় উর্ধ্ব গতি (End Spurt) বলতে পারি। এই ঘটনাটি অবশ্র সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং যেখানে কমীরা কাজের সমাপ্তি সম্পর্কে সচেতন নয় সেখানে এই প্রান্তীয় উর্ধ্ব গতি দেখা যায় না। প্রেষণার পরিবর্তনই হল কাজের শেকের দিকে এই দক্ষতার উন্নতির কারণ।

কান্দের রেখাচিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের ছাত্র ্রাক্সেল গুলন (Axel Oehrn) ১৮৮৯ সালে। তিনি দশজন অধ্যাপক ও ছাত্রদের নানা রক্তম বিষয়বস্তু শেখার কাজ দেন এবং তাঁদের দক্ষতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকেই তিনি উপরের সিদ্ধান্তগুলি গঠন করেন।

প্রাথমিক উপর্বগতির পর যে বিন্দুকে ক্লান্তির স্থক হয় সে বিন্দুকে চরম দক্ষতার বিন্দু বলা হয়। ওহন দেশেন যে বিভিন্ন কাছে চরম দক্ষতার বিন্দু বিভিন্ন, যেমন এই চরম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেয় অর্থহীন শব্দক্ষার ক্ষেত্রে ২৪ মিনিট পরে, প্রভার ক্ষেত্রে ২৮ মিনিট পরে, প্রভার ক্ষেত্রে ২৮ মিনিট পরে, প্রভার ক্ষেত্রে ৩৮ মিনিট পরে, একটি একটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে, তিন্দি করে, কর্তা অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে এবং সংখ্যা শেখার ক্ষেত্রে ৬৯ ১ নই পরে।

#### ক্লান্তি ও প্ৰেষণা

একবার কাজটি হৃদ্ধ হলে কাজের দক্ষতার মান এবং কাজের রেথাচিত্রের প্রকৃতি চানি বস্তুর বারা নির্ধারিত হলে থাকে। সে দুটি হল ক্লান্তি এবং প্রেষণা। এছাদাও ক'জের পরিবেশ, ক্যানির মানসিক দৃঢ্তা প্রাভৃতি বিষয়গুলিও কাজের দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে থাকে। ৩১২ পাতায় যে কাজের বেথাচিত্রটি দেওয়া হয়েছে সেটির কৃষ্টির পেছনে নানা মাত্রাের এবং প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব কার্যকরাঁ হতে পারে।

### ত্ত্ৰিবিধ ক্লান্তি

ক্রন ক্রম ক্রাণ সর্বজ্ঞীন প্রকৃতির এবং এর প্রভাবের কাল, প্রকৃতি এবং পরিমাণ কতকণ্ডলি স্থনিদিট স্থান মেনে চলে। কান্ধ করার সময় সমগ্র ব্যক্তিটির মধ্যে মনে।বিজ্ঞানমূলক এবং শরীরতক্ষ্লক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অন্থায়ী তাকেই ক্লান্তি বলা হয়। কোন কাজ করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে নানারক্ষ মানদিক এবং দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে তার দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে। একেই আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণ পেকে দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে তিন শ্রেণীর ক্লান্তির স্পষ্টি হতে পারে।

- (১) কাজের অন্তভৃতি বা স্ক্রিগত ক্লান্তি।
- (২) দেহগত পরিবর্তন বা শারীরিক ক্লাছি।
- (৩) কাজের মানের **অবন**তি বা বস্তমূলক ক্লান্তি।

## ১। কাব্দের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি

কিছুক্ষণ একটি কাছ করার পর কনীর মনে কাজ সম্পর্কে অন্তভূতিটি ধারে ধারে বদলাতে থাকে। কাজের প্রথম দিকে তার মধ্যে যে আনন্দ বা উৎসাহের ভাবটি থাকে সেটি যত সময় যার তত কমে আদে। একেই আমরা ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা এক্যেয়েমী বলে থাকি। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেতে যে কাজের হুরু থেকেই ব্যক্তিগত ক্লান্তিবোধও হুরু হয়। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং মানসিক সংগঠনের উপর এই কাজের অন্তভূতি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তির মাত্রা নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ক্লান্তির উপর নীচেণ পরীক্ষণ ক্ষেক্টি উল্লেখগোগ্য।

একটি পরীক্ষণে একশ জন লরীচাগকের লরী চালানোর বিভিন্ন সময়ে ঐ কাছটি সম্পর্কে ভাদের বাজিগত রুগতি মাপা হয়। দেখা যায় যে কাছের স্কুত্তে শতকরা ৬৬ জনের ঐ কাছটির সম্পর্কে সম্প্রেই সম্পর্কে সম্প্রেই কাছটির সম্পর্কে সম্প্রেইজনক মনোভাব ছিল। ১ ঘন্টা থেকে ম ঘন্টার মধ্যে শতকরা ৪৮ জন কাজটিকে রুগতিকর মনে করে কেং ১০ ঘন্টা পরে মাত্র শতকরা ১৫ জন কোন রুগতি অমুভ্র করে না। বিস্তু বংকী শতকরা ৮৫ জনের কাছেই কাজটি অমুবিহুর ক্লান্থিকর বলে মনে হয়। থর্নভাইকের মাণ একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে তুল্লটার জন্ম ভাপান লেখা সাজানোর ভাব দেখা হল। প্রতি ২০ মিনিট অস্তব কাজটি করার সময় কর্মীদের তুলির গড়পড়ভা স্কোর পাওয়া যায় এইরূপ: ৪০৪, ৪০০, ৩০৬, ৩০৪, ২০৮, ২০৬। এখানে দেখা যাছে যে যত সময় যাছে হত্তই ক্মীদের ব্যক্তিগত ক্লান্ধি বেছে চলেছে।

কাজের ভৃপ্তির এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর অনেকথানি নির্ভর করে। একে আমরা প্রেষণার প্রভাব বলে বর্ণনা করতে পারি। পফ্ফেনবার্জার (Poffenberger) তাঁর একটি পরীক্ষণে চারটি বিভিন্ন কাজের সম্পাদনের সময় কান্ধের অন্তভ্তির পরিবর্তন পরিমাপ করেন। এই কান্ধ চারটি হল বৃদ্ধির অভীকা, বাক্যসম্পূর্ণকরণ, রচনাবিচার এবং যোগকরণ। দেখা গেছে এই চার প্রকারের কাছে অন্তভ্তির অবনতি বৃদ্ধির অভীকাব ক্ষেত্রে হয় মাত্র ১'৩, বাকা-সম্পূর্ণকরণে হ" ২'৭ বচনাবিচারে হয় ২'৩ এবং যোগকরণে য় ২'২। অর্থাৎ বাজিগত ক্লান্তি কাছের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

## ২। দেছগত পৱিবর্ত ন বা শারীরিক ক্লান্তি

প্রাচীন শ্বাব্র্বিদেশ। ক্লান্থিকে শ্রীরের মধ্যে দ্বিত পদার্থের সঞ্চয় পেকে জাত এক ধবনের রাসাদনিক অবস্থা। ধলে বর্ণনা কবেছেন। তার কারণ হল যে তাঁরা দেপেভিলেন যে কাজের সমার স্বায়ুত্ত থেকে কার্বনডাইয়েল্লাইড এবং উত্তাপ নির্গত হল থবং পেনী ওলির মধ্যে কার্যনাতাইয়েল্লাইড এবং লাকটিক এাসিডের পরিমাণ বেছে মান। কিছা আধুনিক পরীক্ষণ পেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই কারণে শ্রীরের মধ্যে এমন কোন লাগাখনি সপ্রিত্তিন ঘটে না যাব দ্বাবা কাজের দক্ষণা কার্যকে প্রেত্তি প্রেত্তিক প্রাচীর কারের দক্ষণা কোনকপ সভোষ্টেলনক ব্যাপার্য পরিস্থান মান। মান্তিক কাক্ত এবং বিশ্রামের সময় শ্রীরে হে পালির্মিন ঘটে তার সক্ষেত্র ভ্লান করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রিত্তিন হল ক্লেজনার কালিব করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রিত্তিন হল ক্লেজনানের গতিবেরোর বন্ধি। ক্লেজনানের এই জ্লেগানের ক্লেজনার প্রতিক্র কালেব কালিবিক্র কালেব বিদ্ধান আনিবিক্র কালের কালিবিক্র পাদা গ্রহণের প্রয়োজন হন।

## ৩। কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি

কোন কাজ বেশ কিছুক্লণ ধরে করলে ধীরে ধীরে কাজের মানের অবনন্ডি ঘটতে থাকে। একেই বস্তুমূলক ক্লান্তি বলা হয়। কাজের রেখাচিত্রটি পর্ববেশণ করলে দেখা যাবে যে কাজ ক্লক হওয়ার পরেই কাজের পরিমাণ হঠাং বেড়ে ওঠে। এটিকে আমরা প্রাথমিক উধ্ব'গতি বলে বর্ণনা করেছি। এ সময় কর্মীর মধ্যে উভ্তম ও উদ্দীপনা অক্ল অবস্থায় থাকে এবং কাজে হাত দে র পরে সেউৎসাহিত (warming up) হয়ে ওঠে। এই উৎসাহবোধের ভরেই কর্মী কাজের সর্বোচ্চ মানের বিদ্তুতে গিয়ে পৌছয়। 'কল্প তার পরেই কাডের মানের পতন ঘটে এবং কিছুটা পতনের পর কাজের মান বেশ কিছুক্লণ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। একেই অধিত্যকার কাল (Plateau Period) বলা হয়। এই অধত্যকার কালের মানের পতন ক্লে হয় এবং ক্লান্তর পরিমাণ যদি থ্ব বেশী হয় তাহলে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে হয়ে

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষণ করা হয়েছে। আরগোগ্রাফ (Ergograph) নামক ষম্ভটির সাহায্যে এই ক্লাপ্তির পরিমাণ করা



[আরগোপ্রাক বা ক্লাভি-পরিমাপক যন্ত্র]

ৰায়। আৰগোগ্ৰাফ যন্ত্ৰটি মলো (Mosso) ১৮৯০ সালে আছি বি রেন।
একটি টেবিলের উপর পরীক্ষার্থীকে হান্তটি আলগা করে রাখতে বলা হয় এবং
মাঝের আকুলটি ছাড়া অক্ত আকুলগুলি এমনভাবে বেঁদে রাখা হয় যাতে ঐ আকুলটি
ছাড়া অক্ত কোন আকুল দে নাড়াতে না পারে। এইবার মাঝের আকুলের
সলে দড়ি দিয়ে একটি ভারি বন্ধ বেঁদে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিকে ঐ অক্ত-শি
দিয়ে এ বন্ধটিকে টানতে বলা হয়। একটি কিমোগ্রাফের সঙ্গে এবটি লেখাক্স

ন্তীইলাস শংযুক্ত থাকে এবং ঐ টাইলাসটির ঘারা পরীকার্থীর প্রতিটি টানের একটি 'চত্তরূপ ঐ কিমোগ্র'ফে আঁক। হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে আরগোগ্রাম (Ergogram) বলা হয়। নীচে একটি আরগোগ্রামের ছবি দেওয়া হল।

ন'চে আরগোগ্রামটি থেকে দেখা ধাবে বে পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকে টানগুলি বেশ লখা লখা ভিল কিন্তু মত সময় যাচ্ছে তত টানের দৈর্ঘ্য কমে আসছে এং অংশেষে টান একেখাবে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ টানের দৈর্ঘানি প্রায় একট রয়েছে। এটি হল অধিত্যক। কাল। আরগোগ্রামও এক

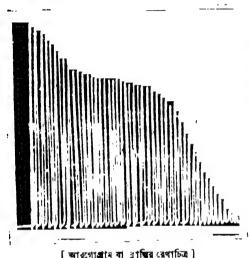

ধরনের কাজের রেখাচিত্র।
সেইজন্ম দেখা যাবে এতেও
প্রাথমিক উধর্ব গতি,
অধিত্যকার তার এবং
ক্রমণতন—এই ভিনটি
প্রায় পর পর রহেছে।

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ নানা কারণের উপর নিভ্য করে। ব্যক্তির নিজম্ব কর্মক্ষমতা, প্রেষণা, মানসিক দৃঢ্তা, কাজের প্রকৃতি, কাজের সময় ও পরিবেশ প্রভৃতির দার। বস্তমুলক ক্লান্তি বা কাজের

অবনতি নিয়ন্তিত হয়। এই বস্তুগুলি বিভিন্ন ক্লেক্সে বিভিন্ন হ ওয়ার জন্ত বস্তুমূলক ক্লান্তি বঃ কান্তের অবনতি বিভিন্ন কান্তের বেলায় এত বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। ক্লান্তির কারণ

ক্লাণ্ডিয় কারণ বছবিধ হতে পারে। সাধারণভাবে আমরা সেগুলিকে তিন **ভাগে** 

ছাগ করতে পারি। যথা—

(১) পারিবেশিক কারণ, (২) শারীরিক কারণ ও (০) মানসিক কারণ। ১। পারিবেশিক কারণ

ধে পরিবেশে কাষ্ণটি করা হয় কাষ্ণটির সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির উপত্র পেই পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে একই কালের সম্পাদনের মনে বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কাজের উপর পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখনোগ্য। অত্যন্ত গরমে বা অত্যন্ত শীতে বা ওমোট আবহা ব্যায় কোন কালে ভালাভাবে করা যার না, ক্লান্তি সহজেই আসে। কিন্তু নাজ্যের ক্ষেত্রে খাভাবিক আবহাওয়ায় ক্লান্তি সহজে আসে না। ভাছাভা আলো, হাব্য়া, শক্ষ ইত্যাধিরও কাঙের সম্পাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে।

### ২। শারীরিক কারণ

স্বাভাবিক অবস্থায় অতিবিক্ত পরিশ্রম হলে শানিরিক ক্লান্তি দেখা যায় :
আমাদেব দেগে। পরিশ্রম করার ক্ষমতা একটা সীন্য আছে। কাজ করতে
করতে যথন এই সীমায় পৌজান যায় তান দেশে কর্মজ্যতা কমে বার
এবং ক্লান্তি দেখা দেয়। বিশ্রানের পর আবাব এই বর্মক্ষয়তা ফিরে আসে।

ভবে শাবিত্রিক ক্লান্তি শতারের অভ্যান উপ্তান্ত অনেকথানি নিউর করে। যে ব্যক্তির প্রতিবাদ ক্ষমতা বেশী তার ক্লান্তি দেরীতে দেখা দেয়। কিন্তু ছবল অস্ত্রনা পুষ্টিখান শরীর অভি সহজেই ক্লান্ত হয়ে ভঠে।

### ৩। মানসিক কারণ

দেখা গেছে যে কোন কাপ করতে করতে এমন সময় আসে যথন কাজটি সম্পর্কে কমীর মধ্যে একঘেয়েমা বা বিরক্তিকর মনোভাব দেখা দেয়। প্রথম প্রথম কাজটি সম্পর্কে ব্যক্তির মনে ভৃপ্তির মনোভাব থাকে কিন্তু পরে ২ন্ত কাজটি এগোয় তত এই মনোভাব পরিবৃত্তিক হয়ে বিরূপ এবং বিরক্তিকর মনোভাবের রূপ নেয়। একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বলা হয়েছে।

এই ক্লান্তি নানা কারণে দেখা দেয়। প্রথমত, কাডটি করার পেছনে যে প্রেষণা থাকে তার উপরেই এই মনো ভাবটি নিডর করে। যদি কাজের প্রেষণাটি অত্যন্ত তার হয় তাংলে এই একঘেয়েমী ভাব সহজে দেখা দেয় না। কিন্তু প্রেষণাট ঘদি ত্বল বা কৃত্রিম হয় তাহলে কমীর কাছে সেই প্রেষণার আবেদন স্থায়ী হয় না এবং কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তি দেখা দেয়। আবার কাজটি যদি বহুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলেও যথেষ্ট প্রেষণা থাকা সত্তেও এমন একটা সময় আসে ফখন ক্লান্তি দেখা দেবেই।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক কাজের জন্মই প্রয়োজন প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা প্রকৃতিতে বেমন দৈছিক, তেমনই মানসিকও। দৈছিক প্রচেষ্টার জন্ম প্রয়োজন হন দৈছিক প্রতিজ্ঞিক ব্যক্তিসির ব্যায়থ প্রয়োগ। কিন্তু মানসিক প্রচে<sup>স</sup>ে জন্ম প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ ও স্থাইন্বের উপর ক্লান্তি নির্ভিন্ন করে। যদি মানসিক প্রস্তুতি তুর্বল হয় তবে কাজের মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেয় আর যদি মানসিক প্রস্তুতি দৃঢ় হয় তাহলে ক্লান্তিও বিলম্বিত হয়। মানসিক প্রস্তুতি নির্ভির করে নানা বিষয়ের উপর। প্রথমত, কাজ্যির ঘাবা কমীর বাজিগত চাহিদা কর্ন্টুকু তুপু হাজে তাব উপর। যদি কাড্টি আজির নিজস্ব চাহিদাকে তুর করতে পারে তাহলে কাজ্যির জ্যা তার মানসিক প্রস্তুতি স্বাভাবিক ও স্বন্দ্রের থাকে, আর যদি কাজ্যি ব্যক্তির চাহিদার বহিত্তি হয় অর্থায় অপরের ঘারা আরোপ্তিত হয় ভাগতে লাভির মানসিক প্রস্তুতিও ক্লিম ও ত্রণা হয়ে থাকে।

ব্যক্তির চালি ছাড়াও আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানসিক প্রস্তানির প্রভাবিত করে। সেগুলি হল, কাড়েটি সম্পাকে কনীব প্রছন্দ প্রপ্তন্দ, কাড়ের পরিবেশ সম্পাকে কনীর মনোভাগ ইউন্দি।

ক্লান্তির মান্তিক করেণের মনো আব একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
সেটিকে করের মে মের (morale) বা মান্তিক করের মান্তির মের পাকে। প্রতিক করের বা জিকে ভার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই ভার মনোযোগকে মটুটি যথে এবং ভার উচ্ছানকে ক্লা হতে দেয়না। কাজের স্থাই সম্পাদনের জন্ম এই ইচ্ছাশক্তি বা মান্তিক দৃদ্ভা অক্লা প্রকার ভর্তকণ ক্লান্তি সংগ্রু দেবা দেবে না। আর যদি কোন কারণে এই মান্তিক দৃদ্ভার অভ্নার হয় হাগনে ক্লান্তি ও অবসালের ফলে কাজের অক্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। বছ বছ কার্যনার ক্লান্তের মধ্যে এই মান্তিক দৃদ্ভা অক্লার বাব বছ বছ ক্লার্যনার ক্লান্তের মধ্যে এই মান্তিক দৃদ্ভা অক্লার রাধার একটা বছ উপ্লেহল ক্লান্তির মধ্যে নিরাপভার বোধ স্পৃতি করা। বিজের কাজ, নিজের বা আপন জনের ভবিষ্যুৎ, নিজের স্বান্থ্য বা শারারিক ব্যক্তি সম্পর্কে যাদ্য ক্লান্তিই কমে যায়।

## ক্লান্তি অপনোদনের উপায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর স্তত্ত্রগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক ধরনের কান্ধ এবং এতে যথেষ্ট পরিলাণে দৈহিক ও মানসিক পরিপ্রমের প্রয়োজন হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি, নগং দেয়।

শিক্ষাৰীর শিক্ষাকে ফলপ্রকার করতে গলে ছটি বিষয়ের প্রতি মনোষোগ দিতে হবে। প্রথম, শিখন প্রক্রেয়ের স্থকে ২৩টা সম্ভব বিলম্ভিত করা যায় তার চেটা করতে হবে। মিতীয়, ক্লাপ্তি দেখা দলে অবলম্বে তার অপনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রান্তিকে বিলম্বিত করতে হলে নীচের পমাগুলি অমুসরণ করতে হবে।

প্রথমত, ক্লান্তির আবির্ভাব ও মাত্রা ছইই নির্ভর করে প্রেষণার উপর। শিখনের ক্ষেত্রে যদি প্রেষণা ছর্বল হয় তাহলে সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্তি দেখা দেয়। আর যদি প্রেষণা হৃদ্দ ও স্থায়ী হয় তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দেয় না। অভএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হয় তাহলে যাতে হৃদ্দ ও স্থায়ী প্রেষণা শিক্ষান্তীর মধ্যে হস্ট হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষান্ত্রির বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষান্ত্রীর প্রেষণা যত গভীর হবে ক্লান্তি ততই বিলম্বিত হবে।

দ্বভায়ত, শিখনের পরিবেশটি শিক্ষার্থীর কেন্দ্রে যাতে অফুকৃস হয় তার চেটা করা উচিত। অস্বন্তিকর বা অস্তবিধান্ধনক পরিবেশে ক্লান্তি তাভাতাভি দেখা দেয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর শারারিক অবস্থ। শিখনের উপযোগী হওয়া উচিত। দেখতে হবে যে শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শারারিক ও মানসিক পরিপ্রম কর। প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ততটা পরিপ্রম করার উপযোগা কিনা। যদি শিখন কাজটি শিক্ষার্থীর দৈহিক সামধ্যের বাইরে হয় তাহলে অতি শীদ্রই ক্লান্তি দেখা দেবে। শার্থীরক ক্লান্তি দেখা দিলেই মানসিক দক্ষতার মানও নেমে আসে।

চতুর্ব ড, শিথনের বিষয়বস্তুটি শিক্ষাথীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।
শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি শিক্ষাথীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে কিছুক্ষণ
পরেই শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষাথীর কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। একেই
ব্যক্তিগত ক্লান্তি নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত ক্লান্তি দেখা দিলেই মান্দিক
ক্লান্তিও অবিলম্বে দেখা দেয়।

পঞ্চমত, শিখন পদ্ধতিটি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তাহলেও ক্লান্তি ক্রত দেখা দেয়। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শেখার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যদি অফুপযোগী শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিখন কষ্টকর ও আয়াসবছল হয়ে ওঠে। তার ফলে ক্লান্তিও ডাড়াডাড়ি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যে বিষয়বস্তুটি অন্তর্দু প্রিযুলক পদ্ধার শেখা দরকার সেটি শেখার জন্ম যদি প্রচেষ্টা ও ভূলের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ডাহলে শিক্ষাধী সহক্রেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

অভএব উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির নির্বাচন ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার একটি প্রধান উপায় ।

ষ্ঠত, মানসিক তৃথির অহত্তি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার আর একটি প্রধান উপকরণ। শিক্ষার্থী বদি শিথন কাজের মধ্যে মানসিক তৃথি না পায় তবে তার শিক্ষায় ক্লান্তি সহকে দেখা দেয়। কিন্তু শিখনের মধ্যে দিয়ে সে বদি তৃথি পায় তবে কাজান্তি কঠিন ফলেও ক্লান্তি স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। এইজন্ম শিথন প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও স্থবিভক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী যেন শিথন কাজটি সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সাফলোর আনন্দ লাভ করে। যদি শিথন কাজটি এমন স্থদীর্থ ও প্রলম্বিত হয় যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্পূর্ণ শিথন কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ সাফলোর আস্বাদ পাওয়া সম্ভব হয় না, তাহলে সেক্ষেত্র অভি সত্তর কাভাটি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে ও ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়। অবশ্য দেখতে হবে যে শিথন প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে বিভক্ত করতে গিয়ে বিভাগগুলি যেন স্বাভাবিক হয়। শিথনের বিভাগগুলি ক্রন্ত্রিয় বা কইক্লিত হলে শিথন অ'যাসবহল হয়ে ৬ঠে। ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার পক্ষে সাফল্যের আনন্দ একটি শক্তিশালী উপকরণ।

সপ্মত্ত, কাছের শুক্তর ও প্রয়োজনীয় প্রমের মাত্রাম্নযামী সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াটি ক্রপ্রক্রিত হওয়া চাই অর্থ ৎ ক্রান্তির হত্তর অন্তথায়ী লঘু ও গুকু কাজগুলিকে যুগায়খ বন্টন করতে হবে। উদাহরণথক্রপ, কাছ আরম্ভ হবার প্রথম দিকে শ্রমবছল কাজগুলি দেন্য, উচিত। তারপর ক্রমশ ক্লান্তি হ্লুক হতে থাকলে লঘু কাজগুলি শিক্ষাথীকে করতে দিতে হবে। এর পর কিছুক্ষণ কাজ চললে ক্লান্তি অপনোদনের জন্ম একটি সাম'কে বিরতি দেওয়া দরকার। 'বরতির শেষে আবার গুকু কাজ দেওয়া যেছে পাতে কিছু আবার ক্লান্ত দেখা দিলে লঘু কাজগুলি আবার বন্টন করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে যেখানে শিখন চালানো হয় সেধানেই কার্যবন্টনের এই নীতিটি অনুসরণকর; উচিত। সাধারণত স্থল-কলেজে পাঠগ্রহণের সময়-ভালিকা রচনা করার সময় উপরের কার্যবন্টন নীতির অনুসরণ করা হয়।

## **अश्वावलो**

1. What is fatigue? How many types of fatigue are there? What are the causes of fatigue?

Ans. (পৃ: ৩১১—পৃ: ৩২১)

2. Discuss the relation between work and fatigue. What means will you adopt to remove the fatigue of the pupils in the class?

Ans. (গৃ: ৩১১---গৃ: ৩২১)

## अकुष्ण

# শিক্ষামূলক অন্প্রসরতা (Educational Backwardness)

শিক্ষার বহু সমস্থার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্থাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় যে স্কুলে নিয়মিত যোগদান সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষাথী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না। এই সব ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে ভারা তাদের সহপাঠীদের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশ পশ্চাৎপদ হয়ে আছে এবং যথন ক্লাসের অক্যান্ত ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় উদ্ভীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তথন তার্য অক্তকার্য হয়ে একই ক্লাসে পড়ে থাকছে। কেউ কেউ তু এক বছর চেষ্টা করার পর হভাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সব ছেলেমেয়েদের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর কারণ থাকতে পারে। তাদের সমস্যা বিভালয়ের অক্যান্ত ছেলেমেয়েদের সমস্যার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। আর তাদের সমস্যাগুলির যথোচিত ব্যবস্থা না করতে পারলে এই সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন ত বটেই সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবার সঞ্জাবনা থাকে।

# শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবৃদ্ধিতা

যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষাণবৃদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম বৃদ্ধি
নিয়ে জন্মায় তারা লেখাপড়ায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নেই। ক্ষাণবৃদ্ধি ছেলে তার বৃদ্ধির স্বল্প নার জন্ম লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত ফল
দেখাতে পারে না। তাদের অনগ্রসরতা কোন সাম্মিক বা অস্বাভাবিক কারণ
থেকে জন্মায় না। বিশেষ পদ্ধার সাহায়ে ক্ষাণবৃদ্ধিদের লেখাপড়া শেখাবার
চেটা করা হলেও তাদের অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর করা যায় না।
ক্ষাণবৃদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণ-জনিত অনগ্রসরতার
সমস্যা তৃটি সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষাণবৃদ্ধি তাদের
অনগ্রসরতার সমস্যা এই আলোচনার বিষয়বন্ধ নয়।

# অনগ্রসরতার প্রকৃতি

িক্ষামূণক আনগ্রসরত। তু-শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম স্বাত্মক, দ্বিতীয় বিষয়েতেই অভ্যান্ত ছেলেদের তুলনায় প্রধান থাকে ওখন তাকে স্বাত্মক আনগ্রসরতা বলা যায়। আর যথন

একটি বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রাসর হয় তথন তাকে বিষয়মূলক অনগ্রসরত: বলা যায়। সর্বাত্মক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সব কটি বিষয়েতেই শিক্ষার্থী পশ্চাদ্পদ থাকে কিন্তু বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি বা তৃটি বিষয়েতে শিক্ষার্থী পশ্চাদ্পদ হয়। যেমন, ইংরাজীতে কিংবা অঙ্কে কিংবা অন্ত কোন পাঠ্য বিষয়ে ক্লাশের অন্ত সকলের চেয়ে শিক্ষার্থী পেছিয়ে থাকতে পারে।

### অনুপ্রসরতার কারণ (Causes of Backwardness)

শিক্ষামূলক অন্প্ৰদ্ৰবতা নানা কাৰণে দেখা দিতে পাৰে। আমৰা দেখেছি বে ক্ষান্ত্ৰিকাৰ কল শিক্ষামূলক অন্প্ৰদৰ্শতা দেখা দেয়। সেজল যথনই কোন অন্প্ৰদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰ কেন্দ্ৰ দেখা যাবে তথনই প্ৰথমে দেখতে হবে তাৰ মূলে ক্ষাণবৃদ্ধিতা আছে কিন.। ক্ষাণবৃদ্ধিতা থাকলে তাৰ কল্প বতন্ত্ৰ বিশেষধৰ্মা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু ক্ষাণবৃদ্ধিতা ছাড়া যদি অল্প কোন কাৰণে অন্প্ৰদৰ্শৰ দেখা দেয় তবে তা দূৰ কৰাৰ ক্ষা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কৰা যেতে পাৰে। স্বাত্মক অন্প্ৰদৰতা কতকগুলি সানাৰণ ঘটনা বা কাৰণ থেকে জন্মায়। নীচে স্বাত্মক অন্প্ৰস্বতাৰ ক্ষেত্ৰট কাৰণেৰ উল্লেখ কৰা হল।

#### সর্বাত্মক অনগ্রসরভার কারণ

- (ক) তবল ব্যস্থের জন্ম শিশু অনেক সময় লেখাপড়ায় অনগ্রসর হতে পারে। স্থান্তা তবল হতে 'শশু প্রয়োজন মাজ প্রাপ্তা পরিশ্রম করতে পারে না এবং এজন্ম সে নিজের অনিক্ত সংস্কৃতি প্রাশোনায় পেছিয়ে পড়তে পারে।
- (গ) অনেক সময় টেপে বা কানের অস্বপের জন্ম শিশু ক্লাশে অনগ্রাপর হয়ে পড়ে। চেথে কম দেপলে শিশু ভাল করে বোর্ড দেপতে পায় না এবং কানে কম ভনলে শিশুকের পড়া ভালে। করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাশের অগ্রগান্তর সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না। এই দোষগুলি যথাসময়ে দূর না করলে শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।
- (গ) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ। কোন বিশেষ ঘটনা, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্ম শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে। তার ফলে তার পড়াশেশনা স্বাভাবিক পথে এগোয় না এবং সহজ্ঞ ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না
- (ঘ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্বিত রোগের জন্ম শিশুর মধ্যে অনপ্রসরতা দেখা দিতে শারে। বছদিন কোন রোগে ভূগলে নানা

কারণে লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ২ঠে না এবং শিশু আর সকলের চেরে পেচিয়ে পড়ে।

- (৩) কোন বিশেষ কারণে বিষ্ণালয়ে বছদিন অন্তপস্থিত থাকলে শিশু ক্লাশের পড়ায় মার সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে। একবার বেশ থানিকটা পেছিয়ে পড়লে ভার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসরতা দেখা দেয়।
- (5) শিশুর পক্ষে অমুপ্রোগী পাঠক্রম অনগ্রসরভার আর একটি কারণ।
  পাঠকুমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যাণীত হয় বা তার বিশেষ চাহিদা মেটাতে সেটি
  সক্ষম না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই ছ্রহ হয়ে ওঠে এবং
  ভার ফলে অনগ্রসরভা দেগা দেয়।
- (ছ) প্রতিকৃল পরিবেশের জন্ম শিশুর মধ্যে জনেক সময় জনগ্রসরতা দেখা দেয়। বিজ্ঞালয়ের আভ্যন্তরাণ আবহাওয়া যদি শিক্ষাগ্রহণের অভ্যকৃল না হয় ভাবলে সে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবছল হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্যালয়ে শৃদ্ধলা অভ্যন্ত নিপীভূনমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানে শিক্ষাথীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কইকর হয়ে ওঠে।
- (জ) অমুণযোগী শিক্ষণপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড় কারণ। বছ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মনোবিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ক্রটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা সে শিক্ষা ঠিকমভ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যকরী হয় না এবং পরীক্ষাতেও ভারা ভালো ফল দেখাতে পারে না।
- (ঝ) প্রতিকৃল গৃহপরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ বলে ধরতে ছবে। শিশু যে গৃহে মাছ্য হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশ করে করে বাজিলমভার উপর তাদের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। মা, বাবা, ভাই বোন, বাইরের সঙ্গী সন্ধিনীরা, অভিবেশী এদের প্রভাব বদি শিক্ষার অছকুল না হয় তাহলে শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়ে দাঁড়ায়।

# বিষয়মূলক অনগ্রাগরভার কারণ

কোন বিশেষ একটি বিষয়ে যথন শিশু পশ্চাদ্পদ হয়ে পড়ে তথন তাকে বিষয়মূলক অন্প্রাণরতা বলা হয়। হয়ত দেখা গেল যে শিশু আর সব বিষয়ে ভাল কিছ ই রাজী খা অকে কাঁচা। সাধারণত বিষয়মূলক অন্প্রসরভা কতকগুলি বিশেষধর্মা কারণের জন্ত দেখা দেয়। নীচে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

- (ক) বিষয়টির উপর কোন বিশেষ কারণবশত শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ থাকতে পারে ব। বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে । সমস্ত শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে প্রক্ষোভমূলক সমভার উপর । যদি কোন কারণে বিষয়টির উপর শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিরূপতার স্বষ্টি হয় ভাহলে ঐ বিষয়টির প্রতি শিশুর প্রতিকৃত্ব মনেশভাব দেখা দেবে এবং কালক্রমে সে ঐ বিষয়টিতে অনগ্রসর হয়ে উঠবে । এই ধরনের বিষয়মূলক বিরাগ নানা কারণে দেখা দিতে গারে । পিতামাতা-শিক্ষকের মনোভাব, পরিবেশের প্রভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বস্তুগুলি কোনও বিশেষ পর্যে উপর শিশুর মনোভাবকে প্রভাবিত করে থাকে ।
- (খ) শিক্ষণ পদ্ধতির জ্রাটির জন্তা বহুক্তেরে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু অনগ্রসর হয়ে প্রেই। অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি নানা দিক দিয়ে ক্রাটিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষকের আয়ুরিক প্রচেই। সত্ত্বেও শিক্তর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষার কেজে মনোবৈজ্ঞানিক প্রণায় পদ্ধতিমূলক গবেষণা খুবই সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত হয়েছে। এই দিন ্য সব পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ওলেহে সেগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে বহু ক্রাটি ও অসম্পূর্ণ। আবিদ্ধৃত হয়েছে। এই কারণে বহু শিক্তর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার স্পৃত্তি প্রথকে। আমাদের দেশে ইংরাজী ও অন্ধে বহু ছেলেমেয়ের অনগ্রসর হা েন্টা বছ করের হল এ বিষয় ঘটিতে অফুস্ত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি।
- ে গনেক সময় শিক্ষকের আচবণ বা মনোভাবের অন্য ঐ শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পিয় গৈছে শিক্ষাগাঁর বিরাগ স্বাষ্ট হতে পারে। কোনও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক যদি অন্তপ্রোগী এবং অবিচক্ষণ হন তাহলে শিক্ষাথীরা ঐ বিষয়টির প্রতি প্রতিকৃত্য-ভাশপত্ন হতে ওঠে এবং ভার ফলে অনগ্রাসবতা দেখা দেয়।
- (ঘ) বিভাগয় পরিবেশের জন্মও শিশুদের মধ্যে বিষয়মূলক অনগ্রসরত। দেখা দিতে পাবে। অসামাজিক আবহাওয়া, অতিরিক্ত শৃত্যলামূলক নিয়মকাত্বন প্রভৃতি কারণে শিশু কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে।
- (৬) বিষয়মূলক অন্প্রসরতা সৃষ্টির একটা বড় কারণ হল প্রতিকৃলধর্মী অমুবর্তনের সৃষ্টি। অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে ঐ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে বিরুক্তি শবিষাগ অমুবর্তিত হয়ে পড়তে পারে। এই অমুবর্তনের মূলে কোন ব্যক্তির অমুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্মক ঘটনা বা বিদ্যালয় পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিক্তা থাকতে পারে।

(চ) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বছদিন অন্তপন্থিত থাকার ফলে ঐ বিষয়ে শিকার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে।

## অনপ্রসরতা দূর করার উপায়

অনগ্রসরতা দূর করকে হলে নীচের প্রতিরোধমূলক পদ্বাগুলি অবলম্বন করা
উচিত।

## নিরাময়মূলক পন্থা ( Curative Measures )

প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রক্বন্ত কারণটি কি এবং সেই কারণটি দূর করাই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা দূর করার প্রক্কই উপায়। যেমন, যদি দেখা যায় শারীরিক অফ্সন্থতা বা ইন্দ্রিয়জনিত কোন ছুর্বলতা বা প্রলম্বিত ব্যাধির অক্স অনগ্রসরতার স্বষ্টি হয়েছে তাহলে ঐ বিশেষ কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। যদি কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অফুপযোগী পদ্ধতি অবলম্বনের জন্ম অনগ্রসরতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে পদ্ধতির উন্নয়ন করলেই তার অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। দেই রকম যদি অফুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পরিবেশ বা কোন ঘটনাক্ষনিত বিরাগ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতার স্বষ্ট হয়ে থাকে তবে ঐ কাংগটি দূর করাই অনগ্রসরতা নিরাকরণের একমাত্র উপায়।

যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিবোধ থেকে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয় সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে ঐ প্রতিরোধ দূর করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের কারণটি বার করতে হবে এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও দূর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী কিংবা লেখাপড়ার প্রতি মনে ঘূণা বা ভয় বা বিরাগের সৃষ্টি হয় ভাহলে ভার মন থেকে এই বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে না পারলে শিক্ষার প্রতি কথনই ভার অন্তক্ষল মনোভাব দেখা দেবে না।

### প্ৰতিবেশ্যুলক পদ্ম ( Preventive Measures )

লাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাণডায় অনগ্রাসর না হয়ে ওঠে তার জক্ত নীচের প্রতিষেধমূলক পছাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমৃষ্ণত করা উচিত। শিশুর শিক্ষা তার গৃহ পরিবেশের উপর বছলাংশে নির্ভর করে। তার প্রক্ষোত-মৃশক সমতা তার গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গৃহ পরিবেশ উন্নত হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা কম দেখা দেবে। যে গৃহ কলহ, বিবাদ, দাহিন্তা, অনাচার প্রভৃতির দারা বিপর্যন্ত সে গৃহে শিশুর শিক্ষা ও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়।

- (খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূর করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করা স্বপ্রথমে প্রয়োজন। অধিকাংশ অনগ্রসরতাই ভূল শিক্ষণপদ্ধতির জন্ত দেখা দিয়ে থাকে। অতএব শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক ও মনোবিজ্ঞান-সন্মত করা অনগ্রসরতা রোধ করার প্রধানতম পন্থা।
- (গ) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অন্থয়ায়ী করে গড়ে ভোলা অনগ্রসরতা দূর করার জন্ম বিশেষভাবে প্রয়োজন।
- (ঘ) বিভাগেরে পরিবেশকে সমান্তধর্মী করা এবং অন্তর্জাত শৃত্যলার প্রয়োগ করা অনগ্রসরতা দূর করার আর একটি কার্যকরী উপায়।
- (६) শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে প্রক্ষোভ্তমূলক সমতা বজায় থাকে তার আয়োজন করা অনগ্রসরতা দূর করার প্রধান উপায়।
- (চ) শিক্ষাব অগ্রগতি দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।
  সেজন্ম শিক্ষার্থীব স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণের আয়োজন রাধা
  বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অপবিহার্য অক্স হ প্রয়া উচিত।
- (ছ) কোন শারীবিক বা ইন্দ্রিয়জনিত ফ্রটি থাকলে অবিলম্থে তার চিকিৎসা করা এবং ভা দূর করার বাবস্থা করা দবকার।
- (জ) দীর্ঘ অফুপস্থিতির জন্ত শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়লে তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্ত তাকে বিশেষ ও স্বত্যস্ত্রভাবে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের কারণ খুঁছে বার করা ও ঐ কারণটি দূর করার বাবস্থা করা দরকার।

## বিষয়মূলক অনগ্রসরভা ও ক্রটি-মির্ণায়ক অভীকা

## (Subject Backwardness and Diagnostic Test)

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিংসা করতে হলে কোন বিশেষ বিষয়ের কোন কোন আংশে বা ক্ষেত্রে শিক্ষার্গী প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্পদ সেটি প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। যেমন মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে কাঁচা হয় ভাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজীর কোন ক্ষেত্রটিতে কাঁচা। অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে বানানে কাঁচা, না ব্যাকরণে কাঁচা, না বাক্য গঠনে কাঁচা, না বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কাঁচা ইত্যাদি। হয়তো ইংরাজীর এই বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই

কিছ আর কতকশুলিতে তুর্বল হওয়ার জন্ম সে ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারে না। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্ম সে বিষয়টির ঠিক কোন্ ক্ষেত্রটিতে কাঁচা সেটি নির্ভূলভাবে নির্ণয় করে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটির চিকিৎসা করা উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অয়থা অপচয় হবে।

এই সব বিশেষধর্মী ক্রটি বা হুর্বলতা ধরার জন্ম আজকাল এক নতুন ধরনের অভীক্ষা আবিদ্ধৃত হয়েছে। এগুলিকে ক্রটিনির্গায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test) বলে। এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্ অংশে বা কোন্ ক্ষেত্রটিতে শিক্ষার্থীর হুর্বলতা তা ধরা যায় এবং সেই মত তার সংশোধন বা দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা সন্তব হয়। বলা বাহুল্য এই পশ্বাতেই অন্প্রসরহার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিংসকের কাছে উদ্ঘাটিত হয় এবং সেটিকে স্থনিন্দিত এবং কার্যকরীভাবে দূর করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে বিষয়মূলক অন্প্রসরহার ক্ষেত্রে ক্রটিনির্গায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া একপ্রকার অপরিহার্য। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অন্প্রসরহা দূর করার উপকরণরূপে ক্রটিনির্গায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে। পঠন, গণিত, ইংরাজী, অরু প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলিতে অন্প্রসরতা বিশেষ করে স্বাষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলির উপর স্বপরীক্ষিত ক্রটিনির্গায়ক অভীক্ষা গঠিত হয়েছে।

## **अ**श्वावलो

- 1. What is educational backwardness? How is it caused?
  Ans. (পু: ৩২২—পু: ৩২৬)
- 2. Discus the causes and remedies of educational backwardness.
  Ans. (পু: ৬২৬—পু: ৬২৮)
- 3. What is a diagnostic test? How does it help the cure of educational backwardness.

Ans. (পৃ: ৩২৭—পৃ: ৩২৮)

# वाङ्ख

# অপরাধপ্রবণতা (Delinquency)

শিক্ষার ক্ষেত্রে খার একটি গুরুতর সমস্যা হল অপরাধপ্রবণত।। অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথে না গিয়ে নানারকম স্বস্বাভাবিক ও অদামাজিক মাচরণ করতে স্থক করেছে। প্রত্যেক সমাব্দেই আচরণের কতকগুলি স্থানিনিষ্ট মান আছে। আর এই মান অনুযায়ী আচরণ করতে শিওকে শেখানট স্মন্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। আচরণের এই মান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে য'ওয়াকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট ছেলেনেয়েদেব কেরে এই আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে সমস্তামূলক আচরণ ( Problem Behaviour ) বলা হয়। আর একট বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই স্মাজিক মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে অপরাধপ্রবশ্বা (Delinquency) নাম দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়ন্তনের ক্ষেত্রে সামান্ত্রিক আচরণের মান থেকে ভ্রম্ভ হওয়াকে দেশের প্রচাণ্ড আইনের মাধামে বিচার করা হয় এবং কোন আচরণ দেই আইন বিবে'লা হলেই তাকে আইনগত অপরাধ (Crime) নাম দেওয়া হয় কিশোর অপকাষাদের (Delinquent) স্বতম্বভাবে বিচার করার পশ্ব। স্বদেশেই প্রচলিত আছে এবং 👙 জন্ম স্বতম কিলোর বিচারালয়ও ( Juvenile Court ) প্রতিষ্ঠিত চেন্দ্র এব কারণ হল, মনোবিজ্ঞানীরা বিশাস করেন যে কিশোবদের অবরাধ করাব মুলে এমন ক্তকগুলি শক্তি কাজ করে ষেওলির জন্ম কিশেবের। নিজেগা দায়া নয়। অত্রব সাধারণ আইনের ব্যাখ্যা অমুষায়ী কাদের অপনাধের শাকি না দিয়ে কাদের যানসিক বিক্লির প্রকৃত কারণ কি তা খুঁজে বাব করে সেটি দূর করার চেষ্টা করাই উচিত।

## অপৱাধপ্রবণতার কারণ ( Causes of Delinquency )

বস্তুত, অপরাধপ্রবণতাকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্তা না বলে এটিকে সমাজমূলক সমস্তা বলাই উ'চত। কেননা অপরাধপ্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে
দেখা যাবে যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি কিশোরদের মনে
অপরাধপ্রবণতার স্বাষ্টি করে বার্কেন এই সামা, জক ও পারিবেশিক শক্তিশুলি
শিশুর আভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকৃত্য এবং এগুলির চাপেই শিশুর ব্যক্তিসভা

স্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে। যদি এই প্রতিকূল শক্তিগুলি কার্যকরী না হড় ভাহলে শিশুর ব্যক্তিসন্তা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত।

অপরাধপ্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা । বংশধারামূলক ( Hereditary ), পারিবেশিক ( Environmental ), সামাজিক ( Social ) এবং মনোবৈজ্ঞানিক ( Psychological )।

#### বংশধারামূলক কারণ

বংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা বা পূর্বপূক্ষদদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্ত্রে পাওয়া কোন অপরাধপ্রবণতামূলক বৈশিষ্ট্য। অপরাধপ্রবণতা অবশ্য উত্তরাধিকার স্ত্রে পাওয়া যায় না। এটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি নানা কারণের জন্ম অপরাধপ্রবণতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে ক্ষীণবৃদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার গভীর একটা যোগাযোগ আছে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষীণবৃদ্ধি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যারা ক্ষীণবৃদ্ধি হয় তাদেরই অপরাধ করার দিকে মন যায়। যাদের বৃদ্ধি স্বল্প তারা সাধারণ মান্থযের মত স্থায় অন্থাযের বিচার করতে সমর্থ হয় না এবং তার ফলে যে সব কাজ করতে সাধারণ ব্যক্তি ভয় পায় বা ইতন্তত করে ক্ষীণবৃদ্ধি ব্যক্তি তা করে না। কোন্ কাজের কি ফল এবং সেই ফল কতটা ব্যাক্তির পক্ষে ক্ষতিকারক তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবৃদ্ধিদের থাকে না এবং সেই জন্মই অপরাধ করতে তাদের কোন দিধা বা ভয় হয় না। দেবদূতেরা যেথানে পা দিতে ভয় পায় মূর্থরা দেখানে স্বর্গে এগিয়ে যায়। ক্ষীণবৃদ্ধিতাকে অপরাধপ্রবণতার বংশধারামূলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি।

#### পারিবেশিক কারণ

অপরাধপ্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা পারিবেশিক কারণ থেকে স্ট হয়ে থাকে। এই ধরনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধ-প্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকতে দেখা গেছে। যে গৃহ-পরিবেশে শিশু বড় হয় সে পরিবেশ স্বাস্থ্যপ্রদ না হলে শিশুর ব্যক্তিসন্তাও তুর্বল ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। অস্বাস্থাকর গৃহ পরিবেশ আবার নানাপ্রকারের হতে পারে - যেমন—

- (ক) শিশু যদি অবহেলিত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি ভাই-বোন থাকে সে পরিবারে সব কটি শিশু পূর্ণ যত্ন ও মনোযোগ পায় না।
  - (থ) শিশু যদি অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃ**ঝ**লার মধ্যে মা**তু**ব হয়।
- গে) শিশু যদি অতিরিক্ত আদর বা যত্নে পালিত হয়। সাধারণত শিশু যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্থান হয় ভাহলে সে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত মাত্রায় আদর-যত্ন লাভ করে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসভার স্বাস্থ্যময় সংগঠন ব্যাহত হয়।
- (ঘ) যদি শিশু বিপর্যন্ত গৃহে (Broken home) মাসুষ হয়। দায়িজ্বীন স্বার্থ প্রিয় মা কিংবা অসচ্চরিত্র মন্তপ বাবা বা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ভেঙে যাওয়া সংসাব বা সর্বদা মা-বাবার কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কারণ শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যয়ে গৃহপ্বিবেশকে নষ্ট কবে দিতে পাবে। এই ধরনের বিপর্যন্ত গৃহে যে সব শিশু বছ হয় ভাদেব সহজেই অস্থাভাবিক আচহণের দিকে প্রবশ্তা দেখা দেয়।
- (৬) অতিরিক্ত দাবিদ্য বা অভাবের জন্য সময় অপরাধপ্রবিণতা দেখা দেয়। সাধারণ মাত্রার দারিদ্রা বা অভাববোদ অপরাধপ্রবর্শতা আনে না। কিছ যদি দারিদ্রা মাত্রতিতি চয় লাচলে তা শিশুব প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীভনের ফলে শিশুর মন অপরাধ অভাবিনর দিকে ঝোঁকে।
- (5) অতিবিক শৃশ্বলা দেমন অপরাদপ্রবণভার সৃষ্টি করে তেমনই শৃশ্বলার পূর্ণ
  অভাবও অপরাদপ্রবণভার কারণ হয়ে উঠতে পারে। স্থাদীনতা আর শৃশ্বলার
  অভাব এক কথা নয়। স্থাদীনতা স্থপরিচালিত ও উদ্দেশামূলক হলে তা
  বিপেগগামী হয় না, কিছু অপবিকল্পিত ও উদ্দেশ্ববিহীন স্থাধীনতা স্থেচ্ছাচারিতা
  আনে এবং শিশুকে অপরাধ অনুষ্ঠান করার দিক্তে চালিত করে।
- (চ) শৃত্বলার অভাব থমন কলিকর তেমনই ক্ষতিকর হল শিশুর প্রতি বৈষম্যুদ্ধ আচাবন। দেখা যায় এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যাঁর। কথনও শিশুকে খাব বকাবকি ন মাবধর করলেন বা কঠিন শান্তি দিলেন। আবার পরমূহুর্ভেই হয়ত তাকে প্রচণ্ড আদর-যর করলেন বা উপহার পুরস্কারে প্লাবিত করে দিলেন। তাঁদের ধারণা যে বকাবকি মারধরের কোন ফল বা প্রভাব শিশুর উপর আর পরে থাকে না। কিছু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। বস্তুত এই ধরনের বৈষমামূলক আচরণ শিশুর মনকে বিশেষভাবে বিকৃত্ব করে এবং তাকে অপরাধপ্রবণ করে তোকে।

- (ঝ) যদি গৃহ-পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর ও শিশুর বৃদ্ধির সহন্ধ গতিপথের প্রতিকৃকা হয় তাহলেও শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। স্বস্থ মনের জক্ত প্রয়োজন স্বস্থ দেহ এবং তার জন্ত স্বাস্থ্যময় গৃহ পরিবেশ অপরিহার্য।
- (২) গৃহ-পরিবেশের পর আদে শিশুর বাইরের পরিবেশ। শিশু যে অঞ্চলে মামুষ হয়, যে ধরনের সঙ্গী-সাধীর সঙ্গে মেলামেশ। করে, যে ধরনের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বসবাস করে, সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থ'কে শিশুর ব্যক্তিসন্তাগঠনের উপর। যদি তার বাদস্থানের পরিবেশ ভার মানসিক স্বাস্থ্য-গঠনের পরিপত্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণরূপে বড় হয়ে ওঠে। অসদ্সঙ্গীদের প্রভাবে শিশুর বিপথগামী হয়ে যাবার বছ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে! কিশোর বয়সে শিশুদের মধ্যে দল-িশ্বতা পভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব তাদের আচরণরকে প্রচুব পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে। যদি এই সময় সে ভাল সঙ্গীসাধীদের প্রভাবে না আসে তাহলে তার পক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা খবই সম্ভব।
- (৩) শিশুর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়-পরিবেশ একটা বড় স্থান জুড়ে থাকে। দিনের একটা বেশ বড় অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে সে বছ প্রভাৰশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধনের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকায়ন, আচারব্যবহার ও প্রথাদি শিশুর মানসিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যে সব বিদ্যালয়ে পরিবেশকে সভ্যকারের সমাজধর্মী করে গড়ে তোলা যায় না, সে সব স্থানে শিশু একক বিচ্ছিন্ন মান্থবরূপে বড় হয়ে ওঠে এবং তার উপর বিদ্যালয়ের সংহতিম্পুর্ক কোন প্রভাব কার্যকরী হয় না। এই সব শিশুরা ত্মার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ ত্বল হন্দ্রার জন্ম অপরাধপ্রবণ্ডাও সহজে দেখা দেয়।

#### সামাজিক কারণ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ববিদের কিশোর-অপরাধকে সামাজিক সমস্যা বলেই বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুত সমাজের সংগঠন ও আভাস্তরীণ অবস্থার উপর অপরাধপ্রবণতার প্রকৃতি ও মাত্রা নিউর করে। সমাজের গঠনপ্রকৃতি, আচরণের অহ্মমাদিত মান, বিধিশৃখালার কাঠিল, নৈতিক আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচূর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্থদের কতটা আহ্পাত্য আছে তার উপর শিক্তদেরও ভাল মন্দ, উচিত, অহ্চিতের ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতি- গত আদর্শ সম্পর্কে কোন স্থনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণ-দের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। এই ভক্তই অসংবন্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত শমাজব্যবন্তায় নানাবকম তুনীতি ও অপরাধের প্রাচুর্ব দেখা যায়। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপ্যয় প্রভতির জন্ম যথন সমাজবাবস্থা বিধ্বন্ত হয়ে পড়ে তথন কিশোর ও তরুণ্টের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও প্রচর পরিমাণে দেখা দেয়। এইসব কারণে স্থা ভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যথন কোন সমান্তে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেডে ওঠে তথন তার মূলে সামাজিক সংগঠনের কোন বিরাট ক্রটি বা গলদ থাকলেই। সমাজদংগঠনের যোগস্তাগুলি যথন তুর্বল হয়ে ওঠে তথন সেট তুরলতা অসংঘ্য ও আদর্শহানতার ক্লপ নিয়ে ব্যক্তির মনে প্রতিফলিত হয়। গত দিশ্য মহাযুদ্ধের সময় পুথিবার প্রাদ সম্প্র দেশেই স্বাভাষিক সমাজ সংগঠনের সংগ্রা আছ্রবিস্তর বিপ্রয় দেখা নিয়েছিল। ভারতের মত স্থারর দেশেও ব্লাক-মার্কেটিং, অনিরিক লাভ, মতামভাবে মাল মজুন রাখা, প্রভারণা, উংকোচ এছণ প্রভৃতি ন্না অহায় এবং অফ'চন অসমেত্রিক কাজ প্রাচুর পরিমাণে **সংঘটিত হয়েছিল।** এর ফলে অম্বানের স্থাত সংগঠনে য় বিশ্বজ্ঞার দেখা দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোর ও ভরণদের মনো অপ্রান্ত্রবণ নার মাত্রা যে প্রচর পরিমাণে বাড়িয়ে দিছেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই .

### মনোবৈজ্ঞানিকমূলক কারণ

অপরাধপ্রবণভার একটা বড় কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক বিকলতা। প্রত্যেক শিশুরই কত্তকগুলি মৌলিক চ'চিদ, থাকে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদাগুলি সংখ্যা ও অটিলতার দিক দিয়ে প্রচুর বেড়ে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি ঠিকমত ত্বু না হলে তার মধ্যে অপসন্ধৃতি (maladustment) দেখা দেয়। যথন এই অপসন্ধৃতি তীর আকার ধারণ করে তখন তা অপরাধপ্রবণতার রূপ নেয়। বছু ক্ষেত্রে দেখা পেছে যে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, ধ্বংসমূলক কাভকর্ম করা ইত্যাদির সুলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার অত্তিয়। এই সব ভেলেমেরে আভাবিক প্রায় চাহিদা মেটাতে না পেরে অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের ছাহিদা মেটাবার চেটা করে।

শিশুদের ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার একটা বড় কারণ হল তাদের এই মানসিক চাহিদার অত্থি। ভালবাসার চাহিদা, নিরাপন্তার চাহিদা, আত্মফাঁকুতির চাহিদা, লামান্তিক পরিণতির চাহিদা, আধানতার চাহিদা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদান্তলি শিশুর মানসিক আন্থোর অপরিণতির জন্ত অপরিহাধ। কিছু নানাকারণে আমাদের সমাব্দে শিশুর এই প্রয়োজনীয় চাহিদাশুনি অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় বিভিন্ন প্রকৃতির মান্দিক অপসঙ্গতি। শিশু তার সেই অপসঙ্গতি দূর করার জন্ম নানা ধরনের পরিপ্রক আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইগুলির মধ্যে অনেক আচরণই সমাজের অন্থমোদিত মান ও আদর্শের বিচারে অসামাজিক ও অবাস্থিত হয়ে ওঠে এবং লোক চক্ষ্তে অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে শিশু অপরাধ করার জন্ম অপরাধ করে না। সে অপরাধ করে তার মান্সিক অন্তর্গন্থ থেকে মুক্তি পাবার জন্ম।

## অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ (Types of Delinquency)

অপরাধপ্রবণতা শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ভাদের মধ্যে যেগুলি শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায় সেগুলি হল—

(ক) মিথ্যাভাষণ

(চ) নেতিমনোভাব

(খ) অপহরণ

(ছ) অবাধ্যতা

(গ) কাশপালানো

(জ) প্রতারণ।

(ঘ) শৃঙ্খলাভগত।

(ঝ) ধ্বংস্ফুলকতা

(এ) আক্রমণধর্মিতা

(ঞ) যৌন অপরাধ

এই সব অপরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। উপবের থানিকার আধকাংশ আচরণই ছোট ছেলেময়েদের ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের সঙ্গতিবিধানের অসামর্থোর জন্মই দেখা দেয় এবং স্থন্ন চিকিৎসার ছারা বা অনেক সময় শিশু বড় হ্বার সঙ্গে সংস্কই সেগুলি নিজে নিজেই চলে যায়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে যথন অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তথন সেগুলির চিকিৎসার জন্ম সমন্ত্র প্রয়াস অপরিহায়। কিশোর বয়দের অপরাধাই বড় হয়ে ক্রিমিনার (criminal) রূপে দেখা দেয়। এইজন্ম সমাজের মঙ্গলের জন্মই অবিলয়ে অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক।

## অপরাধপ্ররণতা দূর করার উপায়

অপরাধপ্রবণতা দ্ব করতে হলে আমাদের তু'ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হবে। (১) প্রতিরোধমূলক (preventive) এবং নিরাময়মূলক (curative)। প্রতিরোধমূলক শহাগুলি আবার ত্'রকমের হতে পারে। —ব্যক্তিমূলক (individual) এবং সমষ্টিমূলক (collective)

# প্রতিরোধমুলক পন্থা ( Preventive Measures )

প্রতিরোধমূলক পন্থ। বলতে বোঝায় শিশুর মনে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধপ্রবণতার স্ঠেনা হয় তার জন্ম যথোচিত ব্যবস্থা করা। বে সব কারণের জন্ম অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূর করাই এই পযায়ের অস্কর্ভুক্ত।

### ৰ্যক্তিগত প্ৰতিরোধমূলক পদা

যথন এই প্রতিরোধমূলক পশাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্ত হয় তথন স্তুলিকে বা ক্রগত প্রতিবেদমূলক পশ্বা বলা যায়। এই প্যায়ের অস্তভূতি হল নীচের পদ্ধাপ্তি।

- (क) শিশুর গৃহ পরিবেশ উরত কর।।
- (খ) শিশু যাতে অলহেলিত বা প্রভাগাতি ন। হয় তা দেখা।
- (গ) শিশুকে অভিবিক্ত আদর না দে**ওয়া।**
- (ঘ) বিপদস্থ পরি গাবের ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থান পায় ভার ব্যবস্থা করা:
- (৩) সংসারিক অভাব অনটন, পারিবারিক সমস্তা প্রভৃতি শিশুর মনকে যাতে স্পর্শ না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।
- (5) শিশুৰ বাসস্থান যাতে স্বাস্থাপ্ৰদ হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকর থাছা ও বিশ্রাম, ব্যায়াম ও শ্রাব সঞ্জোনের মুগেষ্ট ক্রোগে পায় হার ব্যবস্থা করা।
- (%) শিশুর নিত্যস্থা ও পেলাধ্লার সাধী, বন্ধুবান্ধব যাতে ভাল তরের হয়।
  সেদিকে যন্ত্র নেওয়া।
- (ছ) গুহের শুদ্ধ*া* বাবস্থা যাতে সাম**রশুপূ**র্ণ ও স্থানিয়**ন্তিত হয়** তার প্রতি **শক্ষ্য** রাপা। শিশুর প্রতি বৈদম্যুলক আচরণ স্বয়ের বর্জন করা।
- (ঝ) অপরানপ্রবিশা দূর করতে হলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষ থাকে সেদিকে সর্বাহ্য সমত্র দৃষ্টি দিতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাগতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমান্ত্রমী করে তুলতে হবে, সকল শিশুর চাহিদ। মিটতে পারে এমন পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়াব স্বাষ্ট করতে হবে এবং বিভালয়ের কার্যস্চীতে প্র্যাপ্ত পরিমাণে বহিংপাঠক্রমিক কাজকর্ম স্বভ্রম্ভ করতে হবে।

### সমষ্টিগত প্রতিরোধনুসক পদা

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পদ্ধা বলতে সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নকেই বোঝায়। এ দিক দিয়ে বিচার করলে নীচের বাবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

- (ক) সামান্ধিক আচার-ব্যবহার, প্রথাপদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয়। সভ্য-তার অধ্যানিষ সঙ্গে সম্মতা রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্থার প্রয়োজন।
- (খ) সমাজের সদক্ষদের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে আদর্শ বা মানের পরিবর্তন করতে হবে। প্রাচীন গতান্তগতিক মানের প্রতি অন্ধ আদর্জি পরিত্যাগ না করলে বর্ধিফু কিশোর মনে ছল্বের স্পষ্টি হয়। অনেক সময় আধুনিক ভাব ধারার সঙ্গে সমাজে পূর্ব প্রচলিত মানের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়ত। দেখা দেখা এবং তা থেকে অপরাধপ্রবণতার স্পষ্টি হয়ে থাকে।
- (গ) রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক কারণে মাছবের জীবনে শহা ও নিরাপজ্ঞা-হীনতা যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কলের মত কিশোর ও তরুণদের মনকেও সেই মনোজ্ঞাব প্রভাবিত করে। এই দময় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও তৃশ্চিস্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপের স্পষ্টি করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়।

বর্জনান পৃথিবীতে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক মানব ধ্বংসের অন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর মাছবের মধ্যেই একটা সর্বব্যাপী আশকা ও অনিশ্চয়ভার ভাব দেখা দিয়েছে। আদিম বস্তু পরিবেশ ছেড়ে মাছ্র্যুর বেদিন সভ্য হয়ে'ছল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়ভার বোধ অহুভব করেছিল আজ এইসব মারণ অস্ত্রের আবিষ্কারে তা মাহুবের মন থেকে চলে গেছে। ফলে বর্তমান জগতের সভ্য সমাজমাত্রেই এক সর্বজনীন ভীতি, ছশ্চিস্তা ও অনিশ্চয়ভার কুক্সিগত। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়ভা, ভীতি ও ছশ্চিস্তার চাপ কিশোর মনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার মধ্যে অপরাধ্যবগতার স্কিই করে।

এইজন্ম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর মনকে স্পর্ন করতে না পারে তার জন্ম তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপ্ত রাথতে হবে। স্পরিকারত পদ্ধায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিশোরদের শিক্ষাস্কানক কমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের চিন্তা বা মনোভাব ভাদের
স্বাধ্যে স্থাই না হয়।

- (ঘ) সমাজের বিধিনিবেধ, শৃত্যপা-নিরমক্সান কঠোর হোক বা শিখিল হোক ভাতে কিশোর মনে কিছু এসে বার সা। কিছু সব চেরে বেশী বা কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিরমকাস্থন ও বিধিনিবেধের প্রতি সমাজের বয়র্ম্মদের আমুগভ্যের মাজা। যে সমাজে প্রাপ্তবয়ন্ধেরা সমাজের আদর্শ ও বিধিনিবেধের প্রতি বিশ্বন্ত সে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণ্ডা কম দেখা যার।
- (৩) যদি বিশেষ কোন অপসক্ষতির জক্ত অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়ে থাকে ভাগলে উপযুক্ত মন কিকিৎসকের সাহায্যে ভার সেই মানসিক বিক্সতা দ্বে করার বাবস্থা করতে হবে।

## নিৱাময়মূলক পছা ( Curative Measures )

নিরাময়মূলক পদাগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

- (ক) যদি প্রতিকৃদ পরিবেশের প্রভাবে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তাহক্তে দেই পরিবেশের পরিবর্জন বা সংস্কারসাধন করতে হবে। অফুপ্যোগী পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অফুকুল পরিবেশে রাখলে তাল ফল পাওয়া যায়।
- (খ) গৃহ পরিবেশ অন্ধপ্যোগী হলে স্থপরিচালিত আৰাসিক বিদ্যালয়ে শিশুকে রাখা যেতে পারে।
- (গ) অপসক্ষতির জন্ম অপরাধপ্রবিশতা দেখা দিলে সেই অপসক্ষতির মনোবৈজ্ঞানিক কারণটি থুঁজে বার করতে হয় এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হয়। বিদ্যালয়ে শিশু যাতে যথাযথভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করার ক্রয়োগ পায় এবং যাতে তার মৌলিক চাহিদাশুলি মেটে সেদিকে বিশেষ—ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।
- ( च ) সমাজধর্মী পরিবশে সৃষ্টি করা, বহুমূখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা, কর্মকেন্দ্রিক পাঠস্টী অন্নসরণ করা, বহুল পরিমিণে খেলাধূলা, সম্মিলিভ কাছ-কর্মের আরোজন রাখা প্রভৃতি হল অপরাধপ্রবিশ্বতা দূর করার কার্যকরী উপার।
- (৬) বছ ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক কারণের জন্ত শিশুর মনে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। বিশেষ করে অতৃপ্ত চাহিদার ফলে শিশুর মধ্যে জন্তর্ধন্দের স্পৃষ্টি হয় এবং সেই জন্তর্ধন্দের অপরাধপ্রবিশ আচরণ জন্ম নেয়। অতএব এই হরনের অপরাধপ্রবিশতার চিকিংসা করতে হলে তার ঐ অন্তর্ধন্দিটিকে দূর করতে হবে। যে চাহিদাটির অতৃপ্তির জন্ত অন্তর্ধন্দ্ধ দেখা দিয়েছে শেটিকে পুরিজ বার করতে হবে এবং তার পরিভৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

#### 90L

# **अ**श्वावलो

1. What is delinquency ? How is delinquency caused?

Ans. (পু: ৩২৯--পু: ৩৩৪)

2. What are the various causes of delinquency? How can they befought?

Ans. (9: 022-9: 009)

3. Delinquency is both a psychological and a social problem. Discuss.

Ans. (পু: ৬২৯--পু: ৬৩৭)

4. Define delinquency: Name the principal types of delinquency seen among our children. Why are they caused? Discuss the preventive and curative measures for fighting delinquency.

Ans. (পৃ: ৩২৯-পৃ: ৩৩৭)

# তেইন্স

# (योथ स्वाविष्यव ( Group Psychology )

মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। ব্যক্তির আচরণের শ্বরূপ, কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাই তার কাজ। মানব আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর অপরিনীম বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মাস্থ্য যে বিভিন্ন আচরণ করে এটি একটি সবন্ধনীন ঘটনা। দেখা গেছে যে একা বা সঙ্গীহীন অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে তার সেই আচরণ এবং দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় তার আচরণ, এ তুইয়ের মধ্যে প্রচূর পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি থক প্রকারের হয়, আর যখন দেলর দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন তার আচরণের প্রকৃতি এক প্রকারের হয়, আর যখন দে দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তার আচরণ আর একপ্রকৃতির হয়ে দাঁ গায়। দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় ব্যক্তির মানানিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। তার ফলে তার মনোভাব, চিস্তাধারা, বিচারবৃদ্ধি, নৈতিক মান, প্রক্ষোভ প্রভৃতি গুরুতরভাবে বদলে যায় এবং তার স্বাভাবিক আচরণধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আগে।

দলবন্ধ মাহবের আচরণের প্রাকৃতি সঙ্গাইন মাহুবের আচরণের প্রাকৃতি থেকে এতই পৃথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক স্থা দিয়ে এই হ'ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকাহন অহ্যায়ী মানব আচরণ সম্পন্ন হয়, দলবন্ধ অবস্থায় মানব আচরণে সে সব নিয়মকাহন প্রযোজ্য হয় না। তার ফলে দলবন্ধ ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যার জন্ত নতুন এক মনোবিজ্ঞান স্ট হয়েছে। একেই যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group Psychology) নাম দেওয়া হয়েছে।

# अताविष्ठातसूषक मरबद्ध विभिष्टे।

কতকগুলি ব্যক্তি একস্থানে সমবেত হলেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে দল বলা যায় না। কোন কর্মব্যক্ত দিনে বড় রাস্তার মোড়ে অফিদ যাবার সময় বহুলোককে একসঙ্গে একই জামগায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকের সমাবেশকে দল বলা যায় না। কেননা এই সমাবেশের প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের নিজের সভ্তম ইচ্ছা ও প্রয়োজন অভ্যায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। দলের অভান্ত ব্যক্তির কাজ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু যথনই রাজার কোন হুর্ঘটনার কলে এই লোকগুলিই সেখানে সমবেভ হবে তখন তারা একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দলের স্থাষ্ট করবে। কেননা তখন প্রতিটি ব্যক্তিরই চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ঐ হুর্ঘটনার বিবরবভাটকে কেন্দ্র করে স্থান্থবিত্ব হরে উঠবে। বাদিও ভালের এই সংহতি সাময়িক এবং অলকণ স্থায়ী এবং অচিরেই তারা নিজের নিজের কাজে চলে বাবে তব্ও তারা অলকণের জন্ম একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল তৈরী করেছে। এই ধরনের দলকে জনতা (Crowd) বলা হর। স্থারিজের দিক দিরে দল বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন বজ্জাবা আলোচনার প্রোভ্র দল বা ছায়াছবি ও নাট্যাভিনর দর্শকের দল। তার চেরে স্থায়ী দল হল পরিবার, সম্প্রদায়, গোষ্ঠা, রাই ইত্যাদি।

নীচে মনোবিজ্ঞানমূলক দলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।
১। পারশ্যারিক প্রতিক্রিয়া

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলের মৌলিক ধর্ম হল দলের বিভিন্ন সদক্রদের মধ্যে পারম্পদ্ধিক প্রতিক্রিয়া (Interaction)। যথন ছই বা তার বেশী ব্যক্তি পরস্পরের সম্পর্কে আলে তথন তারা পরস্পরে পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিভার করে। একেই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া বলে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তালের মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের স্কটি হয়। এইভাবেই প্রতিটি দল তৈরী হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কিই হল প্রতিটি দলের মৌলিক ভিছি।

#### २। (इक्टीमण

মনোবিজ্ঞানমূলক ললের বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ছেদহীনভা (Continuity) কোন বিশেষ জনসমাবেশ তথনই দল নাম পাবার যোগ্য হয় যখন ভার মধ্যে ছেদহীনতা থাকে। অর্থাৎ দল হতে হলে জনসমাবেশটিকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে। যে সমাবেশের মধ্যে এই সময়গত স্থায়িত্ব বা ছেদহীনতা নেই সেই সমাবেশটিকে দল বলা চলে না।

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের এই ছেদহীনতা ছুশ্রেণীর হতে পারে—বন্ধগত ছেদহীনতা এবং আকারগত ছেদহীনতা। যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দল গঠন করে তারা বধন অপরিবর্তিত থাকে তথন তাকে বন্ধগত ছেদহীনতা বলে। বেমন, পরিবারের ছেদহীনতা বন্ধগত। কেননা পরিবারের অন্ধর্গত বে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধার রেখে চলে, তারা সব সমর একই থাকে, বদলে বার না। কিছ বখন দলটির আকার ঠিক একই রকম থাকে কিছ দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা বদলে বার তখন দলটির ছেদহীনতাকে আকারগত ছেদহীনতা বলে। যেমন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সরকার প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনতা হল আকারগত ছেদহীনতা। এগুলির সদস্কেরা বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনসূলক রূপ বা আকৃতি অক্ষুর থাকে বলে দলের অভিছে বজার থাকে।

## ৩। সমগোষ্টিভার অনুভূতি

প্রথমত, দলের প্রতি সদক্ষদের মধ্যে একটি আত্মীয়তাবোধ বা সমগোষ্টিতার অক্সভৃতি থাকবে। অর্থাৎ সকল সদক্ষই মনে করবে যে ভারা প্রভ্যেকেই একটি বিশেষ গোষ্টার অন্তর্গত। একেই আধুনিক সমান্ধবিজ্ঞানে সমগোষ্টিভার অন্তর্ভুতির উপরই প্রতিটি গোষ্টা বা দলের সংহতি নির্ভর করে।

#### ৪। সক্ষ্যের অভিন্নতা

বিভীয়ত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদক্ষদের মধ্যে কক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিন্নতা পাকবেই। যথন বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বিশেষ কক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মিল দেখা যায় তথন তারা একত্ত্বে সম্মিলিত হয়ে দল গঠন করে। আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সকল মাহ্নবের মধ্যেই সমানভাবে বর্তমান বলেই সর্বত্ত মানধীর দল বা সমাজ গড়ে ভোলা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একতা পেকেই বিশেষধ্যী নানারক্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

#### ৫। আচরণের অভিনতা

তৃতীয়ন্ধ, দক্ষোর অভিন্নভার সন্ধে সাধ্যে আচরপের অভিন্নতে। কোন একটি গোণ্ডীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মৌলিক আচরপগুলির মধ্যে প্রচুর সমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে আছে অচেতন এবং দচেতন উভয়বিধ অন্তকরণ প্রক্রিয়া।

### ৬। পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভুতির সমতা

চতুর্বত, আচরণের সমত। থেকেই পোষাক-পরিজ্ঞদ, হাবভাব, জীবনধারণ-প্রশালী প্রভৃতির মধ্যেও সমতা ও মিল খীরে ধীরে দেখা দেয়। কোন গোষ্ঠাকে স্থানবদ্ধ রাখতে হলে এই সমতাগুলি অপরিহার্ব।

#### ৭ সঙ্গদাবিতা

পঞ্চমত, গোচীর ক্জনের মূলে যে শক্তিটি বিশেষভাবে কাল করে থাকে সেটি হল আমাদের সম্বামিতা বা দলবন্ধতার স্পৃহা i অনেক মনোবিজ্ঞানী এটিকে খোঁথ প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে এই স্পৃহাটি প্রাণীর মধ্যে জন্ম থেকেই সহজাত প্রবৃত্তি রূপে বর্তমান থাকে এবং এই সহজাত প্রবৃত্তির বশেষ মান্ত্রম বা জন্মান্ত প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে। সলকামিতা বা দল বাঁধার স্পৃহাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানীর আপত্তি আছে তব্ এই স্পৃহাটি যে প্রাণীমাত্রের মধ্যে একটি প্রবল শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে সাধারণভাবে মান্ত্রম নির্জনতা বা একাকিত্ব পছন্দ করে না এবং অপরের সঙ্গে সভ্রমজ্ভাবে বাস করতে চায়। এই সঙ্গের আকাজ্ফাই সকল প্রকার দল বা সংগঠন তৈরী করার মূলে আছে।

#### ৮। পারস্পরিক নির্ভরশীলভা

আধুনিককালে দলবদ্ধভার আর একটি বড় বৈশিষ্টা হল পারস্পবিক নির্ভস্পীলতা। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন নাক্তিদের ক্রগ-ক্রনিধা, স্বাচ্চন্দা প্রভৃতি পরস্পরের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর প্রতৃব পবিনাণে নির্ভর করে—এই উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে যে বিশেষ শক্তিরূপে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

### দলের শ্রেণীবিভাগ

এই পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে দলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন:—

- (১) প্রত্যক্ষ মন ( Primary Gronp )
- (২) প্ৰোক্ষ দল ( Secondary Group )
- (৩) প্রাস্তীয় দল ( Marginal or Tertiary Group )

#### क्षेडाक प्रम

বে দলে সদক্ষদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সম্পন্ধ হয় তার নাম প্রত্যক্ষ দল (Primary Group)। এই ধরনের দলে ব্যক্তিরা প্রস্পারের সঙ্গে সাক্ষাংক্তাবে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে, পরস্পরের হথ ছঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং পরস্পরে প্রতি গভীর অমুভৃতি ও অমুরাগের বন্ধনে আবন্ধ হয়। পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল প্রভৃতি হল এই ধরনের প্রত্যক্ষ দলের উদাহরণ। প্রত্যক্ষ দলের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে একভার বন্ধন একান্ত আন্তর্গিক এবং সকল প্রকার দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দলের ভিত্তিই হল স্বচেষ্টে স্বদৃদ্ধ ও স্থারী।

#### र्भट्यांक एम

যে দলের ব্যক্তিদের মধ্যে পারক্ষরিক প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে অস্কৃতিত হয় সেই দলকে পরোক্ষ দল বলা হয়। যেমন বাঙালী সমান্ধ, বৈষ্ণব সমান্ধ, ক্যাথলিক সমান্ধ, রোটারিয়ানের দল, সমান্ধভন্তী দল, ব্রান্ধ সমান্ধ ইত্যাদি। এই ধরনের দলের সদক্ষদের মধ্যে সাক্ষাংভাবে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই সব দলে কোন বিশেষ মতবাদ বা আদর্শ বা লক্ষ্যের মাধ্যমে দলের সদক্ষেরা পরক্ষেভাবে পরক্ষারের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ধ করে থাকে। যেমন, ধনিও সমন্ত বাঙালী পরক্ষারের সঙ্গে সাক্ষাংভাবে পরিচিত নয় তব্ও প্রতিটি বাঙালী নিজেকে বাঙালী সমাজের অন্ধর্ভুক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের দলগুলি সাধারণত থ্ব বৃত্ত হয়ে থাকে এবং সদক্ষদের মধ্যে সাক্ষাং আদান-প্রদান না থাকার ফলে প্রত্যক্ষ দলের তুলনায় এই দলের ভিত্তি অপেক্ষাক্ষত কম ক্ষাভূত্ হয়।

#### প্রান্তীয় দল

এছাড়া আরও এক ধরনের দল আছে যেগুলি অল্পকণ স্থায়ী এবং সেগুলির সদস্যদের মধ্যে পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে সবচেয়ে ত্র্বল এবং অস্থায়ী হওয়ার জন্ম ও দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়। যেমন পথে হঠাৎ কোন ব্যাপারে যে জনতার স্পষ্ট হয় বা বাসে অফিস স্বাবার সময় যে দলের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়ে থাকে।

স্পার্টট বোঝা যাচ্ছে যে উপরের তিন ধরনের দলের মধ্যে প্রভ্যক্ষ দল স্থাহিত্ব ও দৃঢ়ভার দিক দিয়ে অক্সান্ত সকল দলের চেয়ে অনেক উন্নত। তার পরে মাসে পরোক দল এবং সব চেয়ে তুর্বল ও অস্থায়ী দল হল প্রাস্কীয় দল।

ব্যক্তিগত আচরণ ও দলগত আচরণের মধ্যে প্রচুর পার্থকা দেখা যায়।
তথু আচরণে নর, দলে থাকাকালীন চিস্তা ও অন্তভ্তির রাজ্যেও যথেষ্ট পরিবর্জন
আদে। ব্যক্তির আচরণের বৈশিষ্টাকেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality)
বলা হয়। যখন ব্যক্তি কোন আচরণ করে তখন তার নিজস্ব স্বাতন্ত্রের বারা সেই
আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন দে কোন দলের অন্তভ্তি হয়
তখন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দলগত বৈশিষ্ট্যের বারা অবদমিত হয়ে পড়ে এবং
ভার আচরণের নিজস্বতা সন্থিলিত আচরণের মধ্যে লুগু হয়ে যায়। এইজন্তই
দলের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়, না, সে তখন দলের একটি সংশ্যাত্র

## नम शर्रात चिक्रिय गक्ति

দলগঠনের পিছনে কি ধরনের শক্তিগুলি কান্ত করে থাকে এ সম্বন্ধে বহু প্রবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মতাস্তরও শ্বেষা যায়। এই ধরনের কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

### 🖚। योष-ध्यनुष्ठि

প্রবৃত্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনের পেছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তিধ (Gregarious Instinct)। ম্যাক্ডুগাল তাঁর প্রশিদ্ধ প্রবৃত্তির তালিকাটিডে বৌধ প্রবৃত্তিরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার সহগামী প্রক্ষোভরূপে একাকিছের আফুভূতির (Feeling of loneliness) উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাণীমাত্রেই দল গঠন করে এই প্রবৃত্তিরে তাড়নায়। এই প্রবৃত্তিকে সক্রিয় করে তোলে মাছ্রবের মধ্যে একা থাকার অফুভূতিটি অর্থাৎ মাছ্র্য যখন একা থাকে তথন তার মধ্যে একটা নির্জনতা বা একাকিছের প্রক্ষোভ জেগে ওঠে এবং তার প্রেরণাতেই সে দল গঠন করতে সচেই হয়। ম্যাক্ডুগালের এই তত্ত্ব দলগঠন প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মাছ্রবের মধ্যে দল বাধার বে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে যে নিছক্ব বৌধ প্রবৃত্তির ছারা সেগুলির সম্ভোবজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সন্তব্ নয়।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোন দলের সংগঠন ও সংগ্লাষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াভালিকে বিশ্লোবণ করলে আমরা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধানপাই। বন্ধত এই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ান্ডলি দলগঠনের পিচনে প্রধানভাক্তিরপে কাল করে থাকে।

### ধ। স্বাস্তুত

বিচ্ছিন্ন ও অসংগ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দলহন্ধ করার প্রধানতর শক্তিটি হলসমাস্থাভূতি। বখন কোন বিবল্প, বন্ধ, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিকব্যক্তির মধ্যে একই অন্থভূতির স্থাই হয় তখন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দলবন্ধতঃ।
কো দেয়। অক্সান্ত দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম পার্থকা থাকলেও
কৌ সমান্থভূতি তাদের একতার স্থানে বেধে দেয়। রাভার হঠাৎ কমা হওরা একটাঃ
ক্রীড় থেকে স্থক করে ক্লাব, সংখ, গোলী, রাট্র, ক্লাতি, অতি ঘনির্ক্ত আপনার ক্লনগণ্ডঃ
ব্যভূতি সকল রকম দলের তিত্তিই হল এই সমান্থভূতি। রাভার ক্লনতার

প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হর তৃংগ, নর রাগ, নর কৌতৃহল দলের আর সকলের সন্দে সমানভাবে অহন্তব করে বলেই ঐ দলটি তৈ হতে পেনেছে। তেমনই সংঘ, রাট্র, সমারু, পরিবার প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেকেই সনানভাবে পরস্পরের অহন্তৃতির অংশগ্রহণ করে থাকে। দল বত হারী ও স্থানবছ হয় এই সহায়ভৃতিও সংখ্যা ও মাত্রার দিক দিরে তেমনই বেড়ে চলে। সাধারণ একটি কানভার মধ্যে এই অহন্তৃতি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং হায়িছের দিক দিরে অত্যন্ত পামারিক। একটি কামান্ত্রক সংঘ্যায় মাত্র একটি এবং হায়িছের দিক দিরে অত্যন্ত পামারিক। একটি কামান্ত্রক সংঘ্যায় মাত্র একটি এবং হায়িছের দিক দিরে অত্যন্ত পামারিক। একটি কামান্ত্রক বা সাংস্কৃতিক সংঘ্যা এই সমাহ্রভৃতির সংখ্যা। একের চেয়ে বেশী এবং সংঘটি তৃত্যনায় অপেক্ষাকৃত্ত অনেক বেশী হায়াও বটে। একটি স্থাংবছ পরিবারের সদক্ষদের মধ্যে পারস্পরিক সমাহ্রভৃতি সংখ্যাতেও ঘেমন অক্তর তেমনই দেগুলি একরকম চিরক্তায়ী বললেও চলে। একটি পরিবারের প্রতিটি সদক্ষই সমানভাবে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে পরস্পরের প্রায় প্রতিটি অহন্তৃতির অংশগ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত ছোট হোক, বড় হোক, স্থায়ী হোক, অস্থায়ী হোক সমস্ত দলেরই মৌলিক ধর্ম হল সমাস্থাভূতি। যথনই একজন অপরের অস্থাভূতির অংশ গ্রহণ করে তথন সে অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং এইভাবেই দলের উৎপত্তি হয়। কেশসমাজ্র দলের ক্ষিতেই যে সমাস্থাভূতির অবদান আছে তা নয়, দলের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থায়িত্ত সবই নির্ভির করে সদক্ষদের পারস্পরিক সমাস্থাভূতির মাজার উপর।

#### গ। অসুকরণ

দলের স্পষ্ট ও সংরক্ষণের আর একটি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাল করে থাকে। সেটি হল অন্তকরণ প্রক্রিয়া। অপরের আচরণের অন্তসরণে আচরণ করাকে অন্তকরণ বলে। অন্তকরণপ্রবণতা মান্তবের প্রাকৃতিজ্ঞাত এবং জীবনযাত্রার সকল অরে দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে শিশু ভার অন্তিম্ব রক্ষার অন্ত অতি প্রক্রোজনীয় আচরণগুলি শেখে অন্তকরণের মাধ্যমে। সামাজিক দল গঠনে অন্তকরণ প্রক্রিরার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। দলের অন্তর্গত সদক্ষেরা কথনও নিজেদের জ্ঞাতসারে কথনও বা অজ্ঞাতসারে অপরের আচরণ আন্তরণ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই এমন অনেক আচরণ আছে, যা সে অপরের দেখে সম্পন্ন করতে শিখেছে। এইজন্তই একটি দলের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের আচরণের মধ্যে মিল দেখা যায়। বন্ধত বে কোন দলের গঠন সন্তব হর সম্ভবের মধ্যে এই অন্তক্ত্রণ প্রবণতা আছে বলে এবং স্বাভ্রমের এই অন্তক্তরণ সমতার কারণ।

ব্যক্তির মধ্যে এই অমুকরণ প্রবণতা এত গভীর ও দৃঢ়বন্ধ যে ম্যাক্ডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা একে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে মত্তেল থাকলেও অমুকরণ প্রবণতা যে আমাদের সামাজিক আচরণের স্বরূপ নির্ণয়ে একটি শক্তিশালী উপাদান সে বিংয়ে কোন সন্দেহ নেই।

#### रे। अनुकारन

দলের সংহতি ও এক্য সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে আর একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সেটিকে আমরা অফুভাবন (Suggestion) বলে বর্ণনা করতে পারি। অফুভাবনও হল এক ধরনের অফুকরণ। যথন আমরা অপরের চিস্তা, ভাবণারা, আদর্শ প্রভৃতি নিজ্বত্ব করে নিই, তথন তাকে অফুভাবন বলে বর্ণনা করা হয়। অফুভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে আমরা যে চিস্তা বা ধারণা অপথের কাছ থেকে গ্রহণ করি সেগুলি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে থাকি। আমরা অপরের হারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ করিছি বলে মনে করি না বা অপরের হারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ করিছি বলে মনে করি না। আমরা মনে করি যে ঐ ভাব বা ধারণাগুলি আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই জরেছে। এক কথায় অফুভাবন প্রক্রিয়াটি অচেতন প্রক্রিয়াটি অচেতন থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তকে অফুভাবিত করে থার কাছেই সব সময়ে অফুভাবন প্রক্রিয়াটি অচেতন থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তকে অফুভাবিত করে থার কাছে অফুভাবন প্রক্রিয়াটি সচেতন বা অচেতন হতে পারে।

আমাদের জীবনে অন্থভাবনের প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দলগত কীবনযাত্রায়, পরস্পারের মধ্যে ভাবের সঞ্চালন, চিন্তাধারার একতা ও আদর্শগত সমতা হৃষ্টি করার ব্যাপারে অন্থভাবনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধত যে কোন দলের জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক দিকটির সংগঠন এই অন্থভাবন প্রক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দলের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয়। একই গোদ্ধী বা পরিবারের অন্তর্গত, একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন বাধ্যমে দূর হয়ে বায়।

অস্কুভাৰন প্রক্রিয়াট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বে এর মূলে আছে একট। বক্সভার অস্কুভি। যথন আমরা অগর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে বড় বলে মনে করি তথনই ভার চিন্তা বা ধারণার কছে নতিখীকার করি। এই বস্তভার অস্কুভি থেকেই আমরা অপরের চিন্তা বা ভাবধারা আমাদের

অঞ্জাতসারেই নিজের করে নিই। বেধানে এই বস্ততার অমুভূতি নেই সেখানেই অমুভাবনপ্ৰক্ৰিয়া বিশেষ কাৰ্যকরী হয় না। এইজন্ত দল বা গোটাতেই অমুভাবন প্ৰক্ৰিয়া বিশেষভাবে কাৰ্যকৰী হয় এবং অমুভাবন প্ৰক্ৰিয়াৰ উপৰুই আবার দল বা প্রোষ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভব করে। সাধারণত দলের মধ্যে বাঁৰা প্ৰবীণ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পৰিচিত চন তাঁদের মতামত, চিস্তা এবং ধাবণা সহজেই দলেব অপর সদস্করা গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া যার প্রতি শ্রহা, ভক্তি বা অমুৱাগ থাকে তার চিম্না, ধারণা বা বিশ্বাস গ্রহণ করে নিতে আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অফভাবন ছাড়াও অস্বাভাবিক অফভাবনের দুটান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। সন্মোচনের সাচারে। ব্যক্তিকে বিশেষ কোন ও ক'ছে বা ব্যাপারে অমুভাবিত কবা যেতে পারে। দেখা গেছে সম্মোহনের পর ব্যক্তি যথন জেগে ওঠে ত্রপন ও সে ঐ অকু ভাবনের প্রভাব অকু যায়ী আচবণ করে থাকে। এই ধরনের অফুভাবন অবশ্র মানসিক রোগের চিকিংসায় বাবহার করা হয়ে থাকে। দলের সংগঠনে যে তিনটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হল সেই প্রক্রিয়া ডিনটি মলত একই। সমাসভতি বা অমুভাবন এ চটিও এক ধরনের অমুকরণ প্রক্রিয়া। সমামুভতির অর্থ হল অপরের অফুভতির অফুভরণ করা এবং অফুভাবনের অর্থ হল অপরের চিন্তা বা ভাবের অফুকরণ করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্চে যে অফুভূতির অফুকরণ, চিস্তার অমুকরণ এবং আচবণের অমুকরণ, এই তিন শ্রেণীর অমুকরণ প্রক্রিয়াই দল বা গোষ্ঠীর সংগঠনে প্রধানতম শক্তি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সক্ষকামিতা বা দল-কতা মান্তবের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, তাহলে এই ত্রিবিধ অমুকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রবৃত্তিকে পরিতপ্ত করার প্রকৃতিদত্ত উপকরণ বিশেষ।

### প্ৰথমন ( Group Mind )

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যথন এক ব্রিভ হয়ে পাৰম্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধামে একটি সামান্তিক সংগঠনের স্পষ্ট করে তখন তাণের বিচ্ছিন্ন বহু সন্তা পরস্পাধের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমষ্টিগত্ত একক সন্তা দেগা দেয়। এই একক সন্তাটির চিন্তাধারার মধ্যে কোন বিভেদ বা বৈষমা থাকে না এবং তার উদ্দেশ্য, প্রচেটা আচরণের স্বই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে কখন এই ধরনের একটি দলের ক্ষষ্টি হয় তথন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত্ত মনগুলি পরস্পারের সঙ্গে মিলিভ হয়ে একটি সমষ্টিগত একক মনের ক্ষষ্টি করে। এই মনটিকে তাঁরা সমষ্টিগত ( Collective Mind ) বা গণমন (Group Mind)

নাম দিরেছেন। এই মনোবিজ্ঞানীদের মডে বধন একটি স্ত্যুকারের স্থানবদ্ধ দল ভৈরী হয় তথন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলির নিজ্ম কোন প্রতাক থাকে না। সমন্ত মনগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে একটি একক মনের স্থাষ্ট হয়ে যায়। এই গণমনের কাছে ব্যক্তিগত মনগুলি তাদের নিজ্ম সন্তা বা আত্ম্যু হারিয়ে ফেলে এবং গণমনটির চিন্তা, লক্ষ্য, প্রয়োজন প্রভৃতির ছারাই দলের প্রত্যেকটি লোকের আচরণ ও কার্বকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু গণমনের মধ্যে ব্যক্তিগত মন তার নিজম্ম সন্তা হারিয়ে ফেলে সেহেতু ব্যক্তির নিজম্ম কিয়া, লক্ষ্য, ইচ্ছা, পছন্দ, অপচন্দ কিছুরই কোন মূল্য থাকে না। ব্যক্তিমন তথন পরিপূর্ণভাবে গণমনের অধীনম্ম হয়ে পড়ে এবং গণমনের লক্ষ্যুকে নিজের লক্ষ্য, তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা, তার প্রক্ষান্ত, পচন্দ, অপছন্দকে নিজের প্রক্ষোত্ত, পছন্দ, অপছন্দে পরিণত করে। এই জন্মুই দেখা যায় যে একটি স্ত্যুকারের স্থাংবিদ্ধ দলের সদক্ষ্যদের মধ্যে চিন্তা, লক্ষ্য, ও আচরণ প্রায় একই রক্ষয়ের হয়ে যায়।

কোন দদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা আচরণ প্রভৃতির দিক দিরে একতা সম্বন্ধে কারও দিমত না থাকলেও গণমন বা সমষ্টিগত মন নামে কোন একটি স্বতন্ত্র মনের অন্তিত্ব দকলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে দলের প্রভাবে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্তের মনে একটা সামন্ত্রিক পরিবর্জন দেখা দেয় এবং যতক্ষণ সে দলের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সমষ্টিগত সক্ষ্যে, চিন্তা ও চাহিদা তার সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ সমষ্টিগত সচেতনতাই সমস্ত যৌথ গাচরণের কারণ, কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিক্রনাকে তাঁরা অতিরঞ্জন বলে বর্ণনা করেন।

কিছ যারা গণমনের আন্তবে । বখাসী তারা বলেন যে দলের মধ্যে থাকার সময় ব্যক্তির চিন্তা আচরণ ও অহন্তে ত্রমন আমূল পরিবর্তন দেখা দের যে একটি সর্বব্যাপী গণমনের পরিকর্মনা ছাড়া তার ষথায়থ ব্যাখ্যা দেওয়া সন্তব নয়। সর্বব্যাপী একনামক একটি মাত্র গণমনের প্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির আত্রাদ্ধ এই ভাবে পরস্পারের সঙ্গে মিশে যাওয়া সন্তব হয়।

দলের গঠনে গণমন বলে সত্যকারের একটা শুভদ্র মন স্ট হয় কিনা, এবিষরে মৃতজ্ঞেদ থাকণেও এ কথা অনুস্থীকার্য বে দলের সংহতি ও ঐক্য নির্ভর করে এই ধরনের একটি সমষ্টিমূলক অন্তভ্তি বা সচেতনতার উপর। বেখানেই এই গণক্ষতেওনতা বত স্থান্ন সেধানেই মনের ঐক্য, শৃথ্যলা ও সাকল্য ভত বেশী। এই

্**অভ বখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে গণমন বা গ**াণচেতনত। সদস্যদের মধ্যে কভটা স্ট হয়েছে।

#### ।वजाल : ७ नवस्रव

বিভালয়ও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিভালয়ে শৃত্বলা, সংহতি ত সাম্বল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের দলের ঐক্য ও সংহতির উপর। যে বিভালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশী, সে বিভালয়ের শিক্ষার কাম্বও স্কৃত ত স্পৃত্বলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যে বিভালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে শৃত্বলা ও সংহতি কম সে বিভালয়ের শিক্ষার কাম্ব আয়াসবছল ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভালয়ে বিভালয়ে গণমন বা গণসচেতনভা স্বাষ্ট করাটাই শিক্ষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রথমেই কাম্য।

## াবভাল(ু গণসচেতনতা স্থাইর পদ্মা

বিষ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গণমন বা গণসচেতনতা স্থান্ত করার ব্যস্ত ক্ষেকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

প্রথমত, প্রভাক দলেরই সংহতির জন্ত প্রয়োজন তার অন্তিত্বের মধ্যে একটি ছেদহীনতা। দলের অন্তিত নিভান্ত সাম্যাক বা অস্থায়ী হলে গণসচেতনতা স্পৃষ্টি হতে পারে না।

বিষ্যাগরে বন্ধগত ও আকারগত, তু'ধরনের ছেদহীনতাই আছে। সেজস্তু সেধানে গণনচেতনতা জাগানো সহজ। বিশেষ করে আবাসিক বিষ্যালয়গুলিতে এই ছেদহীনতা আরও স্থায়ী ও স্থান্ত। সেজস্তু আবাসিক বিষ্যালয়গুলিতে স্থানহত প্রাথানিক জীবন গড়ে তোলা বিশেষ কটকর কাল নয়।

খিতায়ত, গণসচেতনতা সৃষ্টি করার আর একটি উপায় হল দলের ব্যক্তিদের
মধ্যে দল সম্পর্কে ভাল জান বা ধারণার সৃষ্টি কর।। অর্থাৎ দলটির প্রকৃতি, সংগঠন,
কাজ, শক্তি-সামর্থ্য ও বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে দলের
প্রভাতেকর যথোপযুক্ত জান থাকা অপরিহার্থ। এই জানই ব্যক্তির মধ্যে দল
সম্পর্কে সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি করে। যে
শিশু বিভালয়ের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু কোনদিনই
বিভালয় সমাজের সাথক সদস্যরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

ভূজীয়ত, প্রনিটি দলেন সংশ্বনাসকলের সম্প্রন্তির মনের প্রায়াপরিক প্রতিক্রিয়া বাকা অভ্যাবশুক। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদর্শ ও লক্ষ্যগড় বিভিন্নতা এবং ঐতিহ্ন ও প্রধাগত বৈষম্য থাকে। ভার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলে নিজের দল সম্পর্কে সচেতনতা আরও প্রভার হরে ওঠে। এই দলসচেতনতা সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পৃষ্টি ও সমুদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জন্মই বিভালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে অন্তান্ত বিভালয়, অন্তান্ত সমান্ধ ও দেশের শিক্ষার্থীদের সন্দে মেলামেশার স্থযোগ পায় তার প্রাপ্ত ব্যবহা রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম-পরিদর্শন সমাজদেবা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক মেলামেশা, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক বিভালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্ত বিভালয়ের শিক্ষার্থীদের সন্দে মেলামেশার স্থযোগ দিতে হয়।

চতুর্থত, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস আছে এবং দলের সদস্ভেরা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে। এই আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাসগুলি সদস্তদের পারম্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করে এবং এইগুলির সচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদের সচেতন করে রাখে। প্রতিটি বিভালয়েই এই রকম নিজস্ব প্রথা ও নিয়মকাহন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে এবং এগুলিই শিক্ষাথীদের মধ্যে একভাবোধ সব সময় জাগিয়ে রাথে। বিভালয়ের নানাবিধ অহুগ্রান, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেন ইত্যাদি বিভালয়ের সমাজকে পরিপুষ্ট করে ভোলে।

পঞ্চমত, গণমন স্পষ্টতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে দগের মধ্যে স্পরিক্লিত কার্যস্চীর প্রবর্তন। প্রত্যেক দলেরই অন্তিত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে স্থানিধারিত এবং স্থানিটিত কর্মপন্থার অন্থালনের উপর। এই কান্ধগুলির নির্বাচন এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিজম্ব প্রতিক্তা ও সম্ভাবনা অভিব্যক্তিলাভ করে। বিভালয়েতেও সেইরকম স্থাচিন্তিত কর্মস্চী প্রবর্তন করতে হবে যাতে শেগুলির মধ্যে দিয়ে বিভাগীদের ব্যক্তিস্কার স্থাপ্ত ও সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

ষষ্ঠত, শিক্ষাথীদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের একতা আনতে হবে। তারা সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্ম বিশ্বালয়ে সমবেত হয়েছে এই বোধটি তাদের মধ্যে প্রথমেই জাগাতে হবে। যদি তাদের প্রত্যেকে একই লক্ষ্য এবং আদর্শের বারা উৰুদ্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সংহতি এবং ঐক্য দেখা যাবে।

সপ্তমত, তাদের মধ্যে বাহিক চিক্তের দিক দিয়েও নানাভাবে সমত। আনা বেতে পারে। একই স্থলের ছেলেমেয়েদের সমান ইউনিফর্ম বা পোযাক, কোনও বিশেষ ধরনের স্থল ব্যাজ বা প্রতীক, স্থলের নিজম্ব সম্পীত, স্থলের নিজম্ব পতাকা ইত্যাদির প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণসচেতনতা বা গণমন তৈরী করা বেতে পারে। এই ধরনের পোবাক, ব্যান্ধ, প্রভীক প্রান্থতির মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের শতম সম্ভা ভূলে ধার এবং নিজেকে একই গোটা বা দলের শশুর্সত বলে মনে করি।

অষ্টমত, যৌথ কর্মস্টীই হল দলের সংহতি সৃষ্টি করার পক্ষে সব চেরে বড় শক্তি। সন্মিলিতভাবে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে দল সম্পর্কে দচেতনতা আনে এবং দলের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। তাই থেকে তার মধ্যে সহযোগিতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্বার্থত্যাগ, দল-বিশ্বত্ততা প্রভৃতি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলি স্ট হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজধর্মী পরিবেশ স্পষ্ট করার জন্ম প্রচুর পরিমাণে যৌথ অভিজ্ঞতা কর্মস্টীতে প্রবর্তন করা প্রয়োজন। থেলাধূলা, ভ্রমণ থেকে স্কুক্ক করে বিতর্ক, প্রদর্শনার আয়োজন, সংস্কৃতিমূলক এবং সাহিত্যমূলক অধিবেশন, সামাজিক সম্মেলন, সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ইত্যাদির সাহায়ে। শিক্ষাথীদের মধ্যে বৈষ্যা দূর করে তাদের মধ্যে একতা ও সংহতি সৃষ্টি করা যায়।

## **अ**श्वावलो

1. What do you understand by Group Psychology? Discuss the characteristics of a psychological group.

2. What is a Psychological Group? How many types of group are there? Discuss their characteristics.

- 3. What are the forces that work behind the formation of a group?
  ( পু: ৩৪৪—পু: ৩৪৭)
- 4. Describe the methods that you will adopt in transforming a crowd of children to an organised group.

5. What is Group Mind? How will you develop a Group Mind in the school.

6. Write notes on :--

Group Mind, Primary and Secondary Group, Tertiary Group, Suggestion, Sympathy.

# **एकिया**

# যৌৰ শিকা ( Sex Education )

বৌনতা মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। জীব-তেত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশপ্রবাহকে অব্যাহত রাধার জন্ম যৌনতার স্ষষ্টি হলেও প্রাণীর ব্যক্তিগভা সংগঠনে এবং তার অক্সান্ত দিকগুলির পরিপৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌনতা একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাল করে থাকে। বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত ও সমাজগভ জীবন, তার প্রক্ষোভযুলক সংগঠন, তার জীবনাদর্শের বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনভার হারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হরে থাকে।

लाहीन मत्नाविकानीरामत्र धात्रभा हिन रव रिमारव मिखत मरधा रकानत्रकम योन महरूका थारक ना এवः योवनशास्त्रित चार्ग छात्मत्र मध्य योन मन्नार्क কোনত্রপ আগ্রহ বা প্রবণতা দেখা দেয় না। কিছু প্রসিদ্ধ মন:সমীক্ষক ক্রয়েডের গাবেষণা থেকে একথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জ্বাের পর থেকেই শিশুর মধ্যে বৌন সচেতনতা দেখা দেয়। শুধু তাই নয় তার বে সব আচরণকে আমরা निर्माय वा व्यर्थीन वर्ग मरन कवि राखनित मर्था व्यत्नक वाहबर्गे शक्किन्य ভার যৌন তপ্তির প্রচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্ব পরিণত নরনারীর স্বাভাবিক যৌন অমুভূতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে শিশুর এই যৌন অমুভূতি ও প্রচেষ্টার প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য থাকে। এক দিক দিয়ে শিশুর এই যৌন অমুভৃতি ও প্রচেষ্টাকেও স্বাভাবিক এবং সমাজস্বীকৃত মানের দিক দিয়ে বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে। শৈশবকালের পর যে বাল্যকাল আলে তাকে ্যৌনতার দিক দিয়ে স্থপ্তকাল বলা হয়। এই সময়ে শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অকুভৃতি বা যৌনপ্রচেটা প্রকাশভাবে দেখা যায় না। কিন্তু বাল্যকালের শেৰে যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌনতা তার পূর্ণরূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়েই পূর্ণ পরিণতি দেখা দেয় এবং তার এই পরিণতিশান্তির প্রচেষ্টায় যৌনতা একটি শক্তিশালী উপাদানরূপে কান্ধ করে।

যৌনতা মানবজীবনের একটি ওক্তপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও সাধারণ সভ্যসমাজে -বৌনতাকে লোকচকুর অভরালে গোপন রাধা হয়ে থাকে। বৌনতা সভাকে শশুমান্থবের মনে একটা লজ্জা ও সংকোচের মনোজাব দেখা যায়। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনভাকে ঘুণার চোথেও দেখা হয়। তার ফলে শিশু যখন বজ় হয়ে ওঠে এবং যখন তার মধ্যে ঘৌনভার উরেষণ দেখা দেয় তখন তাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। যৌবনপ্রাপ্তির সময়ে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই থৌন সম্পক্তিত তথ্যগুলি জানবার জন্ম উৎস্কক হয়ে ওঠে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থাতে শিশুর এই যৌন কৌতৃহল তৃপ্ত করার কোন স্বন্ধ্র আয়োজন না থাকায় শিশুরা নানা অবান্থিত ও অমুপ্রোগী স্ত্রে থেকে বিক্রত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথাগুলি যেমন একদিকে তাদের কৌতৃহল পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে না তেমনই তাদের কাছে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন করে তাদের মধ্যে বিক্রত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের স্পৃত্ত করে। এই বিক্রত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের স্বৃত্ত করে। এই বিক্রত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের ব্যক্ত করে। এই বিক্রত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের করে থাকেন।

## যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

( Necessities of Sex Education )

দেশ। গেছে যে আগুনিক সভাসমাজে শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধ-প্রবণতার একটা বড় কারণ হল তাদের অসম্পূর্ণ ও বিক্বত যৌনজ্ঞান। ছেলে-মেনে নারা-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের পরিষ্কার ও স্থনিদিষ্ট জ্ঞান না থাকার কলে এই ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংযমতা প্রায়ই দেখা দেয়। কেবল ছোট ছেলেমেরেদের ক্ষেত্রেই নয় বিকৃত যৌনজ্ঞানের কৃষণ গুরুতরভাবে পরিণত বয়সের জাবন্যাত্রাকে প্রভাবিত করে। দাম্পত্য জীবনের শান্তি অনেকথানি নির্ভির করে স্থান্ট ও স্থানজ্ঞানের উপর। বিকৃত যৌনজ্ঞান থেকে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক যৌনপ্রচাগ ও প্রাণতা জন্ম নেম্ব এবং বছলেজে পরিণত বয়সে ভাগ্রান্থ্য, থৌনব্যানি ও বিকৃত যৌন অভ্যাসের সৃষ্টি করে।

এই সব কারণে বর্জমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়ার স্থপকে প্রবন্ধ আন্দোলন দথা দিছেছে। আধু নক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানবলীবনের একটি বড় দিককে শিশুর কংছে অজ্ঞাত ব। অর্থজ্ঞাত রেখে তার ব্যক্তিসন্তাকে কথনই স্বৃত্বভাবে বিকশিত কর। দন্তব হয় না। আজ্ঞ্জাল অধিকাংশ প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষাকে পাঠক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ করে ভোলা হরেছে। যৌন শিক্ষানের স্থপকে নীচের যুক্তগুলির উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, যৌৰন প্রাপ্তির সময় শিশুদের মধ্যে স্থনির্দিষ্টভাবে যৌনসচেতনতাং দেখা দেয়। এই যৌনসচেনতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৌন কৌতৃহল । আগে বিশ্বাস করা হত যে প্রাপ্তরোৰনদের মধ্যে সক্রিয় যৌন আচরণের প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকে। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যৌনপ্রাপ্তর সময় সক্রিয় যৌনপ্রচেষ্টার প্রতি আকর্ষণের চেয়ে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে কৌতৃহলই অনেক প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অতএব প্রাপ্তরোবনদের যৌনমূলক চাহিদা তৃপ্ত করার একটা প্রধান পদ্ব। হল তাদের এই যৌন কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা করা। এককথায় যৌন রহস্ত সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত্ত পদ্ধতিতে তথ্যাদি শিশুদের পরিবেশন করলে তাদের যৌনমূলক চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়। এইজন্য বিদ্যালয় পাঠন্তর থেকেই যৌনশিক্ষা স্থক্ষ করা উচিত, বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীতে যে সময়ে যৌবনের প্রথম বিকাশ হয় তথন যাতে ছেলে মেয়েরা প্রধান প্রধান যৌন তথ্যগুলির সক্ষে পরিচিত হয় তার আয়োজন রাগা একান্ত ভাবে উচিত।

খিতীয়ত, স্বষ্ঠ্ ব্যক্তিসন্তার সংগঠন নির্ভন্ন করে স্বষ্ঠ্ যৌনজীবনের উপর। বৌনজীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে তুলতে হলে যৌনবিষয় সম্পর্কে স্থনিদিষ্ট ও স্থান্দাই জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। পরবর্তী কালে যৌনজীবনের সাফল্যের ভন্ত ব্যক্তির শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যৌনশিক্ষাকে অবশ্য অস্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ভৃতীয়ত, প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যাতে বিক্কৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের স্বাষ্টি না হর সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বিকৃত সত্য, অর্থসত্য, অসত্য ও যৌনজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা নানা অবান্থিত যৌনঅভিজ্ঞতা বাংলা করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌনচাহিদা ও থৌন অকুভৃতি সম্পর্কে একটি প্রতিকৃল মনোজাব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে একটি ভীতি ও লক্ষার ভাব দেখা দেয়। তার জন্ম হয় তারা তাদের যৌন প্রবণতাকে অবদ্যতি করতে বাধ্য হয়, নয় অপরাধীর মনোভাব হতে সঞ্চাত আত্মমানি থেকে সারা জীবন কট পায়। এই অবান্থিত পরিণতি দূর করতে হলে মুপরিকল্লিড ধৌন শিকার আয়োজনই হল একমাত্র উপার।

চতুর্থত, পরিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অভি শৈশবেই তৈরী হয়ে বায়। শিশুর যৌন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তার বিভিন্ন অজ্ঞাস গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বলা বাহল্য বিকৃত বা অসম্পূর্ণ বৌদজ্ঞানের অধিকারী হলে শিশুর মধ্যে নানা অবাস্থিত অভ্যাসের স্থাষ্ট হয় এবং তার ফলে ভার সমস্ত ভবিত্রৎ জীবনটি এই ধরনের অজ্যাসের প্রাভাবে অসাফল্য ও অভ্যান্তর বোঝায় ভারাক্রাস্ত হয়ে ওঠে।

প্রথমত, যৌন অন্তভৃতি শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভমূলক সংগঠনে একটি
বড় অংশ অধিকার করে থাকে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে বদি স্বষ্টু ও
ও স্বমবিকাশের পথে পরিচালিত করা না হর তাহলে তার সম্পূর্ণ প্রক্ষোভমূলক
সংগঠনটি বিপর্বত্ত হয়ে উঠতে পারে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে
স্থানিয়ন্ত্রিত করার প্রকৃষ্ট পদ্বা হল যৌনসম্পাকিত বিভিন্ন তথাগুলি তাকে পরিকার
ভাবে কানতে দেওয়া।

ষঠ ত, যৌনশিক। বলতে নিছক জীবত ব্যুলক বা শরীরত স্ব্যুলক তথ্য
পরিবেশনকেই বোঝায় না। উপযুক্ত যৌনশিকার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল
ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনত। সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভর্কা স্বাষ্টি করা এরং অপরপক্ষের প্রাত সহাত্ত্তিপূর্ণ সঞ্জ মনোভাব গঠন করা। সেইজন্ম যৌনশিকা ক্ষম
ৰাজিসন্তাগঠনের একটি অপরিহার্গ অক।

সপ্তমত, স্থা দাশ্পত্যশ্লাবন ও সন্তানপালনের শিক্ষাও যৌনশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।
দেখা গেছে বে জীংনের এই অভিগ্রন্ধপূর্ণ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে যথায়থ শিক্ষা না
পাওয়ার কলে বহু ব্যক্তির পরিণত জীবনে নানা জটিল সমস্যাও নৈরাশ্রের স্পষ্টি
হয়। অতএব এই অভিপ্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলিও ব্যাক্তির জীবনগঠনের পক্ষে
অপরিহায়।

#### ৰৌনশিকার প্রকৃতি

বিকাশমান শিশুমাত্রেরই প্রক্ষোভম্লক জাবনে একটি প্রধান নিয়ন্ত্রক হল যৌনভা। সেহজন্ত যৌনশিকা বলতে কেবলমাত্র যৌনভার জাবভন্ত্রমূলক গুরুত্ব কিংবা যৌনভার সংগঠন বা মন্তান্ত সংগ্রিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়াকে বোঝায় না। ব্যক্তির সমগ্র প্রক্ষোভমূলক ভাবনে যৌনভার অসাম প্রভাব থাকার জন্ত যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শারীরিক ও মানসিক বাস্থ্যের যুত্রহণ, সম্ভোবজনক শৈশব অভিজ্ঞতা, অত্যান্ত ভেলেমেয়েদের সক্ষে বথাযথভাবে মেলামেশা, করা, ভালবাসা, বিবাহ, পিভামাতা-সভানের সম্পার্কের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতির শিক্ষাকেও যৌনশিক্ষার অপরিহার্য অন্ধ বলে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত দেখা যায় নানা কারণে পিভামাতারা শিশুদের যৌনশিক্ষা দেখার পক্ষপাতী হন না। কোন কোন পিভামাতা ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দিতে কর পান। কেউ কেউ আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও ভাৎপর সম্পর্কে

ভালভাবে অবহিত থাকেন না। আবার কোন কোন পিতামাতা নিজেদের যৌনজীবনে অসপতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌন-শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে থৌন-শিক্ষাদানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। বর্তমানে প্রত্যেক স্ববিবেচক পিতামাতার পক্ষে নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্ম যৌন-শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবক্ষমন করা উচিত।

## যৌন শিক্ষাদানের তিনটি স্ভর

(Three Stages of Sex Education)

যৌনশিক্ষাকে তিনটি ভরে ভাগ করা যেতে পারে যথ।—বালাকালের শুর, কৈশোর শুর ও যৌননপ্রাপ্তির শুর। বালাকালের শুর বলতে সাধারণভাবে তবছর বয়স থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। কৈশোরের শুর বলতে ১০ বছর বয়স থেকে ১৪—১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বোঝায় এবং যৌবনপ্রাপ্তির শুর বলতে ১৪—১৫ বছর বয়স থেকে ১৮—২০ বছর বয়স প্রযন্ত বোঝায়। এই বয়সের বিভাজন অবশ্র একেবারে শ্রনির্দিই করে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবেশিক বৈষম্যের জন্ম এই বয়সগত বিভাগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য কেশা যেতে পারে। শিক্ষাগত পর্যায়ের দিক দিয়ে বালাকালকে কিপ্তারগার্টেন ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সমকালীন, কৈশোরকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম প্রযায়ের সমকালীন এবং যৌবনপ্রাপ্তিকে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই তিনটি শুরের জন্ম যৌনশিক্ষারও তিনটি বিভিন্ন পাঠক্রম থাকবে।

### বাল্যকালের যৌনশিকার পাঠক্রম

এই ন্তরে যৌনশিক। দেওয়া হবে অক্সান্ত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাসন্ধিক শিক্ষা রূপে। এই ন্তরে যৌনশিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন অক্সভৃতিকে স্থানিমন্ত্রিত করাই হবে এই ন্তরের পাঠক্রমের প্রধানতম সক্ষা।

প্রথমত, যাতে ছোট শিশুর মধ্যে হ্বম ও স্বাস্থ্যময় শারীরিক ও মানসিক অভাাস গড়ে ওঠে সেদিকে যদ্ধ নিতে হবে। পরিবারের অক্সাক্ত সদস্ত, ছোট ছেলেমেয়ে, পোষা পশু পক্ষী প্রভৃতির প্রতি ভাসবাসা ও সাধারণ বিবেচনা শক্তি যাতে শিশুৰ মনে গড়ে ওঠে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

যৌন বিষয় সম্পর্কে এই সময় শিশুর হুরুন্ত কৌতুহল দেখা দেয়। শিশুর

মাকে দেখতে হবে শিশু যেন তার যৌন কৌতৃহল বিনা সকোচে প্রকাশ করতে শেগে। ছ'বছর বয়স থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অকের নির্ভূল নাম শিখবে। এই সময় নিজের যৌনাকগুলির নামও শিশু জানবে এবং সাধাবণভাবে দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে তার মনে একটা ধারণার স্ঠিকরতে হবে।

চোট শিশুর জীবনে মাহের স্থানই সব চেয়ে বড়। মাকেই সে বেশীর ভাগ প্রশ্ন করে থাকে। একটু বড় হলে বাবার কাছেও সে তার প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়। শিশুর প্রশ্নের যথায়থ উত্তর দেওয়ার জন্ম প্রস্তুত থাকা মা বাবা উভরেই প্রয়োজন। অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়ের। বাইরের কোন জারগা থেকে কোন আলোচনা বা মন্তব্য শুনে মা বাবাকে যৌনবিষয়ক প্রশ্ন করে। তথন পিতামাতার উচিত শিশুর মনে সভাকারের কোন্ ধরনের চিন্তার উদয় হয়েছে তা আবিন্ধার করা এবং সেইমত তার কৌত্হল ভৃথির চেন্তা করা। মনে রাখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে কথনও কোন প্রশ্নের উত্তর বিশদ ভাবে দেওয়ার দরকার হয় না। উত্তর অতি বিশদ হলে তাদের চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তারা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এর চেয়ে একটু বড় হলে শিশুদের বাড়ীর কাজকর্মে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে সহযোগিতা ভবকে দেওয়া উচিত এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সঙ্গে যাতে ভারা আছাকর প্রেছ অংশগ্রহণ করে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই সময় শিশুব প্রেছ অংশগ্রহণ করে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই সময় শিশুব প্রেছ আংশগ্রহণ করে বিনা সঙ্গোচে যৌনবিষয় সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ কবে। শেশবে। সেই সঙ্গে যাতে শিশু কোনরূপ অবান্ধিত যৌনপ্রচেষ্টায় লিপানা হতে পারে সেদিকে পিতামাভাদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এই বয়স পেকেই প্রত্যেক ছেলে মেয়ে ভাল নিকের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রভালের নাম নিখুঁতভাবে ছানবে। যগন ভার বয়স দশ বছর হবে তথন থেকেই জননপ্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতির নিভুলি প্রাথমিক জ্ঞান যাতে প্রতি শিশু আহরণ করতে পারে ভারও আয়েজন করতে হবে।

আটি বছর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের বিচার করে না। আট বছর বয়স থেকেট দেখা যায় ছেলেরা ছেলেদের সংগে এবং মেসে ক্রান্ত সংগে পেলছে ভালবাসে। দশ এগার বছর বয়স থেকেই ছেলেরা ও মেফেরা পরস্পারের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে ফুরু করে। যৌন সচেতনতার এই ক্রমবিকাশের কথা মনে রাখনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনোভাব ও দৃষ্টিভদীর পরিবর্জনের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে বয়ন্তদের আচরণকেও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

বিকাশমান শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত শুক্তপূর্ণ। স্নেহ ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেমেয়েদের মাহুত্ব করার চেষ্টা করলে তাদের ব্যক্তিসন্তার সংগঠন স্কণ্ঠ ও স্থন্দর হয়ে উঠতে পারে। এই সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং দেহের অকপ্রত্যক নিয়ে নানা প্রশ্ন শিশুদের মনে দেখা দেয়। এই সব প্রশ্নের য্থায়থ উত্তর যাতে তারা পেতে পারে পিতামাতাদের সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

একথা অনস্থীকার্য যে বিদ্যালয়ই হল যৌনশিক্ষাদানের প্রাক্তর স্থান। শৈশবন্তরে অবস্থা যৌন বিষয়ক কোন তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পড়ান বা শেখান সম্ভব নয়। তবে শরীরতব্ব এবং জীবতত্ত্বের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে শিশুদের পরিচিত করার শায়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে রাখা দরকার। ক্লাশের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের কান্তকর্মগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়ের। এক সঙ্গে কান্ত করার এবং খেলাধূলার স্থযোগ পায়। তার ফলে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পরম্পরের প্রতি একটি আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রেদার ভাব গড়ে উঠবে।

#### কিশোরন্তরের যৌনশিকার পাঠক্রম

সাধারণভাবে বলা চলে যে যৌনপ্রাপ্তির আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনরূপ যৌনমূলক আচরণ দেখা যার না। আপাত্দৃষ্টিতে বাল্যকালের যে সব আচবণকে যৌনমূলক বলে মনে হয় অধিকাংশক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতাবর্জিত ও নির্দোষপ্রকৃতির হতে থাকে। কিন্তু যৌনতাপ্রাপ্তির ঠিক আগের সময় থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও কৌতৃহল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে বলে অনেক কেত্রে দেখা যায় যে কিশোরবয়সে মেয়েরা যতটা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অমুভব করে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি তভটা আকর্ষণ বোধ করে না। এইজন্তু এই সময় ছেলেদের প্রতি বেশী মনোযোগ। দেওয়া উচিত এবং ভাদের যথাযথ পরিচালনা করা একান্ত আবশ্রত। দেখতে হবে যে ছেলেমেয়েদের মনে যেন এ বিশ্বাস অন্নার যে তাদের যৌনঘটিত সমস্তার সমাধান ভাদের যা বাবারাই সবচেয়ে ভাল ভাবে করতে পারেন।

যৌবনপ্রাপ্তির সংগে সংগে ছেলেও মেরে উভয়ের মনেই একটি প্রবদ

প্রকোভমূলক আলোড়ন দেখা দেয়। তাদের শরীরে এই সময়ে বে সব পরিবর্জন আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে তারা যদি যথায়ণ ব্রতে এবং ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে তাদের প্রকোভমূলক অসংগতি থেকে যায়। যৌনমূলক শরীরতন্ত এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচোজনীয় তথাাদির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিত করার দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতারই। অবশ্য বিভালয়ের শিক্ষক ও উপদেষ্টারা যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে যথেই সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিশোর বয়সে মেয়েদের কেত্রে যৌনমূলক সন্ধৃতিসাধন বেশ সহক্ষ হয়ে উঠতে পারে যদি রক্তঃস্পৃত্তির রহস্ত এবং সস্তানকল্মদানের প্রয়োজনীয়তা তাদের পরিকার করে বৃঝিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত এই মূল্যবান কাজটি মা'রাই করে থাকেন। আর যে সব কেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ না কেনেই জীবন্যাত্রা ক্ষ্ণকরে সে সব কেত্রে তাদের নানা প্রান্তি, সংশয় ও সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়। সেইজ্জ খেনিশিক্ষা পরিক্রনার এইটি হল একটি অভি
মূল্যবান তর বা সোপান।

রছঃসৃষ্টির রহস্ত সম্পর্কে ছেলেদেরও পরিকার জ্ঞান থাকা প্রয়োভন। কেননা এই দৈহিক পরিবর্ত্তনগুলি মেয়েদের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের সঙ্গে সেগুলির কি সম্পর্ক এই প্রয়োজনীয় তথাগুলি ছেলেদের জানা থাকলে তারা এই ঘটনা-শুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিগবে। আর যদি এইসব দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের মনে ভূল ধারণা জন্মায় তাহলে চৌনতার প্রতিই তাম্বের মনে একটি অস্বাস্থাকর মনো ভাব গড়ে উঠবে। মোট কথা কিশোর ত্তরের যৌন-শিক্ষার পাঠস্টীতে থাকবে বৌনম্প্রক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে স্কম্পন্ট জ্ঞান এবং যৌনঘটিত নানা দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভূল তথ্যাদির পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে ভেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাবের সংগঠন।

### প্রাপ্তবৌবন স্তরের বৌনশিকার পাঠক্রম

সাধারণত বাল্যকাল বা কৈশোরে শিশু যৌন তথ্য সংগ্রহে অসমর্থ হলেও যৌবন প্রাপ্তির সময় সে নানা স্থা থেকে নানা উপায়ে যৌনসংক্রান্ত বিভিন্ন ভথাগুলি আহরণ করে থাকে। স্বাস্থ্য বিকাশ ও জীবভন্ত বিষয়ে বহু মূল্যবান ভথ্য সে তার বিভিন্ন পাঠাপুন্তক থেকে লাভ করে থাকে। এই সময়ে যৌন বিষয়ক লকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে তার নির্ভূল জ্ঞান কর্মায় সেদিকে স্বন্ধ দৃষ্টি দেকার বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্ম স্থনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষভাবে যৌন শিক্ষার আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে স্মবশ্যুই অস্তর্ভুক্ত হবে।

নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি যৌবনাগমের দ্বারাই স্থচিত হয়ে থাকে। এই সময় ছেলেমেফেরা সব দিক দিয়ে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে ওঠে। তথন সে বিশেষ কোন ছেলে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাসতে শেখে, নিজের বিবাহিত জীবনের কথা চিস্তা করে এবং ভবিষ্যুং দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নানা পরিকল্পনায় মগ্ন হয়। কিন্ধু যৌন বিষয়ক সমস্তাগুলি এই সময় ত'দের কাছে খুব তীত্র হয়ে দেখা দেয়। মেফেদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিজেদের ধারণা অমুযায়ী অগ্রদর হতে গিয়ে ছেলের। অনেক সময় অতি জটিল সমস্থার সমুখীন হয়। তেমনই মেয়েরাও চেলেদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করবে সে সম্বন্ধ গুরুত্র সমস্তা অমুভব করে। অনভিজ্ঞতা ও যৌনশিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ স্বস্থ যৌন সম্পর্ক ছষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে বিক্লত যৌনপ্রবণতা দেখা যায়। সমরতিপ্রবণতা ( Homosexuality ) এই ধরনের একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণত। যা প্রায়ই প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে আঁত্মপ্রকাশ করে। অবশ্র এই প্রবণতা সম্প্রকালের জন্মই দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক যৌনবোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক থৌনবোধ বলতে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি সহজ যৌন আকর্ষণকেই বোঝায়। প্রাপ্তযৌবনের যৌন-আকর্মণ স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে না পৌছলে তার ভবিষ্যুৎ থৌনজীবন অস্বাভাবিক ও বার্থতাময় হয়ে ওঠে। কোন ংকম বিক্লন্ত যৌনপ্রবণতা যদি প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে থেকে যায় তাহলে তার পরিণত বয়সের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন একেবারেই সাফল্যক্ষনক হয় না। এই সব অবাঞ্চিত পরিণতি দূর করতে হলে স্থপরিকল্পিত যৌনশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রাপ্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্রই অস্তর্ভুক্ত হবে।

- (क) যৌন বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট জীবতত্ত্যুলক ও শরীর-ভত্ত্যুলক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পরিবেশন।
- (খ) বিভিন্ন থৌনবিক্বতি সম্পর্কে পরিচিতি ও সেগুলির কুফল সম্পর্কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা।
- (গ) যৌন ঘটিত ব্যাপারে স্বাস্থ্যময় ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভদীর গঠন এবং ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি সম্রদ্ধ ও সহাফুভৃতিপূর্ণ মনোভাবের স্বাষ্টি।

- (ঘ) দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী-স্ত্রীর পারম্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে স্থশংহত বিবরণ। নারীপুরুষের স্থষ্ঠ সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও সমান্ধগত প্রয়োজনীয়তাবোধের আলোচনা।
  - (६) मञ्चानभानतम् প্রয়োজনীয় নিয়মকামুন শিক্ষা।
- (চ) যৌথ কাজকর্ম, সাহিত্যমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, স্ঞ্জনমূলক প্রায়াস, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহবাঠক্রমিক কার্যাবলী।

### **अ**श्वावलो

1. Discuss the place of sex education in the school curriculum?

How should it be imparted?

Ans. ( পু: ৩৫৩--পু: ৩৬১ )

2. Discuss why sex education should be indispensably included in the child's study. Prepare a comprehensive programme of sex education for the different stages of the child's study.

Ans. (পু: ৩৫৩-- পু: ৩৬১)

# र्वे किथा

# অনুকরণ (Imitation)

প্রাণীর সকল স্থরের আচরণের স্বরূপ ও সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অস্করণ প্রক্রিয়ার উপর। ছোট বড় উন্নত অস্করত সকল প্রকার প্রাণীর অক্টিড আচরণের একটা বড় অংশই তাদের সমাজের অক্টান্ত সদস্তদের আচরণের অক্টরণের শেখা। যে কোন ছোট শিশুর আচরণের সংগঠন, স্বরূপ ও গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা অস্করণের অসীম গুরুত্ব ও ব্যাপকতার পরিচয় পাই।

অন্তকরণের এই সর্বজনীন ও পরিব্যাপক প্রভাবের জন্ম বহু মনোবিজ্ঞানী অন্তকরণকে সহজাত প্রবৃত্তির গোষ্টিভূক্ত করেছেন। ম্যাক্ডুগাল, ডেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তির দিরা অন্তকরণকে পলায়ন, খান্থ-অন্তেষণ প্রভৃতির মত একটি সহজাত প্রবৃত্তির বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে শিশু জন্ম থেকেই অন্তকরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং সেই জন্মই অপরের অন্তকরণ করে থাকে। কিন্তু ধর্নডাইক প্রভৃতি আর একদল মনোবিজ্ঞানী অন্তকরণকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যে সকল আচরণকে অন্তকরণ-জাত বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শেখা আচরণ এবং প্রাণীর অভ্যাসের ফল থেকে স্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁদের মতে শিশু বার বার চেষ্টা ও ভূলের মধ্যে দিয়ে আচরণগুলি শেখে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি তার অন্তানে পরিণত হয়। ঐশুলিকেই সাধারণত অন্তকরণজাত আচরণ বলা হয়।

# অবুকরণের শুরুত্ব ( Significance of Imitation )

অমুকরণকে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলা হোক আর অভ্যাসভাত আচরণ বলা হোক, এ কথা অনন্থীকার্য যে প্রাণীমাত্তের অধিকাংশ প্রাথমিক আচবণই অমুকরণজাত। এর কারণ অমুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক এবং কার্যকরী সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই অমুকরণের জন্ম। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের জন্ম যে বিশেষ আচরণটি কোন প্রাথবয়ন্ত ব্যক্তি সম্পন্ন করে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশু সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সঙ্গতি-বিধানের জন্ম সেই তৈরী আচরণটিই সম্পন্ন করে। এদিক দিয়ে সমাজের বয়ন্ত্রদের আচরণগুলি শিশুর কাছে সঙ্গতিবিধানের জন্ধ পূর্ব-গাঁঠিত ও কার্যকরী আচরণ বিশেষ। সেইজক্য কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নতুন কোন আচরণ উদ্বাখনের চেবে বয়ন্থদের ঐ আচরণটি সম্পন্ন করা শিশুর পক্ষে অনেক সহজ্ব ও সাধ্যায়ন্ত। তাছাড়া সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিস্থিতিতে শিশুর পক্ষে উপযোগী নতুর আচরণ উদ্বাবন করাও সম্ভব নয়। তার সামনে যদি বয়ন্ধদের অফুসত তৈরী আচরণগুলি না থাকত এবং যদি অপরের আচরণ অফুকরণ করার সহজ্ঞাত সামর্থ্য নিয়ে সেনা জন্মাত তাহলে তার পক্ষে অপরিচিত পরিবেশে অন্তিত্ব বজায় রাগাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। সমন্ত অফুকরণের অন্তর্মিহিত মূল রহস্মটিই হল এই। অর্থাৎ অফুকরণ প্রচেষ্টা প্রাণীমাত্রেরই অন্তিত্ব বদায় রাখার প্রাথমিক ও অতান্ত আবস্থাকীর সোপান বিশেষ। মানবশিশু তার জীবনধারণের জন্য অপরিহার্থ আচরণগুলি বয়ন্ধদের কাছ থেকে এই অফুকরণ প্রাক্রিয়ার মাধ্যমেই আহরণ করে নেয়।

অফুকরণের সর্বরাপকতা সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমদের একটি মস্তব্য উল্লেখযোগা। সেটি হল, অফুকরণ ও উল্লোবন এই তুটি প্রক্রিয়ার উপর ভর দিকেই মানবশক্তিই উতিহাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর অর্থ হল মানবভাতির ক্রমোন্ধতির মূলে আছে তুটি প্রক্রিয়া, অফুকরণ ও উল্লোবন। অফুকরণ মানবজাতিকে তার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞানালি অর্জনে সাহায়্য করে আর উল্লোবন তাকে নতুন আচরণ শেখায়। এইভাবে অফুকরণ ও উল্লোবনের মধ্যে দিয়ে মানবজাতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

জ্ঞাতসারে এবং অক্সাভ্যারে ব্যক্তিমাত্রেই তার চতুম্পার্থের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে থাপ থাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা সর্বদাই করে চলেছে। সেছল্য যথন সে তার চেয়ে বড় এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে দেখে ভখন সেও ঐ অন্তর্মপ পরিস্থিতিতে ঐ আচরণটি অন্তর্গান করে, অর্থাৎ এককথায় সে ঐ আচরণটির অন্তক্তরণ করে। এইজন্ম আমরা আমাদের চেয়ে ভোট বা কোন কম অভিজ্ঞ রাজ্ঞির আচরণ অন্তক্তরণ করি না। যার আচণের উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল তারই আচরণ আমরা অন্তক্তরণ করে থাকি। শিশুর ক্রেক্তে সকলের আচরণই উৎকৃষ্ট ও কার্যকরী অতএব অন্তকরণীয় এবং সেজন্ম সে বাক্ষিনির্বিশেষে সকলের আচরণই অন্তক্তরণ করে থাকে।

ক্তি বত সে বড় হতে থাকে তত্তই তার এই নির্বিচারে অস্থকরণ করার অভ্যাসটি কমে যায় এবং পরে বিশেষ এবং স্থানির্দিষ্ট ব্যক্তির আচরণ ছাড়া স্থার কারও আচরণ অফুকরণ করে না। পরিণত বহসে তার অফুকরণীয় ব্যক্তি ও আচরণের সংখ্যা আরও কমে যায়।

### অত্বকরণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Imitation)

অমুকরণ তৃ'শ্রেণীর হতে পারে অচেতন অমুকরণ এবং দচেতন অমুকরণ।
বছ আচরণ আছে যা শিশু সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারেই অপরের অমুকরণ করে
শোধা। তার এই অমুকরণের মধ্যে কোন ইচ্চাজাত প্রচেষ্টা নেই। এমন কি
সে যে অমুকরণ করচে তাও তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। শিশুর ভাষা, আচারব্যবহার, বাচনভন্দী, অক্সভন্দী ইত্যাদি বছ আচরণই অবিকল বড়দের অমুকরণে
শোধা এবং তার সে অমুকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির। সচেতন
অমুকরণেরও দৃষ্টান্ত শিশুর আচরণের মধ্যে অজ্ঞ্জ পার্ড্যা যায়। তবে
মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে শিশু যত পরিণত হয়ে ৬ঠে তত্তই সচেতন
অমুকরণ তার মধ্যে দেখা যায়। পোষাক পরার পদ্ধতি, কথা বলার ভঙ্গী,
চলাফেরার কায়দা ইত্যাদি বছ আচরণ শিশু তার সন্ধীসাথী বা প্রাপ্তবয়ন্ধ
ব্যক্তিদের নকল করে শোধা।

অমুকরণকে আবার এক দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, দৈহিক আচরণের অমুকরণ, চিস্তা বা ভাবের অমুকরণ ও অমুভূতির অমুকরণ। প্রচলিত ভাষণে দৈহিক আচরণকেই আমরা অমুকরণ বা সমাচরণ (Imitation) বলে থাকি। চিস্তা বা ভাবের অমুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে অমুভাবন (Suggestion) এবং অমুভূতির অমুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে সমামুভূতি (Sympathy)।

# দৈহিক অমুকরণ বা সমাচরণ ( Physical Imitation )

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার অফ্রকরণ সর্বজ্ঞনীন। ছোট বড় সকলের মধ্যেই দৈহিক
অফ্রকরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। দৈহিক অফ্রকরণ আবার সচেতন
ও অচেতন হুইই হতে পাবে। যথন কোন চলচ্চিত্র, পেলাধূলা, বক্সিং প্রভৃতি আমরা
নিবিষ্টমনে দেখি তথন দেখা যাবে যে দৃষ্ট ব্যক্তিদের দৈহিক আচরণধারা আমরা
সম্পূর্ণ আমাদের অজ্ঞাতসারেই অফ্রকরণ করে চলেছি। এগুলি হল অচেতন দৈহিক
অফ্রকরণের দৃষ্টান্ত। এগুলিকে আমরা সমাচরণ নাম দিতে পারি। খুব ছোট শিশুর
ক্ষেত্রেই সমাচরণের দৃষ্টান্ত সব চেয়ে বেলী দেখা যায়। তার কথা বলা, খেলাধূলা,
চলাক্ষেরা প্রভৃতি আচ্রণের প্রায় সবই বড়দের এবং তার সন্ধীসাথীদের দেখে
সম্পূর্ণ অচেতন ভাবে অফ্রকরণ করা।

#### চিন্তার অমুকরণ বা অমুভাবন

অপরের দৈহিক আচরণের যেমন অফুকরণ কর। যায় তেমনই অপরের চিন্তা, ধারণা, ভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতিরও অফুকরণ করা যায়। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অফুভাবন (Suggestion)। দৈহিক অফুকরণের মত শিশুর জীবনে অফুভাবনের প্রভাবত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মানসিক সংগঠন, বিশ্বাস, আদর্শ সবই সংগঠিত হয় এই অফুভাবন প্রক্রিয়ার হাবা।

দৈছক আচাণের মত অক্সভাবন ও অচেতন হতে পারে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাজি শপরের চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব কবে নিতে পারে। তবে অচেতন অক্সভাবনের শাজ্ঞাকর এচয়ে গভার ও ব্যাপক। শিশুর ক্রমবর্ধমান মান্দিক সংগঠনটির বিকংশ ও পুষ্টির পেছনে থাকে এই অচেতন অক্সভাবন প্রাঞ্চি।

### অমুভূতির অমুকরণ বা সমানুভূতি

দৈহিক আচরণের অসকরণ এবং চিন্তার অসকরণের মত আমর। অপরের অস্কৃতিরও অমুকরণ করতে পারি। অপরের রাগ, ত্বং, আনন্দ, বিরক্তি, শ্রম প্রভৃতি আমাদের মধ্যে সঞ্চলিত হযে আমাদের মধ্যেও অম্বরূপ অস্কৃতির স্বৃষ্টি করতে পারে। একেই সমান্ত্রুত (Sympathy) বলা হয়। স্মান্ত্রুতিও অস্তাম্ভ অমুকরণ-প্রক্রিয়ার মত অচেতন ও সচেতন ২তে পারে। আমর। যেমন জ্ঞাতসারে অপরের ত্বেথ ত্বিত ব। স্থাব স্থা হতে পারি, তেমনই আবার আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের অমুক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে।

### শিশুর জাবনে অমুক নণের প্রভাব

এই থিবিদ অন্থকরণ প্রক্রিয়াই শিশুর ক্লাবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তার বাহ্নিক আচরণ, চিস্তা, ধারণা, বিধাস, আনন্দ, রাগ, ছঃখ প্রভৃতি সকল রকম বৈশিষ্ট্যই অমুকরণ প্রক্রিয়ার দার। বিশেষভাবে নিয়ন্থিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বাহিক আচরণের অমুকরণ শিশুর ব্যক্তিসন্তাগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে তার অজ্ঞাতসারে সে বন্ধ আচরণ অপরের দেখাদেখি শেখে ও সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচরণ-সংগঠনে অমুকরণ-প্রয়াসের মৃন্য অসীম। ভাবনধারণের বন্ধ অভ্যাবশ্যক ও অপরিহার্শ আচরণ সে এই সময় অচেতন শহুকরণের মাধ্যমে শেখে।

শিশু কিছুটা বঢ় হলে তার মধ্যে সচেতন অন্তকরণ কার্যকরী হয়। কুল জীবনে সচেতন অন্তকরণের প্রভাব অত্যস্ত বেশী। এই সময় ভার মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অন্তরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায়ই দেখা যায় যে শিশু সেই বিশেষ ব্যক্তির আঠরণ ও চিস্তাধারা অন্তকরণ করে চলেছে। শিশুমাত্তেরই প্রথম অন্তকরণের পাত্ত হল 'পিতামাতা কিন্তু যত সে বড় হয় তত সে নতুন নতুন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তার আগক্তি পিতামাতাকে ত্যাগ করে শিক্ষক বা অন্ত কোন ব্যক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তার আচরপধারা শিশু নির্বিচারে অনুকরণ করে।

তবে পিতামাতা, পরিবারস্থ অক্সান্ত বয়স্কদের আচরণের অমুকরণেই শিশু তার অধিকাংশ মৌলিক আচরণ শিশু থাকে। সেছন্য পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি বে সকল ব্যক্তির আচরণ শিশুর পক্ষে অমুকরণ করা সম্ভবপর শিশুর আচরণবার। সংগঠনে তাঁদের দায়িত্ব যে অসাম সে কথা বলা বাহুল্য। তারা যেন এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থাকেন যে শিশুর সামনে এমন আচরণ দৃষ্টাস্তম্বরূপ কথনও স্থাপন করা উচিত নয় যা তার ব্যক্তিসন্তার হ্রয়ম বিকাশের পরিপন্ধা হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর অফুকরণ প্রয়াস শিক্ষার পক্ষে অফুকৃর কি প্রতিকূল এবং তার সে প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কি অপ্রচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানাদের মধ্যে প্রচুর মতজেদ দেখা যায়। একদল মনোবিজ্ঞানা আছেন যায়। শিশুর অফুকরণ প্রয়াসকে শিক্ষার পারপন্থা বলে মনে করেন এবং কোন দিক দেয়েই তার পরিপোষণ যা উৎসাহ দানকে তার। সমর্থন করেন না। তাদের মতে অফুকরণমাত্রেই যায়িক ও অদ্ধ আচরণ এবং তার ফলে অফুকরণকারী শিশুর নিজস্ব স্থজনমূলক প্রচেই। ব্যাহত হয়ে যায় এবং সে আত্মনির্ভর হয়ে নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না। যদি শিশু কেবলমাত্র অপরের অফুকরণ করেই তার সমন্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে তাহলে তার নিজস্ব মানসিক প্রচেই। কোন দিনই বিকাশত হয়ে উঠবে না এবং সে অপরের আচরণের উপর চিরকালই নিভরশীল থেকে যাবে। তার যদি নিজ্ম কোন প্রতিভা বা উদ্ভাবনশক্তি থাকে তা হলে তা স্থাধীন প্রচেইার অভাবে অভিব্যক্ত হতে পারবে না। অতএব শিশুর অফুকরণ প্রয়াসকে অবক্ষদ্ধ করা এবং তার স্থাধীন আচরণ প্রয়াসকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়াকেই তার। শিক্ষার প্রধান করেব বলে বর্ণনা করেন।

এই মনো,বজ্ঞানাদের যুক্তির সারবত্ত। অবশ্র স্বীকার্য। কিন্তু শিশুর স্বাধীন প্রচেষ্টার সংগঠনে অন্থকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে সেটি তাঁরা এখানে উপেকা করেছেন। প্রজনমূলক প্রয়াসমাজের স্থক অন্তকরণে তার পরিসমাথ্যি বিশিও স্থাধীন আচরণে ঘটে থাকে। কোন স্রষ্টা যতই প্রতিভাষান হোন না কেন, প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে তিনি নতুন বন্ধর স্থাষ্টী করতে পারেন না। তার প্রাথমিক স্থান-প্রয়াস কোন না কোন পূর্বগামীর প্রদশিত পথ ধরে প্রথমে অপ্রসর হয় কিন্তুটা অপ্রসর হ্বার পর তার প্রয়াস সেই পূরাতন পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজম্ব ও নতুন পথ আবিদ্ধার করে নের এবং তার পূর্ণপরিশত্তি ঘটে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত কিছুর স্পষ্টতে। অতএব অন্তক্ষরণপ্রয়াস স্থাধীন প্রয়াসের বিরোধী নয়, বরং তার সহায়ক ও অপরিহার্য সোণানবিশেষ।

কিন্ত বেখানে শিশুর আচরণ ভার প্রাথমিক অমুকরণের গঞী পাব হয়ে নিজৰ বাধীন পথ খুঁছে নিজে না পাবে সেখানে অমুকরণ বাজিসভার মুগঠনের বিরোধী হয়ে ওঠে। সেখানে আচরণ সভাই যান্ত্রিক ও অন্ধ হয়ে যায় এবং শিশুর অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্রাকে বিকশিত করতে পারে না। অতএব স্থশিক্ষার কার্যকরী কর্মসূচী হচ্ছেশিশুর আচরণধারাকে ধীরে খীরে অমুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে নতুন বন্ধর উদ্ভাবন বা নতুন চিন্তার স্থাইর পথে পরিচালিত করা। প্রথম থেকে শিশুর অমুকরণ-প্রধানকে কন্ধ করা কথনই উচিত নয় বরং তাকে বিচক্ষণভার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করে নতুন ও স্ক্রনমূসক আচরণের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

কিন্তু এর জন্ম শিক্ষক ও পিতামাতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যথাসময়ে যদি শিশুর অন্তর্করণ প্রয়াসকে ক্ষম করা না যায় তাহলে তার সমস্ত আচরণই গতাহগতিক পদ্ধতিতে অন্তষ্ঠিত হবে এবং অপরের প্রদর্শিত পথ ছাড়া সে নিজে নতুন কোনও পদ্ধা বা আচরণের উদ্ভাবন করতে পারবে না। বহু শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুর এই স্বাভাবিক অন্তর্করণ প্রেক্রিয়া থেকে স্বাধীন আচরণে সঞ্চালনের সময়টি সম্পর্কে শিক্ষক সচেত্রন থাকেন না এবং প্রয়োজন মত তাকে স্বাধীন প্রচেষ্টার পথে স্থপরিচালিত করতে পারেন না। তার ফলে শিশুর আচরণ চিরকালের জন্ম অন্তর্করণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গায়, নতুন উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে ওঠে না। এই জন্ম শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্থবের পাঠস্টাটি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সক্ষে স্পরিক্লিত ও স্থাঠিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যরহের পাঠস্টাট যথেষ্ট বিচক্ষণতার সক্ষে স্পরিক্লিত ও স্থাঠিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যরহের পাঠস্টাট যথেষ্ট বিচক্ষণতার সক্ষে স্থারিকল্লিত ও স্থাঠিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যরহের পাঠস্টাট যথেষ্ট বিচক্ষণতার সক্ষে স্থারিকল্লিত ও স্থাঠিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যরহের পাঠস্টাট যথেষ্ট বিচক্ষণতার সক্ষে স্থারিকল্লিত ও স্থাঠিত করতে হবে। বিভিন্ন ব্যরহের পাঠস্টাট যথেষ্ট বিচক্ষণতার সক্ষে স্থার্কিল কাজের সাহায্যে শিশুর অভিজ্ঞতার জাঙারটি সমুদ্ধ করে তুল্ভে হবে তেমনই সেই সক্ষে নতুন কিছু স্থান্ট করার কন্ত্র তাকে সর্বলান্ট উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দক্ষে অন্তন্ন, দিখন, মূর্তিগঠন, কার্ডবোর্ড, মাটি, বালি দিয়ে নতুন নতুন জিনিব তৈরী করা, ক্ষিতা-সাহিত্য রচনা, আবৃদ্ধি, অভিনর

প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বাধীন কর্মপ্রয়াসকে পরিপুষ্ট হবার পর্যাপ্ত স্থযোগ দিতে হবে।

### অমুভাবন ( Suggestion )

একজনের ভাব বা চিন্তাধারা অপরের মনে সঞ্চালিত হওয়ার নাম অমুভাবন। দেখা গেছে যে মামুকমাত্তেরই মনে অল্পবিন্তর অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতা আছে। একে আমরা মানবমনের অমুভাবনীয়ভা"(Suggestibility) বলতে পারি। অমুভাবনও এক প্রকারের অমুকরণ। অপরের ভাব বা চিন্তার অমুকরণকেই অমুভাবন নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির মানদিক সংগঠনের প্রকৃতি ও করপ নির্ধারণে অমুভাবনের গভার প্রভাব আছে। ব্যক্তিমাত্তেরই বিশ্বাস, ধারণা, সংশ্বার প্রভৃতির অধিকাংশই অমুভাবনের প্রভাব থেকে প্রস্তুত। মানব মনের একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তার ধারা ব্যক্তি অজ্ঞাক্তমারেই এবং অনেক সময় নির্বিচারে নিক্ষর করে নেয়। এক মন থেকে অপর মনে ভাব বা চিন্তার সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার মারফৎ হয়ে থাকে। তবে দৈহিক অল্ভেনী, আকার-ইঞ্জিত বা অক্যান্ত পদ্বাতেও এই সঞ্চালন ঘটতে পারে।

শিশুর বিকাশমান মনে অহ্নভাবনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তার চতুম্পার্শের পরিণত ব্যক্তিদের মতবাদ, আদর্শ ও চিন্তাধারা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। আরও বড় হলে শিশু কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তার আদর্শ মাহ্মষ বলে ধরে নেয় এবং তথন সেই ব্যক্তির চিন্তা ও ভারধারা তার মানসিক সংগঠনের প্রধানতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত হুলজীবনে দেখা যায় যে কোন বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর এই আদর্শ মাহ্মষের স্থানটি অধিকার করে থাকেন এবং শিশু তাঁর কথনভঙ্গী, চলন-বৈশিষ্ট্য, আদর্থ-কায়দা প্রভৃতি স্কৃত্ক করে তাঁর চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শন হবহু অহ্নকরণ করে। প্রাপ্তাবিনদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অহ্নকরণ তাদের আচরণমূলক, প্রাক্ষেত্রিক, চিন্তামূলক প্রভৃতি সকল প্রকার সংগঠনেরই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

শহুভাবন আর সকল অমুকরণ প্রক্রিয়ার মতই অচেতন ও সচেতন হতে পারে। আমরা যথন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের কোন চিন্তা, আদর্শ, বিশ্বাস, মতবাদ, কুসংস্কার প্রভৃতি আত্মসাৎ করে নিই তথন তাকে অচেতন অমুভাবন বলা হয়। আবার কথনও কথনও আমরা আমাদের জ্ঞাতসারেই অপরের মনোভাবের আরা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তথন তাকে সচেতন অমুভাবন বলা যায়। যেমন কারও কোনও আলোচনা শুনে বা বৃক্তিতে প্রভাবিত হরে আমরা তার মতবাদ বা ধারণাটি জেনে শুনেই গ্রহণ করতে পারি।

অচেতন অফুভাবন প্রক্রিয়াট মনোবিকারের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবস্তৃত হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে কগীকে সম্মোহিত করে তাকে সেই সময় কোন একটি বিশেষ উপদেশ বা নির্দেশ দিলে সে পরে কেগে উঠে ঠিক সেই উপদেশ বা নির্দেশমত কাজ করে। যেমন কোন মনোবিকারের রোগী হয়ত হাতের ব্যথা বা মাধার যম্মণা থেকে কট্ট পাছে বা কোন অস্বাভাবিক আচরণ অফুষ্ঠান করছে। তাকে সম্মোহিত করে চিকিৎসক বললেন যে ঘূম থেকে জেগে সে দেখবে যে তার ঐ ব্যথা বা অস্বাভাবিকতা আর নেই, সেরে গেছে। দেখা গেছে যে সম্মোহন থেকে জেগে উঠে রোগীটির সত্য সভ্যই আর ঐ ব্যথা অফুভব করে না বা অস্বাভাবিক আচরণ ও করে না। ক্রয়েড প্রভৃতি মনঃসমীক্ষকেরা মনোবিকারের চিকিৎসায় অফুভাবন প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগের বছ নিদর্শন রেখে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে অচেতন অন্থভাবনের প্রক্রিয়াটাই সব দিক দিয়ে শক্তিশালী, ব্যাপক ও সর্বজনীন। ব্যক্তিমাত্রেই কিছু না কিছু পরিমাণে অন্থভাবনের আয়ত্তাধীন। ভবে মানসিক শক্তির পার্থক্যের জন্ম বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্থভাবনীয়তা বিভিন্ন মাত্রাব হতে পারে।

অফুভাবন প্রবণতার পেছনে একটা বখ্যতা বা হীনমক্সতার বোধ আছে।
বখনই আমরা অপরকে আমাদের চেয়ে বৃদ্ধিতে, ক্ষানে বা বিচক্ষণতায় বড় বলে
মনে করি তখনই তার মতবাদ বা চিস্তাকে আমরা নিজস্ব করে নিই। যাকে আমরা
আমাদের চেয়ে অফুংকুট বলে মনে করব তার বারা আমরা কখনই অফুভাবিত হব
না। এই কারণেই আমরা মহংব্যক্তি, মানী, গুণী, প্রতিভাশালী ও শক্তিমান ব্যক্তি
প্রভৃতির বারা সহজে অফুভাবিত হয়ে থাকি।

ভাষা অস্থভাবন সৃষ্টির একটি বড় মাধ্যম। ভাষার আবেদন আমাদের কাছে
অভ্যন্ত প্রভাবশালী বলে আমরা সহজেই ভাষার ঘারা প্রভাবিত হয়ে উঠি। এই
কারণে কোন বক্তব্য স্থলর করে আমাদের কাছে বলা হলে আমরা সহজেই সেটা
বিশ্বাস করি অর্থাৎ আমরা ভার ঘারা অস্থভাবিত হয়ে পড়ি। জার্মানীর বিখ্যাত
মুক্তলালীন প্রচারবিদ্ গোহেবলসের ভাষায় মিথা। কথাও যদি বার বার এবং বেশ
জোরের সজে বলা যায় ভবে সেটিকে মাস্থব সভ্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। এটি
মানব মনের অস্থভাবনীয়ভার একটি প্রকৃত্ত উহাহরণ।

এই সব কারণে অনুভাবনের প্রভাব প্রাপ্তবয়ন্দরে ক্ষেত্রেও যথেট উল্লেখযোগ্য।
২—২০

বিধ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, জননায়ক, সমাজ-সংস্থারক প্রভৃতি ব্যক্তিদের চিন্তাধারা আমরা অজ্ঞাতসারেই আমাদের নিজস্ব করে নিই। সময় সময় দেখা যায় যে কোন বিশেষ চিন্তানায়ক বা জননেতার ভাবধার। একটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত্ত করে তোলে। জনমত স্পষ্টিতেও অফুভাবনের অবদান যথেই। দেশের জনমণ্ডলীর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বনের চিন্তাধারার সঞ্চালন থেকেই জনমতের স্পষ্ট হয়ে থাকে।

এই একই কারণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য আমাদের এত প্রভাবিত করে থাকে। পদ্মপত্রিকায় যে সব বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলি যে আমাদের বিশেষভাবে আরুষ্ট করার জন্মই পরিকল্পিত তা জেনেও আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষা, বক্তব্য, আবেদন, উপস্থাপন-শৈলী প্রভৃতির হারা বক্তব্যটির প্রতি আমাদের অজ্ঞাতসারেই আরুষ্ট হয়ে পড়ি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তভাবনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিছালয়ে শিক্ষার্থীদের বানসিক সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার সমগ্র পরিবেশটি কি ধরনের চিন্তা ও আদর্শ তাদের মনে স্পষ্ট করে তার উপর। কথা-বার্ডা, আলোচনা, পঠন, ব্যক্তিগত মতপ্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ধরনের চিন্তা ও ধারণার স্পষ্ট করবেন তাদের মনের মৌলিক সংগঠনটিও সেই আকৃতি ধারণ করবে। অতএব শিক্ষকমাত্রকেই নিজের আচরণ, কথাবার্ডা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। যে সব চিন্তা বা মতবাদ শিক্ষার্থীর স্কুষ্ট মানসিক সংগঠনের পরিপদ্ধী বলে মনে হবে সেগুলি যাতে শিক্ষকের কোন রক্ম ভাবে ভঙ্গীতে ব্যক্ত না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিজে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক শ্বান্থারে আকৃর রেখে তার মধ্যে সবল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে এমন চিন্তাধারাই যাতে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয় সে সম্বন্ধে প্রতিটি পিতামাত। শিক্ষককে সচেতন হতে হবে।

# সমানুভূতি (Sympathy)

অপরের অফুভৃতির অফুকরণের নাম হল সমাগ্রভৃতি। অপরের ত্বংধ ত্বংধ অফুভব করা বা অপরের স্থাপ স্থাপ অফুভব করা বা অপরের স্থাপ, বিরক্তি, ভালবাদা দমানভাবে অফুভব করা প্রভৃতি হল দমাগ্রভৃতির উদাহরণ। সমাগ্রভৃতিও অচেতন ও সচেতন তৃ'শ্রেণীর হতে পারে। অর্থাৎ আমরা যেমন জ্ঞাতদারে অপরের অফুভৃতির অংশ গ্রহণ করতে পারি তেমনই আবার আমরা আমাদের অজ্ঞাতদারেই অপরেব অফুভৃতিকে নিজম্ব করে নিতে পারি। পরিচিত বা প্রিয়জনের ত্বংধ ত্বংধিত হুরোর পিছনে মনের একটা দক্রিয়তা আছে। কিছু অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত

ব্যক্তির প্রকোত্তও আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। বেমন ছঃখী বা যত্রণাকাতর ব্যক্তিকে দেখলে আমরাও তঃখ বা যত্রণা বোধ করতে পারি। ভিকৃক বা দরিক্র ব্যক্তি দেখলে দয়া অন্তত্তব করার পেছনেও আছে এই সমান্তভৃতি। এই কারণে সমন্ত সমাত্রসংগঠনের মৌলিক উপাদানই হল সমান্তভৃতি।

সমাস্থৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বে সমাস্থৃতি মাত্রেই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কল। একের বেশী ব্যক্তি না হলে সমাস্থৃতির স্পষ্ট হতে পারে না। একজনের হুংখে আর একজনের হুংখিত হওয়া, একজনের স্থেপ স্থাী হওয়া বা একজন বিরক্ত হলে আর একজনের বিরক্ত হওয়া ইত্যানিই হল সমাস্থৃতির দৃষ্টাস্ত। এই সমাস্থৃতির জন্মই একজনের মধ্যে কোন একটি প্রক্ষোভ দেখা দিলে সেই প্রক্ষোভ অপরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে পড়ে। স্পষ্টত, সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমাস্থৃতি সম্ভবই নয়।

সমাস্থৃতির ক্ষেত্রে যে সব সময়েই অপরের অস্থৃতিটি ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বুঝেই ব্যক্তি অপরের কোন প্রক্ষোভ অস্থকরণ করে এবং সেই প্রক্ষোভটি পরে নিজের মনে অস্থভব করে। যেমন কাউকে কাঁদতে দেখে যদি কেউ কাঁদে বা কাউকে হাসতে দেখে যদি কেউ হাসে তথন যে সে সব সময় অপরের কালা বা হাসির প্রক্ষোভটি অস্থভব করে তা নয়, বহু ক্ষেত্রেই অনেকটা যন্ত্রিকভাবেই দে অপরের অস্থকরণ করে কাঁদে বা হাসে।

ভাষের ক্ষেত্রেও অনুভৃতির এই স্বতঃপ্রণোদিত সঞ্চাপন দেখা যায়। অপরকে ভীত হতে দেখলে কেন সে ভীত হল তা চিন্তা করার বা তা যুক্তি দিয়ে বোঝার সময় সে পায় না সম্পূর্ণ যয়ের মত সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়ে। অনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ কোন কারণে ভয়গ্রস্ত হলে এই কারণে অক্যান্ত অংশেও দেখতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। একেই আমরা আত্তর (Panic) নাম দিয়ে থাকি। ভয়ের মত রাগ, ঘুণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলিও অনসমষ্টির এক অংশকে প্রভাবিত করলে অভি অর সময়ের মধ্যে বাকী অংশটিকে প্রভাবগ্রস্ত করে ফেলে। দালা হালামা, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিপ্লয় প্রভৃতির মূলে এই ধরনের সাম্প্রিক স্মান্ত্রভূতি বা প্রক্ষোভমূলক সঞ্চালনই প্রধান শক্তি ভূগিয়ে থাকে।

বিদ্যালরে সংর্থক সমাজজীবন গঠনের জন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমাস্থভৃতি জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাজীয়ভাবোধ ও ঐক্য স্বাষ্ট করার একটি বড় উপকরণ হল ভাদের পরস্পরের মধ্যে সমায়ভৃতির সৃষ্টি করা। শিক্ষার্গীদের পরস্পরের মধ্যে এই অমুভৃতির সঞ্চালন যত ব্যাপক ও গভীর হবে বিভালয়সমাজও তত স্থান্ট ও স্থান্থত হবে। ষে বিভালয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শান্তিদান, ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন প্রভৃতির সাহায়্য নেওয়া হয় সে বিভালয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যেই একটা ভীতি ও নিরাপত্তার অভাব-বোধ সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং তাদের ব্যক্তিসন্তার স্বাভাবিক ও স্বাস্থাময় বিকাশ ক্রা হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে আন্তরিকতা, প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে বে শিক্ষাব্যবন্ধা পরিচালিত হয় সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থাময় ও আনন্দসিক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে।

বন্ধত সমায়ভূতি বিভালয়সমাজের স্ফুচ্চ কার্যনির্বাচে বিশেষ সহায়ক।
বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত
করে বিভালয় সমাজকে উন্নত ও কার্যকরী করে তুলতে পারেন।

কেবল বিস্থানয় সমাজে নয় সমায় ভৃতি আমাদের সমন্ত সামাজিক সংগঠনেরট প্রাণস্থরূপ। মান্যয়ে মান্যয়ে অফভৃতিব ঐকাই আমাদের সমাজজীবনকে এক-গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেছে এবং একজনকৈ অপরের জন্ত সার্থত্যাগ ও তঃধবরণে অন্তপ্রাণিত করেছে।

# **अ**शावलो

1. Discuss the different types of imitation. What is the importance of imitation in the child's life. Should imitation be encouraged in children?

2. Discuss the role of imitation in the life of the child. How many types of imitation are there?

5. Discuss the significance of Suggestion and Sympathy in the child's education.

4. "Imitation and invention are the two legs on which the human race has historically walked! (W. James)—Discuss the significance of imitation and its relation to education.

# শিক্ষায় পরিমাপ (Measurement in Education)

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হল অনভিক্ত ব্যক্তিকে পরিবর্জিত ও নতুন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের জন্ম নতুন আচরণ শেখান। কিন্তু কেবল শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার পরের আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় কাজ হল দেখা যে সে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থী গ্রহণ করেতে পেরেহে কি না এবং যদি পেরে থাকে ভাহলে কি পরিমাণে বা কত মাত্রায় শে শিক্ষা সে গ্রহণ করেছে। যদি এই তথ্যটুকু শিক্ষক জানতে না পারেন তাহলে তাঁর প্রত্যের ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই অন্ধ্রনারে থেকে যাবেন এবং সমগ্র শিক্ষার উদ্দেশ্যই অনিশ্বিত থেকে যাবে। কেবল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকই যে শিক্ষার ফলাফল জানতে আগ্রহশীল তা নয়। শিক্ষার্থী যে সমাজে বাস করে সে সমাজও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, কেন না সমাজের অন্তিত্ব বজায় থাকাটা সমাজের অপরিশ্বত নাগরিকদের শিক্ষার উপরই পূর্বভাবে নির্ভরশীল।

এই সব কারণেই যে দিন থেকেই মানবসমান্তে সচেতন শিক্ষা দেবার প্রথমর ক্ষক হয়েছে সেদিন থেকেই পাশাপাশি দেখা দিয়েছে শিক্ষার পরিমাশের পদ্ধতিটি। সব দেশেই বিছালয় এবং অক্সান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিবহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আদহে এবং পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়-কর্তৃপন্ত, ক্ষনসমান্ত সকলেই মনে করেন যে শিক্ষার পূর্ণতা বা পরিসমান্তি দেখা দেয় পরীক্ষা গ্রহণে।

শিক্ষায় পরীক্ষাগ্রহণকে অপরিহায বঙ্গে স্বীকার করা হলেও প্রচন্ধিত পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি নানা দিক দিয়ে গুরুতরভাবে ক্রটিপূর্ণ বলে বর্জনানে প্রমাণিত হয়েছে।\* শেজন্ত গতাস্থগতিক পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিটির পরিক্রের্ড আধুনিককালে নতুন ও উন্নত ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে।

গতালুগতিক পরীকার জটির বিশদ আলোচনার লক্ত লেখকের 'শিকাবিজ্ঞানের
কৃতত্ব' শীর্ষক পুত্তক দ্রেইবা (পু: ১৬৫)।

-

এন্তলিকে বিষয়মূখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীকা নাম দেওয়া হয়েছে।
পতামুগতিক পরাক্ষাগুলি রচনাধর্মী অর্থাৎ এই সব পরীক্ষায় প্রশ্নগুলির উত্তর
দিতে হয় রচনার আকারে। ফলে যিনি পরীক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব,
ক্রচি, পছন্দ, অপছন্দ এমন কি শারীরিক অবস্থা ও মেজাজও পরীক্ষার ফলাফলকে
নানা দিক দিয়েই প্রভাবিত করে। সেজল্ল এই রচনাধর্মী পরীক্ষাগুলি কোন দিক
দিয়েই নির্ভর্যোগ্য ২তে পারে না। কিছ আধুনিক অভীক্ষাগুলিকে এমনভাবে গঠনকরা হয়েতে বে সেগুলির উত্তর সব সময় একই এবং স্থানিদিন্ত থাকে এবং তার
ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব কোন দিক দিয়েই পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত
করতে পারে না। এই জল্লই এগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবশৃক্ত
আভীক্ষা বলা হয়। তবে গতামুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ফাটিপূর্ণ হলেও
শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সেটিকে নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করা এখনও সম্ভব
হয় নি। তবে আধুনিক অভীক্ষা যে ভাবে ফ্রুত উন্নতির পথে, আশা করা বায়
যে অদ্ব ভবিতাতে এই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলি শিক্ষামূলক পরিমাপের পূর্ণ স্থানটিই:
অনিকার ক্রতে পারবে।

#### ৰান্তিৰ পৰিষাপ ( Assessment of the Individual )

সাধারণভাবে বলতে গেলে সমন্ত পরিমাপের বিষয়বস্ত হল শক্তি বা কর্মক্ষমতা।
ভর্তাং গোনন ব্যাপারে বা কাজে একজনের কড়টা শক্তি বা দক্ষতা আছে তা
নির্মণ করা পরিমাপের উদ্দেশ্য। যেমন, কোন ব্যক্তি কড ভারি জিনিস একেবারে
ত্থাতে পানে বা কত ভাণাতাড়ি দৌহতে পারে বা কড় নিভূলভাবে অরু কষতে
পারে বা কড় নিখুঁও ও প্রান্ত টাইপ করতে পারে বা নিদিপ্ত সময়ে কড়টা পড়া
শোণে বা কড় শক্ত সমন্তার সমাধান করতে পারে কিংবা কড়টা সাফল্যজনকভাবে
ভরিমানত পরিব্রালাপাপ থাওয়াতে পারে—এই ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যক্তির
উবক্য বা দক্ষতা নিগর করাই আধুনিক অভীকাঞ্চলির উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীরঃ
অভীক্ষাভাবত একটি বা একাধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয়ে
থাকে। এগানে একটা বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে এই সব পরিমাপের
বিষয়ব্য একটা শাক্ত হলেও সরাসরি শক্তিটিকে পরিমাপ করার মত কোন
যন্ত বিষয়ে অমানদের নেই। কোন বিশেষ কাজের সম্পাদনের মাধ্যমেই ব্যক্তির
শত্তিতি পরিমাপ করাই হল আমাদের পরিমাপের একমাত্র পজ্তি। ধরা
যাক, আন্ত একভনের বৃদ্ধির পরিমাপ করতে চাই। সরাসরি ব্যক্তিটির বৃদ্ধি

পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। সেইজন্ত প্রচলিত বৃদ্ধির অভীকায় ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে বা কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রান্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার ঐ সমস্তাগুলির সমাধান বা ঐ প্রান্নগুলির উত্তরদানের উৎকর্ষের বিচার করে নির্দিয় করা হয় য়ে ভার কতটা বৃদ্ধি আছে। অর্থাৎ এককথায় বৃদ্ধির পরিমাপ সরাসরি করা চলে না, বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয় কতকগুলি আচরণের সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে। বৃদ্ধির মত আর সমস্ত মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। এককথায় সমস্ত শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ পরোক্ষভাবেই করা হয়ে পাকে।

শক্তি বা কর্মক্ষরতাকে নোটাম্টিভাবে ত্রেণীতে ভাগ করা বায়, **অর্জিড়া** (acquired) এবং সহজাত (inherited)। সেদিক দিয়ে পরিমাণ-যন্ত্র <del>বা</del> অভীকাগুলিকে আমর। মোটাম্টি হভাগে ভাগ করতে পারি, (১) অর্জিড জ্ঞান বা দক্ষতার অভীকা এবং (২) সহজাত শক্তির অভীকা।

আর এক ধরনের অভীকা আছে যেগুলির ঘারা কোন দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয় না। সেগুলির ঘারা প্রধানত কোন বিশেষধর্মী মানসিক বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর অভীক্ষার মধ্যে পড়ে আগ্রহ পরিমাপের অভীক্ষা (Interest Test), মনোভাব পরিমাপের অভীক্ষা (Attitude Test), ব্যক্তিগত্তা পরিমাপের অভীক্ষা (Personality Test)ইত্যাদি।

# ১। অব্রুত জ্ঞান বা দক্ষতার অভাক্ষা

(Test of Acquired Knowledge or Skill)

ষে সব শক্তি বা কর্মক্ষমতা আমাদের অঞ্জিত সেগুলিকে পরিমাপের যে উপকরণ তাকে আমরা অঞ্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা ( Attainment Test or Achievement Test) বলে থাকি। সাধারণত কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনে শিক্ষাথীর অঞ্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা এই ধরনের অভীক্ষার হারা পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে শিক্ষাথারী অভাক্ষা (Educational Test) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

### শিক্ষাশ্রয়ী অভাক্ষা (Educational Test )

মনে কর: যাক কোন বিভালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রেরা ইতিহাস ব। ইংরাজীতে কতটা জান সঞ্চয় করল তা জানার জপ্তে একটা অভাক্ষা তৈরী করা হল। এটিকে আম< অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা বলব। অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা সাধারণত বিভিন্ন পাঠাবিষয়ের উপর তৈরী হয়ে থাকে এবং শ্রেণী (class or

grade) অনুষায়ী সেগুলিকে নানা বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। বেমন সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীকা বা নবম শ্রেণীর ইংরাজীর অভীকা, বা কলেজের ডিগ্রী কোসের মনোবিজ্ঞানের অভীকা ইত্যাদি। তবে অনেক সময় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীকা একসকে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ পর পর কতকগুলি শ্রেণী মিলিয়েও করা হয়ে থাকে।

যদিও তত্ত্বের দিক দিয়ে সহজাত শক্তি ও অর্কিত শক্তি আলাদা, তব বাস্তব কেত্রে এড়টাকে পথকভাবে পাওয়া যায় না এবং পরিমাপ করাও সম্ভব হয় না। ক্রেনা সংজাতশক্তিকে কোন ক্ষেত্রেই অর্জিত দক্ষতা বা জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তার কারণ হল যে কোনও ধরনের কাজকর্ম করতে না শিখলে কোন শক্তিকেই বাইরে বাক্ত করা সম্ভব হয় না। তেমনই আবার অর্ক্তিত জ্ঞান বা দক্ষতা মাত্রেই সহজাত শক্তির প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। কারণ বিভিন্ন সহজাত শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন জান বা দক্ষতা অর্জন করাই যায় না। অতএব সমন্ত অভীকাই আংশিক সহজাত ও আংশিক অর্জিত শক্তির মিপ্রিত ফল। অর্ক্তিত জ্ঞানের অভীকা আবার তু'রকমের হতে পারে, প্রথম, প্রচলিত গতামুগতিক পরীকা অর্থাৎ যে সব রচনাধর্মী পরীকা কলে কলেকে ৰছদিন ধরে শিক্ষকেরা শিকার্থীদের জ্ঞান ও বিভা পরিমাপ করার জন্ম প্রয়োগ করে আসছেন। দিতীয় আধনিক বিষয়মুখী বা নৈৰ্ব্যক্তিক (Objective) অভীকা যেগুলি মনোবিজ্ঞানীরা আধনিককালে তৈরী করেছেন প্রচলিত গতাহুগতিক পরীক্ষার দোষক্রটিগুলি দূর করার জন্ম। গতামুগতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে নানা বিভিন্নতা থাকলেও গঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সেগুলি সর্বত্রই একপ্রকার। এগুলির বারা সাধারণ পাঠক্রয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর কডটা জ্ঞান বা পারদর্শিতা শিক্ষার্থী অর্জন করল তার পরিমাপ করা হয়ে থাকে, যেমন ইংরাজী ভাষার পরীক্ষা, ইভিহাসের পরীক্ষা, ভগোলের পরীকা ইত্যাদি।

গতামুগতিক পরীক্ষাগুলির নানা দোব থাকায় এবং সেগুলির হারা পরিমাপের ফলাফল অদম্পূর্ণ ও মারাত্মকভাবে ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় মনোবিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের আধুনিক বিষয়মূখী অভীকা ( New-Type Obejctive Test ) তৈরী করেছেন। গতামুগতিক পরীক্ষা ও আধুনিক অভীকার মধ্যে উদ্দেশ্য বা প্রকৃতির দিক্দিরে কোন পার্থক্য নেই। উভবের হারাই ব্যক্তির অর্ক্তি জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। পার্থক্য যা তা হল পছতি এবং সংগঠনের। এই সমন্ত অভীকাই আবার তু প্রকারের হতে পারে মাননির্ণীত তা আদর্শায়িত ( Standardised )

এবং অমাননির্ণীত (Unstandardised)। মাননির্ণীত বা আরশ্যিত অভীক্ষা বলতে বোঝার বে অভীক্ষাটির এমন একটি মান বা নর্ম (Norm) নির্ণির করা হয়েছে যার সাহায্যে সমস্ত অভীক্ষার্থীদেরই কৃতিছের একটা তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হতে পারে। অভীক্ষাটি যদি মাননির্ণীত বা আরশ্যিতি না হর ভাহলে তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মান বিশেষ একটি ক্লেজে প্রয়েজ্য হতে পারে কিন্তু সর্বজনীন ভাবে তা সত্য হয় না। আর আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষার স্থবিধা হল এই যে এর সর্বজনীন মান বা নর্মের সঙ্গে যে কোন অভীক্ষার্থীর সাফল্যের তুলনা করা চলে এবং ঐ তুলনার হারা ভার সাফল্য বা কৃতিছের যথায়থ সংব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব হয়। আধুনিক শিক্ষাপ্রীর অভীক্ষাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হল যে এগুলি আদর্শায়িত এবং মাননির্ণীত।

#### শিকাশ্ররী অতীকার শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক আদর্শায়িত শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলি নানা প্রাক্তবির হতে পারে। প্রথমত, কুলকলেজের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর অভীক্ষা তৈরা হতে পারে, যেমন ইংরাজীর অভীক্ষা বা বাংলার অভীক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া পঠন অভীক্ষা (Reading Test), শন্ধমালা অভাক্ষা (Vocabulary Test), অর্থবাধ অভীক্ষা (Comprehension Test), বানান অভীক্ষা (Spelling Test), হন্তালিপ অভীক্ষা (Handwriting Test) ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্গত নানা বিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা তৈরী হয়েছে।

বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাশ্রহী অভীক্ষাগুলি আবার ব্যক্তিগত (Individual) এবং থৌপ (Group) অভীক্ষা—এই তু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগত অভীক্ষাগুলি অভীক্ষাগীর উপর ব্যক্তিগতভাবে বা স্বতম্বভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং থৌপ অভীক্ষা একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর স্বতম্বভাবে প্রয়োগ করতে হয় বলে ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে। কিন্তু একসঙ্গে বছসংখ্যক অভীক্ষাগীর উপর বৌপ অভীক্ষার প্রয়োগ করা হায় বলে যৌপ অভীক্ষায় সময় ও শ্রম উভয়েরই প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয় হয়। যেমন যদি একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা একজন অভীক্ষাগীর উপর প্রয়োগ করতে ১ ঘন্টা লাগে তবে ৩০ জন অভীক্ষাগীরে পরীক্ষা করতে ৩০ ক্ষ্টা লাগবে। কিন্তু যৌপ অভীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ জন অভীক্ষাগীর উপর একসঙ্গে

শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞানের প্রথম বতে 'বৃদ্ধির পরিনাপ' পর্বারটি স্তইব্য ( পৃ: ১০১ )।

ষভীকাটি প্রয়োগ করা সম্ভব বলে ৩০ ঘন্টার কাজটি ২ ঘন্টায় শেব করা বার। বৌধ ষভীকার এই বিরাট স্থবিধার জন্তে আধুনিক কালে সমন্ত শিকাশ্ররী ষভীকাই বৌধ অভীকাধ্যী।

# ২। সহজাত শক্তির অভীক্রা (Test of Inherited Ability)

সহজাত শক্তিকে আমর। মোটাম্টি ত্'ভাগে ভাগ করতে পারি, সাধারণ (General) শক্তি এবং বিশেষ (Specific) শক্তি। সাধারণ শক্তি বলতে বোঝার সেই শক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজের পেছনেই কিছু না কিছু পরিমাণে নিয়োজিত হয়ে থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বৃদ্ধি নাম দিয়ে থাকি। সেইজক্তই সহজাত সাধারণ শক্তির অভীক্ষাগুলি বৃদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) নামে পরিচিত।

# বিনে-সাইমন কেল ( Binet-Simon Scale )

সার্থক বৃদ্ধির অভীক্ষা প্রথম সৃষ্টি করার কৃতিত্ব আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামে একজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানীর। তাঁর অভীক্ষাটি বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale) নামে খ্যাত। বিনের তৈরী অভীক্ষাটিই প্রথম সাফল্য-জনকভাবে বৃদ্ধির পরিমাপ করতে সমর্থ হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন দেশে তাঁর অভীক্ষাটি বৃদ্ধি পরিমাপের আদর্শ মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়।

১৯৩৭ সালে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী টারমান ও মেরিল বিনের স্কেলটির ইংরাজী অফুবাদ করে একটি বিশেষভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই নতুন অভীক্ষাটির নাম বিনে সাইমন স্কেলের ষ্ট্রানফোর্ড সংস্করণ (Stanford Revision)। বর্তমানে এই সংস্করণটিই ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।\*

বিনের স্কেশটি প্রকাশিত হবার পর নানা দেশের মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকৃতির বৃদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে থাকেন। তাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই বিনের অভীক্ষার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে একথা অনখীকার্য বে এই সব মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক বৃদ্ধির অভীক্ষার বধেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হয়েছে।

ক্ষিনে-ক্ষেত্রের বিস্তারিত বর্ণনার রস্ত 'প্রথম খণ্ডে' 'বৃদ্ধির অভীকা' শীর্বক পেরিকেলটি
ক্রীবা (পু: ৮৭—পু: ৯৯)।

#### ভাৰাভিন্তিক ও ভাৰাবৰ্জিত অভীকা (Verbal & Non-Verbal Tests)

বর্তমানে প্রচলিত বৃদ্ধির অভীকাঞ্জলিকে সংগঠনের দিক দিয়ে ছু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, ভাষাভিত্তিক (Verbal) এবং লাধাবর্ত্তিত (Non-verbal) অভীকা। ভাষাভিত্তিক অভীকাতে নানাভাবে ভাষাব বাবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমত, সেগুলিতে প্রশ্ন বা সমস্থাগুলি ভাষার মাধানেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, নির্দেশ যা দেওয়া হয় তাও ভাষার সাধানেই দেওয়া হয় । তৃতীয়ত, এমন অনেক প্রশ্ন বা সমস্থা থাকে যেগুলির সমাধান অনেকাংশে বা পূর্ণভাবে ভাষামূলক জ্ঞানের উপরই নির্ভির করে। ফলে এই ধবনের মভীকায় সাফল্যলাভ করতে হলে অভীকার্থীর যথেই পরিমাণে ভাষামূলক দক্ষত। থাকা প্রয়োজন। বিনে-সাইমন দ্বেল এবং ভার বিভিন্ন অন্থবাদ ও সংস্করণগুলি এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অভীকা।

কিছু এমন অনেক কেত্ৰ স্নাচে যেখানে ভাষাভিত্তিক অভীকা প্ৰাণেগ করে উপযুক্ত ফল পাবার আশা করা যায় না। যেমন ছোট ছোট ছোট ছেলেনে, নিদেশী ব্যক্তি বা ভাষামূলক দক্ষভার দিক দিয়ে যার৷ হুর্বল প্রাকৃতিব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাষা-ভিত্তিক অভীকার দ্বারা স্থবিচার করা যেতে পারে না। সেইছল আপ্রতিক মনো-'বিজ্ঞানীরা একধরনের ভাষাবর্জিত বন্ধির অভীকা তৈরী করেছেন। 🧬 শ্রেণীর **অভীকায় সমস্তাগুলি ভাষার ধারা গঠিত হয় না। অসম্পর্ণ নক্ষা, আর্থিক চুবি বা** নানা আকৃতির চিহ্ন দিয়ে তৈরী সারি (series) প্রভৃতি সম্পূর্ণ ক**ার স্মু**ল্লা দিবেই এই ধরনের অভীকাগুলি মূলত তৈরী হয়ে থাকে। ভাষাব্রি সভাজাগুলিত ভাষার ব্যবহারকে অনেকাংশে বাদ দেওয়া সম্ভব হলেও নির্দেশদানের শেরে ভাষাকে **একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সমস্তাগুলি দষ্টাস্ত দিয়ে ব্রি**ং দেওয়া এবং অভীকার্থীকে কি করতে হবে তা জানান ভাষার সাহায্য ছাড। সম্থন সমা। একথা শত্য যে এই সব কেত্রে ভাষার ব্যবহার একান্তই অপ্রিহার্য এবং সেইছল এই পরনের অভীকায় যতটা অ**র ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার ক**বা য'ল পে**দিকে অভীক্ততে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে আনেরিকার গৈতাবাচিনীতে** বে সব ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীকে ভর্তি করা হয়েছিল আদেব বৃদ্ধির পরিমাপের জন্ম আর্মি বিটা নামে একটি ভাষাবর্জিড (Non-verbal) যৌশ্ব च्छोका ( Group Test ) टेज्जी कता इटाइडिन।

সেই অভীকাটিতে নীচের সাভরকম ভাষাবর্ধিত সমস্তা দেওয়া হয়েছিল।

#### भिकाखेरी मताविकान

- ( क ) গোলকদাঁধা : কাগজে আঁকা গোলকদাঁধায় পেন্সিলের সাহাযো পঞ্চ বার করা।
- ं (খ) ঘনক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Cube Analysis): একন্তৃপ ঘনক্ষেত্রে মধ্যে কটি ঘনক্ষেত্র আচে তা নির্ণয় করা।
  - (গ) X-O সার: X এবং O'র নানা সমেলনের অসম্পূর্ণ সার সম্পূর্ণ করা।
- . ' ( দ ) সংখ্যা-প্রতীক ( Digit Symbol ): সঙ্কেতলিপি ( Code ) প্রশন্ধন বা বিশেষ একটি সাংকেতিক নির্দেশ ( Key ) অমুযায়ী কতকগুলি সংখ্যাকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা।
- (৩) সংখ্যা মিল করা: ৩ থেকে ১১ অন্ধ দিয়ে তৈরী অনেকগুলি সংখ্যাব্ধ
   ক্ষো কোন্টির সঙ্গে কোন্টির মিল আছে তা নির্ণয় করা।
- · ( চ ) চিত্র সম্পূর্ণকরণ: অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা।
- (ছ) জ্যামিতির অন্ধন: কতকগুলি রেখাকে এমনভাবে টানতে হবে যাতে
  চিত্রটি একটি প্রদন্ত বিশেষ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে।
- ় আর্মি বিটা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাষাবর্জিত অভীক্ষার মধ্যে পিন্টনার নন-লাকোয়েছ টেষ্ট (Pintner Non-Language Test), চিকাগো নন-ভার্বল এগ্জামিনেসান (Chicago Non-verbal Examination) ইত্যাদির নাম করা যায়।
- এ ছাড়াও মনোবৈজ্ঞানিক অভীকাগুলিকে আহার আর এক দিক দিয়ে ছুঁশ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা কাগজকলমী অভীকা (Paper-Pencil Test) ও সম্পাদনী অভীকা (Performance Test)। যে সব পরীক্ষার উত্তর নিছক কাগজে কলমে লিখে দেওয়া যায় এবং যেগুলিতে কোন কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা হন্ম না, সেগুলিকে কাগজ-কলমী অভীকা নাম দেওয়া হয়েছে। বিনে-সাইমন স্কেল, আর্মি আল্ফা স্কেল ইত্যাদির অভীকাগুলি কাগজ-কলমী অভীকা।

#### ৰূপাদনা অভীকা ( Performance Test )

আধুনিক কালে আর এক ধরনের নতুন অভীক্ষা গড়ে উঠেছে যেগুলিতে কাগজ-কলমে লেথার কোন প্রয়োজনীয়তা হয় না। এই অভীক্ষাগুলিতে মূর্ভ বন্ধর সাহায়ে কোন কিছু তৈরী করা, কোন অসম্পূর্ণ বন্ধ সম্পূর্ণ করা কিংবা কোন ক্রা প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর সামস্যা বা ক্রতিষের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সেইজন্ম এগুলিকে সম্পাদনী অভীক্ষা প্র Performance Test) নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনতম সম্পাদনী অভীকাগুলির মধ্যে ইটালিয়ান মনোবিজ্ঞানী সেওঁইর (Seguin) তৈরী ফর্মবোর্ডের নাম করতে হয়। তিনি কীপর্ছি (Feeble minded) ছেলেমেরেদের ইক্সিয়্মৃলক ও সঞ্চালনমূলক শিক্ষার অন্ত এই ফর্ম বোর্ডের (Form Board) উদ্ভাবন করেন। পরে তাঁর এই ফর্মবোর্ড সম্পাদনী অভীকার একটি প্রধান অক্সরূপে গৃহীত হয়। সেওঁইরের ফর্মবোর্ড অভীকাটিতে একটি কাঠের বোর্ডের উপরে দশটি বিভিন্ন নক্সার গর্ড আছে এবং সেগুলির মধ্যে ঠিক ঐ নক্সাগুলির আকৃতি-বিশিষ্ট দশটি কাঠের টুকরো খাপে খাপে বলিয়ে দেওয়া যায়। অভীকার্থীকে দশটি কাঠের টুকরো দিয়ে বলা হয় যত তাড়াতাড়ি পারে সে যেন ঐ টুকরোগুলো যথাস্থানে বলিয়ে দেয়। পর পর তিনবার তাকে চেটা করতে দেওয়া হয় এবং তিনবারের মধ্যে স্বল্পতম সময়টিই অভীকার্থীর স্কোর বলে ধরা হয়। সেওঁইয়ের ফর্ম বোর্ডিট সব চেয়ে সরল ও সহজ। পরে সেগুইয়ের বোর্ডের অন্তকরণে অনেক জটিল ও উন্নত ধরনের ফর্মবোর্ড বহু মনোবিজ্ঞানী তৈরী করেছেন।

ফর্মবোর্ড ছাড়া আরও অনেক রকমের সম্পাদনী অভীকার প্রচন্তন আছে।
তার মধ্যে হিলির চিত্র-সম্পূর্ণকরণ অভীকাটিও (Healy Picture Completion.
Test) থুব প্রাচীন। এই অভীকায় কতকগুলি ছবি থেকে চৌকো চৌকো
টুকরো কেটে আলাদা করে রাখা হয় এবং অভীকার্থীকে ঐ কাট। অংশগুলি ছবিগুলির যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। প্রভাকে কেত্রেই ঐ
চৌকে। অংশটি ঠিকমত বলাতে গেলে ছবিতে বর্ণিত ব্যাপারটি বা ঘটনাটি
অভীকার্থীকে ভাল করে বুঝতে হয়।

হিলির পাজল (Healy Puzzle) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীকাও বছদিন ধরে প্রচলিত। এই অভীকায় কতকগুলি বিভিন্ন আঞ্বৃতির কাঠের টুকরো দিয়ে অভীকার্থীকে ত্রিভূজ, আয়তকেত্র ইত্যাদি বিশেষ একটি জ্যানিতিক ক্ষেত্র তৈরী করতে বলা হয়। নকস্ সিপ টেস্ট (Knox Ship Test) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীকায় অভীকার্থীকে কতকগুলো ছবির টুকরে। দিয়ে একটি পুরো জাহাজের ছবি তৈরী করতে হয়।

নশ্ধ কিউব টেস্টে (Knox Cbue Test) পর পর সাজান চারটি কিউবের উপর অভীক্ষক আঙ্গুলের টোকা দেন এবং অভীক্ষার্থীকেও সেইভাবে টোকা দিতে বলেন। নানাভাবে উপ্টোপাণ্টা টোকা দিয়ে অভীক্ষার্থীর কান্ধটিকে বেশ ক্ষটিল করে তোলা যেতে পারে। প্রাকৃতপক্ষে এই অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর অনস্তর্গ শ্বভিরই (Immediate Moemry) পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

প্রথম আদর্শায়িত (Standardised) পূর্ণান্ত সম্পাদনী অভীকার নাম হল পিন্টনার প্যাটারসন পার্ফ ম্যান্ত হেল (Pnitner-Patterson Performance Scale)। এই কেলটির মধ্যে সেগুই, হিলি, নক্স প্রভৃতি আবিষ্ণুত সম্পাদনী অভীকারণি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কেলটি মোট ১৫টি অভীকা নিরে গঠিত। পিন্টনার-প্যাটারসন ক্ষেলের অন্তর্করণে পরে আরও অনেক সম্পাদনী অভীকার কেল তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে কর্নেল-কল্প পার্ফ ম্যান্ত এবিলিটি ক্ষেল (Cornell-Cox Performance Ability Scale), আর্মি পার্ফ ম্যান্ত ক্ষেল (Arthur Performance Scale), আর্থার পার্ফ ম্যান্ত ক্ষেল (Arthur Performance Scale) প্রভৃতি উল্লেখবাগ্য। এর প্রভ্যেকটি ক্ষেলই আদর্শায়িত বা মান-নির্ণীত। পোর্টিয়াসের আবিষ্কৃত পোর্টিয়াস মেল্ড টেস্টগুলি (Porteus Maze Tests) সম্পাদনী অভীকারপে প্রাসন্ধি লাভ করেছে। এই অভীকাগুলিতে কতকশুলি রেথান্বিত গোলকধাধা (maze) আঁকা থাকে। অভীকার্থিকে ঐ গোলকধাধা গুলিতে পেন্সিল লিয়ে নিভূল পথটি বার করতে বলা হয়।

কোহস ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) নামক আর এক শ্রেণীর সম্পাদনী অভীকায় এক ইঞ্চি ঘনকেরের আকারের কতকগুলি কাঠের ব্লক বা টুকরো দেওয়া হয়। ব্লকগুলির ছ'দিকে লাল, নীল, হলদে, সাদা, হলদে-এবং-নীল, এবং লাল-এবং-সাদা এই ছ'রকম রঙ দেওয়া থাকে। ঐ ছ'রকম রঙ দিয়ে তৈরী কতকগুলি রঙীন নক্সা অভীকার্থীর সামনে ধরা হয় এবং ঐ নক্সাগুলি অস্থ্যায়ী ব্লকগুলি ভাকে সাজাতে বলা হয়।

আলেকজাগুরের পাশ-এালংগ (Pass-Along) টেল্টটিও আর একটি নতুন ধরনের সম্পাদনী অভীকা। এই অভীকায় একটি ছোট বাক্সের মধ্যে কাঠের বা প্লান্টিকের কতকগুলি বিভিন্ন আফুতির টুকরে। থাকে। সেগুলিকে বাক্স থেকে না তুলে কেবল ওপরে নীচে বা পাশের দিকে সরিয়ে প্রদন্ত নক্সা অহ্যযায়ী সাজাতে হয়। কত কম সময়ের মধ্যে অভীকার্থী নক্সা অহ্যযায়ী টুকরোগুলিকে নিতুলভাবে সাজাতে পারল তার উপর অভীকার্থীর স্কোর নির্ভর করে। ডিয়ারবর্নের প্রিচিনাচা করম বোর্ড, কোহের (Koh) ব্লক্ ডিজাইন এবং আলেকজাগুরের প্রান্দ এটালাক্সাল এই তিনটি সম্পাদনী অভীকাকে এক করে আলেকজাগুরের প্রস্থিত পার্ম্বর্গাল স্বেলটি (Alexander's Performance Scale) তৈরি করা হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ত আর এক ধরনের সম্পাদনী অভীকার প্রচলন -আছে। এই অভীকাটির নাম মানবমূতির অভীকা (Manikin Test)। এই

আভীক্ষায় একটি কাঠের বা প্লাষ্টিকের তৈরী ছোট মানবমূর্তি কডকগুলি বিচ্ছিত্র
আংশে ভাগ করা থাকে। ঐ অংশগুলি শিশুকে দেওরা হয় এবং সেগুলিকে
ঠিকমত সাজিয়ে পূর্ণ মান্নযের মূর্তিটি তাকে তৈরী করতে বলা হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাবর্জিত বৃদ্ধির অভীক্ষার নাম হল গুডএনাব্দের মান্থর আঁকার অভীক্ষা (Goodenough's Man Drawing Test)। এতে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মান্থয়ের ছবি আঁকতে বলা হয়। শিল্পনৈপৃণ্য বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছবিটির বিচার করা হয় না। কেবল দেখা হয় যে মান্থয়ের দেহের প্রয়োজনীয় অকপ্রত্যকের কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে দিতে পারল এবং সেগুলির পরস্পারের মধ্যে অন্তপাতমূলক সম্পর্ক সম্বন্ধ তার ধারণাই বা কতটা নির্ভুল। চার থেকে দশবংসর বয়সের শিশুদের বৃদ্ধির অভীক্ষা হিসাবে এই অভীক্ষাটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এখন একটি জিজ্ঞান্য হল যে সম্পাদনী অভীক্ষার ছারা ব্যক্তির কি ধরনের শক্তি বা কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি একদল মনোবিজ্ঞানী সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক ধরনের বৃদ্ধির অভীক্ষা বলেই বর্ণনা করেছেন। আলেকজাগুর তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে সম্পাদনী অভীক্ষাগুলি মূর্ভ বৃদ্ধির (concrete intelligence) পরিমাপ করে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে আলেকজাগুরে বৃদ্ধিকে মূর্ভ (concrete) ও অমূর্ভ (abstract) এই তুই প্রেণীতে ভাগ করেছেন। অবশ্য সকল মনোবিজ্ঞানীই আলেকজাগুরের এই শ্রেণীবিভাগকে মেনে নেননি। ভার্নন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা সম্পাদনী অভীক্ষার ছারা উপলব্ধিমূলক ও অবস্থানমূলক বিশেষধর্মী শক্তিগুলিরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

আজকাল অবশ্য সম্পাদনী অভীক্ষা বৃদ্ধির পরিমাপের উপকরণ রূপে বহুদ্ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ভোট ছোট ছোট ছোল মেয়ে, স্বল্পভাষাজ্ঞানসম্পন্ধ ব্যক্তি, বিদেশী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পরিমাপের যন্ত্র রূপে কোন না কোনরূপ সম্পাদনী অভীক্ষার ব্যবহার প্রায়ই করা হয়ে থাকে।

# বিশেষ শক্তির অভাক্ষা ( Test for Special Abilities )

বৃদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা মনের সাধারণ শক্তি বলে ধরে নিয়েছেন এবং বৃদ্ধির অভীক্ষাগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার ছারা কেবলমাত্র ব্যক্তির সাধারণ স্মানসিক কর্মক্ষযভাকে পরিমাণ করা যায়। অর্থাৎ বৃদ্ধির অভীক্ষা থেকে আমরা জানতে

পারি বে সাধারণভাবে সকল প্রকার মানসিক কাব্দে অভীকার্থী কেমন ফল দেখাবে। কিন্তু কোন বিশেষধর্মী কাব্দে তার কুশলতা বা দক্ষতার পরিচয় বৃদ্ধির অভীকা থেকে পাওয়া যাবে না। এইজন্ম আধুনিক কালে বৃদ্ধির অভীকাগুলিকে সাধারণ শ্রেণীবিস্থাসের অভীকা (General Classification Test) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এর অর্থ হল যে বৃদ্ধির অভীকার হারা ব্যক্তিদের কেবলমাত্র সাধারণ শক্তি বা কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।
পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীকা (Differential Aptitude Test)

কিন্ত জীবনে সাফল্যলাভ কেবলমাত্র সাধারণ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, বছলাংশে নির্ভর করে ব্যক্তি যে সব বিশেষধর্মী শক্তি নিয়ে জন্মছে সেগুলির উপর। সেইজন্ম আধুনিককালে নানা ধরনের বিশেষশক্তির অভীক্ষা (Test for Special Ability) প্রস্তুত হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির নাম দিয়েছেন পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Differential Aptitude Test)। এর ধারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ শক্তি বা দক্ষতার দিক দিয়ে কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে তা জানা যায়।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষাগুলিতে বিভিন্ন স্থনির্দিষ্ট অথচ বিশেষধর্মী কাজগুলির দিক দিয়ে অভীক্ষাথীর দক্ষতাকে স্বতন্ত্রভাবে পরিমাপ করা হয়। যেমন, কেবলমাত্র ভাষামূলক উৎকর্ষ পরিমাপ করার জন্ম যদি একটি অভীক্ষা তৈরী করা হয় তবে সেটি হবে এই ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা বা পার্থকামূলক দক্ষতার অভীক্ষা। নানা পরীক্ষণের দ্বারা বিশেষ করে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে ভাষামূলক দক্ষতার পেছনে একটি বিশেষ শক্তি কাজ করে থাকে। এটিকে সংক্ষেপে থ বলা হয়। অতএব ভাষামূলক দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির এই শক্তি বা ফ্যাক্টরটির (factor) পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

তেমনই শ্বৃতির (Memory or M) পরিমাপের জন্ম হত্তে অভীকা তৈরী করা হয়েছে। এগুলিকে শ্বৃতির অভীকা (Memory Test) বলা হয় এবং এগুলির দারা বিভিন্ন শ্রেণীর শ্বৃতি যেমন যান্ত্রিক শ্বৃতি, অমুষদমূলক শ্বৃতি ইত্যাদির পরিমাপ করা যায়।

এই একইভাবে গাণিতিক দক্ষতা (Numerical ability or n), বিচারকরণ (Reasoning), অবস্থানমূলক দক্ষতা (Spatial ability) ইত্যাদি নানা বিশেষধর্মী শক্তির উপর আজকাল অভীকা তৈরী হয়েছে। যান্ত্রিক দক্ষতার (Mechanical 'ability or m) উপর একটি প্রাচীনতম অভীকার নাম হল ষ্টেন-

স্থাই মেকানিকাল টেষ্ট (Stenquist Mechanical Test)। সেই রকম স্লীড--মূলক দক্ষতার (Musical ability) উপর প্রচলিত একটি অভীকার নাম হল সিসোর মিউজিকাাল এবিলিটি টেষ্ট (Seashore Musical Ability Test)।

সাম্প্রতিককালে পূর্ণান্ধ পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীকা বলতে থাষ্ট্রোনের প্রাথমিক শক্তির অভীকাটির (Thurstone's Primary Ability Test) নাম করতে হয়। থার্ট্রোনের এই অভীকাটিতে মানবমনের সাডটি বিশেষধর্মী কর্ম-ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। এগুলিকে থার্ট্রোন প্রাথমিক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এগুলি হল ভাষাবোধ শক্তি (Verbal Comprehension or V) সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility or N), শ্বৃত্তি (Memory বা M), আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা R), উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability or P), অবস্থানমূলক ধারণা (Space or S), ভাষা ব্যবহারের উৎকর্ষ (Word Fluency or W)।

আর একটি সাম্প্রতিক পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষার নাম হল সাইকোলজিকাল কর্পোরেশনের (Psychological Corporation) তৈরী ডিফারেলিয়াল এয়াপ্টিটিউড টেষ্ট (Differential Aptitude Test or DAT)। এতেও থার্টে নের অভীক্ষার মত ভাষামূলক, গাণিতিক, বিচারকরণমূলক, অবস্থানমূলক ইত্যাদি বিশেষ-ধর্মী কাজগুলির উপর অভীক্ষা দেওয়া ২য়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জননিয়াগ বিভাগের তৈরী জ্বেনারেল এয়াপ্টিটিউড টেষ্ট ব্যাটারিটিও (General Aptitude Test Battery or GATB) এই ধরনের বিশেষধর্মী শক্তি পরিমাপের অভীক্ষাবিশেষ।

### ্বিশেব দক্ষভার অভীকা ( Special Aptitude Test )

এ ছাড়া আরও এক ধরনের বিশেষ দক্ষতার অভীকা বছদিন ধরেই প্রচলিত আছে এবং বর্তমানে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে সেগুলির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এগুলিকে আমরা বিশেষ দক্ষতার অভীকা (Special Aptitude Test) নাম দিতে পারি।

এগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় ইন্দ্রিয়মূলক দক্ষতার অভীক্ষাগুলির (Sensory Tests), যেমন দর্শনমূলক অভীক্ষা (Visual Test), বা প্রবণমূলক অভীক্ষা (Auditory Test) ইত্যাদি। এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে অভীক্ষাগুলির প্রহাড়ো অভীক্ষাগুলির বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এছাড়া সঞ্চালন-মূলক দক্ষতার (Motor Dexterity) অভীক্ষারও আঞ্চকাল বছল প্রচার হয়েছে।

এই অভীকায় হাত পা নাড়া, চলা-ফেরা, শরীরকে বিভিন্নভাবে হেলান, হাতের ছিরতা, মাংসপেশীর ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের নির্বাচনে এই অভীকাটির উপকারিতা যথেষ্ট।

ষত্রমূপক দক্ষতার (Mechanical Aptitude) অভীক্ষারও আজকাল বিশেষ উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনতম যন্ত্রমূলক দক্ষতার অভীক্ষাটির নাম টেন্কুইট মেকানিকাল টেট (Stenquist Mechanical Test)। বর্তমান যন্ত্রশিলের যুগে যান্ত্রিক ক্ষেতা পরিমাপ করার জন্ম বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উন্নত ধরনের অভীক্ষার উদ্ভাবন হয়েছে। বেমন, কেণ্ট ভাকোর (Kent Shakow) শিল্পমূপক ফর্মবোর্ড (Industrial Form Board), ম্যাক্কোয়ারীর (MacQuarrie) যান্ত্রিক দক্ষভার অভীক্ষা, মিনেগোটা (Minnesota) মেকানিকাল এয়াসেছলী টেট ইত্যাদি।

ভারণিক দক্ষতা (Clerical Aptitudes) পরিমাণের অভীকাগুলিও আধুনিক ভালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই অভীকাগুলিতে সংখ্যা এবং নামের ভুলনা করা, কাগজপত্তের শ্রেণীবিভাগ করা, ফাইল করা, কাগজ বাছা, থাম আঁটা ইত্যাদি নানা বিভিন্ন শ্রেণীর অফিলের কাজকর্ম অভীকাথীকে করতে দেওয়া হয়। মিনেসোটা ক্লারিকাল (Minnesota Clerical Test), জেনারেল ক্লারিকাল টেই (General Clerical Test or GCT) প্রভৃতি বহুপ্রচলিত অভীকাগুলির এই প্র্যায়ে নাম করা যায়।

# আপ্রত্যে পরিমাপ (Measurement of Interest )

কোন কাজ করা বা কিছু শেখার পেছনে যে বস্তুটি থাকা একান্ত অপরিহার্য তা হল প্রেষণা (motive)। প্রেষণাই ব্যক্তিকে বিশেষ একটি কাজ করতে প্ররোচিত করে, তার কর্মক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উচ্চমকে অব্যাহত রাখে। প্রেষণার সাথে অক্সান্সভাবে অভিয়ে আছে আর একটি বস্তু। তার নাম আগ্রহ। আগ্রহ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এক ধরনের তৃপ্তি বা আনন্দের অহুভূতি যা ঐ কাজটি সম্পন্ন করার সলে অভিয়ে থাকে। এই জ্যুই যে কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে সে কাজ করতে সে তৃপ্তি বোধ করে এবং সেই কাজের জ্যু তার মধ্যে প্রেষণা স্থাভাবিক ভাবেই তৈরী হয়। আর যে কাজেতে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে না সে কাজ সম্পাদনে ব্যক্তি তৃপ্তি বোধ করে না, ফলে তার মধ্যে ঐ কাজের জন্তু কোন প্রেষণা জন্মায় না। অভএব দেখা যাছে যে ব্যক্তির স্থাক্তা ও স্থপরিচালনার

আছে তার কোন্ কোন্ বিষয় বা কাজে আগ্রহ আছে তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।
বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও পরিচালনামূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহের অরপাট জানা অপরিহার্থ বললেই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী বে বিষয়ে আগ্রহ অফুভব করে সে বিষয় সে খুব সহজেই শিখতে পারে। অবশ্র সমন্ত শিক্ষাই সহজাত শক্তি ও আগ্রহের মিলিত ফল, কিন্তু কোন বিষয়ে কেবলমাত্রশক্তি বা কর্মক্ষমতা থাকলেই শিক্ষা ঘটে না যদি না সেই বিষয়ে শিক্ষাধীর মথেইপরিমাণ আগ্রহ থাকে। তেমনি বৃত্তির ক্ষেত্রেও এই একই কথা সমান ভাবে
প্রযোজ্য। এইজ্পুই আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহ পরিমাপের নানাপন্থার উদ্ভাবন করেছেন।

### আঞ্জাহ্ব অভাক্ষা (Interest Test)

আগ্রহ পরিমাপের সব চেয়ে সহক্ষ উপায় হল শিক্ষাঝীকে সোজাস্থাজ নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং ভার উত্তর থেকে তার আগ্রহের অরপ নির্ণয় করা। কিন্তু নানা কারণে এই ধরনের উত্তরগুলি বাত্তবধর্মী ও নির্ভরযোগ্য হয় না। বিশেষ করে চোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং অরবয়ন্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মে সোজাস্থাজি প্রশ্নের আরর পরিধ অভ্যন্তর উত্তর পাওয়া যায় না। প্রথমত, তাদের জ্ঞানের পরিধি অভ্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাদের আগ্রহের পরিধিও নিতান্ত সদীর্ণ থাকে। বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় ও রাত্ত সম্বন্ধ সমাজে প্রচলিত এবং আরু দশজনের পরি-শোবিত ধারণা বা মতবাদের ধারা ভার। এতই প্রভাবিত হয় যে নিজেদের আগ্রহ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণ। ভারা গড়ে তুলতে পারে না। এই সব কারণেই প্রভাক এবং প্রভার পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কার্নেগ্রী ইনন্টিটিউট অব টেকনোলজির এক আলোচনা সভায় আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু সব চেয়ে সাক্ষন্তরক্ষ আগ্রহের অভীক্ষা তৈরী করেন ই, কে, সূত্রং (E. K. Strong) নামক এক মনোবিজ্ঞানী। তাঁর অভীক্ষাটির নাম ভোকেশানাল ইন্টারেই ব্রাক্র (Vocational Interest Blank বা VIB)।

কার্নে গী ইনন্টিটিউটের অভীকাটির ছটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম, বছ বিভিন্ন প্রকারের কাজ, বস্তু, ব্যক্তি সম্পর্কে অভীকার্থীর পছম্প বা অপছম্প জানা যায় এমন ধরনের প্রশ্ন অভীকাটিতে দেওয়া হুদ্ধেছিল। দিতীয়, বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি অমুষায়ী উত্তরগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। তার ফলে দেখা গেছল যে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক দিয়ে বেশ মিল আছে।

ন্ট্:এর VIB অভীকাটিতে মোট চারশ'টি প্রশ্ন আছে এবং সেগুলি আটটি অংশে বিভক্ত। প্রথম পাঁচটি অংশে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভীকার্থীর আগ্রহ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পাঁচটি বিষয় হল, বৃত্তি, কুল-পাঠ্য বিষয়সমূহ, আমোদ প্রমোদ, নানারকম কাজকর্ম এবং অপরের অন্তুত বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা উক্তিটির পাশে লেখা থাকে পছন্দ, উদাসীন এবং অপছন্দ। অভীকার্থীকে ঐ তিন ধরনের উত্তরের মুধ্যে একটিতে দাগ দিতে বলা হয়। যেমন—

| ,পছন্দ  | উদাসীন | অপছন্দ         |
|---------|--------|----------------|
| , 188-4 | अमानान | <b>অ</b> শহন্দ |

- >। যদ্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম করা
- ২। অক কথা ··· •••
- ৩। সিনেমায় বাওবা

অভীকাটির শেষ তিনটি ভাগে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কাদকে অভীকার্থীর পছনদ অফ্রায়ী সাজাতে এবং নিজের বর্তমান কর্মক্ষমতা এবং অন্যায় বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমাপ করতে বলা হয়। এই অভীকাটিতে প্রত্যেকটি বৃত্তির (occupation) বিভিন্ন ক্ষারের তালিকা আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষারটিকে ঐ নির্দিষ্ট ক্ষোরের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে যে সে সাধারণ পুক্ষ বা সাধারণ নারী থেকে ঐ বৃত্তিটিতে আগ্রহের দিক দিয়ে ব্যক্তি কতটা দূরে সরে আছে।

আর একটি বছ ব্যবহৃত আগ্রাহের অভীকার নাম হল কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ড (Kuder, Preference Record)। এই অভীকাটি খুবই সম্প্রতি তৈরী হয়েছে এবং সূট্রংএর অভীকার সঙ্গে এটির অনেক দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য আছে। এতে কোন একটি বিশেব বৃত্তিতে আগ্রহ নির্ণয় না করে কতকন্তালি ব্যাপক ক্ষেত্রে শিকার্থীর আগ্রহ আছে কি না তারই পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপযোগী বিভিন্ন ক্ষমে (Form) বা আকারে এই অভীকাটি পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ এর বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে ১৬৮টি আইটেম (item) বা পদ আছে। এমন তিনটি করে পদ একসন্থে দেওয়া বাকে যেগুলির যার। একই শ্রেণীর শ্বিষ্ঠ প্রকৃতির দিক দিয়ে বিভিন্ন তিনটি কাজকে বোঝান হয়। শভীকার্থীকে বলা হয় বে ঐ তিনটি কাজের মধ্যে শভীকার্থী যে কাজটি সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে এবং যে কাজটি সব চেয়ে কম পছন্দ করে সে ঘটি কাজের নামেতে দাগ দিতে। যেমন—

নীচে তিনটি কাজের নাম দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোন্ কালটি তোমার সব চেয়ে পছন্দ আর কোন্টা সব চেয়ে অপছন্দ বল।

- ১। অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা
- ২। মুদ্রা সংগ্রহ করা
- ৩। প্রজাপতি সংগ্রহ করা

কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ডের বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে নানারকম বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন,—কৃষিমূলক, যন্ত্রপাতিমূলক, গণনামূলক, বিজ্ঞানমূলক, চাককলামূলক, সাহিত্যমূলক, সন্ধীতমূলক, কারণিক, সামাজিক ইত্যাদি।

ট্রং এবং কুডারের আগ্রহ পরিমাপের অভীক্ষা ছাড়াও আব্দকাল আরও অনেকগুলি আগ্রহের অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। দেগুলির মধ্যে পার্ট্রেনি ইন্টারেট্র সিডিউল (Thurstone Interest Schedule) এবং গিলফোর্ড-স্লিডম্যান-বিমারম্যান ইন্টারেট্র সার্ভে (Guilford-Sneidman-Zimmerman-Interest Survey) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

# श्च-ञ्राकात रेविनरीयनो

(Characteristics of a Good Test)

যে কোন ভাল অভীকায় নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাক। একাস্কট প্রয়োজন।

একান্ত্র প্রথিত বিদ অভাব থাকে তবে অভীকাটিকে নিধুত বলতে
পারা যাবে না। যথা—

- ১। নৈৰ্ব্যক্তিকভা (Objectivity)
- ২। নির্ভর্যোগ্যভা (Reliability)
- ৩। যাখার্থ্য ( Validity )
- ৪। প্রয়োগনীলভা ( Administrability )
- ৫। সংব্যাখ্যান ও জুলনীয়ভা (Interpretation and Comparability)
- ও। পরিবিভঙা (Economy)

নৈৰ্ব্যক্তিকতা (Objectivity) বলতে বোৰায় বে অভীকাটির গঠন, প্রয়োগ বা .
ফলনির্ণয়ে অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। অর্থাৎ অভীকাটি সব দিক .
দিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাববর্জিত হবে। এর অর্থ হল যে অভীকাটি সম্পূর্ণভাবে
বিষয়মুখী হবে, ব্যক্তিমুখী হবে না।

গতামুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্যটি একেবারে নেই। সেধানে বে ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয় অভীক্ষাপাঁকে সেগুলির উত্তর দিতে হলে বড় বড় রচনা লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন, 'শিক্ষার লক্ষ্য কি ?' বা 'কোন্ কোন্ শক্তির ছারা বাজারে ত্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়' ইত্যাদি প্রকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অভীক্ষার্থী বিরাট বিরাট রচনা লিখতে বাধ্য হয়। এই জক্স এই ধরনের প্রশ্নগুলকে রচনাধর্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে নম্বর দেবার সময় অভীক্ষকের ব্যক্তিগত মভামত, পছন্দ অপছন্দ এমন কি ধেয়াল খুসী, মেজাজ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আধুনিক অভীক্ষায় এই ব্যক্তিকতা (Subjectivity) দ্র করার জক্ত শ্নিদিই ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা হয় এবং সেগুলির উত্তর মাত্র একটিই হয়, একটি ছাড়া ছটি হয় না। যেমন

- নীচের তিনটি উত্তরের মধ্যে কোন্টি ঠিক বল।
   প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল
- (क) স্বাস্থ্যচর্চ। (থ) সমাজ-উন্নয়ন (গ) স্বাস্থ্য-উপলব্ধি।
  - ২। বাকাটির শৃক্তস্থানগুলি পূর্ণ কর।

জেমস-ল্যাংগ মতবাদ অন্থায়ী দৈহিক অন্তভৃতি জাগে———,প্রকোডের ় অন্তভৃতি দেখা দেয়——।

৩। উক্তিটি সত্য কিংবা মিথা। বল।

পৃথিবী আকারে বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে বড়।

সত্য-মিথ্যা

এই ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং এক-উত্তর-বিশিষ্ট প্রশ্নগুলির সাহায্যে আধুনিক অভীকা তৈরী করা হয়ে থাকে। এই ধরনের স্পাষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকতাদোবের দারা তুই হবার সন্তাবনা একপ্রকার থাকে না বললেই চলে।

নির্ভরবোগ্যতা ( Reliability ) বলতে বোঝায় অভীকাটি কডটা নির্খুত বা নির্ভূল। সাধারণত যদি একটি অভীকা একই দলের উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পর পর ছবার দেওয়া হয় এবং যদি দেখা যায় যে অভীকার্থীদের এই ছবারের ভোরের মধ্যে বেশ মিল আছে তা হলে অভীকার্টিকে নির্ভরবোগ্য বলা হয়। সাধারণত দলটিয় এই ছবারের ভোরের মধ্যে মিল বা সম্বতা মাপা হয় সহপরিবর্তনের মান নির্দরের

মাধ্যমে। এ ছাড়াও অস্তান্ত গছাতেও অভীকাটির নির্ভরযোগ্যতা নির্ণর করা হয়ে থাকে। গভান্থগতিক পরীকাণ্ডলি এই দিক দিয়ে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়।

ষাথার্জা ( Validity ) বলতে বোঝায় অভীকাটি যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার অন্ত তৈরী প্রকৃতপক্ষে তা পরিমাপ করছে কিনা। গভারগতিক পরীক্ষার করে দেখা যায় যে ইতিহাস বা ভূগোলের জন্ত তৈরী পরীক্ষা ইতিহাস বা ভূগোলের জন্ত তৈরী পরীক্ষা ইতিহাস বা ভূগোলের জান ছাড়াও হাতের লেখা, ভাষামূলক দক্ষতা, রচনাশৈলী, পরিষার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি গুলিও অন্তান্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণ যেমন পরিমাপ করে থাকে। সেজত্ত আমরা বলতে পারি যে এই অভীক্ষাগুলির যাথার্থ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে যাথার্থ্যসম্পন্ন অভীক্ষা যা পরিমাপের জন্ত তৈরী তা ছাড়া আর অন্ত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করেব না। কোন অভীক্ষায় যাথার্থ্য নির্পন্ন করায় নিয়ম হল, অভীক্ষাটি প্রস্তুত করার পর অপর কোন যাথার্থ্যসম্পন্ন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত অভীক্ষার সঙ্গে সেটিকে তুলনা করা। সাধারণত এই ঘূটি অভীক্ষাকে একই দলের উপর প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। যদি দেখা যায় যে এই সহপরিবর্তনের মান বেশ উন্নত তবে নতুন অভীক্ষাটির যাথার্থ্য আছে বলে মনে করা হয়।

প্রয়োগশীলতা (Administrability) বলতে বোঝায় যে অভীকাটি
অভীকার্থীদের উপর সহজে ও বিনা আয়াসে প্রয়োগ করা যাবে। অভীকার
ফলাকল অনেকাংশে নির্ভর করে অভীকাটি প্রয়োগ করার উপর। কোন অভীকা
অক্যান্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নত হলেও যদি তার প্রয়োগপদ্ধতি কট্টসাধ্য
বা জটিল হয় তাহলে অভীকাটির কোনই সার্থকতা থাকে না। এইজন্ত আধুনিক
অভীকাগুলির প্রয়োগবিধি যতটা সহজ ও স্পাষ্ট করা যায় সে দিকে বিশেষভাবে
মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

সংব্যাখ্যান (Interpretation) ও তুগনীয়তা (Comparability) বলতে বোঝার বে অভীকাটি থেকে যে স্থোরগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে বথায়থ ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলির পরস্পারের মধ্যে নির্ভরযোগ্যভাবে তুলনা করা যাবে। সাধারণত প্রাচীন পরীক্ষাপছভিতে ধেয়ালখুশীমত ধরে নেওয়া একটা পাশ মার্কের সঙ্গে তুলনা করে বিশেব কোন অভীকার্থার সাফল্যের পরিমাপ করা হত। ফলে এই ধরনের পরিমাপের প্রকৃতপক্ষে কোন মৃল্যই থাকত না। সেজত আধুনিক অভীকাত্তনির এয়ন একটি মান বার করা হয় যেটিকে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা

যায় এবং ষেটির সঙ্গে যে কোন বিশেষ অভীকার্থীর ক্বভিন্থের তুলনা করা চলজে পারে। একেই সর্বজ্ঞনীন মান বা নর্ম (Norm) বলা হয়।

পরিমিততা (Economy) বলতে বোঝার যে অভীক্ষাটির রচনা, প্ররোগ, বিচার ইত্যাদির বাাপারে যতটা সন্তব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম লাগবে। প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে গভায়গতিক পরীক্ষাগুলিতে অবশ্র সময় ও পরিশ্রম বেশী লাগে না। সেদিক দিয়ে আধুনিক অভীক্ষাগুলি তৈরী করা ও প্রয়োগ করা উভয় কাজেই যথেষ্ট সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কিছ তেমনই প্রশ্নপত্র দেখা এবং নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে গভায়গতিক অভীক্ষায় প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে, কিছ আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করার কাজটিকে এত সরল ও সহজ করে ভোলা হয়েছে যে যে কোন স্বর্রবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিও সেগুলি নিতুলিভাবে পরীক্ষা করতে পারে।

# আদর্শায়িত অভাক্ষা (Standardised Test)

আধুনিক অভীকার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি আদর্শায়িত। আদর্শারিত হওয়ার জন্তুই আধুনিক অভীকা প্রোচীন পরীকা পদ্ধতির তুলনার অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, ক্রাটিহীন ও কার্যকরী। আদর্শায়িত বলতে কি বোঝার এখন ভাই দেখা যাক।

কোন অভীকার আদর্শায়ন (Standardisation) বলতে এক কথায় বোঝার বে অভীকাটির প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং (scoring) পদ্ধতির মধ্যে যুহদূর সম্ভব সামক্ত্র (uniformity) আনা।

প্রযোগ পছতির মধ্যে সামপ্রত্ত আনার অর্থ হল বে, বে পরিছিভিডে আভীক্ষাটি প্রযোগ করা হচ্ছে দেই পরিছিভিটির বিভিন্ন দিক বা অলগুলি যেন বিভিন্ন সময়ে বা ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে। সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রেই পরিছিভির অপরিবর্তিত থাকে। সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রেই পরিছিভির অপরিবর্তির এই সমতা একান্ত আবশুক। মনোবৈজ্ঞানিক আভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রেও পরিছিভির এই সমতা একান্ত আবশুক। এর জন্ম বে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় সেগুলি হল—অভীক্ষাটির প্রযোগকানীন মৌথিক বা লি থত নির্দেশগুলি, অভীক্ষার্থীনের প্রয়োগের উত্তর দেবার পছতি, অভীক্ষাটির প্রাথমিক দৃষ্টান্ত প্রদান, অভীক্ষা প্রযোগের পরিবেশের সময়ের জন্মন, আভীক্ষা, ব্যবহার করার বিভিন্ন উপকরণ এবং অভীক্ষা প্রযোগের পরিবেশের আভাত্ত উপাদানগুলি। অভীক্ষাটিতে সাক্ষ্যান্তনক ক্ষলাভের করা এই

বিষয়গুলি সৰ ক্ষেত্ৰে অভিন্ন হণ্ডন্না অপরিহার্থ। এইজন্ম যথনই কোন নতুন অভীকা তৈরী করা হয় তগনই সেটি কেমন করে প্রায়োগ করতে হয় সে সংক্ষে অভীক্ষককে বিভারিত ও স্থানির্দিষ্ট নিয়মকান্থন ও নির্দেশ বিভে হয়। নইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভীক্ষাটির প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা বেষ এবং তার ফলে তা থেকে করু ফলাফল সামক্ষশ্রপূর্ণ হয় না।

আধুনিক অভীকায় অভীকাটির প্রয়োগের সময় অভীক্ষকের বাচনভদী, হাবভাব, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও স্থনিদিষ্ট নির্দেশবলী দেওয়া থাকে। কেননা অভীকাথীদের উপর এগুলিরও প্রভাব কম দেখা যায় না। এমন কি অভীকা বেথানে দেওয়া হবে সেধানকার পর্যাপ্ত আলো এবং বায়্চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অভীকার্থীর বসার ও অক্যাপ্ত আচ্চল্যের যথাযথ আয়োজন প্রভাতিও যাতে সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় তার প্রতিও তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হয়। সবশেবে অভীক্ষক ও অভীকার্থীর মধ্যে একটা সম্প্রীতিমূলক বোঝাপড়া (rappert) প্রষ্টি করাটা অভীকার সাফল্যের জম্ম বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধেও অভীকাটিতে স্থনিদিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

কোন অভাকার আদর্শায়নের বিতীয় প্রয়োজনীয় সোপান হল অভীকাটির
নর্ম (norm) বা মান বার করা। আমরা দেখেছি যে কোন স্থ-অভীকার
একটা বড় ৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and
comparability)। এর অর্থ হল যে অভীকাটির ফলাফলকে ঠিক্মত ব্যাখ্যা করা
মাবে এবং একজন অভীকাথীর প্রাপ্ত স্থোরের সঙ্গে অপর অভীকাথীর প্রাপ্ত
স্থোরের যথার্থ তুলনা করা সম্ভব হবে। এর জন্ম অভীকাটির একটি বিজ্ঞানসমত
মান বা নর্ম (norm) থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত বুল কলেজে যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এ ধরনের কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই। ফলে এই সব পরীক্ষায় যদি কেউ ২০ বা ৬০ বা ৯০ পাছ ভার সেই স্পোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। এ সব কেন্তে সাধারণত একটা পাশ মার্ক (যেমন ৩০ বা ৩৬) ঠিক করে দেওয়া হয় কিছ সেটিও ১ শ্পূর্ণ থেয়ালথুশীমত এবং ভার কোন যুক্তিনির্ভর ভিত্তি নেই। ফলে পরীক্ষাথীর সামল্যের কোনরূপ প্রকৃত পরিমাপ সম্ভব হয় না এবং পরীক্ষাথীদের মধ্যে একটা জন্পান্ত ও অসম্পূর্ণ ভূলনা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই পরীক্ষার নারা দিক হয় না।

সেওস্ত প্রয়োজন এমন একটি মান বা নর্মের (norm) যেটির সঙ্গে কোন বিশেষ

পরীকার্থীর পাওয়া কোরের তুলনা করে আমরা পরীকার্থীর সাকলোর ঠিকমত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকেই সর্বন্ধনীন মান বা নর্ম (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। আধুনিক আদর্শায়িত অভীকার (Standardised Test) ক্ষেত্ৰে এই সৰ্বজনীন মান বা নৰ্ম থাকাটা একটি অপরিচার্ম বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরা যাক সপ্তমশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বন্ধ ইতিহাসের একটি আদর্শায়িত অভীকা তৈরী করা হল। অর্থাৎ দেশে যত চেলেমেরে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে ভাদের উপর অভীকাটি প্রয়োগ করে ভাদের সাফল্যের একটা মান বা নর্ম कि कवा हन। यदा कवा शक, अहे नर्वा हन ६२। अथन यनि विरमय अकि ছেলে ঐ পরীক্ষায় ৫০ পায়, ভাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারি যে সারা দেশের সপ্তমশ্রেণীর ছেলেঘেরেদের মধ্যে এই ছেলেটির স্থান কোথার। বেমন এ ক্ষেত্রে নর্ম হল ৪২। অতএব এই বিশেষ চেলেটির ইতিহাসের জ্ঞান সংযাতেশীর সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ কিছটা বেশী এবং কভটা বেশী ভাও আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা বায়। কোন বিশেষ পরীক্ষায় সর্বজনীন নর্ম বা মান নির্ণয় করার পদ্ধা হল সমস্ত অভীক্ষার্থীদের ভোরের সমষ্টিকে অভীকার্থীদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। এখন কোন অভীকায় সর্বজ্ঞনীন মান নির্ণয় করতে গেলে প্রক্রভপকে সেই বিশেষ শ্রেণীভক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীকাটির প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ সংযমশ্রেণীর ইতিহাসের অভীকাটির মান নির্ণর করতে হলে দেশে যত সপ্তমশ্রেণীর ছেলে-যেয়ে আছে তাদের সকলের উপর অভীকাটি প্রয়োগ করে তাদের সমগ্র স্তোবের যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিছ এ প্রক্রিয়াটি বাল্পবে সম্ভব নয় বলে সপ্তমশ্রেণীভক্ত সমন্ত ছেলেমেয়েদের একটা বাছাই করা দলের (Sample Group) উপর অভীকাটি প্রয়োগ করে তাদের স্বোর থেকেই সাধারণত जर्बक्रीन मान वा नर्म निर्वय कर्ता हरस थाकि। अवश्रा स्वरूप हरव स्व अहे वाहाहे করা দলটি যেন সমগ্র দলের প্রতিনিধিশ্বরূপ হয়। অর্থাৎ পরিবেশ, কলে শিক্ষার মান. পিতামাতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে সমগ্র নলটিতে যত বিভিন্ন শ্ৰেণীর ছেলেমেরে আছে ভাদের সকলেরট কিছু কিছু এই बाहा है करा मनिएए शाकरन । वना बाहना धहे बाहा है कराव (sampling) शक्तिशांि ये निर्ं ७ हत्त, नर्यं ७ ७७ निर्ं न हत्त ।

আনুৰ্বাহিত অভীকাৰ্য্যনের প্ৰতি

একটি আনুর্ণারিত অভীকা তৈরীর সময় নীচের সোণানওলি অফুসরণ করা হরে

খাকে। অভীকাটি বৃদ্ধির অভীকাই হোক, বা বিশেব শক্তি বা সক্ষতার অভীকাই হোক কিংবা কোন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষাপ্রদী অভীকাই হোক সর্বজঁই এই নীচের সোপানগুলি অভুসরুণ করতে হবে। যথা—

- (১) বে শক্তি, বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের উপর অভীক্ষাটি গঠন করা হবে সে সম্বন্ধে একটি স্থানিষ্টি ও স্থান্দাই ধারণা প্রথমেই গড়ে নিতে হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধির অভীক্ষা ভৈরী করতে হলে কাকে বৃদ্ধি বলে, কিংবা ইতিহাসের অভীক্ষা ভৈরী করতে হলে ইতিহাসের জ্ঞান বলতে অভীক্ষক কি বোঝেন ইভ্যাদি ধরনের স্থান্দাই ও স্থানিষ্টি একটা ধারণা আগে ভৈনী করে নিয়ে অভীক্ষককে অভীক্ষা ভৈরীর ক্ষাব্দে হাত দিতে হবে।
- (২) এইবার ঐ নির্দিষ্ট ধারণা অফুষায়ী প্রশ্ন বা সমস্তা বা পদ (item) প্রস্তুত করতে হবে। যতগুলি পদ সম্পূর্ণ অভীকাটিতে থাকবে তার প্রায় বিগুণসংখ্যক পদ প্রথমে গঠন করা দরকার। যেমন ১০০টি পদ-বিশিষ্ট অভীকা তৈরী করতে হলে ২০০টি পদ প্রথমে গঠন করতে হবে।
- (৩) এবার যে দলটির জন্ম অভীকাটি তৈরী হবে তাদের একটি ছোটখাট প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীকাটি প্রয়োগ করে যে সব পদগুলি অমুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই পদগুলিকে ট্রাই-আউট (Try-out) করা বলে। অমুপযোগী পদ বলতে সেই পদগুলিকে বোঝায় যেগুলি হয় খুব শক্ত বা খুব সহজ কিংবা একাধিক অর্থসম্পার। যেমন যে পদটির ৮০% বা তার বেশী সংখ্যক অভীকার্থীরা উত্তর করতে পারল সেটি খুব সহজ। তেমনই যে পদটির মাত্র ২০% বা তার কম সংখ্যক অভীকার্থীরা উত্তর করতে পারল সেটি খুব শক্ত। আর যে পদটির একের বেশী অর্থ হয় সেটি ছার্থবাধক। এই পদ গুলিকে প্রকৃত অভীকা থেকে বাদ দিতে হবে।
- (৪) তারপর অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে অভীকাটি
  সঠন করতে হবে এবং সমগ্র দলের একটি যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিমূলক দলের উপর
  অভীকাটি প্রয়োগ করে অভীকাটির নর্ম বা মান নির্ণয় করতে হবে। এই সোপানটি
  অভীকাটির আদর্শাহনে একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা এই সোপানের মারাই
  অভীকাটির সর্বজনীন মান পাওয়া বায়।
- (e) এইবার পরিসংখ্যান পছতির সাহাব্যে অভীকাটির নির্ভরযোগ্যতঃ (Reliability) ও বাধার্যোর (Validity) মান নির্ণর করতে হবে।

# **এक िं** वृद्धित खड़ीकात डेमार्जन

প্রাসিদ্ধ বিনে সাইমন ক্ষেলের স্ট্যানফোর্ড রিভিসনের M ফর্বের ১১ বছরু বয়সের অন্ত নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি উদাহরণস্থরুশ নীচে দেওয়া হল। এই অভীক্ষাটিডে মোট ওটি প্রশ্ন বা সমস্তা অভীক্ষার্থীদের সমাধান করতে দেওয়া হয়।

# বিনে-সা<sup>়</sup> মন **স্থেল ঃ** স্থান ফার্ড রিভিশন ফর্ম M—বংসর 11

### ১। কারণ নির্ণর (Finding Reasons)

প্রেম্ব করা হল :---

- (ক) কেন ছেলেমেয়ের। তাদের পিতামাতার বাধ্য হবে তার ছটি কারণ দেখাও।
- (খ) কেন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্চে প্রচুর রেলপথ থাকা উচিত তার ঘটি কার<del>ণ</del> দেখাও।

## ২। স্বৃত্তি থেকে একটি পুঁথির মালা পুনর্গ ঠন

প্রথমে অভীক্ষক অভীকার্থীর সামনে একটি ১১টি পুঁথিসম্পন্ন একটি পুঁথিক মালা তৈরী করবেন এবং অভীকার্থীকে সেটি ভাল করে দেখতে বলবেন। তারপর সেটি তার সামনে থেকে সরিবে নিম্নে ঠিক সেইমত আর একটি মালা তাকে তৈরী. করতে বলবেন।

### ৩৷ ভাষামূলক অসম্ভি (Verbal Absurdities)

নীচের উক্তিগুলি একটির পর একটি অভীকার্থীকে শোনান হল এবং প্রশ্ন করা হল "এর মধ্যে বোকার মত কথা বা অসম্ভব ব্যাপার কোন জায়গাটায় ?"

- (ক) আমি একটি স্থসজ্জিত যুবককে হাত ছটো তার পকেটে পুরে একটা আনকোরা বেতের ছডি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে দেখলাম।
- (খ) ৰাবা ছেলেকে লিথছেন, "চিঠির মধ্যে দশটা টাকা পাঠালাম। যদি এই চিঠি না পাও, তবে একটা টেলিগ্রাম কোরো।"
- (গ) মার্চ করতে করতে একজন সৈনিক অভিবোগ করণ যে লে ছাড়াঃ সৈক্ষমলের আর সকলেই ভূল পা ফেলছে।
  - (ঘ) একজন সহায়য় লোক ঘোড়ায় করে এক বস্তা শত সহয়ে নিক্তে

### বিনে-সাইমন স্বেল

খাচ্ছিল। খোড়ার ভার লাঘৰ করার জন্ত সে নিজে খোড়ার পিঠে বসে নিজের। কাঁথে বজাটা চাপিরে দিল।

(৬) এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলন, "আমি কামনা করি যে তোমার কবরের। মাটি আঁচড়ায় এমন মুরণীগুলো থাওয়া পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাক।"

# 8। अमृर्जभर्मे अंच (Abstract Word)

टाम कता रल:--नीरहत मसल्लात मारन कि ?

(a) স<del>্প</del>র্ক (গ) তুলনা করা।গ) কয় করা (ঘ) বাধ্যভা (৫) প্রতিহিংসা

### १। जिन्छि वस्त्र मर्पा मिन

क्षेत्र करा श्रम-

কে:নু দিক দিয়ে নীচের জিনিসগুলির মধ্যে মিল আছে ?

- (ক) সাপ, গৰু ও চড়াইপাথী
- (খ) গোলাপ, আলু ও গাছ
- (গ) পশ্ম, তুলো ও চামড়া
- (ব) ছুথির ফলা, প্রসা ও ডারের টুকরো
- (১) বট, শিক্ষক ও থবরের কাগঞ

#### ও। বাক্য মনে রাখা

वना इन :- जान करत छत्न या वननाम व्यविकन छाई वन।

- (ক) গ্রীম্মকালীন ভ্রমণাবাদে চেলেমেয়ের। সাঁথার কাটতে বাবার জন্ত খুব ভোরে ওঠে।
- (খ) সেতৃর উপর দিয়ে বে পথটা গেছে তাই ধরে কাল আমরা আমানের পাড়ী করে বেডাতে গেছলাম।

# ব্যক্তিসম্ভার পরিমাপ ( Measurement of Personality )

আধুনিক কালে ব্য'ক্তসন্তার িভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্তে নানা প্রকারের অভীক্ষার সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলর বারা ব্যক্তিসন্তার সংলক্ষণের (trait) প্রকৃতি ও মাত্রা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ভাছাড়া আর একবরনের ব্যক্তিসন্তার

বাজিসন্তার অতীক্ষাঙলির পূর্ণ বিবরণের মন্ত বিত্তীর বঙে 'ব্যজিসন্তা' শীর্বক পরিচেক্টে
মাইবা। পু: ২৭৬।

অভীকা আছে বেগুলির বারা বিশেষ করে ব্যক্তির মনের অব্যক্ত দিকগুলির প্রকৃতি জানা যায়। সেগুলির নাম প্রতিফলক অভীকা (Projective Test)।

# **अ**शावलो

1. Why is measurement necessary in Education? What are the defects of the traditional examinations? In what respects are the modern tests better than the old ones?

[ এই প্রস্নাটির উদ্ধরের জন্ত লেখকের 'শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলভব' ক্রইব্য ]

2. Distinguish between Mental Tests and Educational Tests.

3. Describe the following tests:-

- (1) Attainment Test (2) Performance Test (3) Differential Aptitude Test (4) Special Ability Test.
- 4. What are the criteria of a good test? How far do they exist in the modern test?

5. What is a Standardised Test? What are the methods of preparing a Standardised Test?

6. Give an example of the Binet-Simon Scale.

# यावित्रक श्वाश्रविधि (Mental Hygiene)

দেহের যেমন স্বাস্থ্য আছে তেমনই মনেরও স্বাস্থ্য আছে। দেহের কোন যন্ত্রপাতি যদি ঠিকমত কাজ না করে তাইলে যেমন দেহের স্বাস্থ্য বিকল হয় তেমনই মনেরও কোন প্রক্রিয়া যদি কোন কারণে স্বাস্থাবিক পথে না চলে তবে মনের স্বাস্থ্যও স্কুল্ল হয়ে ওঠে। মনের স্বাস্থ্য রক্ষার নিরমকান্থনের শান্তকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি বলা হয়।

### মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রকৃতি

মনের কাজকে তথনই আমরা স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাভাবিক বলব যথন বাইরের বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সক্তিবিধানের কাজটি স্বষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে। ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে থাপ থাইরে নিয়ে চলতে হয়। এই থাপ থাইরে নেওয়ার সাকল্যের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির স্বষ্ঠু জীবনধারণ, প্রাক্ষোভিক তৃত্তি, এমন কি তার অন্তিম বজার রাখা। যখন ব্যক্তি এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সন্তোবজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না তথন নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তার জীবনধারণ সম্ভটময় হয়ে ওঠে, মানসিক শান্তি ও প্রাক্ষোভিক তৃত্তি বিপন্ন হয়, ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকওলির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তার অন্তিম বজায় রাখাই শক্ত হয়ে ওঠে। এই স্বষ্ঠু এবং সন্তোবজনক সঙ্গতিবিধানের অভাবেরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঞ্চতি (Maladjustment)। যখন ব্যক্তির জীবনে এই অপসঞ্চতি দেখা দের তথন তার মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে ওঠে।

অতএব মানসিক স্বাস্থা (Mental Health) বলতে আমরা বৃথি ব্যক্তির দেহমনের সেই অবস্থা, যখন তার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে করু সম্বতিবিধান করা সন্তব হয়ে ৬ঠে এবং তার ফলে তার ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকগুলির স্থাম বিকাশে কোনরূপ বাধার স্টেই হয় না। আর মানসিক স্বাস্থাবিধি (Mental Hygiene) বলতে বৃথি সেই স্ব নিয়মকাল্পন ও সর্তাদি বা অক্সরণ করলে ব্যক্তির পক্ষে এই সম্বতিবিধানে কোনরূপ বিশ্ব দেখা দের না এবং ভার ব্যক্তিসন্তার বিকাশ স্থামভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

### যানসিক স্বাস্থ্যবিধির উল্লেখ

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্ত হল ব্যক্তিকে তার পরিবেশকে ব্ধাযথভাকে ব্রুতে এবং সেইতাবে তার স্বাচরণকে নির্মান্ত করতে সাহায্য করা। ব্যক্তির মনের কটিল প্রক্রিয়াগুলিকে সহন্ধ ও ঈশ্যাত পথে পরিচালিত করা এবং সমস্যাদেশ দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির মুখ্য কাল। এই কালের স্বার্থা মানসিক স্বাস্থ্যবিধি কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজ্ম তৃথি ও শান্তিলাভের পথই প্রশন্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের স্বার্থ দশ- স্বনের সঙ্গে মিলে মিলে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যয় সামাজিক ক্রাবন্যাপন করতে পারে তারও ব্যবস্থা করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিকে বাইবের জগতের সঙ্গে থাপ থাওয়াতে শেথার.
তার আচরণকে যথটা সম্ভবত কার্যকরী, ভৃগ্নিদারক, আনন্দময় এবং সমাজঅফুকৃল করে ভোলে। প্রকৃতিদন্ত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে
এবং স্বশ্নতম সংঘর্ষ ও বিক্ষোক্ত ভোগ করে যাতে ব্যক্তি নিজের এবং তার
সমাজের চরমতম তৃত্যি আনতে পারে মানসিক স্বাস্থাবিধির লক্ষাই হল তাই।
মানসিক স্বাস্থাবিধির সহায়ভায় ব্যক্তি আপদ্ভিকর ও অসামাজিক আচরণ থেকে
বিরক্ত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচনা ও প্রক্ষোভমূলক অফুভূতির দিক দিয়ে
নিজের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে পারে। এক কথায় মানসিক স্বাস্থাবিধি
ব্যক্তিকে সব দিক দিয়ে অধিকতর পূর্ণ, স্থম্য, স্ব্রম ও কার্যকরী জীবন্যাপনে
সাহায়্য করে থাকে।

### মানসিক ভাত্যবিধির কর্ম পরিধি

মানসিক স্বাস্থাবিধির কর্মপরিধি বেশ ক্পপ্রারিত। ব্যক্তির সঙ্গে তার বাইরের অগতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও সমস্তা নিয়ে পর্যবেকণ ও গবেষণা মানসিক স্বাস্থাবিধির প্রধান কাজ। ফলে ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ভরের সমস্ত দিওগুনির সঙ্গেই মানসিক স্বাস্থাবিধি অতি ঘ'নঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির শৈশব থেকে ক্ষুক্র করে তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি তার ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, কুল, আত্মীয়ন্থজন, বন্ধুবাছব, প্রতিবেশী, কর্মস্থল, অবসর বিনোদনের আয়োজন এ সবই পর্যবেক্ষণ করা মানসিক স্বাস্থাবিধির কর্মস্থানীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এক কথার ব্যক্তি এবং তার সমগ্র পরিবেশই মানসিক স্বাস্থাবিধির কর্মপার্থির অর্কার্ড।

## सातानक श्वां अविश्व । निका

শিক্ষার সংক্ষ মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্ক স্মবিচ্ছেন্ত। শিক্ষাকে যদি সার্থক ও কার্যকরী করে তুলতে হর ভাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশগুলি যাতে বধায়ৰ মেনে চলা হয় সেঠা সুর্বাগ্রে দেখা দরকার।

শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থাবিধি উভয়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই লক্ষ্য হচ্চে ব্যক্তির স্থ্যম বিকাশসাধন করা যাতে সে সমাজে কার্যকরী এবং সভোষজনক ভীবন যাপন করতে পারে। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের মতে শিক্ষা বলতে নিছক জ্ঞান অর্জনকে বোঝাত এবং শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভ্ করত কে কড়টা জ্ঞান লাভ করস তার উপর। কিন্তু আধুনিক কালে প্রকৃত শিক্ষা বলতে কেবলমাজ কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান বা কৌশলের আয়ন্তীকরণকে বোঝায় না, বোঝার ভীবনধারণের সমস্যাগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে এমন মনোভাবের গঠনকে এবং সাধারণধর্মী তত্তাবলার আহরণকে। তাছাড়া আধুনিক মত অস্থ্যায়ী শিক্ষা বা কুলের কাল নিছক শিশুর জ্ঞানমূলক দিকেতেই সীমাবন্ধ থাকবে না, তার প্রক্ষোভম্পক দিকটির ইন্থ বিকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেননা, কুলে বে শিক্ষার্থী পড়তে আসে, সে তার সমগ্র সন্তা নিয়েই আসে। তার জ্ঞানমূলকপ্রক্রিয়াগুলিকে কোনভাবেই তার প্রক্ষোভ বা তার ব্যক্তিগত ও সামান্তিক সম্পর্ক থেকে পুথক করা যেতে পারে না। আধুনিক বিস্থালয়গুলিতে সেইজ্লক্ত নিছক জ্ঞান বা কৌশলের শিক্ষাণান ছাড়াও বহু বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমত, কোন বিশেব পাঠ্যবিষয়কে বিরে বা সাধারণভাবে কুলকে মিরে
শিক্ষার্থীর মনে বে সব ছণ্ডিস্তা জন্মায় তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে
প্রভাবিত করে। বিতীয়ত, কোন পাঠ্য বিষয়ে প্রথম দিকে পড়া না পারলে
বিদি তাকে বকাবকি করা বা শান্তি দেওয়া হয় তাহলে সেই বিষয়টি বিরে ভার
মধ্যে ভয়, স্থণা, ইত্যাদি প্রতিকৃপ প্রকোভ দেখা দেবে। তৃতীয়ত, কুল থেকে
শিক্ষার্থীকে বে সব কাজ বাড়ীতে করতে দেওয়া হয় সেগুলি সম্বন্ধে বাড়ীডে
বাকাকালীন তার মধ্যে যে সব ছল্ডিস্তা জন্মায় সেগুলিও বিশেব করে শিশুর মানসিক
স্বাস্থাকে ক্রে করে তোলে। আধুনিক মনোবিক্ষানীদের মতে এই তিনটি কারণই
সাধারণ ছেলেমেরেদের পাঠ্যবিষরে অসাফল্যের মূলে এবং অধিকাংশ ক্লেক্টে
এই তিনটি কারণ একসক্লেই বর্তমান থাকে।

বে সব ছেলেমেয়ে কুলে ভাল পড়াশোনা পারে না, তালের মানসিক খাক্ষ ।
বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাদের আত্ম-বিশাস ও আত্মসমান গুক্তরভাবে
কুল হয় এবং তাদের মধ্যে প্রবল হীনমন্ততা দেখা দেয়। তারা নিজেদের অপরের
বিজ্ঞাপ ও অবহেলার পাত্র বলে মনে করে এবং কালক্রমে তাদের ব্যক্তিসন্তা হুর্বল ও
ভীক্র হরে গড়ে ওঠে। এই সব ছেলেমেয়েদের যদি এই পাঠ্যবিষয়-গত অসামর্থ্য দূর
করা হায় তবে তাদের আত্মবিশাস ফিরে আসবে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সহজ্ব গুক্তার হয়ে উঠবে।

### মামসিক স্বাদ্য এবং গৃহ ও বিভালয়

কুল যেমন শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রস্তাব বিস্তার করে থাকে তেমনই করে থাকে তার গৃহ। গৃহ বলতে বোঝায় তার মা-বাবা-ছাই-বোন কিংবা বাদের সকে শিশু বাদ করে তাদের নিয়ে গঠিত সমগ্র পরিবেশটি। গৃহেতেও শিশুকে নানা নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্থান হতে হয় এবং যদি শিশুর কোন কেত্রে সক্তিবিধান ঠিকমত্ত না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্র হয়ে ওঠে। শিশুর প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব ও আচরণই শিশুর মনের গঠনে সব চেয়ে বড় শক্তি। অতিরিক্ত আদর, উদাসীনতা, অবহেলা, শাসনধর্মী আবহাওয়া, স্থায়ী নীতি বা শৃখালার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে শিশুর মানসিক সংগঠন স্বাস্থ্যয় হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রে এই সব বিভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যময় অভিক্রতার মধ্যে দিয়ে শিশুর কেবলমাত্র জ্বান ও কৌশলের অর্জনই হয় না, তার প্রক্ষোভম্পক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলিরও স্থানভাবে পৃষ্টিসাধন হয়।

আধুনিক স্থলের শিক্ষার পরিধি যখন এতই ব্যাপক ও স্থদ্রপ্রসারী, তখন শিশুর মানদিক আস্থোর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার কেজে সব চেয়ে বেশী। এমন কি শিক্ষার্থীর মনাদিক আস্থা বজার রাধার দায়িত্বও জনেকাংশে স্থলের উপর পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে স্বষ্টু সক্ষতিবিধানের উপর।
কুলের পরিবেশও শিশুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার শিক্ষক, সহপাঠী, ব্যক্তিগড
বন্ধু প্রভৃতিদের নিয়ে কুলের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি তার কাছে নিতানতুন
পরিবেশ নিরে হাজির হয়। সেওলি তার বিকাশোমুধ মনের উপর বিশেব
প্রভাব বিস্তার করে এবং কোন বিক দিরে বদি সেধানে সে সক্ষতিবিধান করতে
না পারে তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে কুল হয়। বলা বাহলা এই ধরনের
স্বাধ্য করে ব্যক্তিসভার বিকাশ নানাদিক দিরে ব্যাহত হয়, তারা প্রক্ষাক্রশক

আছুথিতে ভোগে এবং ভবিস্ততে সমাজে অন্থপথাসী মাহ্মবরপে বড় হরে ওঠে।
সেইজন্ত কুলের ব্যবস্থাপকদের খেকে ক্ষ্মক করে প্রতিটি শিক্ষকের এ-দিক দিয়ে
দায়িত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণ বা কুলেরসাধারণ পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর ফ্রাটর ফলে শিশুর মধ্যে প্রচুর অপসক্ষতি
ক্ষো দেয়। তার ফলে শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয় এবং তার
ব্যক্তিসন্তার ক্ষমে বিকাশ নানাভাবে বিপর হয়ে ওঠে।

উনাহরণখন্ধপ বলা যেতে পারে যে প্রায় সকল স্কুলেই এমন ছাত্রছাত্রী দেখা বায় যাদের উপযুক্ত মানসিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। বকাবকি, শান্তির ভয়, বোঝান বা ইত্যাদি নানা পছা অবলম্বন করেও কোন ফল হয় না। অধিকাংশক্ষেত্রেই শিক্ষকেরা এগুলিকে অসম্ভব ক্ষেত্র বলে মনে করে হাল ছেড়ে দেন; কিন্তু প্রফুতপক্ষে এরা হল মানসিক অস্কুতার রোগী।

মনোবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ অমুসন্ধান ও পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরনের বিষয়গত অসামর্থ্যের কারণ তিন রক্ষমের হতে পারে। প্রথমত, অপরিবর্তনীর পাঠক্রম, যা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী নয়। ফলে ক্লান্সের কিছু ছেলেমেছে সব সময়েই পিছিয়ে থাকে। ছিতীয়ত, বাড়ীর বরষদের মধ্যে ছম্ব শিশুর মনে প্রতিফলিত হয় এবং তার মধ্যে অমুরূপ ছম্বের সৃষ্টি করে। ভাইবোন আত্মীয় স্বর্ধনের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্র অনেক সময় শিশু নানা কারণে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এবং তার মধ্যে দেখা দেয় ছশ্চিম্বা, ভয়, হিংসা প্রভৃতি অবান্থিত প্রক্ষোভ। পিতামাতা অভিতাবকেরা শিশুর এই মানসিক ছম্বের প্রকৃত কারণটা খুঁলে পান না এবং সেগুলিকে দূর করার জন্ম নানা অপ্রাণাধিক উপায় অবলম্বন করেন। তার ফলে শিশুর অপসক্ষতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তার শিশুন, মানসিক স্থৈব ও প্রক্ষোভমূলক বিকাশ প্রভৃতি নানাভাবে ব্যাহত হয়। অতএব শিশুর মানসিক স্বান্থের উপর তার বাড়ীর প্রতাব তার স্থলের প্রভাবের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

হানসিক খাছোর প্ররোজনীয়তা কেবলমাত্র শিশুদেরই ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ নয়। মাছুদের জীবনের সমস্ত শুরেই মানসিক কৈও প্রথমতা অপরিহার্থ এবং তা নির্ভর ক্ষেত্র তার পরিপাধের বিভিন্ন শক্তির সক্ষে সম্বোষজনক সক্ষতিবিধানের উপর। ক্ষেত্রে ব্যক্তি হাতে তার পরিবার, কর্মকেত্র, বুহতর সমাক্ষ প্রভৃতির সক্ষে বধানধ স্কৃতিবিধান করতে পারে, তার জন্ত আধুনিক মানসিক স্বাদ্যবিধিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওরা হয়েছে।

# মানসিক স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন দিক

মানসিক স্বাস্থাবিধির তিনটি দিক আছে। যথা, ১। সংরক্ষণমূলক (Conservative), ২। প্রভিরোধমূলক (Preventive) এবং ৩। প্রভিকার-মূলক (Curative)।

# সংরক্ষণমূলক দিক

সাধারণ শিশু যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান দেহ নিয়ে জ্বায় তেমনই নির্দোষ মন নিয়েও অন্নায়। স্বাভাবিক পরিবেশে পড়লে এই মন স্বাভাবিকভাবেই বেছে ওঠে। কিছ যথনই পরিবেশের মধ্যে অস্বাভাবিক শক্তির সৃষ্টি চর তথনই মনের বিভিন্ন দিক্তলি সেই শক্তির সঙ্গে স্ফুট্টভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং শিশুর মনের মধ্যে দেখা দেয় নানা ব্যাধি। একথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হুৱেছে যে অস্বাভাবিক ক্ষেত্ৰ চাড়া প্ৰত্যেক শিশুৱুই তাৰ পৰিবেশের সঙ্গে মেগা-মেশা করতে, সমাজ-নিদিষ্ট আচরণগুলি সম্পন্ন করতে, কলে যেতে ও পড়াশোনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ ৰোধ করে থাকে, কিছু নানা অস্বাভাবিক ঘটনার চাপে তার মধ্যে অসামাজিকতা, উচ্চ অসতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ ও অস্তান্ত সমস্তা দেখা দেয়। অভএৰ শিশুর এই সংভাত মানসিক স্বাস্থাটি যাতে অক্স থাকে এবং প্রতিকৃষ পরিবেশের চাপে যাতে বিকৃত হতে না ওঠে সেটা দেখাই মানসিক খাদ্যাবিধির প্রথম কাজ। এর ভল্ত প্রয়োজন বাড়ী, কুল, খেলার মাঠ এক কথায় শিশুর সমগ্র পরিশেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি যাতে প্রতিকৃপ না ছয়ে ওঠে সেট দেখা। বাড়ীতে শিশুর প্রতি বয়ন্তদের মনোভাব ও আচরৰ ছলে ক্লাশের সংগঠন, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষ-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়গুলির æि यत्थे नयम मत्नारवान त्वध्याठारे इन माननिक चान्धविधित नःत्रक्रममूनक কৰ্মপূচীর অন্তর্গত।

### প্রতিরোধমূলক দিক

সংরক্ষণমূলক দিবটি হল সামগ্রিক প্রকৃতির। এতে ব্যক্তগত সমতা বা চাহিলার
প্রতি মনোবোগ বেওলা হয় না, কেবল সমষ্টিমূলক ভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের
বিধিনিবেধগুলি পালন করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধ্যুক্ত দিকটিতে ব্যক্তির নিজ্জ্ব
ভাহিলা, সমতা ও বৈশিষ্টাগুলির প্রতি দুটি বেওরা হয় এবং সেগুলির উপরোক্তি

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য স্থা হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের নিজস্ব সমস্ভাগুলি অমুধাবন করা এবং সেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হল প্রতিরোধমূলক দিকটির অন্তর্গত: মানসিক স্বাস্থ্য সভ্যকারের বিপন্ন হবার আগেই তার কারণটি খুঁজে বার করে শেটিকে দ্র করার জন্ম যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হয়। উদাহরণম্বরূপ দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে মাঝে মাঝে স্থল পালায়। তার এই আচরণটি অভ্যাসে পরিণ্য হয়ে একটি স্থায়ী মানসিক ব্যাধি হয়ে দাড়াবার আগেই যদি তার এই আচরণটির আগের করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কেন্টেকে ক্রটি মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা হল।

## প্রাতক দেছুদেন্তে দিক

প্রতিরোধমূলক দিকের পরেই আসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে এমন ফটি দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দূর করা সম্ভব হয় না। তথন তার জক্ত বিশেষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়ে যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্ক হার সঙ্গে এগোতে হয়। কেননা শিক্ষার্থীটির মানসিক ব্যাবির গুরুয়ের উপর নিভর করছে যে শিক্ষক নিজেই তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অধ্যায়ী তার বাবধা করবেন, না বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন। যদি শিক্ষার্থীর রোগ তেমন গুরুত্ব না হয় তাহলে শিক্ষক তার নিজের বিবেচনা অম্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করছে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে থাকে তাহলে শিক্ষকের নিজের পিকের পাকে কোন কিছু বা মোটেই সঙ্গত নয়। তথন তাঁর উচিত আবলম্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নে হয়। জটিল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জক্তা উরত্ত জ্ঞান ও বিশেষবন্দ্রী পদ্ধতি প্রযোগের প্রযোজন এবং সেটা সাধারণ শিক্ষক বা পিতামাতার কাত্র এগকে আশা করা যায় না। অসাবধানতা বা অজ্ঞাহাবশত যদি ভূল পদ্ধা গ্রহণ কর। হয় তাহলে শিক্ষর মানসিক ব্যাধিকে বাড়িয়ে দেওয়াই হবে এবং শেষ প্রস্তু বিশেষয়ে ভেকে আনা হবে।

মাধ্যন তেওঁ জনায় কতকগুলি চাহিদা নিয়ে, সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জৈবিক চাহিদা ি Organic Needs)। যেন্দ্ৰ,—অক্সিজেন, উত্তাপ, খাছা, জল স্থুন প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি তুপ্ত না হলে ব্যক্তির দেহগুড অভিন্ত বিপন্ন হয়ে শঠে এবং তার পক্ষে ভাবনগারণ করা সন্থব হয় না।

জৈবিক চাহিদার চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সংখ্যাতেও অনেক বেশী ভূ—৩(ক) হল মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদা। এগুলির মধ্যে কতকগুলি চাহিদা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার কতকগুলি হল তার স্বষ্ট্র সামাজিক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতৃহল তৃপ্তির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মতৃপ্তির চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিসাধন ও ব্যক্তিসভার স্বষ্ঠ বিকাশ। মানসিক চাহিদার দিতীয় পর্যাছে পড়ে ব্যক্তির সামাজিক চাহিদাগুলি। যেমন, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, ভালবাসার চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা ইত্যাদি। ব্যক্তির স্বষ্ঠ সমাজজীবন যাপনের জন্ম এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি অপরিহার্যা।

ব্যক্তির এই বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিলাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই তার মানসিক সংগঠনের বিকাশ বাস্থিত পথে অগ্রসর হবে এবং তার ব্যক্তিসন্তার স্থয়ন পরিণতিতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। এক কথায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে সঞ্চ সন্ধতিবিধান করতে সমর্থ হবে। কিন্তু যদি কোন কারণে তার কোনও চাহিদার তৃপ্তি না হয় তাহলে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেশে প্রক্ষোভ্র্মাক অসন্ধতি এবং মানসিক ঘল। তার সেই প্রক্ষোভ্রমাক অসন্ধতি এবং মানসিক ঘল তার বাহিক আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং তার ফলে সে নানা অবাস্থিত ও অসামাজিক আচরণ করবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসন্ধতি (maladjustment)। অতএব সাধারণভাবে বলা চলতে পারে যে অপসন্ধতি-মাত্রেই কারণ হল ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হওয়া। অবশ্র ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হলেই যে সকল সময়েই অপসন্ধতি দেখা দেবে তা নয়। এমন বহু চাহিদা আমাদের আছে যা অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায় অথচ সব সময়েই সেগুলি থেকে অপসন্ধতি দেখা দেয় না বা সে জন্ম আমরা সব সময়েই অবাস্থিত ও ক্ষতিকর আচরণ সম্পন্ন করি না।

ব্যক্তির মধ্যে যথন কোন বিশেষ চাহিদা দেখা দেয় তথন সেই চাহিদাটির পরিপতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। প্রথমত, চাহিদাটি পূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তি অমূভব করে, তার মানসিক সমতা অক্ষ্ম থাকে এবং তার মধ্যে কোনরকম অপসঙ্গতি ঘটে না। মানসিক স্বাস্থাবিধির দিক দিয়ে এটি মানসিক স্বাস্থারক্ষার সব চেয়ে প্রপ্তক্ত পদ্ম। বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্রর প্রাক্ষোভিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক

সমতার মধ্যে বিপর্যয় আসতে পারে এবং সে নানা অবাস্থিত ও ক্ষতিকর আচরণে নিশু হতে পারে। অবশ্য চাহিদাটি যদি গুরুতর না হয় তাহলে ব্যক্তির এই মান্দিক হল্ম স্বল্লস্থায়ী হয় এবং কিছুদিন এরে সে আবার তার মান্দিক ৰাম্ব্য ফিরে পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাহুত ব্যক্তি তার ব্যর্থতা বা অতৃপ্তিকে ভলে গেলেও চাহিদাটি তার অচেতন মনে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং স্বযোগ পেলেই তার বাহিক আচরণকে তার অজ্ঞাতদারেই নানাভাবে প্রভাবিত করে। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণ দেখে তার মধ্যে কোন অপ্রকৃতি থুঁজে না পাওয়া গেলেও তার মনের গভীর তল্দেশে গুরুতর অপসঙ্কতি বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে মুপ্ত হয়ে থাকে। এই অপসঙ্কতি একদিকে যেমন তার মনে প্রচণ্ড অন্তহ্বল্বের স্পষ্ট করে তেমনই স্লযোগ পেলে তার বাহিক আচরণকে বিপথগামী করে তোলে। এই ছটি চরম সম্ভাবনা ছাড়া ততীয় সম্ভাবনা হল চাহিনাটির আংশিক পরিতৃপ্তি। ব্যক্তি যদি তার এই আংশিক প্রিতৃপ্তিকে মেনে নেয় তাহলে তার মধ্যে অপসন্থতি বিশেষ দেখা দেয় না। কিছু যদি সে তা না করে তাহলে তার চাহিণাটির বাকিটুকুর তৃপ্তির জ্ঞ্ম তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে বলা বাছল্য পূর্ণ অতৃপ্তির চেয়ে আংশিক অভপ্তির ক্ষেত্রে অপসঙ্গতির মাত্রা অনেক কম।

অতএব দেখা যাচ্ছে অপসঙ্গতি নির্ভার করছে ব্যক্তির চাহিদার অতৃপ্তির উপর এবং অতৃপ্তি হলে কি পরিমাণে অতৃপ্তি হল ভার উপর। চাহিদাটি ব্যক্তির কাছে কভটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অতৃপ্তি তার মধ্যে কভটা প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় আনবে এই ঘুটি ব্যাপারের ঘারাই অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্দ্ধারিত হয়।

# বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূর্ক আচরণ (Substituted goal and Compensatory behaviour)

ব্যক্তির মধ্যে অপসক্ষতি দেখা দিলে তা তার মনের মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় ও অন্তর্ধন্দের স্পষ্ট করে এবং বাইরে বিশেষ একধরনের আচরণের রূপ নের। এই আচরণকে আমরা পরিপূরক আচরণ নাম দিতে পারি। চাহিলাটি তথ্য না হওয়ার ফলে ব্যক্তি বে ঈশ্দীত মানসিক তৃথ্যি থেকে বঞ্চিত হল দেই মানসিক তৃথ্যি পেতে সে চেষ্টা করে অন্ত আর এক ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে। সেই বিশেষ আচরণটি যদিও তার পূর্কের প্রকৃত লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যেতে পারে না এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত পথে তাকে নিয়ে যার,

ভবু বে মানলিক তৃত্তি লৈ তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছলে পেত, দেই তৃত্তিই সে পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে এই নতুন বা পরিবর্ত্তিত লক্ষ্যে পৌছানর মধ্যে দিয়ে লাভ করে। অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের ছানে আর একটি নতুন বা বিকল্প লক্ষ্য (substituted goal) ছাপন করে এবং প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর অসামর্থ্যকে পূরণ করে এই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টার ছারা।

অতএব অপসন্ধতির কোন ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি ন্তর পাই। যথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা। এই অক্ষমতার কারণ ব্যক্তির নিজন্ম অসামর্থ্য হতে পারে আবার পারিবেশিক শক্তির প্রতিকৃলতাও হতে পারে (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (substituted goal) স্থাপন। (গ) সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর জন্ম পরিপূরক আচরণ (Compensatory behaviour) সম্পাদন। এদিক দিয়ে অপসন্ধতিমূলক আচরণ মাত্রেই হচ্ছে বঞ্চিত তৃত্যিকে অন্তপ্যে পাবার প্রচেষ্টা এবং অপসন্ধতিমূলক আচরণ বলতে পরিপূরক আচরণকেই বোঝায়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে ক্লান্দে ভাল ফল করে সকলের কাছে তার ক্বতিত্বের স্বীকৃতি পেতে চায়। এথানে তার আত্মস্বীকৃতি বা সকলের কাছে নিজের পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল তার চাহিদা। গতাস্থগতিক বিদ্যালয়ে এই চাহিদার তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বা প্রথম দিতীয় ইতাদি স্থান অধিকার করলে। অতএব ছেলেটির প্রকৃত লক্ষ্য হল পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান। এখন মনে করা যাক ছেলেটি তার সামর্থ্যের অভাবের ক্রন্ত পরীক্ষার ভাল ফল দেখাতে পারল না, ফলেতার পরিচিতি-লাভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল। তখন সে তার পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে আত্মস্বীকৃতি লাভের পরিবর্ত্তে অন্য উপায়ে, হেমন তার কম বয়সী ছেলেদের অত্যাচার উৎপীড়ন করে বা সহপাঠীদের বই খাতা চুরি করে নিক্ষের বঞ্চিত আত্মন্ত প্রলাভের চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্ত্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করল এবং দেই লক্ষ্যে পৌছানর জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, চুরি ইত্যাদি পরিপ্রক আচরণ করতে স্কৃক করল। অর্থাৎ এককথায় ছেলেটির মধ্যে অপসক্তি দেখা দিল।

বিকল্প লক্ষ্য এবং এই পরিপ্রক আচরণ যে সব সময়েই অবাস্থিত এবং অসামাজিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যক্তি যে বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপ্রক আচরণ গ্রহণ করে সেগুলি বাস্থিত প্রকৃতির এবং ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তে ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না পেরে খেলাধূলা বা অক্কন বা সঙ্গাত বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদশিতা দেখিরে দশন্ধনের কাছ খেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করল। এখানে তার বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূর্ক আচরণ তুইট কাম্য ও মঙ্গলপ্রস্থ হয়ে দাড়াল। তত্ত্বের দিক দিয়ে যদিও এও এক ধরনের অপস্কৃতি তব্ আমরা একে অপসঙ্গতি বলব না। কেবলমাত্র সেই সব পরিপূরক আচবণকেই আমরা অপসঙ্গতির পদ্যায়ে ফেলব যেগুলি সমাজ-অন্ধয়াদিত নয় কিংবা থেগুলি ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। আবার ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমরা সেই সব আচরণগুলিকে ধরব যেগুলি ব্যক্তির মনের স্বন্ধের স্থায়ী মামাংলা আনতে পারে না এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষ্ম করে তোলে। সাধারণত অপসঙ্গতিমূলক আচরণগুলি সাময়িকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার ভৃত্তি অনেতে সক্ষম হলেও তার মনের স্থায়া শান্তি বা সমতা আনতে পারে না।

চাহিদামাত্রেরই অতৃপ্তি কিন্তু অপসঙ্গতি আনে না। এমন অনেক চাহিদা আছে যেগুলির অতৃপ্তি মানসিক দ্বন্ধ ও প্রকোভমূলক বিক্ষোভের স্পৃষ্টি করে বটে কি সেগুলি নিভাস্তই সাময়িক ধরনের, কোন স্থায়া প্রভাব রেখে যায় না। কিন্তু বিশেষ কতকণ্ডলি চাহিদা আছে যেগুলির প্রভাব প্রায় সকল মাতৃষের উপর বেশ উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলির অতৃপ্র মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবন্ধতি ঘটায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থাক্ষ তির প্রয়োজনীয়তা অত্যস্ত বেশী। বিষ্যালয়ে পাঠকালীন সময়ে ছেলেমেহের। কৈশোর পার হয়ে হৌগনের তোরণদ্বারে প্রবেশ করে। এই সময়ে তালের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার স্থাষ্ট হয়। এই সব চাহিলা ফলি যথাযথভাবে তৃপ্ত না হয় ত হলে প্রাপ্তযৌবনদের জীগনে গুরুত্বর প্রতিবংশ্বক দেখা দেয় এবং তালের শিক্ষা, প্রাক্ষোভিক সংগঠন, ব্যক্তিসভার স্কৃষ্ট বিকাশ সংই বিশেষভাবে ক্ষর হয়ে ভঠে।

## অপসঙ্গতির কারণাবলী (Causes of Maladjustment)

গংকর একা হ তে বে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে এপ্নপ্তি ঘটতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা সেওলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অপসঙ্গতির প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। সময় সময় এই কারণগুলি বাইরে থেকে ধরা যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপসঙ্গতির প্রকৃত কারণগুলি বাইরে থেকে নির্ণন্ন করা যায় না। সেগুলির স্বরূপ নির্ণন্ন করার জন্ম সমস্থ মনঃসমীক্ষণমূলক পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার দরকার পড়ে। অপসঙ্গতির কয়েকটি প্রধান কারণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

### নিরাপন্তারীনভার অসুভূতি (Sense of Insecurity)

নিরাপত্তার অভাববোধ **অণস**ম্ভতির একটা বড় কারণ। এই অমুভৃতিটি দেখা দেয় যথন ব্যক্তি নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্চিত বা পরিত্যক্ত বলে মনে করে এবং তার মধ্যে ধারণা হয় যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা এবং মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলছে। এইরকম মনোভাবের ছারা পীড়িত ব্যক্তি কুলে, কলেজে, কর্মকেত্রে সর্বত্রই দেখা যায়। এই ধরনের বাজিরা সব সময়ই সম্কৃতিত ও সম্ভত্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে ভয় পায়। স্কুলে এই ধরনের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়া বলতে ইতন্তত করে এবং সব সময়ই অপরের বিদ্রাপ না নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে কিছু করতে সাহস করে না। অতি শৈশবে সাধারণত এই নিরাপত্তাহীনতার অহভৃতি বেশী মাত্রায় থাকে। অবশ্ব যে সব পিতামাতা শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলির যথামথ পরিতৃষ্টির ব্যবস্থা করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিতাক্ত বা অবহেলিত বলে মনে করে না এবং তাদের মধ্যে নিরাপ্রাচীনভার বোধ জ্বায় না। কিন্তু যেখানে পিতামাতা এবং বয়ন্থরা শিশুর প্রতি প্রতিকৃল বা বৈষমামূলক আচরণ করেন সেথানে শিশু নিজেকে পরিতাক্ত এবং অবাঞ্চিত বলে মনে করে। তার ফলে তার মধ্যে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।

স্থলে নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপস্তার অভাববোধ দেখা দেয়। তার মধ্যে বিশেষ কতকগুলির নাম করা যেতে পারে। যেমন—কঠিন কাব্দের চাপ, রুচ্ মন্তব্য, কঠোর বা নিষ্ঠ্র শান্তিদান, সহায়্ভৃতির অভাব, অবহেলা, বিজ্ঞাপ ইত্যাদি। এছাড়াও পিতামাতার নিজেদের মধ্যে কলহ, জাতি বা ধর্মগত কারণ, বৃহত্তর সমাজকর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও নিরাপত্তার অভাববোধ শিশুর মধ্যে জাগে।

নিরাপত্তাহীনতার অহভৃতিকে দূর করতে হলে এই অহভৃতির মৌলিক কারণটি খুঁজে বার করতে হবে। কুলে বাড়ীতে উভয়ন্থানেই এর চিকিৎসার আয়োজন করতে হবে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সত্য সত্য অবহেলিত বা অবাঞ্চিত নয় এবং তার-কাজের যথাযোগ্য সমাদর যাতে সে পায় তা দেখতে হবে। বিজ্ঞপ, শ্লেষোজি, লজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে। তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ বাতে মুক্তি পায় তার পর্য্যাপ্ত অ্যোগ তাকে দিতে হবে। খেলাধ্লা, আঁকা, লেখা, নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তাহীনতার বোধকে বোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে।

### আক্রমণমূলক মলোভাব (Sense of Hostility)

অপসক্ষতির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অমুভূতি। দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ করে এবং তার ফলে তার আচরণের মধ্যে প্রচূর বৈষম্য দেখা দেয়। তার এই আক্রমণাগ্রক মনোভাব যে অন্তায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং যাতে তার এই মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সেসচেই হর। তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্মন্থ এবং তার বাহ্যিক আচরণ এই ছন্থেব হারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারেন হনির (Karen Horney) পর্যাবেকণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিকারমূলক ছন্তিম্বা অন্তর্ভুতি থেকে জন্ম লাভ করে থাকে।

ছোট ছেলেমেরেদের মধ্যে এই আক্রমণমূলক মনোভাব নান। আচরণের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাশের অপেক্ষাক্কত তুর্পল ছেলেন্মেরেদের আঘাত করা বা উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটা সাধারণ অভিব্যক্তি। যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেশী তাদের প্রায়ই সমবয়সীদের সঙ্গে বাগড়া, মাবামারি করতে দেখা যায়। পশুপাখীদের উপর িষ্টুর ব্যবহার করাটাও অনেক সময় এই মনোভাব থেকেই জন্মায়। উৎপীড়ক এ সব ক্ষেত্রে জানে যে পশুপাখীরা নিভাস্থই অসহায় এবং কোনরূপ প্রতিশোধ নিশে পারবে না। আনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বস্তার প্রতিও আক্রমণমূলক মনোভাব দেখা দিয়ে থাকে। ভেল্কে নাম লেখা বা খোলাই করা, জানালা দরজা ভাঙা, চেয়ারের গদি ছুরি দিয়ে কাটা, স্কুল, লাইব্রেরী বা সভাগৃহ প্রভৃতির সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রভৃতি আচরণগুলি এই আক্রমণমূলক মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক অফুভৃতি জন্মাবার প্রধানতম কারণ হল তার প্রতি তার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষ্মামূলক আচরণ। যে সব পিতামাতা নিজ্বোই মানসিক বিপর্যায়ে জোগেন বা যে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যে নিরাপজ্ঞাবোধের অভাব থাকে তাঁর। তাঁদের শিশুদের মধ্যে এই অতিপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মনোভাব কথনই স্পষ্টি করতে পারেন না এবং তার ফলে অভাবতই তাঁদের ছেলেমেয়ের। আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে।

যে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সন্ধীর্ণচেতা, পক্ষপাতপূর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের আন্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না তাঁদের ছেলেমেয়েদের নধ্যেও এই আক্রমণ্যুলক মনোভাব তাঁবভাবেই ছেগে থাকে। তাছাড়া কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে অক্সান্ত ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী ভালবাসা শিশুর মনে আক্রমণ্যুলক মনোভাব স্ঠান্ত করার একটা বড় কারণ। অনেক সমন্ত দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতার আচরণ কথনও খুব কঠোর আবার কথনও খুব নরম অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে কোন রকম সামস্কত্ম বা সংহতি নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের সামস্কত্মহান বৈষম্যধর্মী আচরণের ফল নিছক কঠোর বা অক্যায় আচরণের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া শিশুনের বন্ধু নির্বাচনে বাধাদান, তাদের কোন কাজকে বিদ্ধপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সমালোচনা করা প্রভৃতি আচরণগুলিও তাদের মধ্যে এই দংনের বিরোধী মনোভাব ভাগি যে তেলে।

শিশুদের মধ্যে থেকে এই আক্রমণমূলক মনোভাব দূর করার সব চেয়ে প্রশন্ত পদ্ব। হল তাদের মনের নিকন্ধ প্রকেশভকে সহজ ও স্বশভাবিক পঞ্জে অভিব্যক্ত হওয়ার স্থযোগ দেওয়া। অবশ্য সর্কাগ্রে প্রণোজন হল শিশুর মধ্যে যে পরিভ্যক্ত হবার মনোভাব জেগেছে সে মনোভাবটিকে দূর কলা এবং আছারিক জালবাসা ও সহাক্তভৃতির দ্বারা তাকে আপন করে নেওয়া। শিশুর কাজের যথোচিত প্রশংসা করা এবং উৎসাহ দানের মাধ্যমে তার আত্রবিশ্বাসকে ফিরিমে আনতে পারলে তার এই আক্রমণমূলক মনোভাব িছে নিজেই চলে যাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাছকর্ম করার স্থযোগ দিতে হবে এবং যভটা সম্ভব তার কাজে বাধা না দেওয়া হয় সেদিকে যক্ত নিত্রে হবে। তার নিজের বন্ধু-নির্কাচন, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ দান, কোন বিশেষ হবির অক্রসরণ ইত্যাদি ব্যাপারেও যভটা সম্ভব স্থাধীনতা তাকে দিতে হবে।

### অপরাধের অমুভূতি (Sense of Guilt)

অপসঞ্চতির আর একটি বড় কাবণ হল অপরাধের বোধ। বাক্তি অনেক সময় তার আচরণের জন্ম নিডেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে এবং তার জন্ম সর্বদা সন্তন্ত ও সন্থাচিত হয়ে থাকে। এর মূলে আছে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিসভা সম্পর্কে নিক্তরতার ধারণা। অভি সাধারণ ও নির্দোষ কাভের কেন্ত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং একধরনের বিবেকের দংশন অফুভব করে থাকে। তারা সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে ভীত বা সন্ধৃচিত হয়ে থাকে যে এই বৃঝি তাদের আচরণে অপরে অসম্ভই বা অবমানিত হল।

ক্রেলেমেরেনের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নানা ভাবে অভিব্যক্ত হয়।
আত্মানি বা আত্মনিলা এই অফুভূতির একটি প্রধান রূপ। এই মনোভাবসম্পন্ন
কেলেমেরের: মনে করে এবং অনেক সময় মুখেও প্রকাশ করে যে তারা কোন
একটা, অন্তায় অপরাধ বা পাপ কান্ধ করেছে। অনেক সময় আবার প্রায়শিত করার
উদ্দেশ্রে নিজেনের সেই অপরাধেব জন্ত শান্তি দেয় এবং সাধারণ স্থেম্বাচ্ছলা
আবাম আনল থেকে নিজেনের বঞ্চিত করে রাখে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তারা
ভানের এই অপরাধ-বোধ অপরেব উপর প্রতিফলিত করে এবং নিজেনের
দোষক্রটির জন্ত অপরকে দোষী বা দাহী করে। একে মনোবিজ্ঞানে প্রতিফলন
বলে।

অপরাধ্বোধের স্ব ১৯রে বড় কারণ হল নিজের স্থক্ষে নিয়তাবোধ। সাধারণত ব্রস্কানের দাল স্মালোচনা, নিন্দা, বিজ্ঞাপ, ভাল ছেলেমেয়েদের স্বাক্ত তুলনা ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপর্ধেবোধ জন্মায়। ভাভাড। শিশু অনেক সময় কোন একটা তুর্যটনা এবং অভ্যয় কাছ হুগাং করে কেলার পর থেকে যদি তাকে স্ব সময়ে সেই কাছের জ্ঞা লেখ্য করে যাওয়া হল ভাগনে ভার মধ্যে অপরাধ্বোধ জাগে।

অপুনিক মনে িজ্ঞানীদের মতে পিডামাণার ক্ষেত্রে ছটি জ্ঞাত্মক আচরক বিশুদের মধ্যে প্রাথই অপরাবদোধ স্বস্থী করে থাকে। প্রথমটি হল ভাদের বেনানগিছ জ্ঞানসকলে বাবালান। মার দ্বিভাগটি হল ভাদের দ্রমাণ অঞ্চলাসনগুলি মানতে বাব্য করে। শিশুদেন মধ্যে বেনি সচেতনভা ভাগার সময় থেকে তাদের মধ্যে নিক্ষেদের দেহের বেনাক্ষণ্ডলি পর্যাবেক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সময় যদি ভাদের বকাবকি, মারধ্যের বা লজ্জা দেওয়া যায় ভাহলে ভাদের মধ্যে এই ইচ্ছা আবঙ প্রবল কৌত্রহলের আকার নিয়ে দেখা দেয়। ফলে ভারা এই কাজগুলি গোপনে করতে ক্ষক করে এবং ভাই থেকে ভাদের মধ্যে তীব্র অপরাধের অফুভূতি ভাগে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে এই সব যৌন প্রবণতা আভাবিকভাবেই বাছতে থাকে। কিছু আমানের সাধারণ সমাকে যৌন প্রবণতা এবং যৌন আচরণকে এত মন্দ ও ক্ষতিকর বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে প্রাপ্তাথীবনদের মধ্যে অপ্রাথবাদের পরিমাণ অভি তীব্র

মাজায় স্ট হয় এবং তাদের ব্যক্তিসন্তার বিকাশকে বিশেষভাবে ব্যাহ্ড করে তোলে।

ছেলেমেয়েদের মনে অপরাধবোধ স্পষ্টীর আর একটি বড় কারণ হল তামের কাছে ধর্মসম্বন্ধীয় অফুশাসনগুলি উপস্থাপিত করা। এই সব অফুশাসন মূলত অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তার জন্ম শান্তি ও প্রায়ন্চিত্তের ভীতি-প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্ম এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে স্থতীত্র অপরাধবোধ, ভীতি, তৃশ্চিস্তা, আত্মমানি প্রভৃতি জাগিমে তোলে এবং তাদের ব্যক্তিসম্ভার ভিত্তিকে তুর্বল করে তোলে।

অপরাধবোধ হল জটিল অপসঙ্গতির একটি উদাহরণ। সাধারণ প্রচেষ্টায় একে দুর করা যায় না এবং অনিকাংশক্ষেত্রেট অভিজ্ঞ মনশ্চিকিংসকদের (psychiatrist) সাহাযা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। শিশুর মন থেকে অপরাধবোধ দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর আত্মবিশাসকে ফিরিফে আনা এবং তার অহংস্তাকে স্প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। তার জন্ম শিশুর স্বাতন্ত্রা ও ব্যক্তিসন্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও শন্মান দেখাতে হবে, তার উদ্দেশ্য, মতামত ও কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে এবং তাকে বুঝতে দিতে শবে যে সোমারও দশজনের মত স্বাভাবিক ও সহজ একজন মামুষ। যৌনাঙ্গ প্র্যাবেক্ষণটি শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপারই এবং যথাসময়ে এ অভ্যাসটি চলে যায়। অতএব এ ব্যাপারটকে অনর্থক অতির্ভিত করে শিশুদের মধ্যে ভূল ধারণা ও অপরাধবোধ স্বাষ্ট না করা উচিত। ধর্মমূলক শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ধর্মের নামে অনর্থক ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর অপরাধবোধ, পাপ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি স্বষ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মশিকার মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলা উচিত। অপরাধবোধ হঠাং বা একটি চটি ঘটনার দ্বারা শিশুর মধ্যে স্ট হয় না, বহুদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি বা অক্তাহের সচেতনতা থেকে ধীরে ধীরে জনায়। অতএব এর চিকিৎসার জন্ম দীর্ঘ সময়, সতর্ক প্রয়াস ও সয়ত্ব পর্যাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

### TTT (Conflict)

সকল প্রকার অপসক্ষতিরই সাধারণ লক্ষণ হল অন্তর্মন্ত। যে কোন কারণ থেকেই অপসক্ষতি জন্ম নিক না কেন, তা প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্তর্মন্তির করেই এবং তাই থেকেই শেষে অপসক্ষতি দেখা দেবে। এই দিক দিয়ে অন্তর্মক্ষেক অপসক্ষতির বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ বা সর্ব্যক্ষনীন কারণ বলাই সক্ষত। অন্তর্মন্থ বলতে বোঝায় একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভধর্মী মনোভাব। এই মনোভাব ঘূটি কারণে ব্যক্তির মনে জন্মাতে পারে, প্রথম, যথন ব্যক্তির মধ্যে একাধিক পরস্পারবিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দিতীয়, যথন ব্যক্তির ইচ্ছাটি পূর্ণ বা আংশিকভাবে অত্তপ্ত থেকে হায়। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে একটা আশাভঙ্গ বা ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বোধ থেকেই মনের মধ্যে প্রক্ষোভম্পাক হন্দ্র আত্মপ্রকাশ করে। অন্তর্মন্থকে আমরা চ্প্রেণীতে ভাগ করতে পারি, সচেতন ও অচেতন। সব সময়ে যে এই অন্তর্মন্থ ব্যক্তির কাছে জ্ঞাত থাকে তা নয়। মনংসমীক্ষকদের মতে অনেক ক্ষেত্রে এই অন্তর্মন্থ ব্যক্তির অচেতন মনে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। অধচ ভার সেই অন্তর্মন্থ তার বংহ্যিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিমাত্রকেই তার শারীবিক, মানসিক ও সামাজিক অন্তিত্ব বন্ধায় রাখার কল্য প্রতিনিয়তই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে খাণ খাইয়ে চলতে হয়। এই সক্ষতিবিধানের স্কুট্ন সম্পাদনের জন্য তার মধ্যে দেখা দেয় নিজস্ব চাহিদা এবং বছিবধ আচরণ-প্রচেষ্টা। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীন আচরণের পথে রয়েছে অসংখ্য বাধা ও বিশ্ব। ফলে প্রায়ই আমাদের আচরণের স্বাভাবিক সম্পাদন বাধাপ্রপ্র হয় এবং অনেক ইচ্ছা বা চাহিদা মপূর্ণ থেকে যায়। অবশ্ব ইচ্ছাপূরণের বাধাটি বাস্তব্ব হতে পারে আবার বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনাপ্রস্ত্ত হক্তে পারে। ইচ্ছা পূরণের এই অসামর্থ্য থেকে ব্যক্তির মনে জাগে প্রক্ষোভ্যন্ত্র উত্তেজনা এবং তাই থেকে স্কুট্ট হয় অস্তর্যন্ত্র মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা অন্তর্গুদ্ধির রূপ নেয় না। ব্যক্তির কাছে চাহিদাটির শুক্তা এবং তার অন্তর্গুটি কত্থানি তাকে বিক্তুর করল তার উপরই নির্ভর করে অন্তর্ধন্থের স্বরূপ ও তীব্রতা। অনেক সময় দেখা গেছে যে অন্তর্যন্তির একটি স্কুট্মীমাংসা ব্যক্তি নিজেই উদ্ভাবন করে নিতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

অন্তর্দ নির্ভর করে ব্যক্তির সমস্তার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর। ছোট একটি ছেলে স্থলে ভর্ত্তি হবার পর থেকে ক্রমণ তার সমস্যার পরিমাণ বাড়তে থাকে। স্থলের পড়া তৈরী করা, বন্ধুবাদ্ধবদের সঙ্গে মানিয়ে চলা, শিক্ষকদের সঙ্গে হথাহথ সম্পর্ক বন্ধায় রাখা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্তা ক্রমণ তাকে বিরে দাড়ায়। এর মধ্যে প্রায়ই তাকে পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সমুখীন হতে হয়। এই বিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে ঠিকমত মীমাংসা করে নিতে না পারে তাংলেই তার মধ্যে অন্তর্জন্ম দেখা দেবে। যেমন, কুলের পড়া তৈরা করবে, না বাইরে ধেলতে যাবে এ ছটি বিরোধী ইচ্ছা হুখন শিশুর মধ্যে দেখা দের তখন তা খেকে তার মধ্যে মানসিক হন্দ্র জাগে। এখন যদি ছেলেটি ভূরের মধ্যে একটা মীমাংসা করে নিতে পারে তাহলে তার হন্দ্র ছায়ী হ্ব না। কিন্তু মনে করা যাক ছেলেটি কুলের পড়া না করের শুধু থেলেই কাটাল, তাহলে তার মধ্যে কুলের পড়া না করার জন্ম জাগল ছন্চিন্তা, ভাতি এবং অপরাধবোধ এবং তা থেকে কালক্রনে তার মানসিক স্বাহ্য কুর হয়ে উঠতে পারে। এত গোল সাধারণ শুরের অন্তর্জন্মর কথা। পরিস্থিতি অন্থযায়ী আরও অনেক গুক্তর ও জটিল অন্তর্জন্ম কাগতে পারে এবং প্রায়ই সেওলি সহজে মীমাংসা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হ্ব না এবং ফলে মানসিক আছের গুক্তর হানি ঘটে থাকে।

অতিরিক্ত অন্তর্ধন্দের যেমন অপকারিত। আছে তেমনই স্বাভাবিক অন্তর্ধন্দের প্রয়োজনীয়তাও আছে। বহুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ আমাদের সমাজ্ঞনীবনে অন্তর্ধন্দের আবিভাব একটি আভাবিক ঘটনা। পরিবেশের সম্প্রেটিক সক্ষতিবিধান করতে না পারলে আভাবিকভাবেই অন্তর্গন্দ দেখা দেয় এবং এই অন্তর্গন্দের জন্মই শিশু উ৯ত এর ও এবিকতর কাষ্যকরণ করতে প্ররোচিত হয়। এ দিক দিয়ে অন্তর্গন্দকে স্কৃষ্ট ও উন্নত সক্ষতিবিধানের সোপানবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু যথন সেই অন্তর্গন্দের কোন মীমাংসা না হয়ে ওঠে তথনই তার ফল ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায়। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্গন্দ হাড়া শিশুর আবকশিত বান্ধিসনতার বিকাশ হর্ণহা সন্তর্গত হয় না। যে শিশুর মধ্যে কোন হন্দ হাঙা শিশুর অবকশিত বান্ধিসনতার বিকাশ হর্ণহা সন্তর্গত হয় না। যে শিশুর মধ্যে কোন হন্দ হাঙা গার বিবং সেপরিবেশকে যতটা পারে এডিয়ে চলে। ফলে তার ব্যক্তিসত্তা তর্কল, সঙ্কার্ণ ও অপরিণত হয়ে গড়ে ওঠে। অতএব সেদিক দিয়ে অন্তর্গন্দ হাটা মানসিক আত্মবিধির বিচারে সব সময় অবান্ধিত বা প্রতিকৃল ঘটনা নয়। শিশু তার অন্তর্শন্দের স্বষ্ঠু মীমাংসা করতে পারল কিনা সেটা দেখাই মানসিক আত্মবিধির বিচারে সব সময় অবান্ধিত বা প্রতিকৃল ঘটনা নয়। শিশু তার আক্সত্বন্দের স্বষ্ঠু মীমাংসা করতে পারল কিনা সেটা দেখাই মানসিক আত্মবিধির প্রাক্রত কাজ।

কোন চাহিদ। বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে ব্যক্তি একটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেয় এবং সেই লক্ষ্যে পৌছানর মাধ্যমে তার সেই চাহিদাটি পূর্ণ করার চেটা করে। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর অসামর্থ্য থেকে তার মধ্যে যে অস্তর্যন্দ্র দেখা দিয়েছিল ভা দৃশ্ধ হয়ে যায় এই বিকল্প লক্ষ্যটি বেছে নেওয়ার ফলে। এইভাবেই সাধারণক

অন্তর্থ স্থের মীমাংসা হরে থাকে। কিন্তু যদি বিকল্প লক্ষ্যটি অবাস্থিত বা ক্ষতিকর হয়ে গাড়ায় তাহলে তার মধ্যে নতুন করে অন্তর্থ স্থা দেখা দেয়।

শিশুর ক্ষেত্রে নানা পরিস্থিতি থেকে অস্তর্থ জন্মায়। অনেক সময় শিশু এমন একটি সমস্তার সমূখীন হয় যথন তার মধ্যে অস্তর্থ জাগা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিশুর পরিবেশের অস্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি আহুগত্যের মধ্যে যথন সংঘাত দেখা দেয় তখন অস্তর্থ একপ্রকার অবশুস্তাবী হয়ে ২ঠে। উদাহরণস্বরূপ, স্থুলে ছেলেটির একটি সহপাঠী কোন অস্তায় কাজ করেছে। শিক্ষক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন যে ঐ অস্তায় কাজটি কে করেছে। এখানে ছেলেটির মনে শিক্ষকের প্রতি আহুগত্য এবং সহপাঠীর প্রতি বন্ধুজ্ববাধ এ ত্য়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল, তার ফলে শিশু যে আচরণই করুক না কেন তার মধ্যে , অস্তর্থ জাগবেই। এই ধরনের অস্তর্থ কিবল শিশুর মধ্যে নয়, বয়ন্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচুর দেখা দিয়ে থাকে।

একক যে অন্তর্ধন্দের আলোধনা করা হল তা হল সচেতন অন্তর্ধন। অন্তর্ধন বছকেরে অচেতন অবস্থায় থাকে। অচেতন অন্তর্যন্দের কেত্রে ব্যক্তি ভার নিজের সমস্যা এবং তা থেকে স্ঞাত অস্তর্দ সম্বন্ধে একট্র সচেতন থাকে না। এই ধরনের অচেতন অন্তর্গন্ধ সচেতন অন্তর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও শুরুতর হয়। অচেতন অস্তর্ঘশ্বর একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে শিশুর মনে একট ব্যক্তির প্রতি পরস্পরবিরোধী মনোভাব সষ্ট হয় অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে সে একই সময় ভালবাসে আবার ঘ্রণাও করে। শৈশবে সাধারণত বাবার প্রতি ছেলের এবং মায়ের প্র<sup>িত</sup> মেয়ের এই ধরনের যুগ্ম-অমুভৃতি (ambivalence) জ্বো থাকে। অথচ শিশু তার এই মনোভাব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন থাকে না এবং এ থেকে সঞ্জাত অন্তর্ম তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে ক্লম করে তোলে। এ চাডা অন্তৰ্ম আৰও নানা কাৰণে জন্মে থাকে। অতি শৈশৰে ভয় বা কটঘটিত কোন গুরুতব প্রকৃতির অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা—যা হয়ত শিশু পরে ভূলে গেছে অর্থাৎ যেটিকে সে তার অচেতন মনে অবদমিত করেছে,—তা তার মধ্যে অচেতন অন্তর্ম ব্যের করিতে পারে। সেই অভিজ্ঞতাটি শিশু সম্পূর্ণ ভূলে গেলেও একটা ভীতি বা গভার বেদনার মহভৃতি ভার অচেতন মনে বাসা বেঁগে থাকে। বছ স্থানের ভাতি, মুক্তস্থানের ভাতি, জন্ধ জানোয়ারের ভীতি, উচ্চশব্দের ভাতি এই রকম বিভিন্ন ধ্যনের ভাতি অতীতের বিশ্বত অভিজ্ঞতা থেকে ভন্ম নিয়ে থাকে। এই ধরনের অচেতন মনের ভীতিগুলির কারণ চেতন মনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আচেত্রন অন্তর্ম ব্যার চিকিংশার জন্ত অভিজ্ঞ মনশ্চিকিংশকদের সাহাষ্য নেওয়া অপরিহার্যা। কেননা অতীতের যে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে অন্তর্মন্তি জন্মলাত করেছে অচেতন মনে সেটিকে খুঁজে বার করাটাই অন্তর্মন্ত প্রার পক্ষে অপরিহার্য্য এবং অনেক সময় একমাত্র পদ্বা।

বান্তবকে গ্রহণ করা এবং পরাজয় ও অসাফল্যকে মেনে নেওয়াই হল অন্তর্মন দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। সকলেরই করনা বা ইচ্ছা অন্ত্যামী বান্তব পরিছিতি গঠিত হয় না এবং তার ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, অসাফল্য সকলের ক্ষেত্রে অবশ্রম্ভাবী। এই সত্যাটুকু যদি শিশুকে ব্ঝিয়ে দেওয়৷ যায় তাহলে সে নিজেই নিজের অন্তর্মন্থের মীমাংস৷ করে নিতে পারে।

শিশুর মধ্যে যাতে অন্তর্মন্থ গুরুতর আকার ধারণ না করে তার জন্ম ক্রেল এবং বাড়ীতে যথায়ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিশুর মধ্যে যাতে কোন অন্যায় অসম্ভব চাহিদার স্ঠি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক স্কুলে শিশুদের মধ্যে তীত্র প্রতিযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়। জার ফলে যে অক্স কয়লক প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করে তারা ছাড়া আর সকলেই ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয় এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীত্র অন্তর্মন্দ ভাগে। যদি কুলের আবহাওয়াটি সহযোগিতামূলক হয় এবং মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের সাফল্যের পরিবর্ধে বদি সকলের যৌথ সাফল্যের মৃশ্য দেওয়া হয় তাহলে সেথানে শিশুদের মধ্যে অন্তর্মন্দ অনেক কম দেখা দেয়।

# অপসঙ্গতির কয়েকটি রূপ

(Some Forms of Maladjustment)

যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে স্বষ্ট্ ভাবে সঞ্চিবিধান করতে পারে না,
আর্থাৎ যার মধ্যে অপসঞ্চিত দেখা দিয়েছে, তার আচরণ সহজ ও স্বাভাবিক পথ
ত্যাগ করে অবাঞ্চিত ও অসামাজিক পথে অগ্রসর হয়। একেই আমরা
অপসঞ্চিমূলক আচরণ বলে থাকি। এই অপসঞ্চিমূলক আচরণ বিভিন্ন কেত্রে
বিভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে। কয়েকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপসঞ্চির উদাহরণ
নীচে দেওয়া হল।

### ভাকুতা ( Timidity )

বে সব ছেলেমেয়ে ক্লাশে শাস্তুশিষ্ট হয়ে বসে থাকে, কোনরকম গোলমাল করে না, তালের এত দিন শিক্ষকেরা ভাল ছেলেমেয়ের পর্যায়ে ফেলে এসেছেন अवः निजास स्नम्हादहे (मार्थ अरमह्म । किस चाधूनिक मानाविकानीएम **वर्षातकत्वत्र कन (थरक এकथा निःजः गरा क्षेत्राविक इरवरह य जामत्र मर्स्य** বনেকেই প্রকৃতপক্ষে গুক্তর অপসন্ধৃতির শোচনীয় উদাহরণ। এই সব চেলেমেয়ে বান্তবের সংস্পর্লে এসে সম্ভোষজনকভাবে সম্বতিবিধান করতে পারে নি। তাদের বিশেষ কোন চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে এবং তারা সেই বার্শ্বভাকে মেনে নিয়েছে। যাতে ভাদের অধিকতর বার্শ্বভাকে মেনে নিতে না হয়, সেইজন্ম তারা বান্তব থেকে নিজেদের অপস্তত করে নিয়েছে। এই আচরণ নি:সন্দেহে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা নিতান্তই অসার্থক ও অমঙ্গলকর। এর বারা তাদের মনের অন্তর্গন্ধ যেমন তেমনই থেকে যায়, তার কোন মীমাংসা হয় না। উপরম্ভ বান্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্যক্তিসভার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অবহেলিত, অনাদৃত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভীক্ষতা প্রায়ই গড়ে উঠতে দেখা যায়। যথন ভারা বুঝতে পারে যে, তাদের ইচ্ছাপুরণের সম্ভাবনা নিতান্ত আর তথন তারা ব্যর্থতার হুঃখ এড়াবার জন্ম নিজেদের বান্তব থেকে প্রত্যাহ্রত করে নেয়। আবার যে সব ছেলেমেয়ে নিপীড়নমূলক বা অভিরিক্ত শুখলা-শাসিত আবহাওয়ায় মামুষ হয় তাদের খাধীন ইচ্ছা বার বার আশাহত হতে থাকে, ফলে ভারাও নিক্রেদের বাইরের জগং থেকে সরিয়ে খানে এবং ভীক্ষ ও তুর্বল-हरम अर्छ। इंडिइ. बत त्यांगीविकांग व्यक्ष्यामी जामत व्यक्षत्रं (introvert) বলা যায়। এদের অহংসত। বাইরের স্কণং থেকে সরে এসে व्यक्षम् श्री इत्य स्तर्धः।

বলা বাহুল্য এই ধরনের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসন্তার বিকাশ অস্বাভাবিক ও ওক্তররূপে ফ্রন্টিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ভীকতা দূর করতে হলে এদের অপহৃত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত অবহেলার মানি দূর করে এদের মধ্যে সাহস ও তরসার স্বাষ্টি করতে হবে। এরা যাতে কাক্ষে সাফল্য লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং যে বাত্মবকে এরা ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বাত্মবকে যাতে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারা মেনে নিতে পারে, সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তবে যে বিশেষ ঘটনা বা ক্যারণের ক্রন্ত এদের মধ্যে ভীকতার স্থি হয়েছে সেটিকে স্ক্রাগ্রে খুঁকে বার করা এবং সেটিকে দূর করে তাদের মধ্যে মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনাই এদের চিকিৎসার প্রথম সোপান।

অবশ্র ক্লাশে শান্তশিষ্ট নিজিয় হরে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে অপসন্ধতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্লাশে বা পড়ানো হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে ঠিকমত অহসরণ করতে পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে সে নিজিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তার ঐ অহ্ববিধাটুকু দুর করতে পারলেই তার নিজিয়তা দূর হবে। সেইজন্ত আধুনিক মনশ্চিকিংসকগণ শিশুর ভীকতা সত্যকারের অপসন্ধতিমূলক কিনা জানবার জন্তা দেখেন যে ভীকতার সলে অন্তা কোন অত্যাভাবিক উপসর্গ আছে কিনা। উদাহরণ অরপ যদি দেখেন যে নকটা, তোৎলামি, অন্থিরতা, আয়বিকদৌর্বাল্য ইত্যাদি উপসর্গগুলিও ভীকতার সলে রয়েছে তাহলে তাঁরা সেটিকে প্রকৃত্ত অপসন্ধতির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন। আর ভীকতার সল্পে তেমন কোন উপসর্গ না দেখা গেলে সেটিকে তাঁরা সাধারণ ভাকতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন।

# আক্রমণপ্রক্সিতা (Aggressiveness)

স্থৃ সন্ধতিবিধানের অভাব যেমন শিশুকে ভীক্ন করে ভোলে তেমনই আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মিতা জাগায়। এই ধরনের ছেলেমেয়েরা ভাদের সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির প্রতি অনর্থক অত্যাচার উৎপীড়ন করে। এক্লের ইংরাজিতে বুলি (Bully) বলা হয়।

নিরাপন্তার অভাববোধই আক্রমণধর্মিতার প্রধান কারণ। যে শিশুর মধ্যে নিরাপন্তার বোধ নেই, যে নিব্দেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে এবং তার লুগু আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাবার জন্ম সে অপরের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করে। আত্মশ্বীকৃতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্মেও অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়াতে বা স্কুলে স্বাভাবিক পদ্বায় পরিচিতি বা স্বীকৃতি পেতে অক্রম হয়ে শিশু এই অস্বাভাবিক পদ্বা গ্রহণ করে। এর দ্বারা সে বাড়ীর বয়স্থদের বা স্কুলে শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে আত্মস্বীকৃতি আদায় করার চেটা করে।

আক্রমণধশিতা দ্র করতে হলে প্রথমে শিশুর বিশেষ চাহিদাটি কি তা দেখতে হবে। যে চাহিদার অপূর্ণতার ফলে সে আক্রমণধর্মী হরে উঠেছে সেটিকে অফুসন্ধান করে তার তৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপস্তাহীনতার বোধই তার অপসঙ্গতির কারণ হয়ে থাকে তবে যাতে তার বন থেকে এই অব্যেলার ক্ষোভটি যায় তা দেখতে হবে। একমাত্র আন্তরিক ্রাট্রেট্র শিশুর মধ্যে প্রাকৃত নিরাপদ্ধার বোধ আনতে পারে। অতএব ভার কর্ক মনকে ভালবাসা দিয়ে সিঞ্চিত করে তুলতে হবে এবং বাতে সে ভার আত্মবিশাসকে পুনর্গাঠিত করতে পারে ভাতে ভাকে সাহায্য করতে হবে।

আর বনি আত্মতীকৃতি ও সমর্থনই তার অভ্ন চাহিদা হরে থাকে তবে সে বাভে ঈশীত পথে সেগুলি পেতে পারে তার আয়োজন করতে হবে। থেলাধূলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে যাতে সে তার অহংসন্তাকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্ত পর্যাপ্ত ক্ষোগ ও বাহাযা তাকে দিতে হবে।

অনেকে শিশুর আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার চেটা করে থাকেন।
কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হল যে আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার ফল
মন্দই হয়। তার চেয়ে প্রকৃষ্ট পদ্মা হল ঐআচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে ঈশীত
পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ (Sublimation) বলা হয়।
উদাহরণশ্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ্যন্ত তাকে প্রতিযোগিতামূলক
খেলাধূলায় নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে তার ঐ আচরণটি সংহত ও গঠনধর্মী
হরে ওঠে।

শুরুত্বের দিক দিয়ে জীরুতা আক্রমণধশিতার চেরে কঠিনতর ব্যাধি। কেননা ভীরুতার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে কোন আচরণই থাকে না, তার মধ্যে নতুন করে আচরণের স্থাষ্ট করতে হয়। কিন্তু আক্রমণধশিতার ক্ষেত্রে আচরণ আগে খেকেই থাকে, কেবল প্রয়োজন হয় তাকে পরিবর্ত্তিত করে ঈশীত পথে পরিচালিত করার।

### কাশপালানো (Truancy)

ক্লাশপালানো একটি অতি সাধারণ অপসন্ধতির উদাহরণ। ক্লাশ পালানোর অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্লাশ পালানোর সবচেয়ে বড় কারণ হল শিশুর শিকামূলক প্রয়োজনীয়তা ক্লাশে পূর্ণ না হওয়া!, তার ফলে ক্লাশে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে আর অহ্তেব করে না এবং স্থযোগ স্থবিধা পেনেই ক্লাশ থেকে পালায়।

ক্লাণে শিক্ষাৰ্থীর প্রয়োজন না মিটতে পারার তিন রকম কারণ আছে। প্রথম, শিক্ষকের শিক্ষণ পছতি ক্রটিপূর্ণ হতে পারে যার ফলে হয় শিক্ষাৰ্থীর কাছে ক্লাসের পড়া ছ্বরহ ঠেকে, নয় ভা তকে আকৃট করতে পারে না। এইজন্ত অধুনিক্ষ বিভালয়গুলিতে শিক্ষণ-পছতিকে নানা শিক্ষণসহায়ক সাজসরক্লামের সাহায়ে

আকর্ষনীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষণপদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

দিতীয়, শিক্ষার্থী যদি উন্নতধীসন্পার শিশু হয় তবে তার কাছে ক্লাশের পড়া অধিকাংশক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা বা অতি সাধারণ বলে মনে হয়। ফলে তার মধ্যে সে নতুনত্ব কিছু খুঁজে পায় না এবং ক্লাশ থেকে পালায়। এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিসন্পার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্লাশ পালানোর দৃষ্টাপ্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ছেলেমেয়েদের ক্লাস পালান বন্ধ করতে ছলে ক্লাসে তাদের বিশেষ উন্নত ধরনের কান্ধ দিতে হবে, যাতে তারা তাদের মানসিক শক্তির স্তাকারের প্রয়োগ করতে পারে।

ভূতীয়, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারা সাধারণ ক্লাশের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন প্রকৃতির কুলগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয়পাঠের উপর বেশী জাের দেওয়া হয়, ফলে বিশেষধর্মী শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এই সব ক্লাশে হয় না এবং তারা বাধ্য হয়ে ক্লাশে অনুপদ্থিত থাকে। কিন্তু যদি তাদের প্রকৃতিদন্ত শক্তির সক্লে সামঞ্জত রেথে কাল্প দেওয়া হয় তাহলে তারা সেইসব কাল্প করে ভৃত্তি ও সাফল্য ভূইই পাবে। আধুনিক বিভালয়গুলিতে এইজন্ত নানা বিভিন্ন প্রকৃতির কাল্পের ব্যবস্থা আছে যাতে সকল রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরাই তাদের কচি ও সামধ্য অনুযায়ী কাল্প পেতে পারে। উলাহরপন্বরূপ মন্ত্রতিতে শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ স্কুলের ক্লাশে পড়তে দেওয়া হয় ভাহলে সে মোটেই সেধানে আগ্রহ বোধ করবে না এবং স্কুযোগ পেলেই ক্লাশ পালাবে, কিন্তু যদি ভাকে মন্ত্রপাতি নিমে কাল্প করতে দেওয়া যার ভাবলে দেখা যাবে বে তথন তার উৎসাহ ও আগ্রহের কোন অভাব নেই।

ক্লাশ পালানোর এ ছাড়াও আরও কতক্তলি কারণ আছে। অনেকসমর অভিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃষ্টলার কন্ত ছেলেমেয়েরা ক্লাশ পালায়। বিশেষ করে বাকীতে সন্ধার করার কন্ত ছুলে বে সব কাল দেওরা হব সেওলির প্রতি প্রারই ছেলেমেয়েরা সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না এবং অনেকক্ষেত্রে এই সব কাল করে উঠতে না পারলে শিক্ষকের বকুনি বা সহপাঠীলের উপহাসের অয়ে তারা ছুলে বাওয়া বন্ধ করে। নিজের নিয়লাভিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, নিক্কট্ট পোষাক ইত্যানি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ক্লাশ থেকে পালায়।

ক্লাশপান্সানোর বারণগুলি পর্যাবেক্ষণ করলে দেখা বাবে বে এ ব্যাধির চিকিৎসা

বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাশগালানোকে আমরা গুরুতর অগসকতি বলে না ধরতেও পারি। তবে ক্লাশ পালানো নিজে একটি গুরুতর অগসকতি না হলেও এটি রে গুরুতর অগসকতির এমন কি অপরাধপরায়নতার পূর্ব সোপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্লাশপালানো তালের কুলঞ্জীবনে একটা অপরিহার্য্য কক্ষণ ছিল। ক্লাশপালানোর কারণটি প্রথম অবস্থায় দ্র করা শক্ত নয়, কিন্তু যদি সেটিকে অবহেলা করা হয় বা প্রাথমিক অবস্থায় দ্র না করা হয় তবে ঐ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এরং সময়ে শিশুর মধ্যে গভীর বিপর্যয়ের স্বাষ্ট করতে পারে। সেইজন্ম মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত যে শিশুর মধ্যে ক্লাশপালানোর প্রবণতা দেখলেই অবিলম্বে তার কারণটি প্র্যান্থ করতে হবে এবং যতটা সম্ভব তাদ্ব করতে হবে।

ক্লাশপালানোর প্রবণতা দ্র করতে হলে প্রথমেই ক্লাশের পাঠটিকে শিশুর কাছে মনোরম করে তুলতে হবে। স্থলের সমগ্র পরিবেশটৈ শিশুর কাছে চিন্তাকর্ষক করতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হবে এবং অর্থহীন নিপীড়নমূলক শৃদ্ধলার প্রয়োগে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিওে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাশের পাঠে, পরিতৃপ্ত হল সেটার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাশ কতটা আকর্ষণীয় হবে। অতএব শিশুর নিদ্রম্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যাবেক্ষণ করতে হবে এবং ক্লাশের পাঠের মধ্যে দিয়ে তার মানসিক শক্তির যাতে যথায়ও ব্যবহার হয় সেদিকে যদ্ধ নিতে হবে।

### মিখ্যাভাষণ ( Lying )

মিখ্যা-কথা বলাও একটি অতি সাধারণ অপসক্ষতির উদাহরণ । নানা কারণে শিশু মিখ্যাভাষণের আশ্রয় নের। অনেক ক্ষেত্রে কারণটি নিভান্ত নিদ্যেষ প্রকৃতির হরে থাকে এবং প্রকৃত অপসক্ষতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন উচ্ছাদের মাধার কোন কিছু অতিরক্ষন করে বলা বা বানিয়ে বলা, ভয়ে কোন কিছু গোপন করা বা মিখ্যা বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন অন্তর্মন না থাকার কলে এগুলিকে প্রকৃত অপসক্ষতি বলা চলে না, খনিও আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলে ভবিয়তে গুরুতর অপসক্ষতির কৃষ্টি হতে পারে।

কিছ অনেক সময় শিশু তার কোন বিশেষ অভ্নপ্ত চাহিদার ভৃত্তি মিধ্যাভাষণের মধ্যে দিয়ে অভ্নসন্থান করে। যেমন উদাহরণস্বত্বপ শিশু নিভের অসামর্থ্যবশত লেখা-পড়া বা অক্তান্ত প্রচলিত পথে তার কাম্য আত্মনীকৃতি বা পরিচিতি পেল না। সে

ভখন বন্ধবাদ্ধৰ সহপাঠীদের কাছে তার কল্লিড সাফল্য ও মিখ্যা কীৰ্ত্তির নানা কথা রচনা করে বলতে লাগল এবং এইভাবে তার বন্ধুবাছৰ সহণাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য প্রশংসা ও পরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তার অতপ্র আত্মধীকৃতির চাহিদা থেকে কাত অন্তর্ধন্দের ফল এবং অপসম্বতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিখ্যাভাষণেতার চাহিদা সভাকারের ভৃপ্ত হয় না এবং ফলে তার অন্তর্ধন্দ অমীমাংসিতই থেকে যায়। ঐ সামহিক এবং আংশিক তৃথির জন্ম সে ক্রমশ মিখ্যার মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে ষায় এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ তার মনকে তুর্বল ও পদু করে তোলে। বাইরের জগতের কাছেও শীন্তই তার এই মিথ্যাভাবণ ধরা পড়ে এবং সমাজে সে मिथावानी, अनिज्यायाना । अ नामियहीन लाक वरन वित्विष्ठ हम । त्नय भर्मास সে তার বাঞ্চিত প্রশংসা ও স্বীকৃতি পায় না এবং তার অপসম্বতির মাত্রা আরও বেড়ে চলে। এসৰ ক্ষেত্ৰে চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি কি খুঁজে বার করতে হবে এবং বে চাহিদার অতৃপ্তির জন্ত সে এই প্রতিপুরক আচরণ গ্রহণ করেছে তার তৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন যে সব শিক্ষাব্যবস্থায় থাকে সেধানে কোন না কোন উপায়ে সে তার আত্মত্বীকৃতি পায় এবং মিধ্যাভাষণ বা অক্ত কোন অপসক্তিমূলক আচরণের সাহায্য তাকে আর নিতে হয় না।

বছ ক্ষেত্রে শিশু মিখ্যাভাষণকৈ প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধা রূপে ব্যবহার করে থাকে। শিশু কোন অক্সায় কান্ধ করে ফেললে শান্তি বা নিন্দা থেকে বাঁচার জন্ম মিখ্যার আশ্রয় নিতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় যদি ষখাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে তা অভ্যানে পরিণত হয় এবং শিশুর ব্যক্তিসন্তার স্থম বিকাশকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে।

### অপ্ছব্ৰণ (Stealing)

শপহরণ বা চুরি করাও মিথ্যাভাষণের মত একটি অপসন্ধৃতির উদাহরণ।
কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার তৃত্তির অভাবকে শিশু অপরের জিনিষপত্র অপহরণের
মাধ্যমে আংশিকভাবে মেটাবার চেষ্টা করে। উদাহরণ্যরূপ একটি শিশু পুলে ভাল
পড়া পারে না এবং তার ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বিশেষভাবে বিপন্ন হরে
ভঠে। তথন সে তার চাহিদা মেটাবার জন্ত সহুণাঠীদের বই, থাতা, পেনসিল, ছুরি

ইত্যাদি চুরি করতে স্থক করে। তার এই কাজের জক্ত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চাকল্য ও ছন্ডিঙা দেখে শে মনে মনে আত্মপ্রদাদ অন্থত্তব করতে থাকে এবং তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা ভৃত্তিগাভ করে। বলা বাহল্য এই ভৃত্তি তার সমস্তার সত্যকারের সমাধান আনতে পারে না এবং তার অন্তর্ধন্ধেরও কোন মীমাংসা এ থেকে হয় না।

এই ধরনের অপসক্ষতিমূলক চৌর্য-আচরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং শিশু তার সামাজিক মানমর্ব্যাদা সবই হারাতে থাকে। এতে তার অপসক্ষতির মাত্রা আরও বেড়ে যার এবং কালক্রমে সে একটি অপরাধপ্রবণ (delinquent) শিশু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত অপহরণের অভ্যাস ভবিশ্বং গুরুতর অপরাধপ্রবণতার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নর।

আরও কারো কারো মধ্যে গভীর প্রকৃতির মনোবিকারমূলক চ্রির প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় কোন বিশেষ একটি অন্তর্মশ্ব শিশুর গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি মনোবিকারমূলক চিম্বা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ বেড়ে ওঠে। সেই অচেতনের অন্তর্মশ্বটি তথন বিশেষ বিশেষ বন্ধ চ্রি করার মধ্যে দিয়ে আন্তর্প্রকাশ করে থাকে।

এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্তুগুলি চুরি করে সেগুলিকে সে কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং ঐ বস্তুগুলির উপর অধিকারলাভের মধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রগুলি অস্বাভাবিক মনোবিকারমূলক এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এসব ক্ষেত্রের প্রকৃত চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

অপসক্ষতিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দূর করা একান্ধ প্রয়েজন। শিশু যাতে নিজের অহংসভাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, নিজের কাজের প্রাণ্য পরিচিতি আর সকলের কাছ থেকে পেতেপারে এবং তার অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস কিবে পার তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ছেলেমেরে লেখাপড়ার দিক দিরে তাদের বোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারে না, তারা যাতে অভ্যান্ত ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ব দেখাতে পারে তারও পর্য্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে। এই অভ সুলে খেলাখুলা, অকন, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীর ভাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট ক্ষ্বোগ পার এবং তার ক্ষেত্র ভাদের অভিপ্রয়েজনীর মৌলিক চাহিদাগুলিও তৃপ্ত হয়।

অবস্ত সকল ক্ষেত্রেই অপহরণ-প্রবশতা বে অপসমতি থেকে ক্যায় তা নয়।

নিছক মানসিক অপরিশতির জন্তই অনেক ছেলেমেরে মিণ্যাকথা বলার মতই এটা তাঁচ চুরি করে থাকে। চুরি করাটা যে অফ্চিত একথা বোঝার মত বরসই তথন তালের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেরে নিছক কৌতৃহল তৃথির জন্ত চুরি করে থাকে। আবার কেউ কেউ তালের পিতামাতার অক্সছলতার জন্ত ভাল বা মূল্যবান কিছু দেখে সাময়িক লোভের বশে চুরি করে থাকে। এই সব ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপসক্তির দৃষ্টান্ত নয় এবং সহায়ভূতিপূর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে বৃথিয়ে এদের নির্ভ করা যায়। কিন্তু যদি এই ধরনের চুরিকেও যথাসময়ে নির্ভ না করা হয় তাহলে তা অভ্যানে দিড়াতে পারে এবং ভবিন্ততে গুরুতর অপসক্তির সৃষ্টি করতে পারে।

# বাতিম(বাডাব ( Negativism )

নেভিমনোভাব বলতে বোঝায় আদেশ বা নির্দ্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা, অন্থরোধ আগ্রান্থ করা এবং প্রচলিত আইনকান্থনের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামত কাজ করা। এই মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটি প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা যায় এবং যা কিছু নির্দিষ্ট ও স্থপ্রতিষ্ঠিত, তারই বিরুদ্ধে তারা বিজ্ঞাহী হয়ে দাঁড়ায়। এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ীতে, কি কুলে সর্ব্বত্রই শৃত্বলা বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কুলের স্থাগঠিত রূপ ও আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়েদের জন্ম ক্রা হয় এবং শিক্ষক ও কর্ত্পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বির্বত্তর সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্ত্পিক্ষেরা এই সব ছেলেমেয়েকে বিজ্রোহী বা অসামাজিক বলে ধরে নেন এবং শৃত্বলাভক্ষের অপরাধে তাদের কঠোর শান্তির ব্যবস্থা করেন।

কিছ এই ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভূল এবং ক্ষতিকর। নেতিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিপতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় শিশু স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার চেটা করে এবং সেই জন্মই অপরের অফুশাসন বা কর্জুছের বিক্ষতা করে। সে দেখাতে চার বে সে নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ন্তিত করবে এবং নিজের স্বাধীন মত অফ্রায়ী চলবে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতিমনোভাব কোন প্রকার অপস্কৃতি নর বরং স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্ত প্রতিকৃদ পরিবেশে এই নেতিমনোভাব শুক্তর অপসক্তির আকার ধারণ করতে পারে। শিশুর ক্রমবর্তমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঞ্চাকে বদি অবদমিত করা হয় বা ভূস বুবে তার আচরক্তে শৃঞ্যসাক্তা, বিব্রোহ ইত্যাৰি নামে অভিস্কুত করা হয় তাহলে শিশুর মনে ঐ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি অভ্য থেকে বার এবং তাই থেকে গুরুত্বর অপসমতি দেখা দিয়ে থাকে। শিশুর এই স্বাধীনভার চাহিদাটি অভ্য থাকলে তার মধ্যে নেতিমনোভাব তীত্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আত্মকেন্দ্রিক ও বন্ধকগৎ থেকে আত্ম-প্রত্যাহত ব্যক্তি হয়ে দাড়ায়, নয় আক্রমণধর্মী অপরাধপ্রবণ সমাজবিবেষী রূপে গড়ে ওঠে।

# যৌন-অপৱাধ (Sex Offences)

শিশু যথন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তথন তার মধ্যে ধীরে ধীরে যৌন সচেতনতা কৌতৃহল ও সক্রিয় আচরণের রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন যৌন ব্যাপার সম্পর্কে জানবার জক্ম শিশুর মধ্যে প্রবল কৌতৃহল দেখা দেয় এবং তার সেই কোতৃহল ক্ষম্ব উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অক্ষম্ব ও অসামাজিক পদ্মা অবলহন করে। গুক্তর ক্ষেত্রে এই বিপথগানী যৌন-চাহিদা নানা রক্ষ যৌন অপরাধের রূপ নেয়। বিক্রত যৌন আচরণ, যৌনধর্মী নিপীড়ন, যৌনমূলক আঘাত, অঙ্গীল আচরণ, অঙ্গীল সাহিত্য পাঠ ও অশালীন ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বহু রক্ষের অবান্ধিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের অপসক্ষতিগুলি যদি অবিলব্দে দ্র করা না হয় তাহলে শীক্রই সেগুলি গুক্তর অপরাধপ্রবশ্তায় পর্য্যবসিত হয়।

বৌন অপরাধ গুরুতর অপসক্ষতির ফল। যৌবনাগমে স্বাক্তাবিক যৌনচাহিদার তৃথি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয়। অতএব যৌন অপরাধ দূর করার উপায় হল যাতে যৌন চাহিদা বিক্লত পথে না যায় তার জক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। দেখা গেছে যে প্রাপ্তযৌবনদের যৌন চাহিদার একটা বড় অংশ হল যৌন কৌতৃহল। অতএব যৌন ব্যাপারগুলি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কৌতৃহল তৃথি করা এবং যৌন রহস্কগুলি সম্পর্কে তাদের বিজ্ঞানছিন্তিক শিক্ষা দেওয়াই যৌন চাহিদাকে অনেকথানি তৃথি করে এবং তাদের যৌন প্রচেষ্টাকে স্থনিয়ন্তিও ও স্থপরিচালিত করে। তাছাড়া জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত সমাজগত জীবন যাপন কয়। যায় সেসমত্বে তাদের সঙ্গে বৃক্তিধর্মী আলোচনা করলে এই ধরনের অপরাধপ্রবর্শতার দিকে তাদের মন আর বায় না।

### অপসঙ্গতির অক্যাক্ত রূপ

এছাড়াও অণসন্থতি আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। বেমন স্বার্থপরতা, ব্যমেকাল, একওঁরেমি, অবাধ্যতা ইত্যাদি। এওলি স্বাই অপসন্থতির লক্ষ্ণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা বাবে বে আগের মত কোন না কোন মৌলিক চাইলার তিথির অভাব থেকেই এগুলি জয়লাভ করেছে। এগুলিকে দৃর করতে হলে বে সকল অত্থ কামনা থেকে অপসক্তি জয় লাভ করেছে সেই কামনাগুলিকে পুঁজে বাব করতে হবে এবং তাদের তৃথির ব্যবস্থা করতে হবে।

অপসম্বতির প্রকৃতি নির্ণয়ন ও চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচন। পা ওয়া যাবে।

# প্রশ্বাবলী

1. Discuss the modern concept of mental Hygiene and show its relation to education.

Ans. (পু: ২৭—পু: ৩২)

2. Discuss the different aspects of mental Hygiene and its importance in modern life.

Ans. (প: ২৭—প: ৩৩)

3. What is Maladjustment? Under what circumstances is the child maladjusted?

Ans. (9: 00-9: 86)

4. Name a few cases of maladjustment and examine the causes behind them.

Ans. (9: 66-9: 66)

- 5. Examine the following cases of maladjustment of children and suggest means of dealing with them.
- (a) Lying (b) Stealing (c) Truancy (d) Negativism.

  Ans. 7: 63-7: 66)
  - 6. Write notes on:
- (a) Feeling of insecurity (b) Aggressiveness (c) Hostility
- (d) Substituted and Compensatory Behaviour.

# वारुष

# वनमम्हित अकृषि निनंत्रन ७ हिक्शमा

(Diagnosis and Therapy of Maladjustment)

অপসক্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করাটা অপসক্তি নিরামরের জন্ত অপরিহার্য। অপসক্তির বাছিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে। একই মানসিক সমস্তা বা অন্তর্মন্থ থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির অপসক্তি দেখা দিতে পারে। তেমনই আবার একই অপসক্ষতিমূলক আচরণের মূলে থাকতে পারে বিভিন্ন মানসিক কারণ। অতএব নিচক বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখেই অপসক্ষতির কারণ নির্ণয় করা সন্তব নয়। যেমন, কোন ছেলের যদি মিথা কথা বলার অভ্যাস হয় কিংবা কোন মেয়ে যদি ক্লাশে তার সহপাঠিনীদের সঙ্গে মেলামেশা না করে, তাহলে তাদের মধ্যে অপসক্ষতি দেখা দিয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু তাদের এই অপসক্ষতির কারণ তাদের এই বাহ্যিক আচরণ থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার প্রবণতার মূলে কিংবা মেয়েটির লাজ্কতার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিলার অভৃত্তি থেকে ক্ষক করে আত্মস্বীকৃতির চাহিলা, নিরাপন্তার চাহিলা প্রভৃতি বহু রক্ষম্বিত হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ভূলভাবে নির্ণয় করা।

অপসন্ধৃতির স্বরূপ নির্ণয় করার সাধারণত ছটি সোপানের উল্লেখ করা যায়—যথা তথ্যসংগ্রন্থ ও সংব্যাখ্যান।

### ১। তথ্যসংগ্রহঃ সাকাৎকার ও অবাধ অনুষদ

অপসন্ধতির অরপ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে শিশুর সমস্রাটি সহছে চিকিৎসককে বিশ্বদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহের নানা পছতি আছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎকার (Interview)। অপসন্ধতিসম্পদ্ধ শিশুটির সলে চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সলে ঘনিষ্ঠা আলাপের মধ্যে দিয়ে তার সমস্রাটির অরপ নির্ণয় করেন। সমস্রাটি কি প্রকৃতির, কবে থেকে ক্ষুক্ত হারেছে এবং তার ক্ষিত্র প্রকৃত কারণ কি—
এই ব্লাবান তথ্যগুলি চিকিৎসক শিশুর সভে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিছে

সংগ্রহ করেন। বলা বাহল্য এই সাক্ষাৎকার একবারে বা একদিনেই শেব হর না।
বহদিন ধরে ও বহু ধৈর্যময় ঘণ্টা কাটানোর পর তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ
করতে পারেন। অপসক্ষতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের স্থান সব চেয়ে গুক্তম্বপূর্ণ।
শিশুর মনে যদি চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস হাট করতে না পারেন তাহলে ভার কাছ
থেকে প্রয়োজনীয় তথাগুলি কথনই তিনি সংগ্রহ করতে পারেন না। ধৈর্য
আাত্মবিশ্বাস, সহাস্কৃতি ও বিচক্ষণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে কোন চিকিৎসকই
সাক্ষাৎকারকে সফল করে তুলতে পারেন না।

তথাসংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করলেও মনঃসমীক্ষণ-গোষ্টিভূক্ত চিকিৎসকের। এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে মোটেই কার্য্যকরী বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে অবাধ অম্বন্ধের পদাতিটিই (Free Association) হল শিশুর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র কার্য্যকরী পদ্ম। মনঃসমীক্ষক ক্রয়েড এই অবাধ অম্বন্ধ পদ্ধতিটির উদ্ধাবক। তাঁর মতে শিশুর সমস্থা বা মানসিক অন্তর্মন্ধর প্রকৃত কারণ থুঁতে বার করতে হলে তার মনের গভীর তল দেশে অম্বন্ধান চালান অপরিহার্য। সাধারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত মনের সন্ধান পাওয়া বায় না এবং তার জক্ত অবাধ অম্বন্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অক্ত কোন পদ্ম নেই। ক্রয়েডের অবাধ অম্বন্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অক্ত কোন পদ্ম নেই। ক্রয়েডের অবাধ অম্বন্ধ পদ্ধতিটির কার্য্যকারিতা সম্পর্কে প্রয়োগ করা যথেষ্ট অম্বন্ধিজনক, সময়সাপেক ও প্রমবন্ধল। সেই জক্ত অনেক আধুনিক মনো-বিজ্ঞানীই সাধারণজ্ঞাবে থোলাখুলি প্রত্যক্ষ আলোচনার উপর নির্ভর করে থাকেন।

#### ২। সংব্যাখ্যান (Interpretation)

তথ্য সংগ্রহের পরবর্ত্ত্রী সোপান হল সংব্যাখ্যান। ব্যক্তির কাছ থেকে বে সব তথ্য চিকিৎসক সংগ্রহ করলেন সেগুলির যথায়থ সংব্যাখ্যানের উপরই চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে শিশু এমন বহু অনাবক্তক ও অপ্রানন্তিক তথ্য প্রকাশ করে থাকে যেগুলির প্রকৃত সমস্তারি সঙ্গে কোন দিক দিরে সম্পর্ক নেইই, উপরন্ধ যেগুলি নানাভাবে প্রকৃত সমস্তাটিকে আর্ত্ত করে রাখে। চিকিৎসকের কাজ হল এই অন্তল্প তথ্যের মধ্যে থেকে প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুঁজে বার করা এবং লেগুলির নিভূলি সংব্যাখ্যান বেওরা। মনঃসমীকণের আর্থা অনুষ্ক গছাতিতেও স্থানীকৃত তথ্য মনঃসমীকণের হাতে প্রকে পৌছয় এবং সেগুলির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনা বা চিন্তাটিকে তাঁকে খুঁজে বার করে নিতে হয়।

সংব্যাখ্যানের কাজটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইখানেই চিকিৎসকের নিজত্ব অভিক্রতা, অন্তর্গ ষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় মেলে। বস্তুত, সমস্থাটির বথাষণ সংব্যাখ্যান পেলে তার সমাধান আর দ্রবজী থাকে না। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই এই সংব্যাখ্যানের নিজত্ব পদ্ধতি ও রীতি আছে। মনঃসমীক্ষকবাদী চিকিৎসক্দের সংব্যাখ্যানের পদ্ধতি অনেক গভীর ও ব্যাপকধর্মী। তাঁদের মতে সমস্ত সমস্তার মূলেই আছে অচেতন মনের প্রভাব। মাহুবের সচেতন মনে তার জটিল সমস্তপ্তলির কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জন্মই তাঁরা কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী নন। মনঃসমীক্ষকেরা অপসক্তির সমন্ত সংব্যাখ্যানই অচেতন মনের আচরণের ঘারাই দেবার চেটা করে থাকেন এবং তাদের চিকিৎসার পদ্ধতিও অচেতন মনের হল্ব বা বৈষম্য দূরীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে সব মনোবিজ্ঞানী মন:সমীক্ষণ দলভুক্ত নন তাঁরাও অচেতন মনের অপরিসীম শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। যদিও তারা মন:সমীক্ষকদের মত সমস্ত মানসিক সমস্তার মূলেই একমাত্র অচেতনের প্রভাবের অন্তিম্বকে স্বীকার করেন না তবু তাঁর। মানসিক সমস্তার স্পিতে অচেতন মন যে প্রধানতম শক্তিরূপে কান্ধ করে সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না। এই জন্ম সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যে সব তথ্য তাঁদের হাতে পৌছয় সেগুলির সাহায্যে তাঁর। অচেতন মনের কার্য্যকলাপ অন্থ্যানের চেটা করে থাকেন। তাঁদের মতে সাধারণ ও সরাসরি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে অচেতন মনের কার্য্যকলাপের সন্ধান পাওয়া বায় এবং সেই সব তথ্যের বারাই সমস্তাটির ধথায়ও স্মাধান কর। সম্ভবপর হয়।

### চিকিৎসা (Therapy)

অপসক্তির সমস্তাটির স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের পরবর্ত্তী সোপান হল তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। এইখানে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন পছা অবলহন করে থাকেন। লিশুর মানসিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক সম্প্রদার বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন এবং তাঁদের সেই বিভিন্ন তত্ত্ব অসুহারী তাঁদের চিকিৎসা ব্যবস্থাও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে।

#### क। निर्देशका विवादिक

মানদিক অপসকৃতি সম্পর্কে বে চিকিৎসা প্রতিটি সবচেরে প্রসিদ্ধি লাভ

করেছে সেটি হল ক্রয়েভের মন:সমীক্রণভিত্তিক পদ্ধতিটি। ক্রয়েভের পূর্বের মানসিক্র ব্যাধির চিকিৎসার সম্মোহনপদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হত। মনোবিজ্ঞানীরা চিরকালই এ সিদ্ধাস্ত করে এসেছেন যে ব্যক্তির মনের মধ্যে কোন শুশু অস্তর্পন্দ বা কোন অবদমিত অভৃথি থেকেই মানসিক ব্যাধি বা অপসক্ষতির স্থিটি হয়ে থাকে। কিন্তু মনের গভীর তলদেশে নিহিত্ত এই মানসিক দ্বু বা অপসক্ষতির সন্ধান সোজাস্থলি বা প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যায় না। তার জন্ম বিশেষ পদ্ম অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

এই অবদমিত চিন্তা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক অপসক্ষতির স্পষ্ট হয়ে থাকে। সেজস্ম মন:সমীক্ষক চিকিৎসক্ষেরা একথা বিশ্বাস করেন যে শিশুর অবদমিত চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতাটি তার সামনে উদ্যাটিত করে তুলতে পারলেই তার মানসিক অপসক্ষতি দূর হয়ে যাবে। তাঁদের মতে অপসক্ষতির চিকিৎসার: প্রধান অকই হল অবচেতন মন থেকে অবদমিত হল্ফটিকে খুঁজে বার করা। যথন চিকিৎসক শিশুর অবচেতন মনের রহস্মটি উদ্যাটিত করতে পারেন তথন তাঁর চিকিৎসার কাজও শেব হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানী শিশুকে তার মনের এই অজ্ঞাত রহস্মটির সক্ষে পরিচিত হ্বার স্থযোগ দেন এবং যাতে সে ভবিশ্বতে আর অপসক্ষতিমূলক আচরণ না করে সে সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ দেন। মন:সমীক্ষণবাদী চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই পরামর্শদানই মনোবিকার চিকিৎসার মূল্যবান অল।

বারা মন:সমীক্ষণবাদে বিশ্বাসী নন তাঁরা তথ্য আহরণের জক্ত যেমন অবাধ অহ্বক্ত প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন না তেমনি অবচেতন মনের কার্য্যকলাপের বারা সমস্ত মানসিক অপসক্ষতির ব্যাখ্যাও দেন না। ক্রয়েডের প্রাক্তন সহক্ষী ইয়ুত এবং অ্যাডলার ক্রয়েডের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে স্বত্তম চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। এঁদের মধ্যে ইয়ুত্ত অবচেতনের প্রভাবে ক্রয়েডের মতই বিশাসী ছিলেন এবং তাঁর অহ্নস্ত চিকিৎসার পদ্ধতিতে অবচেতনের ক্রার্য্যকলাপের অহ্নস্কানকেই স্বর্ধপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আ্যাডলারের চিকিৎসা পদ্ধতিতে অবচেতনের প্রভাবকে মোটেই স্বীকার করা হয় না এবং ব্যক্তির নিজম্ব প্রত্যোশা ও বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জ্যকেই মনোবিকারের প্রধান কারণ বর্দেন করা হয়েছে। আ্যাডলার শিশুর মানসিক অপসক্ষতির চিকিৎসার সময় অবাধ অহ্নযুক্তর পদ্ধতি অহ্নস্বলের করেন না এবং শিশুর সদ্ধে সাক্ষাৎ করে সাম্বাসামনি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের ক্রাট্র প্রকৃত স্কর্প

স্থানবার চেটা করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে অ্যান্ডলারের ব্যাখ্যার শিশুর মধ্যে মনোবিকার তথনই আ্সে বধনই তার নিজয় শক্তি সম্পর্কে ধারণা এবং তার বাস্তব্ সামর্থ্যের মধ্যে ব্যবধান বা বৈষম্য বিরাট হয়ে দেখা দের।

সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার মনোবিকারের বছ চিকিৎসক দেখা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশ বড় একটি দলই ক্রয়েডীয় পদ্বার প্রোপ্রি বিশ্বাসী নন। কিছ তাঁরা সকলেই ক্রয়েডের অবচেতন মনের তত্ত্বটি মোটাম্টি শীকার করে নিয়েছেন এবং অবচেতন উদ্যাপনকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার প্রধানত্ম অক্ব বলে গ্রহণ করেছেন।

#### খ। আচরণ নিয়ন্ত্রণ

বছ মনোবিকারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরামর্শনানের ঘারাই ব্যাধির নিরাময় করা সম্ভব হয় না। শিশুর আচরণকে শ্বক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজন দেখা যায়। অনেক সময় শিশু তার মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণটি উপলব্ধি করতে পারলেও বান্ধিত বা উপযুক্ত আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েনের ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন স্থপরিকল্পিত আচরণ ধারা অহুসরণ করা সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে শিশুর আচরণ স্থক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এবং সে যাতে স্থনির্দিষ্ট একটি আচরণ ধারা অহুসরণ করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা চিকিৎসককেই অবলম্বন করতে হয়। অবশ্র চিকিৎসককের একার পক্ষে শিশুর আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তার জন্ম শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক এবং আর সকলের সহযোগিতা একান্ধভাবে অপরিহার্য্য।

মনে করা যাক কোন একটি শিশুর লেখাপড়ায় উৎকর্ব প্রাণশনের মন্ত যথেষ্ট মানসিক শক্তি নেই। তার ফলে তার মধ্যে যে ব্যর্থতা আলে তা থেকে তার মধ্যে অন্তর্থকার সৃষ্টি হয় এবং সে অপসক্ষতিমূলক আচরণের আশ্রেষ নেয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে লাভ করতে পারল না সেই উৎকর্ষ সে আলায় করল প্রচুর মিখ্যা গর্কা বা আক্ষালন করে বা নানা অবাত্মব কাহিনী বর্ণনা করে। চিকিৎসক তার এই অপসক্ষতিমূলক আচরণের যথার্থ কারণকে বদি তার সামনে প্রকাশ করেন তাহলে তার অপসক্ষতি কিছু পরিমাণে দূর হবে সক্ষেহ নেই কিছ তার মানসিক ক্ষা বা ব্যর্থতা তার ছারা লোপ পাবে না। এর ক্ষাপ্রতাক্ষন লেখাপড়া ছাড়া অন্ত কোন ক্ষেত্রে সে যাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে

পানে তার অস্থ্য উপযোগী পছা নির্দেশ করে দেওয়া। শিশুটির প্রকৃতিদন্ত শক্তি
পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে লেখাপড়া ছাড়া আর অস্ত্য কোন্ কেত্রে তার
দক্ষতা আছে এবং তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ
যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাখূলায় পারদর্শিতা দেখাবার ক্ষমতা আছে বা
অভিনয় বা অস্ত্য কোন শিরে সহজাত নৈপুণ্য আছে তাহলে তাকে সেই পথে
পরিচালিত করে তাকে আর সকলের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে
সাহায্য করতে হবে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে শিশুটির
অপসন্ধতি চলে যাবে। এই ভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তার
অপসন্ধতির প্রকৃত নিরাময় দেখা দিবে।

# খেলাভিন্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)

ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতিগুলি সব সময় প্রয়োগ করা বায় না। তাদের সক্ষে আলাপ আলোচনা করে তাদের মানসিক দ্বন্দ্রের শ্বরূপ জানা সম্ভব নয়। খুব ছোট ছেলেমেয়েরা ভাষার সাহায্যে তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করতেই পারে না, আলাপ আলোচনা করা দূরের কথা। অথচ মানসিক দ্বন্দ্র আপসক্ষতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়স থেকেই। সেজগ্র খুব অল্পবয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসক্ষতি নিরাময়ের জন্ম আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ খেলাভিজ্ঞিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে তার মানসিক দ্বন্টের শ্বরূপ নির্দ্ধারণ করে থাকেন।

সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেলা একট। গুরুত্বপূর্ব আচরণ। তার মনোভাব, রুচি, আকান্ধা, আশা, চাহিদা সবই তার খেলার মধ্যে দিয়ে বাইরে রূপ গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতি সম্পন্ন শিশুকে নানারকম খেলার স্থযোগ দেন এবং তার সেই খেলার প্রাকৃতি ও ধরন দেখে তার সম্বনিহিত ক্ষাটির স্বরূপ ধরতে পারেন এবং সেইমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রশাত শিশু মনশ্চিকিৎসক মেলানি ক্লিন ও ক্রয়েড-কল্পা আন। ক্রয়েড শিশুদের মানসিক চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে খেলার বহল ব্যবহার করে থাকেন।

সাধারণত খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসায় অপদক্ষতিসম্পন্ন শিশুকে বছ বিভিন্ন প্রাকৃতির খেলার সামগ্রা দেওয়া হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়ী, গাড়ী প্রাভৃতির খেলনা, ছবি আঁকার সাজ্ঞসরঞ্জাম, নানা রক্ম জিনিব তৈরী করার উপষোগী মাটি বা বালি, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুর সামনে ধরা হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুলী খেলতে বলা হয়।

# (খের এডি। ওক চিকিৎসার পদ্ধতি

নানারকম থেলার সামগ্রীতে ভরা চিকিৎসাগারের থেলাঘরটিতে শিশুকে নিরের বাওরা হয় এবং বলা হয়, তৃমি এগুলির মধ্যে যে কোন জিনির নিয়েই থেলতে পার। সেই মুহুর্জ্ব থেকেই চিকিৎসকের পর্যাবেক্ষণের কাজ স্থক্ষ হয়ে গেল। প্রথমেই চিকিৎসক দেখেন যে তাঁর এই কথার উত্তরে শিশুর মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া। দেখা দেয়। শিশু উৎসাহের সঙ্গে থেলা স্থক্ষ করে না শিশু থেলাতে ইতন্তত বোধ করে। চিকিৎসক আরও পর্যাবেক্ষণ করেন যে শিশুর থেলা উদ্দেশ্রহীন না উদ্দেশ্রসম্পার, সক্ষনমূলক না ধ্বংসমূলক। সবশেষে শিশুর থেলা থেকে চিকিৎসক নির্দিয় করার চেষ্টা করেন যে শিশুর কোন অন্তর্নিহিত মানসিক বন্দ্র বা তৃশ্বিদ্ধা তার ধেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। শিশুর থেলার মাঝে মাঝে চিকিৎসক ছোট ছোট উক্তি বা মন্তব্য করে শিশুকে তার মনোভারটি আরও পরিদ্ধার করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেন। অনেক সময় চিকিৎসক নিজে শিশুর সঙ্গে সক্রিম্বাতার যোগ দেন।

বয়ন্তদের চিকিৎসার সময় যেমন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক ব্যক্তির মানসিক দল সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আধিদ্ধার করতে পারেন তেমনি শিশুর থেলার মধ্যে দিয়েও শিশুর সম্পর্ক চিকিৎসক অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিশু অবশ্ব বয়ন্তদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিছু তবু থেলার মধ্যে দিয়ে সে যা ব্যক্ত করে তা যেমন প্রচুর, তেমনই তাৎপর্য্যপূর্ণ। শিশুর ভাষা হল প্রতীক বা চিহ্নের ভাষা। তার বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু তার বক্তব্যটি চিকিৎসকের সামনে তুলে ধরে এবং অন্তদ্ধিসম্পন্ন চিকিৎসকের সেই বক্তব্যের গুঢ়ার্থ ব্যুতে অস্থবিধা হয় না। নীচের একটি উদাহরণ থেকে থেলাভিন্তিক শিক্ষার পদ্ধতিটি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

ভিক নামে পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে চিকিৎসকের কাছে আনা হল।
ছেলেটি সব সময় বিমর্ব, গভীর ও আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির। প্রথম প্রথম সে
চিকিৎসকের সক্ষে একটাও কথা বলত না। লক্ষ্যহীনভাবে বালি নিরে খেলা
করত কিংবা বিদ্ধান্তর ব্যাগে এক নাগাড়ে ঘুসী মেরে যেত। পরের বারে সে
আকৃল দিয়ে ছবি আঁকতে স্থক করল এবং কাগলের উপর উজ্জ্বল রঙ দিয়ে বড়
বড় দাগ টানতে লাগল। এইবার সে চিকিৎসকের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্ত্ত।
কলতে স্থক করল, কিন্তু ভাও অত্যন্ত অল্প এবং সীমাবদ্ধপ্রকৃতির।

क्षि चात्र किहूक्न भरत जात चावक्की वन्तन श्रम । धरेवात श्रम चानकारवरे

মনশ্চিকিংসকের সঙ্গে কথা বলতে স্থক করল। মনশ্চিকিংসক তার সঙ্গে আলাগ-আলোচনার যোগ দিলেন এবং তাকে তার নিজের খুসীমত খেলতে উৎসাহিত করতে -লাগলেন।

ভিক হঠাৎ একটা থেলাঘরের বাড়ীর কাছে গেল এবং তার ভেতরের পূত্ল-গুলি টেনে টেনে বার করতে লাগল আর ভীষণ উত্তেজিতভাবে নিজের মনে মনে কি বলতে লাগল। তারপর এক সময় মার পোবাক পরা পূত্লটি টেনে বার করে খেলার বাড়ীর দেওয়ালে সজোরে ছুঁড়ে মেরে চীৎকার করে বলে উঠল, এইবার যাও। তার সমন্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

চিকিৎসক ডিককে তার কাছে সম্বেহে টেনে নিম্নে এসে বললেন, সময় সময় থতামার মার উপর তোমার খুব রাগ হয় তাই না, ডিক। ডিক কালায় ফেটে পড়ে চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকাল।

উপরের দৃষ্টাস্কটি থেকে পরিকার বোঝা যাচ্ছে যে শিশুর মনের অবদমিত চিস্তাকে তার থেলার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করাই হচ্ছে এই পদ্ধতিটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। শিশু বাতে বিনা বিধায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং তার মনের ছল্ডিস্তা, ক্ষোভ বা ক্রোধাত্মক চিস্তা চিকিৎসককে অকপটে জানাতে পারে তার জম্ম তাকে উৎসাহিত করা হয়। এর জম্ম যে বস্তুটির বিশেষ করে প্রয়োজন হয় সেটি হল শিশুর সঙ্গে চিকিৎসকের একটি সৌহার্দ্ধ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। শিশু বিদি চিকিৎসকের উপর বিশাস স্থাপন করতে শেখে এবং তাঁকে সত্যকারের হিতৈষী বদ্ধু বলে মনে করে তাহলে তার মনের অবদমিত চিস্তা ও প্রক্ষোভ তাঁর কাছে উদ্যাটিত করতে সে বিধা করে না।

শিশুর মনের অবদমিত চিন্তা ও ক্ষর কামনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে শিশুর অপসক্তির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ধেলাভিত্তিক চিকিৎসকের উপকারিতা বিবিধ। প্রথমত, শিশুর অবদমিত প্রক্ষোভ ও আবেগ বাইরে অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে শিশুর মনের মধ্যে সমতা ও হৈয়্য ফিরে আসে এবং তার অপসক্ষতি অনেকধানি সেইখানেই দূর হয়ে য়য়। বল্পত ধেলাভিত্তিক চিকিৎসালয় এই ক্ষম্ব প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই চিকিৎসার প্রধানতম অক। বিতীয়ত, এই অভিব্যক্ত মনোভাব ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি পর্ব্যবেক্ষণ করে চিকিৎসক তাঁর মধাষ্য চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন।

খেলাভিন্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক শিশু মনোবিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু পরীক্ষ:পর মাধ্যমে বস্তমানে এর কার্যকারিতা সপ্রমাণিত হয়েছে।

# चश्रात्र हिं विद्यास्त्र हिंशाय ( Cure of Maladjustment )

অপসন্ধতি হল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার অত্প্রির ফল। চাহিদাটি অতৃপ্র থাকার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্মন্ধ এবং তারই বহিঃপ্রকাশ হল অপসন্ধ্রিত্ব আচরণ। অতএব ভীরতা, আক্রমণধর্মিতা, ক্লাশপালান, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সব আচরণকে অপসন্ধতিমূলক আচরণ বলে বর্ণনা করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রক্লেতপকে ব্যাধি নয়, সেগুলি হল ব্যাধির বাহিক লক্ষণমাত্র। প্রক্লত ব্যাধি নিহিত থাকে মনের মধ্যে অতৃপ্র চাহিদার ক্লপে। অতএব অপসন্ধতির চিকিৎসা করতে গেলে ঐ সব লক্ষণগুলির কেবলম'ত্র চিকিৎসা করলে চলবে না। অর্থাৎ শিশুর ভীরতা বা আক্রমণধৃত্মিতাকে পরিবর্তিত করা কিংবা তার ক্লাশপালান, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে দমন করার চেটা করলেই হবে না, তার মনের গভীর তারে নিহিত অতৃপ্র কামনাকে তৃপ্র করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় অপসন্ধতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক হবে না, হবে উৎসমূলক। চিকিৎসা করতে হবে অপসন্ধতির লক্ষণের নয়, অপসন্ধতির উৎসের।

যে সব মৌলিক চাহিদার তৃথি শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য্য সেগুলি যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সর্ব্যাগ্রে। আয়ুখীকুতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, প্রশংসা ও সমর্থনের চাহিদা, ক্ষেহ-ভালবাসার চাহিদা, আগীনতা ও দায়িত্বপালনের চাহিদা, সামাজিক পরিচিতির চাহিদা, সন্দের চাহিদা—প্রস্তৃতি শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যাতে অবশুই তৃথিলাভের হুযোগ পায় হুলে ও বাড়ীভে, সর্ব্দ্রে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এ সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষকদের কি করা উচিত দে সম্বন্ধে কতকগুলি ওক্সপুর্প নির্দ্ধেশ দেওয়া হল।

#### ১। পুৰুষ খাভ

মানসিক বাছোর সামে শারীরিক বাছোর অতি নিকট সম্পর্ক। শারীর হিদ হছে বা বাবাচিত পুট না বাকে তাহলে প্রাক্ষেত্রক সান্য বজাগ বাকে না। অনীর্ণ, কুমার অভাব, বাছে বিরাগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে বিরক্তি ও অপ্রীতিকর মনোভাবের সামী হয় এবং তা থেকে পরে জাগে অপসক্তির ত—৫ (ক) প্রবিশতা। একর স্বম থাত হল মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাধার সর্ব্যপ্রম উপকরণ।
দেহের প্রয়োজনমত থাতের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর স্বস্থ ও স্পৃষ্ট থাকবে এবং
অপসক্তি সহজে দেখা দেবে না।

#### २। वाक्षा

কেবল খান্ত হলেই হবে না, শরীরের স্থপৃষ্টির জক্ত প্রয়োজন ব্যায়াম।
নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস থাকলে পরিপাচনে কোন ক্রাট দেখা দেবে না এবং
বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে। তার ফলে শিশুদের প্রক্ষোভম্গক সাম্য অকুল থাকবে
এবং সহজে অপসন্ধৃতি দেখা দেবে না। তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে
অপসন্ধৃতিমূলক অন্থিরতা বা চঞ্চলতা উপশ্নিত হয়ে থাকে।

#### ৩। বিশ্ৰাৰ

পর্যাপ্ত বিশ্রামও শিশুর মানসিক সমতারক্ষার জন্ম একাস্ক প্রয়োজন। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে সব ক্ষয় হয় তার প্রণের জন্ম যেমন প্রয়োজন ক্ষম থাজের তেমনই প্রয়োজন বিশ্রামের। রাত্রে পর্য্যাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের মধ্যে মধ্যে শিশু বাতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম পায় তার উপযুক্ত আয়োজন রাথতে হবে।

### 8। देखिय्रमूनक उदकर्ष

কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়মূলক দোষ নানা কারণে দেখা যায়।
বিশেষ করে চোথের এবং কানের দোষ অনেকের মধ্যে থাকে এবং ফলে তার।
ভাল দেখতে পায় না বা ভাল শুনতে পায় না। এই সব ছেলেমেয়েদের ফ্লাশে বোর্ডের
লেখা দেখায় বা শিক্ষকদের পাঠ শোনায় প্রচুর অফ্রিয়া হয়। তার ফলে
এদের মধ্যে একটা বিরক্তি ও ব্যর্থতার মনোভাব স্টে হয়। এই থেকে শিশুর
মধ্যে জন্ম নের অস্তর্কশ্ব এবং তা থেকে পরে অপসন্থতি দেখা দিতে পারে।

সেকস্ত ছেলেমেরের। যাতে কোন রকম ইন্দ্রিয়ঘটিত অসামর্থ্য থেকে না ভোগে সেদিকে বন্ধ নেওয়। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীর। উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে তাদের চোধ, কান বা অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার দোব আছে কিনা এবং থাকলে সে দোব বে ভাবে দূর করা যায় তার কল্প যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে।

#### ে। ভাত্যকর পরিবেশ

স্থূপে বা বাড়ীতে সর্বঅই ছেলেমেয়েরা বে পরিবেশে বাস করে তা বাতে স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে বভটা সম্ভব মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুর বিকাশমান দেহমনের কম্ভ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যে ও হাওয়ার ব্যবস্থার একাত প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক অসমতা এবং তা অপসক্তির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

# ৬। সানার সাগ্রহ ও কৌভূহলের ভৃত্তি

বিকাশমান শিশুর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বে ভার বাইরের অগতের বস্তুগলিকে সে ভাল করে চিনতে এবং জানতে চায়। ভার কৌতৃহল একরকম অসীম বললেই চলে। নতুন কিছু দেখলেই সে নানারকম প্রশ্ন করে, হাঁত দিরে বস্তুটি নাড়াচাড়া করে, বস্তুটি কি ভা জানতে চায়। শিশুর কৌতৃহলের পরিভৃত্তি হওয়া ভার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন ভেমনই প্রয়োজন ভার প্রকোভমূলক স্থাক্তির জন্ম। ভাছাড়া ভার এই কৌতৃহলকে গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে ভাকে বাহিত আচরণ ও জানের শিকা দেওয়া যেতে পারে।

#### ৭। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান

প্রকোভমূলক সক্ষতিবিধানের আর একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদানের ক্ষােগ দেওয়া। বিভিন্ন সামাজিক ও ক্রপ্তিমূলক দলের সংযােগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়, মনের উদারতা বাড়ে, মানসিক সাম্য বজায় থাকে এবং ছােটথাট ঘটনা বা বিশাস তাদের মনকে বিক্রুক করতে পারে না।

সামাজিক মেলামেশা অপসঙ্গতিকে দূরে রাগার একটি প্রশন্ত উপায়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অফ্ষানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বন্ধার রাখা প্রতিটি স্থ-পরিচালিত বিদ্যালয়ের কর্মস্চীর অন্তর্গত হওয়া উচিত।

#### ৮। পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ

শিশু একটু বড় হলেই অপরের কাছে পরিচিতি বা স্বীকুলিলান্ডের ইচ্ছা তার মধ্যে জাগতে থাকে। এই ইচ্ছার তৃত্তির উপর নির্ভর করে তার নিরাপস্তাবোধ। যদি শিশু কোন-না-কোন দিক দিয়ে নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ কেগে ওঠে। অথচ সকল ছেলেই লেখা-পড়ার ভাল হ'ত পারে না। অতএব কুলের পাঠকমে লেখাপড়া ছাড়াও খেলাখুলা, অহন, সঙ্গীত, অভিনর, বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি অস্তান্ত বিষয়েরও পর্যাপ্ত আম্মোজন থাকরে যতে শিশু তার নিজম প্রকৃতিরত্ত শক্তির বিকালের ক্ষেত্রটি খুঁজে পার এবং তার অহংসন্তাকে কোন-না-কোন দিক দিরে ক্রপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

### ১। ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সক্ষতিবিধানের জন্ত স্বচেরে বড় প্রয়োজন হল ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সে বে সমাজের আর দশজনের মত একজন এবং অন্যান্ত সকলের মত তারও স্থান যে স্বীকৃত ও স্প্রতিষ্ঠিত এটা শিশু যদি ব্রতে পারে তাহলে সহজে তার মন্যে অপসক্ষতি দেখা দেয় না। এর জন্ত প্রয়োজন শিশুকে ভালবাসা, তাকে আপন করে নেওয়া এবং তাকে কখনও মনে করতে না দেওয়া যে সে অবহেলিত বা পরিত্যক্ত। এ থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা দেবে অভি-প্রয়োজনীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার ফলে তার ব্যক্তিসভা স্বাভাবিক পশ্বায় ও স্বমভাবে গড়ে উঠবে।

# ১০। অফ্রাক্স চাহিদার পরিভৃত্তি

এ ছাড়া শিশুদের বিভিন্ন চাহিদাগুলির পূর্ণ হুন্তি যাতে হয় তার আয়োজন করাই অপসক্ষতি নিবারণের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় পদ্ম। এগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মবীকৃতির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, আহ্মবীকৃতির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, আহ্মবীকৃতির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, আহ্মবীকৃতির চাহিদা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির যথাযথ পরিকৃত্তির উপর নির্ভ্র করছে শিশুর প্রাক্ষোভিক সমতা ও অপসক্ষতির নিরাময়। [শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে "চাহিদা" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য]

# প্রশ্বাবলী

1. Describe the methods of diagnosis and therapy of maladjustment in the children.

Ans. (9: e9-9: 48)

2. What measures should be taken to guard against maladjustment in the children?

Ans. (9: 61-9: 64)

3. What is Play Therapy? Discuss its importance and uses.

Ans. (9: 60-9: 68)

#### পরিমাপের স্বরূপ

चामारात्र रेपनियन चौरान भतिमान क्वांत श्रास्त्रज्ञीहरू। चामता श्रीक পদেই অমুভব করে থাকি। যেমন কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন্টি বেশী ভারী, त्कान्छि कम कात्री, वा कलकक्षिण ছেलের मध्या (क विमाणका, क कम नवा ইত্যাদি ধরনের পরিমাপ করাটা প্রায়ই আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। এই পরিমাপ করার একটা সহজ্ব পন্থা হল পরিমাপের বস্তুগুলিকে ভাদের বিশেষ গুণ বা ধর্ম অমুধায়ী সারি (rank) করে সাঞ্চান। একে সারিবিভাস (ranking) বলা হয়। যেমন, ছেলেগুলিকে তাদের উচ্চতা অনুযায়ী সারিবিক্সাস করার মানে হল, সব চেয়ে লখা ছেলেটিকে সর্ব্বপ্রথম, তার পর তার চেয়ে যে কম লম্বা, এইভাবে সব শেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে রাখা। ঠিক এইভাবেই আমরা সব চেয়ে ভারী বিনিষটাকে প্রথম, তারপর তার চেয়ে কম ভারী, তারপর তার চেয়ে আর একটু কম ভারী এইভাবে ওজনের দিক দিয়ে কডকগুলি জিনিয়কে সাহিবিক্সাস করতে পারি। সারিবিক্সাস থেকে আমরা সম্পূর্ণ সারিতে বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারি এবং অন্যান্ত বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থানের সঙ্গে ভার অবস্থানের একটা তুলনামূলক ধারণাও পেতে পারি। কিন্তু সারি থেকে বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃত পরিমাপ আমরা পাই না। যেমন, ছেলেদের উচ্চতার সারি থেকে আমরা জানতে পারি যে তার দলের মধ্যে বিশেষ একটি ছেলের উচ্চতার দিক দিয়ে অবস্থান কোথায়, কিছু জানতে পারি না বে সে প্রকৃতপক্ষে কত লখ।। বাজির পরিমাপ আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি বিশেষ অক্টের সাহাযো। একে আমর। ব্যক্তির ভোর (score) বলতে পারি। স্কোর নানা বক্ষমের হতে পারে। যেমন উচ্চতার বেলায় বাহ্নিব স্কোর বাজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ওজনের বেলায় গ্রাম, কিলোগ্রাম हेजाि नित्य। তেমনই পরীকার দাফলোর স্কোর প্রকাশ করা হয় 30, 40, 50 ইতাাদি সংখ্যা দিয়ে। বুদ্ধির অভীকার সাফলোর স্কোর হল বুদ্ধার। व्यक्तित य मकन छन, दिनिहा वा कर्यक्रमण भतिवर्छन्मीन मक्तित्कृष्टे भामता স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু যে বৈশিষ্টাগুলি সকলের ক্ষেত্রে

সমান সেগুলিকে বের দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যেমন মান্থবের কটা হাড় আছে, বা শরীরের কটা হাড় আছে, এগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন বিশেষ স্কোর নেই। এগুলি সকলের ক্ষেত্রেই এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেগুলিকে সেইজ্ল বিষম বৈশিষ্ট্য (variable) বলা হয়।

সাধারণত ব্যক্তির কোর কতকগুলি সম-দূরছ-বিশিষ্ট সংখ্যার ছারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 2, 3, 4, 5 বা 30, 40, 50, 60, এই সারি তুটিতে সংখ্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমদূরছ-সম্পন্ন। এই ধরনের সমদূরছ-সম্পন্ন সংখ্যাগুলি যখন পাশাপাশি সাজান যায় তখন তাকে স্থেল (scale) বলা হয়। কোন ক্লেলের তুটি পাশাপাশি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করলে সেই ক্লেলের একক (unit) পাওয়া যায়। যেমন উপরের প্রথম সারিটির একক হল 1, দ্বিতীয় সারিটির একক হল 10।

সাধারণত প্রভোক স্কেলের ছটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম, এর সংখ্যা-গুলির দূরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দ্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয়, স্কেলটির স্কুক O বিন্দ্

# 0 2 3

#### [ रेक्व (क्रम ]

থেকে। যে কোন একটি ইঞ্চি-ফুটের রুলার বা ফিডা পরীকা করলে এ তথ্য ছটির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কিন্ত মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে ক্লেনটির ক্ষ্ণ 0 থেকে হয় না। ফলে আমরা বলতে পারি না যে 60 ক্লোরটি 30 ক্লোরের চেয়ে দ্বিগুণ ভাল। কিন্তু যে সব স্কেল 0 থেকে ক্ষ্ণ সে সব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের কথা বলতে পারি, যেমন আমরা বলতে পারি যে 60 ইঞ্চি 30 ইঞ্চির ঠিক দ্বিগুণ।

#### অবিচ্ছিন্ন (Continuous ) ও বিচ্ছিন্ন (Discrete ) সার

কোন পরিমাপ খেকে আমরা ভোরের যে সারটি পাই সেটি ছরকমের হতে পারে, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন। অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে ছটি স্কোরের মধ্যে বিরাম বা ছেন্টকৈ আমরা প্রয়োজন হলে ক্ষুক্তর অংশে ভাগ করতে পারি। বেমন ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা—এই সারটির ক্ষেত্রে আমরা ১ টাকা ও ২ টাকার মধ্যে ক্ষুত্রর অংশের করনা করতে পারি এবং আমরা সংখ্যায় তাকে প্রকাশ করতেও পারি, যেমন ১'২৫ টাকা, ১'৭৫ টাকা ইত্যাদি। কিছ বিচ্ছির সারের ক্ষেত্রে তৃটি স্থোরের মধ্যে ব্যবধানকে ক্ষুত্রের কোন অংশে প্রকাশ করা যায় না। বেমন ১টি মাহুব, ২টি মাহুব, ৩টি মাহুব—এই সারটিতে ১টি মাহুব ও ২টি মাহুবের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না। অর্থাৎ ১'৫ বা ১'৭৫ মাহুব সত্যকারের হয় না।

#### অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে স্কোরের অর্থ

অবিচ্ছিন্ন সারের স্কেলে পর পর ছটি সংখ্যার মাঝে যে ব্যবধানটি দেখা যার সেটি প্রক্রন্তপক্ষে শৃক্ত স্থান নয়। প্রত্যেকটি স্থোরকে এমনজ্ঞাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এই ফাকটা ঢাকা পড়ে যায়। যেমন, কেউ যদি কোন কাজে 140 স্থোর পেয়ে থাকে, তবে তার প্রক্রন্ত স্থোর ধরতে হবে 139.5 থেকে 140.5 পর্যাস্তা। সেই রকম 141 স্থোরকে ব্যাখ্যা করতে হবে 140.5 থেকে 141.5 পর্যাস্তা। ফলে দেখা যাবে ছে 140 এবং 141 এর মধ্যে যে শৃক্তস্থান ছিল সেটি এই ব্যাখ্যায় আর রইল না। অর্থাৎ 140, 141, 142 এই অবিচ্ছিন্ন সারটির প্রকৃত্ব ব্যাখ্যা হবে 139.5—140.5, 140.5—141.5, 141.5—142.5। এই ব্যাখ্যায় 140 স্থোরের মধ্যবিদ্ধু হল 140.0।



এছাড়া অন্য আর একটি প্রথায় স্কোরের ব্যাখ্যার প্রচলন আছে। সেখানে 140 স্কোরের অর্থ হল 140 থেকে 141 প্রয়ন্ত, কিন্তু 141 নয়। এই স্যাখ্যায় 140 স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 140·5। তেমনই 141 স্কোরের অর্থ হল 141 — 142।

### বিভৱ ( Grouped ) ও অবিভৱ ( Ungrouped ) ভোর

কোন শভীক্ষা প্রয়োগ করে বা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে আমরা এই ধরনের কতকগুলি ছোর পেয়ে থাকি। যথন স্বোরগুলি সংখ্যায় অল্প হয় সেগুলির মধ্যে তুলনা করা বা তাদের সম্বন্ধ একটা সমগ্র ধারণা তৈরী সম্বন্ধ হয়। কিন্তু বধন স্বোরগুলি সংখ্যায় অনেক হয়ে দাড়ায় তথন সেই স্বোরগুলিকে শৃষ্ণগাবদ্ধ ভাবে না সাজালে সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন থেকে যায় এবং বিশেষ কোন স্বোর সম্বন্ধে কোন রক্ষ তুলনামূলক ধারণা গঠন করাও বায় না। যেমন একটি

কলেকের 100 ছেলেকে নাধারণ আনের উপর একটি পরীকা দেওরা হল এবং পাওরা গেল 100টি ছোর। কিংবা বিভিন্ন সহরের কত লোকসংখ্যা ঠিক করতে গিরে পৃথিবীর বড় বড় 100টি সহরের লোকসংখ্যার স্ট্রকরণে পাওরা গেল 100টি সংখ্যা। এই কোরগুলির ভাৎপর্য্য ঠিকনত ধরতে গেলে এদের আগে সাজিয়ে নিডে হবে। নাধারণত কোরগুলিকে পরিসংখ্যান শাত্রে যে ভাবে সাজান হয় ভাকে ক্রিকোরেক্রা বর্ত্তন (Frequency Distribution ) বলা হয়। এক গুছে ক্রোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ডে গুছের মধ্যে কোন স্বোরটি মাত্র একবার এসেছে, কোনটি আবার একের বেশী বার এসেছে আবার কোনটি একবারও আলে নি। কোন একটি স্থোরের এই আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে ক্রিকোয়েন্সী বলা হয়। যেমন, স্বোর-গুছের মধ্যে যে স্বোরটি মাত্র একবার এসেছে ভার ক্রিকোয়েন্সী বলা হয়। যেমন, স্বোর-গুছের মধ্যে যে স্বোরটি মাত্র একবার এসেছে ভার ক্রিকোয়েন্সী 5, আর যে স্বোরটি একবারও আসেনি ভার ক্রিকোয়েন্সী 0। স্বোরগুলিকে ভাদের ক্রিকোয়েন্সী অন্থ্যায়ী সাঞ্জানোকেই ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন বলা হয়।

### क्रिंदकाटमुकी वन्छेन शर्ठदनत्र निश्रम

ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী বা আরির্ভাবের বার বা সংখ্যা অন্থ্যায়ী সান্ধান হয়ে থাকে। এইভাবে যখন কতকগুলি অবিক্রম্ভ (ungrouped) স্কোরকে ফ্রিকোরেন্সী বন্টনে সান্ধান হয় তথন সেগুলিকে বিশ্বস্ত (grouped) স্কোর বলে। ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন তৈরী করার সময় নীচের নিয়মগুলি অন্থ্যরণ করতে হয়।

- ১। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয়। বৃহত্তম স্কোর এবং ক্ষুত্রতম স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে প্রসার বা রেঞ্জ বলে। বৃহত্তম স্কোর থেকে ক্ষুত্রতম স্কোরকে বিয়োগ করলে রেঞ্জ বা প্রসার (Range) পাওয়া হায়।
- ২। স্বোরগুলিকে সান্ধানর জন্ম সেগুলিকে কতকগুলি স্থনির্দিষ্ট দল বা শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। এগুলিকে শ্রেণী-ব্যবধান বা ক্লাস ইন্টারভ্যাল (Class interval) নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কতগুলি শ্রেণী-ব্যবধান হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের সায়তন কত হবে সেটা আগেই নিরূপণ করে নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধানের সংখ্যা ও আয়তন সাধারণত নির্ভর করে স্বোরের প্রসার বা রেশ্বের উপর এবং কিছু পরিমাণে স্বোরগুলির প্রকৃতির উপর।
- ৩। এইবার প্রভোকটি স্কোর যে শ্রেণী-ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণী-ব্যবধানে তাকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

नोटि क्रि:काराणी वन्टेन गर्रदात अकेट। উपारवर प्रश्वा इन ।

| 4          | বাহরণ   | :50      | हि कल्ला  | ৰর প্র  | বেশপ্রার্থী | क ज        | ∓টি সা | ধারণ | व्यक्तित्र |
|------------|---------|----------|-----------|---------|-------------|------------|--------|------|------------|
| পরীকা      | দে ভয়া | इन ।     | পাওয়া গে | न नीटित | ছোরগুরি     | À :        |        |      | •          |
| 85         | 66      | 51       | 45        | 66      | 91          | 77         | 64     | 71   | 74         |
| 47         | 78      | 58       | †42       | 70      | 58          | 71         | 67     | 80   | 78         |
| 73         | 48      | 68       | 87        | 81      | 72          | 65         | 69     | 73   | 79         |
| <b>*97</b> | 81      | 76       | 87        | 56      | 72          | 62         | 93     | 73   | 84         |
| 75         | 56      | 76       | 61        | 53      | 72          | 62         | 79     | 88   | 83         |
|            | *7      | বোচ্চ বে | াব        |         | †5          | ৰ্বনিয় ছো | ব্     |      |            |

প্রথমে, এই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্চ বার করা হল। এর বৃহত্তম স্কোর 97 থেকে এর ক্ষুত্তম স্কোর 42 বাদ দিয়ে এর রেঞ্চ পাওয়া গেল 55।

ষিতীয় ধাপে এর শ্রেণীব্যবধান বা ক্লাশ ইন্টারন্ডাল নির্ণয় করতে হবে। দেখা যাছে স্বোরন্ডচ্ছটির প্রসার বা রেঞ্জ হচ্ছে 55। সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধান এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যায় দশের কম বা কুড়ির বেশী না হয়। অতএব এখানে যদি শ্রেণীব্যবধান 5 নেওয়া হয়, তবে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা দাড়ায় 12টি। 55কে 5 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 11, সাধারণত এর উপরও আর একটি শ্রেণী নেওয়ার দরকার পড়ে। তেমনই যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 3 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 19টি (18+1) এবং যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 10 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 6টি (5+1)। এখানে আমরা 5কে ব্যবধান হিসেবে ধরে নিয়ে ক্রিকোয়েশী বন্টন গঠন করলাম।

| <b>শ্রে</b> ণীব্যবধান | ট্যাশি        | ক্রিকোয়েন্সী (f) |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 95—99                 | 1             | 1                 |
| 90-94                 | ///           | 2                 |
| 85—89                 | 1/1/1         | 4                 |
| 80-84                 | 441           | 5                 |
| 75-79                 | 471 111       | 8                 |
| 70—74                 | HI HH         | 10                |
| 65-69                 | HH. I         | 6                 |
| 6064                  |               | 4                 |
| 5559                  | <i>[]]]</i> . | 4                 |
| <b>5</b> 0—54         | 11.           | 2                 |
| 45-49                 |               | 3                 |
| 40-44                 |               | 1                 |
|                       |               | N=50              |

[উপরের 50.ট কোরের ফ্রিকোরেন্সী বন্টনে বিক্তপ্রন্থপ ]

এইবার আমরা স্কোরগুলিকে তাদের নিজেদের শ্রেণীব্যবধান অচুযায়ী তালিকাভুক্ত করলাম। উপরের ছবিতে বাঁদিকের প্রথম সারিটি হল শ্রেণী-ব্যবধানের। সবচেয়ে ক্ষুত্র স্কোরটি আছে সব নীচে, তার উপরে তার চেরে বড়, এইভাবে সব উপরে আছে সব চেয়ে বড় স্কোরটি। প্রভ্যেকটি শ্রেণী-বাবধানের মধ্যে আছে 5টি করে স্কোর যেমন, 40-44 এই শ্রেণীবাবধানটির মধ্যে আছে 40, 41, 42, 43 এবং 44 এই 5টি স্কোর। তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 45-49 টির মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49 এই 5টি স্কোর। সব চেম্বে উপরের শ্রেণীবাবধান 95—99 র মধ্যে আছে 95, 96. 97, 98 এবং 99 এই 5টি স্কোর। উপরের ছবির দ্বিতীয় সারিতে যে দাগগুলি দেওয়া হয়েছে এগুলিকে ট্যালি (tally) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অস্কর্ভুক্ত হতে দেখা গেল তথ্যই সেই শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল। এখানে প্রথম স্কোর 85 বন্টনের নীচ থেকে দশম শ্রেণীব্যবধান (85-89)টির অন্তর্গত, অতএব এই স্বোরটির জন্ম ঐ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। তেমনই দিতীয় স্কোর 47 নীচ থেকে দিতীয় শ্রেণীবাবধান (45-49)টির অন্তর্গত। অতএব এই স্কোরটির জন্ম ঐ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। এইভাবে সবগুলি স্কোরের জন্ম যে যে শ্রেণীব্যবধানের তারা অন্তর্গত সেই সেই শ্রেণীব্যবধানের পাশে একটি করে টালির দাগ দেওয়া হল। যথন 50টি স্থোরই এইভাবে তালিকাভক্ত করা হয়ে যাবে তথন দেখা যাবে যে ট্যালির সংখ্যাও 50 হয়েছে। উপরের ছবির ততীয় সারিতে আছে প্রভাকটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোরগুলির ক্রিকোয়েন্দীর মোট সংখ্যা। বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ট্যালিগুলি যোগ করলে ্রেই শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্দী পাওয়া যাবে। যেমন 75-79 শ্রেণী-व्यावधानिक छानिक्वनि त्यांग कत्त्र এहे त्यंगीवावधानिक क्रिकारको পार्ध्या গেল 8; সেইরকম 70-74 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 10; 65-69 শ্রেণীবাবধানটির ফ্রিকোমেন্সী হল 6 ইত্যাদি। ফ্রিকোয়েন্সীগুলির যোগফল থেকে পাওয়া যাবে বন্টনের মোট সংখ্যা (Number) বা N. এখানে N=50.

#### (खंगीबावधारमञ्ज खोस वा जीमा (limits) निर्वत्र

ব্রিকোয়েলী বন্টনে কোরগুলিকে তালিকাভূক্ত করার সময় শ্রেণীব্যবধান-

গুলির প্রকৃত প্রান্ত বা সীমা নির্ণয় করে নিতে হয়। নইলে স্বোরটিকে যে ঠিক কোনু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেটা নির্ণয় করতে অস্থবিধা হবে।



প্রত্যেকটি শ্রেণীরই হটি প্রান্ত আছে—উদ্ধৃ প্রান্ত (Upper limit) এবং নিম্নপ্রান্ত (Lower limit)। যেমন 40—44 এই শ্রেণীটির সব নীচে আছে 40 দোরটি এবং সব উপরে আছে 44 স্কোরটি। এখন 40 বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 39.5 থেকে 40.5। অভএব এই শ্রেণীটির স্থক 39.5 থেকে। তেমনই 44র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল 43.5 থেকে 44.5। অভএব 40—44 এই শ্রেণীটির প্রকৃত নিম্নপ্রান্ত হল 39.5 এবং উদ্ধৃ প্রান্ত হল 44.5।

সেই রকম 45—49 শ্রেণীটির সংব্যাখান করলে দাঁড়ায় 44·5—49·5। 50—54 শ্রেণীটির 49·5—54·5 ইত্যাদি। শ্রেণীব্যবধানের এই ব্যাখ্যাটি মনে রাখলে কোন্ স্কোরটি কোন্ শ্রেণী ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ণয় করতে অন্থবিধা হবে না। যেমন 44 স্কোরটি যাবে 40—44 (অর্থাৎ 39·5—44·5)র মধ্যে, কিন্তু 45টি যাবে 45—49 (অর্থাৎ 44·5—49·5)র মধ্যে ইত্যাদি।

### ক্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু ( Midpoint ) নির্বয়

জিকোয়েন্দী বন্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানে কতকগুলি করে স্বোর তালিকাভুক্ত হয়। যেমন ধর পাতার দৃষ্টান্টটিতে 45—49 শ্রেণীতে 3টি স্বোরেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন একটি মানের দরকার পড়ে। সাধারণত শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্বক মানরূপে ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুকেই গ্রহণ করা হয়। যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত স্বোরগুলির প্রত্যেকটির মান ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। হেমন 45—49 শ্রেণীর 3টি স্বোরেরই মান হল ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু 47। মধ্যবিন্দু নির্দিয়ের স্থ্রটি হল:—

মধ্যবিন্দ্=শ্রেণীর নিম্নপ্রান্ত + উর্জপ্রান্ত — নিম্নপ্রান্ত এই স্কেটি উপবের দৃষ্টান্তে প্ররোগ করে আমর। পাই
45—49 শ্রেণীটির মধ্যবিন্দ্=44.5 +  $\frac{49.5 - 44.5}{2}$  = 44.5 + 2.5 = 47.00

### শ্রেণীব্যবধান প্রকাশের তিনটি পদ্ধতি

একটি শ্রেণীব্যবধানকে কি ভাবে লিখতে হয় তার একটি পদ্ধতির বর্ণনা ৫'র পাতায় দেওরা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও তু পদ্ধতিতে একটি শ্রেণীব্যবধানকৈ প্রকাশ করা যেতে পারে। বেমন 40—45 এই শ্রেণীব্যবধানটিকে আমরা (ক) 40° থেকে 45 (খ) 39°5 থেকে 44°5 এবং (গ) 40 থেকে 44—এই তিনটি বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করতে পারি। এর মধ্যে (খ) র পদ্বাটি সবচেয়ে নিখুঁত, কিছা লিখতে সময় এবং শ্রম বেশী লাগে বলে (ক) এবং (গ)এর পদ্বা তৃটি সাধারণত অফুস্তত হয়। আমরা (গ) পদ্ধতিটিই এ বইতে অফুসরণ করব। নীচে একই জ্বোরগুচ্ছের তিন রকম পদ্ধতিতে ক্রিকোয়েন্সী বন্টন করা হল।

| (季)     |                    | (খ)       |        |     | (গ)     |        |     |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----|---------|--------|-----|
| শ্ৰেণী  | মধ্য               | শ্ৰেণী    | মধ্য   |     | শ্ৰেণী  | মধ্য   |     |
| ব্যবধান | दि <del>मू</del> f | বাবধান    | বিব্দু | f   | ব্যবধান | বিন্দু | f   |
| 95—100  | 97 1               | 94.5—99.5 | 97     | 1   | 9599    | 97     | 1   |
| 90—95   | 92 2               | 89.5-94.5 | 92     | 2   | 90—94   | 92     | 2   |
| 85—90   | 87 4               | 84.5—89.5 | 87     | 4   | 85-89   | 87     | 4   |
| 8085    | 82 5               | 79.5-84.5 | 82     | 5   | 80-84   | 82     | 5   |
| 75—80   | 77 8               | 74.5-79.5 | 77     | 8   | 75—79   | 77     | 8   |
| 70 – 75 | 72 10              | 69.5-74.5 | 72     | 10  | 70—74   | 72     | 10  |
| 65-70 . | 67 6               | 64.569.5  | 67     | 6   | 6569    | 27     | 6   |
| 6065    | 62 4               | 59.5-64.5 | 62     | 4   | 60—64   | 62     | 4   |
| 5560    | 57 4               | 54.5-59.5 | 57     | 4   | 55—59   | 67     | 4   |
| 5055    | 52 2               | 49.5—54.5 | 52     | 2   | 50—54   | 52     | 2   |
| 4550    | 47 3               | 44.5-49.5 | 47     | 3   | 45-49   | 47     | 3.  |
| 4045    | 42 1               | 39.5-44.5 | 42     | 1   | 40-44   | 42     | 1   |
|         | N=50               |           | N=     | =50 |         | N=     | =50 |

# ি কান্ধেলা ৰক্টনের চিত্তক্লপ—পলিগন ও হিক্টোগ্রাম

অবিক্রন্ত ছোরওলিকে ক্রিকোয়েকী অহ্বায়ী সাজিয়ে যে ক্রিকোয়েকী বন্টন গঠন করা হয় তাকে নানা উপায়ে চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়। তার মধ্যে ছটি হ্পচলিত প্রভিন্ন নাম হল, ক্রিকোয়েকী প্রভিন্ন বা বহুকুক্র (Frequency Polygon) এবং হিস্তোগ্রাম বা বহুচিত্র (Histogram) ।

# িক্তির্ভা পলিগদ বা বছভুজ গঠনের নিয়ম

পদিগন বা হিটোগ্রাম, যে কোন চিত্র আঁকতে হলে প্রথমে একটি অধ্বরেধা (base line) ঠিক করে নিতে হবে। এই অধ্বরেধার সর্কবাম প্রান্তে লছভাবে আর একটি রেখা টানতে হবে। বীজগণিতের চিত্র আঁকারঃ সময় বাকে X-অক্ষরেধা এবং Y-অক্ষরেধা বসা হয় আমাদের অধ্বরেধা ও লছরেধাটিও তাদের সঙ্গে অভিন্ন।

এখন নীচের অধ্যরেখা বা X-অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর বসাতে হবে এবং লম্বরেখা বা Y-অক্ষরেখার উপর ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ছক্তে হবে। শ্রেণীব্যবধানগুলি অধ্যরেখায় বসাবার সময় সেগুলির প্রাকৃত প্রাম্বগুলির উল্লেখ করতে হবে।

এর পরের ধাপে চিত্রটিতে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে এবং সেইমত সেইগুলিকে ছকে নিত্তে হবে। যেমন, দেখা বাচ্ছে 40—44 (অর্থাং 39°5—44°5) শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 1; এটিকে আঁকতে হলে প্রথমে X-অক্সরেখায় ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 42

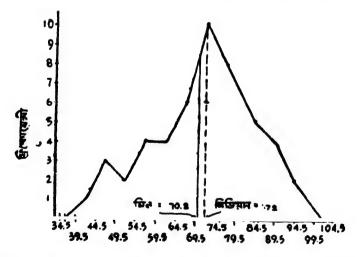

কোরে পৌছতে হবে। ভারপর ঐ বিন্দৃটির উপর সম্ভাবে Y-অন্ধরেধার সমাজরাল করে 1 একক ঘর উপরের দিকে শুনতে হবে এবং ভার কলে বে বিন্দৃটি পাওয়া বাবে সেইটি হবে এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোরেন্দ্রীর

চিত্ররূপ। সেইভাবে পরের শ্রেণীব্যবধানটি 45—49 (অর্থাৎ 44.5—48.5) এর অন্তর্গত হল 3টি কোর। এইবার ঐ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 47'র ঠিক উপরে Y-অক্ষরেধার সমান্তরাল করে 3টি একক ঘর গুনে ঐ ক্রিকোয়েশীটির অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। এইভাবে আমাদের সব কটি শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোয়েশীর অবস্থানগুলি ছকে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটি ক্রিকোয়েশীর জন্ম আমরা চিত্রটিতে একটি করে বিন্দু পাব। তারপর সেই বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে ক্রিকোয়েশী পলিগনটি পাওয়া যাবে। মনে রাথতে হবে যে ক্রিকোয়েশী পলিগনে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকেই ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধিস্টক বিন্দু বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ঐ নধ্যবিন্দুর উপর অন্ধিত লম্বরেথাতেই ক্রিকোয়েশীর বিন্দুটি ছকতে হয়।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সীস্চক বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি অধ্যরেখা বা X-অক্ষরেখাকে স্পর্ল করে না এবং কিছুটা উপরে শৃত্যে অবস্থান করে। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার জন্ত X-অক্ষরেখার বাম প্রাস্তে একটি শ্রেণীব্যবধান এবং ডান প্রাস্তে একটি শ্রেণীব্যবধান বেশী নেওয়া হয়ে থাকে। এই অভিরিক্ত ছটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী স্বভাবত 0 বলে এদের মধ্যবিন্দুগুলি X-অক্ষরেখার উপরেই অবস্থিত। ফলে এদের সংস্কৃত করলেই একটি পূর্ণান্ধ ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন পাওয়া যাবে।

যাতে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি আঞ্বৃতিতে সামঞ্চন্তপূর্ণ ও হ্রষম হয় সেজন্ত শ্রেণীব্যবধান এবং ফ্রিকোয়েন্সী—এ ত্য়েরই গৃহীত এককগুলির আঞ্বৃতি বিবেচনা করে নির্বাচিত করতে হয়। যেমন, যদি X-অক্ষরেধার একক ছোট হয় এবং সে অনুপাতে Y-অক্ষরেধার একক খুব বড় হয় তবে পলিগনটি অস্বাভাবিক লখা হয়ে যাবে। আবার যদি X-অক্ষরেধার একক বড় হয় এবং সেই অনুপাতে Y-অক্ষরেধার একক ছোট হয় তবে পলিগনটি ছোট ও উপরের দিকে চ্যাপ্টা দেখাবে। সেজস্ত X-অক্ষরেধার শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য ও Y-অক্ষরেধার ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ উচ্চতা—এ-ত্রের মধ্যে একটা অনুপাত বজায় রাখতে চেষ্টা করা হয় এবং সাধারণভাবে দেখা হয় যে পলিগনের উচ্চতা তার নিম্নভূমির মোট দৈর্ঘ্যের 75% বা তার কাছাকাছি বেন হয়। একে 75% র নিরম বলা হয়।

# হিষ্টোগ্রাম বা শুশ্বচিত্র গঠনের নিয়ম

ক্রিকোয়েন্দী বন্টনের আর একটি চিত্ররূপকে হিষ্টোগ্রাম বা স্বস্তুচিত্র বন্দা হয়।
নীচে থের পাতার ঐ একই ক্রিকোয়েন্দী বন্টনের একটি হিষ্টোগ্রাম বা স্বস্তুচিত্র আঁকা
হয়েছে। হিষ্টোগ্রামেও অধ্যরেধা বা X-অক্ষরেধায় শ্রেণীব্যবধানগুলিকে ছকে
নেওয়া হয়। বামপ্রান্তের লম্বরেধায় বা Y-অক্ষরেধায় ক্রিকোয়েন্দীগুলিকে
ছকা হয়। এইবার প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোয়েন্দীস্টক বিন্দৃটি
Y-অক্ষরেধায় গুনে বার করতে হয় এবং সে বিন্দৃটিকে উদ্ধানীমা ধরে X-রেধায়

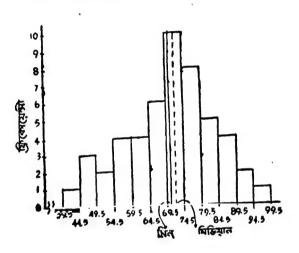

ঐ শ্রেণীব্যবধানটির উপর একটি আয়তকেত্র আঁকতে হয়। প্রত্যেকটি আয়তকেত্রের বিস্তার হবে শ্রেণীব্যবধানের দ্রথের সমান এবং যেহেতৃ সমস্ত 'শ্রেণীব্যবধানের দ্রথের সমান এবং যেহেতৃ সমস্ত 'শ্রেণীব্যবধানের দ্রথ একই, এই আয়তক্ষেত্রগুলির প্রস্থ বা প্রসার সব ক্ষেত্রেই এক। কিন্তু আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা হবে সেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত স্থোরের সংখ্যা বা ক্রিকোয়েন্দী অনুষায়ী। কলে বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা বিভিন্ন হবে।

উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম শ্রেণীব্যবধান 40—44 (অর্থাং 39·5—44·5) র ফ্রিকোহেলী হল 1। অভএব ঐ শ্রেণীব্যবধানের উপরে Y-অকরেথায় এক একক ঘর শুনে নিয়ে সেই উচ্চতা পর্যান্ত একটি আয়তক্ষেত্র টানা হল। দেই রকম 45—49 শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোরেলী 3, অভএব ঐ শ্রেণীব্যবধানের উপর Y-অকরেথায় 3 একক ঘর শুণে আয়তক্ষেত্র টানা হল। এইভাবে সব

কটি শ্রেণীব্যবধানের উপর স্বায়ন্তক্ষেত্র স্বন্ধন করলেই এই বন্টনটির হিষ্টোগ্রাম্ব বা স্তম্ভচিত্র পাওয়া যাবে।

ক্রিকোয়েন্সী পদিগন ও হিষ্টোগ্রাম উভয়ের বেলাডেই চিত্রের মধ্যবর্ত্তী ক্রেকটির ঘারা বন্টনের সমগ্র ক্রিকোয়েন্সীকে (যার নাম আমরা N দিয়েছি)। বোঝায়। তবে ক্রিকোয়েন্সী পদিগনে প্রত্যেকটি স্বতম্ব শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোয়েন্সীকে বোঝাবার কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্ত হিষ্টোগ্রামের প্রত্যেকটি আয়ত-ক্রেম এক একটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ক্রিকোয়েন্সীকে ব্ঝিয়ে থাকে। সে দিক দিয়ে সমগ্র ক্রিকোয়েন্সীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোয়েন্সীর অন্ত্রণাতের নিশুঁত ধারণা হিষ্টোগ্রাম থেকেই পাওয়া যায়।

# পলিগ্ৰ ও হিষ্টোগ্ৰামের অভিছাপন

একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বন্টনের ছটি পলিগন বা ছটি হিটো-গ্রাম বা একটি পলিগন এবং অপরটি হিষ্টোগ্রাম আঁকা যেতে পারে। সাধারণত ছটি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটির পলিগন ও অপরটির হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখার উপর এঁকে তাদের মধ্যে মিল ও অমিল পর্যাবেক্ষণ



[ 5'র পাতার 50টি স্কোরের বন্টনের পলিগন ও হিটোগ্রাম একই অক্সেরধার অভিযাপন করা হয়েছে ]

করা হয়ে থাকে। এই ধরনের অভিস্থাপনের (Superimposition) দারা ছটি বন্টনের অভি চমৎকার একটি তুলনামূলক নামগ্রিক ধারণা পাওরা বার।

# मरबाात भूवकत्रव

দশমিক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলিকে প্রায়ই পূর্ণ করার দরকার পড়ে। যেমন 7.8456 সংখ্যাকে তু'ঘর দশমিকে পূর্ণ করলে দাড়ায় 7.84, তেমনই একঘর দশমিকে দাড়ায় 7.81 পূর্ণকরণের সাধারণ নিয়ম হল যে যদি পরে 5 বা 5র বেশী সংখ্যা থাকে তাহলে ঠিক অগ্রবর্ত্তী সংখ্যাটি একঘর বেড়ে যাবে আর হদি পরবর্ত্তী সংখ্যাটি 5'র কম হয় তাহলে কোন রকম পরিত্র করার দরকার নেই। যেমন ৪.6473-কে তুঘর দশমিকে পূর্ণ করলে দাড়াবে ৪.65, কিন্তু ৪.6453 বা ৪.6443-কে তুঘর দশমিকে পূর্ণ করলে দাড়াবে ৪.64।

#### প্রবাদা

- 1. Indicate which of the following variables fall into continuous and which into discrete series (a) time (b) salaries in a large business firm (c) sizes of classes in a College (d) age (e) census date (f) distance travelled by a train (g) cricket scores (h) weight (i) number of pages in 100 books (j) I. Q.
- 2. Give the upper and lower limits of the following scores, 64, 8, 365, 1, 86, 165,
- 3. Below are shown the ranges of some sets of scores. Indicate how large an interval and how many intervals you will suggest in drawing up a frequency distribution of each set.

| Rai | nge    | Size of interval | No. of intervals |
|-----|--------|------------------|------------------|
| 15  | to 87  |                  |                  |
| 0   | to 46  |                  |                  |
| 110 | to 211 |                  |                  |
| 62  | to 152 |                  |                  |
| 3   | to 13  |                  |                  |

4. Write down (a) the exact lower and upper limits of the following class intervals and (b) the midpoint of each interval

5. Tabulate the following 15 scores into a frequency

distribution using an interval of three. Begin the first interval with 60.

| <b>72</b> | 75 | 80 | 81 | 60 |
|-----------|----|----|----|----|
| 82        | 67 | 76 | 85 | 62 |
| 75        | 64 | 83 | 79 | 61 |

6. Tabulate the following 25 scores into three frequency distributions using (i) an interval of three and (ii) an interval of five. Begin the first interval with 45.

| 63       | 78 | 76 | 58 | 95 |
|----------|----|----|----|----|
| 46       | 78 | 92 | 86 | 88 |
|          | 65 | 73 | 72 | 91 |
| 74<br>78 | 70 | 75 | 84 | 99 |
| 87       | 86 | 93 | 85 | 76 |

- 7. Plot frequency polygons and histograms of the two distributions in 5 and 6.
- 8. Tabulate the following 100 scores into three frequency distributions using intervals of 3, 5, and 10 units. Begin the first intervals with 45.

| 90        | 85  | 85  | 96        | 72          |
|-----------|-----|-----|-----------|-------------|
| 81        | 84  | 81  | 83        | 92          |
| 80        | 86  | 96  | 78        | 71          |
| 85        | 103 | 81  | 78        | 98          |
| 92        | 83  | 72  | 98        | 110         |
| 73        | 75  | 85  | 74        | 95          |
| 89        | 76  | 81  | 105       | 73          |
| 82        | 86  | 83  | 63        | 56          |
| 95        | 84  | 90  | 73        | 75          |
| 73        | 86  | 82  | 71        | 94          |
| 63        | 78  | 76  | 58        | 95          |
| <b>78</b> | 86  | 80  | <b>96</b> | 94          |
| 46        | 78  | 92  | 86        | 88          |
| 82        | 101 | 102 | 70        | 50          |
| 74        | 65  | 73  | 72        | 91          |
| 103       | 90  | 87  | 74        | 83          |
| 78        | 75  | 70  | 84        | 98          |
| 86        | 73  | 85  | 99        | 93          |
| 103       | 90  | 79  | 81        | 83          |
| 87        | 86  | 93  | 89        | <b>76</b> . |

9. Recast the following scores into a frequency distribution.

| 64 | 72 | 70 | 73 | 72 |
|----|----|----|----|----|
| 69 | 72 | 76 | 86 | 67 |
| 84 | 63 | 76 | 65 | 77 |
| 67 | 71 | 82 | 78 | 75 |
| 61 | 83 | 67 | 81 | 72 |

10. Tabulate the following two sets of scores into frequency distributions using an interval of 5. Begin the first with 45 and the second set with 50.

|    | Fir       | st set | ( N | =64 | )  |    | Sec | ond :     | set ( | N= | 46) |
|----|-----------|--------|-----|-----|----|----|-----|-----------|-------|----|-----|
| 70 | 71        | 67     | 90  | 51  | 70 | 90 | 84  | 73        | 78    | 58 | 84  |
| 67 | <b>79</b> | 81     | 81  | 58  | 76 | 72 | 80  | 74        | 86    | 52 | 74  |
| 51 | 76        | 76     | 90  | 71  | 72 | 62 | 90  | 87        | 92    | 78 | 62  |
| 89 | 90        | 76     | 71  | 88  | 66 | 81 | 82  | 76        | 85    | 85 | 90  |
| 91 | 91        | 65     | 63  | 65  | 76 |    | 84  | 79        | 54    | 94 | 81  |
| 79 | 80        | 71     | 76  | 54  | 80 |    | 70  | 97        | 65    | 66 | 77  |
| 72 | 63        | 87     | 91  | 90  | 45 |    | 89  | 69        | 56    | 57 |     |
| 69 | 66        | 80     | 79  | 71  | 75 |    | 77  | <b>78</b> | 71    | 63 |     |
| 58 | 50        | 47     | 67  | 67  | 52 |    | 62  | 95        | 65    | 71 |     |
| 64 | 88        | 54     | 70  | 80  | 92 |    | 79  | 85        | 70    | 71 |     |

- 11. Draw frequency polygons of the two above distrbutions on the same axis.
- 12. Draw frequency polygons and histograms of the scores found in 8 and 9.
- 13. Plot a frequency polygon of the 100 scores in 8 using an interval of 10 score units. Superimpose a histogram upon the polygon using the same axis.
  - 14. Round off the following numbers to two decimals.

| 3.5872  | 74.168 | 126.83500 |
|---------|--------|-----------|
| 46.9223 | 25-193 | 81.72558  |

# ্কেন্দ্রীয় প্রবর্ণতা ( Central Tendency )

কোন পরীক্ষণ বা পর্যাবেক্ষণ থেকে পাওয়া অবিক্রন্ত কোরগুলিকে ক্রিন্টের-নার বন্টনেন সাজানোর পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার (Central Tendency)

একটা পরিমাপ বার করা হয়। কোন বন্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায়
এমন একটি অন্ধ যেটি সমন্ত কোরের প্রতিনিধিরণে কাজ করতে পারে। ধরে
নেওয়া হচ্চে যে কোরগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও যথন তারা একটি বন্টনের
অন্তর্গত তথন তাদের বিশেষ একটা কেন্দ্রের দিকে যাবার প্রবণতা আছে।
একেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার কোন একটা পরিমাপ
পেলে হুটি উপকারিতা হয়। প্রথমত যে দলটির কাছ থেকে ক্রোরগুলি পাওয়া
গেছে তাদের কাজের একটা সামগ্রিক অথচ সংক্রিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে হুই বা তার বেশী দলের মধ্যে তুলনা করা
সন্তব হয়। সাধারণত পরিসংখ্যানশাল্তে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের তিন শ্রেণীর
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা (১) গালিভিক্ক মিন্স (arithmetic mean)
(২) মিভিয়ান (median) এবং (৩) মোড (mode)।

# ১। মিন নির্ণয়ের নিয়ম (Calculation of Mean)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিনই সব চেয়ে বেশী প্রচলিত।
মিন বার করার নিয়ম হল সমন্ত স্বতন্ত্র স্কোরগুলিকে যোগ করে তাদের যোগফলকে
নোটদংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। স্তাটি হল:—

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

[ এখানে M=মিন; N=স্কোরগুলির মোটসংখ্যা; X=স্কোর;  $\Sigma=$  যোগফল ]।

উদাহরণ: এক ভদ্রলোক পর পর পাঁচ মাসে আয় করলেন যথাক্রমে 400, 350, 500, 625, 525 টাকা।

শ্বতএব তাঁর আয়ের মিন= 
$$\frac{400+350+500+625+525}{5}$$
 = 480 টাকা।

উপরের স্থাটি প্রয়োগ করা বাবে বধন কোরগুলি অবিক্রন্ত অবস্থার থাকবে। কিন্তু বধন কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্দী বন্টনের রূপে সাজানো হয়ে যাবে, তধন উপরের স্থাটি প্রয়োগ করা সন্তব হবে না। কেননা ফ্রিকোয়েন্দী বন্টনে কোরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্ভূক্ত ক্ষারের সংখ্যাকে ফ্রিকোয়েন্দী (f) নাম দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষারকে বোঝান হয় ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুর বারা। অতএব প্রত্যেকটি শ্রেণীর মোট ক্ষারের যোগফল পেতে হলে তার মধ্যবিন্দুটিকে তার ক্রিকোয়েন্দী (f) দিয়ে গুণ করতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীন ব্যবধানের f মি নির্ণয় করা হবে। তারপর f মি গুলির বোগফলকে মোট সংখ্যা বা N নিয়ে ভাগ করলে বন্টনটির মিন পাওয়া যাবে। অতএব ফ্রিকোয়েন্দী বন্টনের ক্ষেত্রে মিন বার করার স্থ্র হল,

$$M = \frac{\sum f X}{N}$$

5'র পাতার 50টি স্কোরের ক্রিকোয়েন্সী বন্টনের মিন বার করতে হলে প্রভাকে প্রেণীবন্টনের fX বার করতে হবে। যেমন 40—44 প্রেণীটির fX হল 42, 45—49 প্রেণীটির fX হল 141 ইত্যাদি। এই fXগুলির যোগফল হল 3540 এবং এই fXর যোগফলকে মোটসংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া বাবে মিন। এবানে মিন হল  $\frac{3540}{50}$  =70.80

উদাহরণ ঃ 5'র পাতার 50টি ক্লোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন নির্ণয়।

| শ্ৰেণীব্যবধান | মধ্যবিশূ | f    | fX   |
|---------------|----------|------|------|
| 95—99         | 97       | 1    | 97   |
| 90-94         | 92       | 2    | 184  |
| 85-89         | 87       | 4    | 348  |
| 8084          | 82       | 5    | 410  |
| 75—79         | 77       | 8 20 | 616  |
| 70 —74        | 72       | 10   | 720  |
| 6569          | 67       | 6 20 | 402  |
| 60-64         | 62       | 4    | 248  |
| 5559          | 57       | 4    | 228  |
| 5054          | 52       | 2    | 104  |
| 45-49         | 47       | 3    | 141  |
| 40-44         | 42       | 1    | 42   |
|               | N        | =50  | 3540 |
|               | N/2      | =25  |      |

মিল=
$$\frac{\Sigma f X}{N} = \frac{3540}{50} = 70.80$$

बिडिशान=69.5 $+\frac{5}{10}\times5=72.00$ ;

স্থুল মোড=70—74'র শ্রেণী-ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু=72.00;

প্ৰকৃত মোড=74.40.

### ৰিভিন্নান নিৰ্ণন্ধের নিরম (Calculation of Median )

স্বোরগুলি যথন অবিক্রন্ত থাকে অর্থাৎ যথন স্বোরগুলিকে ক্রিকোয়েন্সী বন্টনে সাক্ষান হয় না তথন স্বোরগুলির মিডিয়ান বার করবার নিয়ম হল নিয়ম্বল:—

ক্ষোরগুলিকে তাদের আয়তন বা মান অন্থ্যায়ী সাজিয়ে নিলে সারির মধ্যবিন্দৃটি হবে ক্ষোরগুলির মিডিয়ান। উদাহরণস্বরূপ 6, 8, 7, 10, 11, 7, 9,—এই স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করতে হলে এগুলিকে প্রথমে এদের আয়তন অন্থায়ী সাজিয়ে নিতে হবে, যেমন,

#### 6 7 7 (8) 9 10 11

এইবার এই সারিতে 8 স্কোরটির উপরে থাকে তিনটি স্কোর নীচে তিনটি স্কোর। অতএব 8 হল এই স্কোরগুলির মধ্যবিন্দু বা মিডিয়ান।

বিজ্ঞোড় সংখ্যা-সম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করা সহজ। কিন্তু জ্ঞোড় সংখ্যা
সম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করতে হলে মধ্যবিন্দৃটি গঠন করে নিতে হয়। যেমন
নীচের জ্যোডসংখ্যক সারিতে

8·5 6 7 8 ↑ 9 10 11

মিডিয়ান বা মধ্যবিন্দু হবে ৪ এবং 9, এই ছটি স্কোরের ঠিক মাঝধানের বিন্দুটি। এখন স্কোর ৪ হল 7.5 থেকে ৪.5 আর স্কোর 9 হল ৪.5 থেকে 9.5 (3 পাডা দেখ)। অভএব মিডিয়ান হল ৪ এবং 9র বা 7.5 – 9.5 র মধ্যবিন্দু অর্থাৎ ৪.5।

অবিক্তম্ভ কোরের মিডিয়ান বার করার স্ত্রেটি হল-

মিডিয়ান $=\frac{(N+1)}{2}$ ভম স্বোরটি [ আয়ন্তন অন্থ্যায়ী সাকানো সারিতে ]

বেমন উপরের প্রথম উদাহরণটিতে

মিডিয়ান $=\frac{7+1}{2}$ তম কোরটি অর্থাৎ 4র্থ কোরটি অর্থাৎ 8

তেমনই বিভীয় উদাহরণটিতে

মিভিয়ান হল  $=\frac{6+1}{2}$ ভম স্বোরটি নর্থাৎ 3·5ভম স্বোরটি নর্থাৎ 8·5। বিশ্রন্ত স্বোর বা ক্রিকোয়েন্দ্রী বন্টনে সালানো স্বোরগুছের নেত্রে মিভিয়ান বার করার স্ত্র হল—

$$\mathbf{Mdn} = \mathbf{l} + \left\{ \frac{\mathbf{N}}{2} - \mathbf{F} \right\} \mathbf{i}$$

্রথানে Mdn=মিডিয়ান :

l=ৰে শ্ৰেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে তার নিম্নপ্রাস্ত;

N - মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক;

F=1'র নীচে শ্রেণীব্যবধানগুলিতে যত স্কোর আছে সেগুলির যোগফল; fm- যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে সেই শ্রেণীব্যবধানটির স্কোরের সংখ্যা;

i= त्यनीवावशास्त्र देवशा । ]

এই স্ত্রেটির প্রয়োগ করে মিডিয়ান বার করতে হলে নীচের সোপানগুলি। অন্নসরণ করতে হবে।

- ১। প্রথমে N/2 বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট স্কোর সংখ্যার অর্থ্ধেক
- ২। এইবার বন্টনের নীচ থেকে N/2 সংখ্যক ক্ষোর শুনে শুপরে উঠতে হবে এবং বার করতে হবে কোন্ শ্রেণীব্যবধানে N/2 সংখ্যক ক্ষোর শেব হচ্ছে। ব্রতে হবে সেট শ্রেণীব্যবধানেই মিডিয়ানটি পড়েছে। তারপর সেই শ্রেণীব্যবধানের নিম্নপ্রান্তটি বার করতে হবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে এবং l'র নীচে বত ক্ষোর পাওয়া গেল তার যোগফলকে F বলে।
- ত। এইবার  $\frac{N}{2}$  থেকে F বাদ দিতে হবে। পাওরা বাবে  $\frac{N}{2}$ —F. তারপর এই সংখ্যাকে ভাগ করিতে হবে fm দিরে। বে শ্রেণীব্যবধানে মিভিয়ানটি পড়েছে তার ক্রিকোরেন্দী বা কোরসংখ্যা হল fm। এবার এই ভাগকলকে শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য বা i দিয়ে গুণ করতে হবে।
  - 8। अहेवात व मःशािं भावता भन जात महन । नर्बार त व्यनीवावशात

মিডিয়ানটি পড়েছে ভার নিম্নপ্রান্তটি বোগ করতে হবে। এইবার বা পাওর। গেল সেটি হল মিডিয়ান।

উদাহরণ: 5 পাতার ফ্রিকোয়েলী বন্টনটির মিজিয়ান বার করা হছে। এথানে N/2 হল 25। নীচ থেকে উপরের দিকে ফ্রিকোয়েলী শুনে দেখা গেল N/2 পড়েছে 70-74 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে। তবে l হল এই শ্রেণীব্যবধানের নিয়প্রাস্ত অর্থাৎ 69.5। F হল এই শ্রেণীব্যবধানটির নীচে যত ফ্রিকোয়েলী আছে তাদের যোগফল অর্থাৎ 1+3+2+4+4+6=20. এইবার N/2-F হল 25-20=5. তারপর fm হল 70-74 শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েলী অর্থাৎ 10। তাহলে

$$\frac{\frac{N}{2} - F}{fm} = \frac{5}{10} - 50$$

এইবার একে i অর্থাৎ শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব অর্থাৎ 5 দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল °50 × 5 — 2°50। তার পরের ধাপে এই সংখ্যাটি যোগ কর। হল I বা তে শ্রেণীব্যবধানে মিভিয়ানটি পড়েছে তার নিম্নীমার সঙ্গে এবং পাওয়া গেল  $69^{\circ}5+2^{\circ}50-72^{\circ}00$ ; অতএব এই বন্টনের মিভিয়ান হল  $72^{\circ}00$ । ( — 18 পাতা দেখ ।

#### ৰোড নিৰ্ণয়ের নিয়ম ( Calculation of Mode )

কোন কোরগুচ্ছের ছপ্রকারের মোড নির্ণয় করা যেতে পারে—**অভিন্রেড** নির্কর (empirical) বা **পুল** (crude) **নোড** এবং বিজ্ঞানসম্মন্ত ব প্রাকৃত (true) মোড।

অবিশ্বস্ত ভোরগুচ্ছের অবৈজ্ঞানিক মোড হল সেই জোরগুলির মধ্যে বে জোরটি সবচেয়ে বেশী বার এসেছে সেইটি। যেমন 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, এই সারিটিতে সব চেয়ে বেশী বার এসেছে 14 সংখ্যক স্কোরটি। অতএব 14 হল সারিটির অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা সুল (crude) লোভ।

বিশ্বন্ত কোরগুছের অর্থাৎ ক্রিকোয়েলী বন্টনে সান্ধান ক্ষোরগুছের পুর মোড বার করবার নিয়ম হল—বে শ্রেণীব্যবধানটির ক্রিকোয়েলী সব চেয়ে বেশী রে শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিশ্ব নেওবা। বেমন 5 পাঞ্চার উবাহরণটিতে 78—7 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্দী সবচেয়ে বেশী। অতএব এই বন্টনটির স্থুস যোজ 🗝 হল এই শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 72.00.

কোন ক্রিকোয়েন্দী বন্টনের প্রকৃত মোড বলতে বোঝায় সেই বিন্দৃটি বেখানে ক্ষারের বন্টনে সব চেয়ে বেনী পরিমাণে ক্ষার কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একে ক্ষারের কেন্দ্রীভবনের শীর্ব বলা চলে। স্থুল মোড হল এই শীর্ববিন্দৃটি সন্থান্ধ একটি মোটাম্টি ধারণা। প্রকৃত মোড হল স্ক্ষ্ম গণনা করে গাঁওয়া বন্টনের এই শীর্ব বিন্দৃটির পরিমাপ। প্রকৃত মোড নির্ণয়ের স্ক্র হল—

মোড - 3 মিডিয়ান-2 মিন ( Mode=3Mdn-2M)

ভর্পাৎ মিডিয়ানের 3 গুণ থেকে মিনের 2 গুণ বাদ দিলে মোড পাওয়।  $^{-1}$  বার ।  $^{-1}$  পাতার বন্টনটির প্রকৃত মোড হল  $=(3\times72\cdot00)$ — $(2\times70\cdot80)$ 

=216.00-141.60

=74.40

#### মিন নির্বাহ্য সংক্ষিপ্ত পদা (Short Method of Mean Calculation)

মিন নির্ণয় করার সাধারণ পদ্ব। হল মোট স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। ফ্রিকোফেলী বন্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দৃকে সেই প্রেণীর ক্রিকোয়েলী দিয়ে গুণ করে, সেই গুণফগগুলিকে (fX) বোগ করে সেই যোগফলকে (EfX) স্কোরের মোটসংখ্যা N দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিছ যথন স্কোরের সংখ্যা অনেক হয়ে দাড়ায় তথন এই পদ্বায় মিন বার করার সময়সাপেক্ষ ও কইসাধ্য হয়ে ৬ঠে। সেইজয়্ম মিন বার করার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্বায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই পদ্বায় আময়া একটি কল্পিত মিন আগেই ধরে নিই বা অম্ব্রমান করে নিই। একে আময়া আমুলিছ জিল (Assumed Mean or AM) নাম দিতে পারি। নানা উপায়ে এই 'মিন' ধরে নেওয়া স্কেতে পারে। তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল উপায় হল কন্টনের মাঝামাঝি একটা শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দৃটি নেওয়া। তবে বে শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোরেলী সবচেরে বেশী সোটার মধ্যক্ষিক নিছে পারলে ভাল হয়।

সংক্রিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয়ের উদাহরণ

| ( | 5 | পাতার | ক্রিকোয়েশী | वन्हेन ) |
|---|---|-------|-------------|----------|
|---|---|-------|-------------|----------|

| (1)           | (2)          | (3)                        | (4)                  | (5)        |  |
|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------|--|
| শ্রেণীব্যবধান | মধ্যবিশু (X) | f                          | ď                    | fd'        |  |
| 95—99         | 97           | 1                          | 5                    | 5          |  |
| 90—94         | 92           | 2                          | 4                    | 8          |  |
| 85—89         | 87           | 4                          | 3                    | 12         |  |
| 80-84         | 82           | 5                          | 2                    | 10         |  |
| 75—79         | 77           | 8                          | 1                    | 8          |  |
| 70-74         | 72           | 10                         | 0                    | +43        |  |
| 6569          | 67           | 6                          | -1                   | - 6        |  |
| 6064          | 62           | 4                          | -2                   | - 8        |  |
| 5559          | . 57         | 4                          | -3                   | -12        |  |
| 50-54         | 52           | 2                          | -4                   | <b>– 8</b> |  |
| 45-49         | 47           | 3                          | -5                   | -15        |  |
| 40-44         | 42           | 1                          | -6                   | - 6        |  |
|               | :            | N=50                       | •                    | - 55       |  |
| AM =          | 72.00        | c=                         | $-\frac{12}{12} = -$ | 240        |  |
| c = -1.20     |              | <i>i</i> =5                |                      |            |  |
| M = 70.80     |              | $ic =240 \times 5 = -1.20$ |                      |            |  |

উপরের বন্টনটিতে সবচেয়ে বেশী ক্লিকোয়েন্দী হল 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির এবং সেটির অবস্থানও বন্টনের মাঝামাঝি। অতএব অস্থমিত মিন
নেওয়া হল এর মধ্যবিন্দুটিকে অর্থাৎ 72, কিন্তু অস্থমিত মিনটি কখনই নিভূল
নয়, তার জয় প্রয়োজন এটিকে সংশোধন করা। অতএব আমাদের পরের
কাজ হচ্ছে অস্থমিত মিনটির কি সংশোধন (correction) হবে তা বার করা
এবং অস্থমিত মিনের উপর সেই সংশোধনের প্রয়োগ করে প্রকৃত মিন নির্ণয়
করা। তার জয় আমাদের নীচের ধাপগুলির অস্থসরণ করতে হবে।

ক। প্রথমে প্রতাকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু আমাদের অন্থমিত মিন বৈকে কডটা সরে আছে তা নির্ণয় করতে হবে। বেমন 70—74 শ্রেণী-্র্যুবধানের মধ্যবিন্দু (72) হল অন্থমিত মিন। অতএব 75—79 শ্রেণীব্যবধানের

মধ্যবিন্দৃটি (77) এই অন্থমিত মিন থেকে 1 শ্রেণীব্যবধান বর সরে আছে। এই অন্থমিত মিন থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দৃর সরে থাকাকে বিচ্যুতি (deviation) বলে। সাধারণত d' অকর দিয়ে এ বিচ্যুতিটিকে চিছিত করা হয়। এ বিচ্যুতি মাপা হয় শ্রেণীগত ব্যবধানের এককের বারা। অর্থাৎ অন্থমিত মিন থেকে একটি বিশেষ মধ্যবিন্দৃটি অন্থমিত মিনথেকে যতগুলি শ্রেণী ব্যবধান দ্রে থাকরে। ঐ বিশেষ মধ্যবিন্দৃটি অন্থমিত মিনথেকে যতগুলি শ্রেণী ব্যবধান দ্রে থাকরে তত সংখ্যক হবে সেই বিশেষ মধ্যবিন্দৃটির d' বা বিচ্যুতি (deviation)। যেমন অন্থমিত মিন থেকে 75—79 র মধ্যবিন্দৃর বিচ্যুতি 1, :80—84 র মধ্যবিন্দৃর বিচ্যুতি 2, 84—89 র বিচ্যুতি 3। যে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দৃরে অন্থমিত মিন রূপে নেওয়া হয়েছে তার বিচ্যুতি সব সময়ে 0, অতএব d' অন্তে 70—74 র সারিতে বসান হয়েছে 0, 75—79 র সারিতে 1, 80—84 সারিতে 2 ইত্যাদি। অন্থমিত মিনের নীচে যে সব মধ্যবিন্দৃর থাকুরে সেগুলির বিচ্যুতি হবে ঝণাত্মক। অতএব 65—69 র মধ্যবিন্দৃর বিচ্যুতি হল—1, 60—64র মধ্যবিন্দৃর বিচ্যুতি হল—2, 55—59র মধ্যবিন্দৃর বিচ্যুতি হল—3 ইত্যাদি।

খ। d' শুস্ত পূরণ করার পর আমাদের fd' নির্ণয় করতে হবে। বে কোন শ্রেণীব্যবধানের d'র সঙ্গে তার f বা ফ্রিকোয়েন্সী গুণ করনেই fd' পাওয়া যাবে। যেমন 70-74 শ্রেণীর fd' হল  $10\times0=0$ ; 75-79 র fd' হল  $8\times1=8$ ; 65-69 র fd' হল  $6\times-1=-6$  ইত্যাদি।

গ। এইবার অহুমিত মিনের উপরের ধনাত্মক  $\int d'$  গুলো যোগ করে এবং অহুমিত মিনের নীচের ঋণাত্মক d'fগুলো যোগ করে যথাক্রমে পাগুরা গেল +43 এবং -55। এই তুইটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে +43-55=-12; অহুমিত মিনের সংশোধন (correction বা c) পাগুরা যাবে এই fd'র মোট বোগফলকে মোট ক্ষোর সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ এখানে c=-18=-240। এইবার এই সংশোধনকে (c) শ্রেণীগত ব্যবধান (i) দিয়ে গুণ করতে হবে, ফলে পাগুরা যাবে  $ci=-240\times 5=-1\cdot 20$ .

ঘ। অহমিত মিন থেকে প্রকৃত মিন নির্ণয়ের উপায় হল অহমিত মিনের সঙ্গে শ্রেণীগত ব্যবধান ও সংশোধনের গুণফল অর্থাৎ ci বোগ করা। এখানে অহমিত মিন 72.00র সঙ্গে ci(-1.20) যোগ করে পাওয়া গেল 70.80; অভএব এই বন্টনটির প্রকৃত মিন হল 70.80। (22 পাতার টেবল দেখ)

# ষিন, মিডিয়ান ও মোডের তুলনামূলক প্রয়োগ

দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা তিন রকমের হতে পারে। এখন কোন্ পরিন্ধিতিতে কোন কেন্দ্রীয় প্রবণতাটি ব্যবহার করা উচিত সেটি জানা দরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুসনামূলক প্রয়োগের একটা মোটাম্টি বিৰরণীঃ দেওয়া হল।

#### মিন ব্যবহার করতে হয়

- (ক) যথন আমরা সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে চাই। দেখা গেছে যে তিন শ্রেণীর কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে নির্ভূপ ও দোষশূর।
- (খ) যখন সিগ্মা (ব। আদর্শ বিচ্যুতি ), সহপরিবর্তনের মান (বা । ) ইত্যাদি বার করতে হয়। এই পরিমাপগুলি বার করতে হলে আগেই মিন বার করার দরকার হয়।
  - (গ) যথন বন্টনটি প্রায় নর্মাল বা স্বাভাবিক হয়ে থাকে।
- (খ) যথন আমরা প্রত্যেকটি,স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিতে চাই। যেহেতু সমস্ত স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মিন বার করা হয়, সেহেতু মিন নির্ণয়ে প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে ধরে নেওয়া হর।

#### মিডিয়ান ব্যবহার করতে হয়

- (ক) যখন দীর্ঘ গণনা বা হিসাব করার সময়ের অভাব থাকে। মিডিয়ান সহক্ষে এবং ফ্রভ নির্ণয় করা যায়।
- (খ) যথন বন্টনটি থ্ব বেশী মাত্রায় ক্ষুড্ (skewed) থাকে অর্থাৎ যথন বন্টনের প্রান্তনীমায় থ্ব উচ্চমানের বা নিম্নমানের জ্বোর অধিক সংখ্যায় থাকে। বন্টনটির কোন প্রান্তে থ্ব চরমপ্রকৃতির অর্থাৎ থ্ব ছোট বা খ্ব বড় স্কোর যদি বেশী সংখ্যায় থাকে তবে মিনটি তাদের ঘারা প্রভাবিত হয়ে পঢ়ুড় এবং অস্বাভাবিক ভাবে খ্ব ছোট বা খ্ব বড় হয়ে উঠতে পারে। মিডিয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু কে
- (গ) যখন আমরা মোটাম্টিভাবে জানতে চাই যে বন্টনের মধ্যে ক্ষেত্রগুলি উপরের অর্ছে আছে না নীচের অর্ছে আছে এবং যখন সেগুলি কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে কড দূরে আছে তা বিশদভাবে জানার দরকার পড়ে না।

- (च) যখন বল্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং মিন বার করা বায় না।
- (ভ) যখন গৃহীত এককটি যে সর্বত্র সমান সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই।

#### <u>খোড ব্যবহার করতে হয়</u>

- (ক) যথন সব চেয়ে ক্রন্ড নির্ণর করা যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রবিশ্ভার পরিমাপের দরকার পড়ে।
- (খ) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটাম্টি বা চলতি একটি পরিমাপ হলেই । কাক চলে যায়।
- (গ) যথন আনরা জানতে চাই কোন্ স্কোরটি বা দৃষ্টাস্থটি সবচেয়ে বেশী বার বন্টনের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

#### প্রশ্বালা

- 1. What do you understand by Central Tendency? What are the usual measures of central tendency used in educational statistics?
- 2. Describe the methods of finding out mean, median and mode of a distribution. When are we to use them? Describe the short method of finding out a mean.
- 3. Find out the means, medians and modes of the distributions in Q. Nos. 5, 6, 8, 9 and 10 of Pages 14-15.
- 4. Calculate the means, medians and modes of the following frequency distributions. Use the short method in computing the mean.

| (a) | Scores | f  | <b>(b)</b> | Scores  | f  |
|-----|--------|----|------------|---------|----|
|     | 90-94  | 2  |            | 136—139 | 3  |
|     | 8589   | 2  |            | 132-135 | 5  |
|     | 80-84  | 4  |            | 128-130 | 16 |
|     | 75-79  | 8  |            | 124-127 | 23 |
|     | 70—74  | 6  |            | 120-123 | 52 |
|     | 6569 , | 11 |            | 116-119 | 49 |
|     | 60—64  | 9  |            | 112-115 | 27 |
|     | 55—59  | 7  |            | 108-111 | 18 |
|     | 50—54  | 5  |            | 104-107 | 7  |
|     | 45-49  | 0  |            | N=200   |    |
|     | 40-44  | 2  |            | •       |    |

t=N

# নৰ্থমতা. পরিমাপ (Measuring Variability)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) হল কোরগুচ্ছের প্রতিনিধিস্বরূপ, স্বর্ধাৎ সেই কোরগুলির একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা দেয়। কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানা হল না। কেমন ধরা যাক 50টি ছেলেকে ও 50টি মেয়েকে একটি বিশেষ অভীক্ষা দেওয়া হল। ছেলেদের মিন স্কোর পাওয়া গেল 34.8 এবং মেয়েদের হল 34.6। এখানে মিনের দিক দিয়ে এই ঘুটি কোরগুচ্ছে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ধরা যাক ছেলেদের স্কোর 16 থেকে স্কুরু করে 52 পর্যান্ত উঠল, কিন্তু মেয়েদের স্কোর হল 1 থেকে 44। এদিক দিয়ে ঘুটি কোরগুচ্ছের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

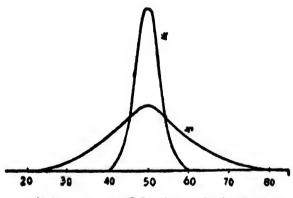

[ একই মিন-সম্পন্ন অথচ বিভিন্ন-বিষমতা-বিশিষ্ট ছটি পলিগন ]

•ছেলেদের কোরগুলি মেয়েদের কোরগুলির চেয়ে অনেকথানি বেশী কারগ। কুড়ে আছে। কিংবা পরিসংখ্যানের ভাষায় ছেলেদের কোর মেয়েদের কোরের চেয়ে বেশী বৈষমাপূর্ণ (variable)। কোন কোরগুচ্ছের এই বৈশিষ্টাটি কানতে হলে তার কোরগুলির এই বিষমতার (variability) একটা পরিমাপ করা প্রয়োজন অর্থাৎ জানা প্রয়োজন যে কোরগুলি তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারপাশে কড্মুর পর্যান্ত বা ছড়িয়ে রয়েছে।

সাধাৰণত যদি দলটি সমঞ্জাতীয় ব্যক্তি বা বন্ধ দিয়ে গঠিত হয় তবে ভালের

বিষমভার পরিমাণ কম হয়। আর যত দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্কর থাকবে তত ভালের বিষমভার পরিমাণ বেশী হরে দাঁড়াবে। বেমন 26 পাতার ছবিটিতে একই অক্সরেখার ছটি ক্রিকোরেলী বন্টনের ছটি পলিগন টানা হয়েছে। ছটি বন্টনেরই মিন এক অর্থা২ 50। কিন্তু ছটির বিষমভার (variability) প্রকৃতি বেশ বিভিন্ন। যেমন ক দলটির ক্রোর 20 থেকে 80 পর্যান্ত কিন্তু কিন্তু কিন্তু থ দলটির ক্রোর 40 থেকে 60 পর্যান্ত বিন্তৃত। ছটির মিন এক হলেও বিতীয়টির বিষমভা প্রথমটির বিষমভার তিন ক্রণ।

# বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়-করণ ( Measuring of Variability )

বিষমতার পরিমাপ নানা উপায়ে বার করা হয় হথা (1) রেঞ্জ (Range),
(2) স্থিন বিচ্যুতি (Mean deviation or MD) বা গড় বিচ্যুতি
(Average deviation or AD), (3) আদর্শ বিচ্যুতি (Standard deviation or SD) এবং (4) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile deviation or Q.)।

#### 1. (Range)

রেঞ্চ হল কোন স্কোরগুচ্ছের বিষমতার সহক্ষতম পরিমাপ। গুচ্ছের বৃহত্তম কোরটি পেকে নিয়তম স্বোরটি বাদ দিলে রেঞ্চ পাওয়া যায়। 26 পাতার উদাহরণে ছেলেদের স্বোরগুচ্ছের রেঞ্চ হল 52-16=36 এবং মেয়েদের স্বোরগুচ্ছের রেঞ্চ হল 52-16=36 এবং মেয়েদের স্বোরগুচ্ছের রেঞ্চ হল 44-18=26; রেঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র স্ববীত্তের চরম স্বোর ছটিকে হিসাবে ধরি। সে জক্ত যদি মাঝগানে লখা ফাক থেকে যায় কিংবা মোট সংখ্যা (N) যদি অল্প হয়, তবে বিষমতা-নির্ণয়ে রেঞ্চ শ্বর কার্য্যকরী হয় না।

## 2. গড় বা নিন বিচ্যুতি (Average or Mean Deviation : AD or MD )

কোন কোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণতা (সাধারণত মিনই নেওরা হয়) থেকে তার প্রত্যেকটি কোরের যে বিচ্যুতি, সেই বিচ্যুতির গড় বা মিনকে গড় বিচ্যুতি (Average Deviation or AD) বা বিন বিচ্যুতি (Mean Deviation or

MD) বলা হয়। গড় বা মিন বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় বিচ্যুতিটি ঋণমূলক (negative) কি ধনমূলক (positive) তা দেখা হয় না এবং সব বিচ্যুতিগুলিকে ধনমূলক (positive) সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে তাদের মিন বার করা হয় ৮ বেমন ৪, 10, 12, 14, 16 এই কয়টি স্কোরের গড়বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে। এদের মিন হল 12; এখন মিন থেকে এই স্কোরগুলির বিচ্যুতি বার করার নিয়ম হল মিন থেকে প্রত্যুক্তি স্কোরকে বিয়োগ করা। যেমন ৪ স্কোরটির বিচ্যুতি হল 8-12=-4; 10 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 10-12=-2; তেমনই 12 স্কোরটির বিচ্যুতি 14-12=2 এবং 16 স্কোরটির বিচ্যুতি 16-12=4; অতএব এই কয়টি ক্লোরের বিচ্যুতি হল ৰথাক্রমে-4,-2, 0, 2, 4; এই সংখ্যাগুলির চিহুগুলিকে সম্পূর্ণ উপেকা করে এদের যোগ করে পাওয়া গেল 12 এবং 12কে মোট সংখ্যা 5 (N) দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 2.4। এইটির হল এই স্কোরগুলিই গড়বিচ্যুতি (বা AD) কিংবা মিনবিচ্যুতি (বা MD)।

অতএব AD বা MD নির্ণয় করার স্থৃতটি হল।

AD (বা MD)=
$$\frac{\Sigma/d/N}$$

এখানে  $\Sigma$  = যোগফল, |d| = মিন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি, || — এই বার চিহ্নুতির বোঝাচ্ছে যে এই বিচ্যুতির সংখ্যাগুলিকে চিহ্নুনিরপেক্ষভাবে নেওয়া হবে। অর্থাৎ সেগুলিকে সব ধনমূলক বলে ধরা হবে। N = মোট স্কোরগুলির সংখ্যা।

#### বিশ্বত কোরওচ্ছের AD (বা MD) নির্ণর

শবিশ্বন্ত স্বোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্বোরের মিন থেকে বিচ্যুতিগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে মোটসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু বিশুস্ত কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি কোরের ক্ষেত্রভাবে বিচ্যুতি বার করতে পারি না। সে জন্ম তার পরিবর্গ্তে মিন থেকে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দৃর বিচ্যুতিটিকে গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া বাকী পদ্ধতিগুলি একই রকম। যেমন 17 পাতায় ফি কোয়েন্সী বন্টনে 95—99 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দৃ হল 97.00 এবং মিন হল 70.80। অক্তঞ্জক

এই শ্রেণীৰ যবধানটির বিচ্যুতি (d) হল  $97.00-70.80=26\cdot20$ ; এইজাবে 70-74 শ্রেণীব্যবধান পর্যন্ত বিচ্যুতি হবে ধনাত্মক (positive); কিন্ত তার পর বেদকেই বিচ্যুতি হবে ঋণাত্মক (negative)। যেমন, 65-69 শ্রেণীব্যবধানটির বিচ্যুতি (d)  $7\cdot00-70\cdot80=-3\cdot80$  এবং সব চেয়ে নীচের শ্রেণীব্যবধানটি (40-44)র d হল  $-28\cdot80$ ।

এইভাবে প্রত্যেকটি মধ্যবিশ্ব বিচ্যুতি (d) বার করার পর আমরা সেগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সা দিয়ে গুণ করলাম। থেমন 95—99র বিচ্যুতি হল 26°20 এবং ক্রিকোয়েন্সা (f) হল 1; অতএব তার fd হল 26°20; সেইরকম 90—94 শ্রেণীটির d হল 21°20 এবং f হল 2; অতএব তার fd হল 21°20 × 2=42°40; 65—69 শ্রেণীটির d হল -3°80 এবং f হল 6; অতএব এই শ্রেণীটির fd হল -3°80 × 6=22°80; এই ভাবে আমরা সব কটি শ্রেণীব্যবধানের fd শ্বির করে ফেলতে পারি।

এর পরের ধাপে এই fdগুলিকে একসন্দে যোগ করে ফেলতে হবে তাদের গাণিতিক চিকগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক। করে। এখানে যোগফল পাওয়া গেল 502.00। এইবার এই যোগফলকে মোটসংখ্যা (N) 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 10.04; অতএব এই বন্টনটির AD বা MD হল 10.04।

অতএব বিশ্বস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে AD বা MD বার করার স্ত্রে হল

A D at 
$$MD = \frac{\Sigma |fd|}{N}$$

এথানে  $\Sigma |fd| = ($  প্রভারেকটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর মিন থেকে বিচ্যাভি $\times$  ফ্রিকায়েন্দা)র চিহ্ননিরপেকভাবে মোট যোগফল।

# 3. আদৰ্গ বিচ্যুতি (Standard Deviation or SD)

আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা SD সাধারণভাবে বিষমতার পরিমাপ হিসাবে অক্সান্ত বিষমতার পরিমাপের চেয়ে বছল পরিমাণে নিখুঁত ও নির্ভর্যোগ্য। AD (বা MD)র নির্ণরে আমরা গাণিতিক চিহ্নকে বাদ দিয়ে থাকি এবং সমস্ত বিচ্যুতিকেই ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। এর ফলে আমাদের পরিমাণটি ক্রাটিপূর্ণ হতে বাধ্য

কিন্ত SDৰ নিৰ্ণয়নে আৰও বিজ্ঞানসমত পদা অহসরণ করা হয়। গাণিতিক চিক্ষের অহ্ববিধা দ্ব করার জন্ত সমস্ভ বিচ্যুতি বা dকে বৰ্গ করে নেওৱা হয়। ফলে বিভিন্ন গাণিতিক চিক্শুলি দূর হয়ে গিয়ে সব  $d^2$ ই ধনাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সেগুলিকে যোগ করে যোগফলকে মোটসংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্গমূল (square root) বার করা হয় এবং তা থেকে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা SD বলে। SDকে সাধারণত গ্রীক চিহ্ন সিগ্মা ( $\sigma$ ) দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়।

ষ্মতএব স্বাদর্শ বিচ্যুতি বা ত হল বন্টনের মিন থেকে নেওয়া বিচ্যুতিগুলির বর্গীকৃত (squared) রূপের মিনের বর্গমূল। একটি ছোট স্ববিশ্বস্ত ক্ষোরগুচ্ছ উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। যথা

স্বোরগুচ্ছ: 8, 10, 12, 14, 16 [ মিন= <sup>6</sup>% = 12.00 ]

মিন থেকে বিচ্যুতি (d): -4, -2, 0, 2, 4

বিচ্যুতির বর্গ ( d² ): 16, 4, 0, 4, 16

বিচ্যুতির বর্গের যোগফল (  $\Sigma d^2$  ): 16+4+0+4+16=40

বৰ্গীকড বিচ্যুতির যোগফল (  $\Sigma d^2$  )  $\div$  মোট সংখ্যা (N) =  $^45^\circ$  = 8

এই ভাগফলের বর্গমূল= $\sqrt{8}$ =2.83

অতএব এই স্কোর সারিটির σ=2°83

এই থেকে আমরা অবিশ্রন্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে SD বা ০ নির্ণয়ের নিমের স্ফাটি তৈরী করতে পারি।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

বিষ্ণন্ত কোরের কেত্রে প্রতিটি শতর কোরের বিচ্যুতি (d) নাবার করে প্রতি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু ও মিনের মধ্যের ব্যবধান বার করা হয় এবং সেই বিচ্যুতির বর্গ করে নেওয়া হয়। বেমন 17 পাতার বল্টনটিজে 95—99 শ্রেণীটির বিচ্যুতি (d) হল 26.20 এবং তার বর্গ (d²) হল 686.44। এই শ্রেণীটির বিচ্যুতি (f) 1 হওয়াতে এই শ্রেণীটির fd² হল 686.44। এই শ্রেণীটির বিচ্যুতি 21.20 এবং তার বর্গ (d²) হল 449.44। এই শ্রেণীটির ক্লিকোয়েন্দী (f) 2 হওয়াতে এই শ্রেণীটির fd² হল 898.88। সেইরকম 65—69 শ্রেণীটির বিচ্যুতি বা d হল —3.80; অতএব d² হল 14.44; এই শ্রেণীটির ক্লিকোয়েন্দী (f) হল 6; অতএব fd² দাড়াল 14.44 × 6=86.64। এইজাবে সমন্ত শ্রেণীগুলির fd² বার করার পর তাদের

বোগ করা হল এবং বোগফল পাওয়া গেল 7978.00। এই বোগফলকে N আর্থাৎ 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 159.56 এবং এর বর্গমূল হল 12.63। আভএৰ এই বন্টনটির SD বা ত হল 12.63। এই থেকে আমরা বিশ্বস্তঃ কোরওছে বা ক্রিকোয়েন্দী বন্টনের ত নির্ণয়ের নীচের স্ত্রোটি পাছিছ।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f d^2}{N}}$$

# সংক্ৰিপ্ত পছায় SD ৰা ত নিগ্ৰ

উপরে SD বা ত নির্ণয়ের যে পশ্বাটির বর্ণনা দেওয়া হল সেটি দীর্ঘ বন্টনের ক্ষেত্রে অফুসরণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। কেননা অনেক সময় বিচ্যুতিগুলির বর্গক্রপ বেশ বড় হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করা অফুবিধান্ধনক হয়ে পড়ে। সেজ্জ SD নির্ণয়ের একটা সংক্ষিপ্ত পশ্বা অফুসরণ কর; হয়ে থাকে।

এই পছায় প্রথমে একটি অমুমিত মিন ধরে নেওয়া হয়। অমুমিত মিন ধরে নেওয়ার পছা সম্বন্ধে 21 পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। পরে সেই অমুমিত মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের বিচ্যুতি (d') নির্ণয় করা হয়। তারপর সেই

| (1)           | (2)      | (3)  | (4) | (5)   | (6)  | _ |
|---------------|----------|------|-----|-------|------|---|
| স্থোর         | মধ্যবিশূ | f    | ď   | fd'   | fd'2 |   |
| 95—99         | 97       | 1    | 5   | 5     | _    |   |
| 90—94         | 92       | 2    | 4   | 8     | 25   |   |
| <b>8</b> 5—89 | 87       | 4    | 3   |       | 32   |   |
| 80-84         | 82       |      |     | 12    | 36   |   |
| 75—79         |          | 5    | 2   | 10    | 20   |   |
|               | 77       | 8    | 1   | 8 (+4 | 3) 8 |   |
| 70—74         | 72       | 10   | 0   | •     | ,    |   |
| 65—69         | 67       | 6    | -1  | -6    |      |   |
| 60-64         | 62       | 4    | -2  |       | 6    |   |
| 5559          | 57       | 4    | -3  | -8    | 16   |   |
| 50-54         | 52       | 2    |     | -12   | 36   |   |
| 45-49         | 47       |      | -4  | -8    | 32   |   |
| 40-44         |          | 3    | -5  | -15   | 75   |   |
| 40-44         | 42       | 1    | 6   | -6(-5 |      |   |
|               |          | N=50 |     | 98    | 322  |   |
|               |          |      |     | 70    | 344  |   |

$$c=-\frac{1}{10}=-.240$$
আমুনিত মিন বা  $AM=72.00$   $ci=-.240\times 5=-1.20$ 
 $c^2=.0576$ 

প্রকৃত মিন বা M=72·00+(-1·20)=70.80

SD=
$$i \sqrt{\frac{\Sigma f d^{12}}{N} - c^2} = 5\sqrt{\frac{322}{50} - 0576} = 12.63$$

বিচ্যুতিকে বর্গ করে তাকে ফ্রিকোয়েন্সী (f) িয়ে গুণ করা হয়। ফলে পাওয়া যায়  $fd'^2$ । এখন েক N দিয়ে ভাগ করে যা হয় তা থেকে অন্নমিত মিনের সংশোধনের বর্গ  $(c^2)$  বিয়োগ করা হয়। এই বিয়োগফলকে বর্গমূল করলে যা পাওয়া যাবে তাকে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে SD বা  $\sigma$  পাওয়া যাবে।

বিশ্রন্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে ত বার করার স্থ্র হল

$$\sigma = i \sqrt{\frac{\Sigma f d'^2}{N} - c^2}$$

্রিথানে এটা ইল প্রতিটি শ্রেণার মধ্যবিন্দুর অন্তর্মিত মিন থেকে বিচ্যুতির বর্গরূপের যোগফল;  $c^2 =$  অন্তর্মিত মিনের সংশোধনের বর্গ; N = মোট সংখ্যা; i = শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা।

উদাহরণস্থরপ নীচে 17 পাতার বন্টনটির SD সংক্ষিপ্ত পছায় বার করা হচ্ছে। এই বন্টনটিতে 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিদ্ 72:00কে অমুমিত মিন রূপে ধরা হল। অভএব এই শ্রেণী ব্যবধানটির d' হচ্ছে 0; তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 75—79র d' হল 1; 80=84 শ্রেণীব্যবধানের d' হল 2 ইত্যাদি। তেমনই নীচের দিকে 65-69 শ্রেণীটির d' হল -1, 60-64 শ্রেণীটির d' হল -2 ইত্যাদি। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর d' নিণয় করার পর fd' নির্ণয় করা হল, প্রত্যেকটি বি করে তার পরের হুন্তে  $fd'^2$  নির্ণয় করা হল, প্রত্যেকটি বি করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে f দিয়ে গুণ করে। তারপরে সেই  $fd'^2$ গুলিকে যোগ করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে f দিয়ে গুণ করে। তারপরে সেই  $fd'^2$ গুলিকে যোগ করে  $fd'^2$  পাওয়া যাবে। এখানে  $fd'^2$  হল  $fd'^2$  গুলিকে যোগ করে  $fd'^2$  পাওয়া যাবে। এখানে  $fd'^2$  হল  $fd'^2$  গোলকে মানের সংশোধন বা  $fd'^2$  বার করতে হবে। fd' গুলিকে যোগ করে নাট সংখ্যাবা  $fd'^2$  গোলিয়া যায়।  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে  $fd'^2$  গোলিকে যায় বায়।  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গোলিকে সেই। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গাভয়া যায়।  $fd'^2$  গোলিকে সেই। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গোলিকে সেই। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গোলিকে সেই। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে তার যায়। যায়।  $fd'^2$  গোলিকে যোগ করে তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গোলিকে স্থায়। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে যোগ নির্ণাটির তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গোলিকে সেই। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে সাম্বন্তার সংশোধন বা  $fd'^2$  গোলিকে সেই। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে সংশোধন তার যায়। (23র পাতা। দেখ)। এখানে  $fd'^2$  গোলিকে সংশিক্ষ যায়। (23র পাতা। দেখ)। এখানে  $fd'^2$ 

त्मन - 18 = - '240 ; c'त वर्ग करत भारता (भन '0576 । चड-धन अरक्ट

$$\sigma = i \sqrt{\frac{\Sigma f d'^2}{N} - c^2} = 5\sqrt{\frac{322}{50} - 0576} = 12.63$$

### 4. চতুৰ্বাংশ বিচ্যুতি ( Quartile Deviation ) বা Q

একটি ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের বিচ্নাতি গণনা করার আর একটি পছা হল তার চতুর্থাংশ বিচ্নাতি বা Q বার করা । Q বলতে বোঝায় বন্টনটির 75তম পার্সেন্টাইল (P) এবং 25তম পার্সেন্টাইলের  $(P_{25})$  অন্তর্ধতী দূরত্বের ঠিক মধ্যবিন্দৃটি । 25তম পার্সেন্টাইল বা Q বলতে বোঝায় জোরের স্কেলেতে সেই বিন্দু যার নীচে 25% স্কোর আছে । এই বিন্দুকে প্রথম চতুর্থাংশ (first quartile) বা  $Q_1$  বলা হয় । 75তম পার্সেন্টাইল হল স্কোরের স্কেলেতে সেই বিন্দু যার নীচে 75% স্কোর আছে । এই বিন্দুকে ভূতীয় চতুর্থাংশ (third quartile) বা  $Q_3$  বলা হয় । কোন বন্টনে এ ছটি বিন্দু পাওয়া গেলে Q বার করার স্বত্তি হল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

অত এব দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থাংশ বিচ্নুতি বার করতে হলে প্রথমে  $Q_1$  (বা  $P_{25}$ ) এবং  $Q_3$  (বা  $P_{75}$ ) বার করে নিতেই হবে। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে  $Q_2$  হলে  $P_{50}$  বা মিডিয়ান অর্থাৎ স্কোরের জেলে সেই বিন্দু যার নীচে 50% স্কোর আছে। 17 পাতার ক্রিকোয়েন্দী বন্টনের  $Q_1$  হল 62.62 এবং  $Q_3$  হল 79.19; অভএব এই বন্টনের

$$Q = \frac{79 \cdot 19 - 62 \cdot 62}{2} = \frac{16 \cdot 57}{2} = 8 \cdot 285 = 8 \cdot 28$$

পার্সে তিইল, Q1 ও Q2 গণনা করার পছা 47 পৃঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

# বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপের প্রয়োগবিধি

আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন পদার একটি বন্টনের বিষমতার পরিমাণ করা বার।
কোন্ সময় কোন্ পরিমাণটির ব্যবহার করতে হয় তার কডকওলি নিয়মের
ক্রীনা করা হল।

#### রেও ব্যবহার করতে হর

- (क) বধন ক্ষোরগুলি সংখ্যার খুব জন্ধ এবং ছড়ানো থাকে এবং বধন উন্নত-ধরনের কোন বিষমভার পরিমাণ নির্ণয় করার কোন জর্ম হয় না।
- (খ) যখন বন্টনের সর্বনিম এবং সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং বন্টনেতে অবছিত স্কোরগুলির একটা মোটাম্টি বিস্তৃতি জানলেই কাজ চলে।
  - (গ) যথন জ্রুততম বিষমতার পরিমাপটি জানার দরকার হয়।

# চতুর্বাংশ বিচ্যুতি বা Q ব্যবহার করতে হয়

- (ক) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপরূপে কেবগমাত্র মিডিয়ানটাই জানা বাবে।
- (ৰ) যখন বণ্টনটির নীচের দিকটা বা উপরের দিক অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত থাকে।
- (গ) যখন চরম বা ছড়ানো স্কোরের সংখ্যা অনেক থাকে বা বন্টনটিতে স্কুনেশ (Skewness) খুব বেশী পরিমাণে থাকে।
- (ছ) যখন ৰণ্টনটির ঠিক মধ্যবর্তী 50% স্কোরের ছ্প্রান্তের স্কোর ছটি জানার দরকার হয়।

### বিদ বিচ্যুতি বা MD ব্যবহার করতে হর

- (क) যথন বন্টনটিতে খুব চরমবিচ্যুতি সম্পন্ন স্কোর থাকে এবং যার ফলে সেগুলিকে দ্বিগুণ করলে (SD বা সিগমা বার করলে করতেই হয়) SD'র পরিমাপটি অযথা প্রভাবিত হয়ে ওঠে।
- (খ) যথন খুব পরিশ্রম না করে মোটামুটি নির্ভরবোগ্য একটা বিচ্যুতির পরিমাপ প্রয়োজন হয়।
- (গ) যখন মিন থেকে প্রভাকটি বিচ্যুতিকেই তাদের আয়তন অফুযায়ী ওজন করার দরকার পড়ে।

## আন্বৰ্ণ বিচ্যুতি বা SD ব্যবহার করতে হয়

- (क) যখন বিষমভার নিখুঁভভম পরিমাপটি চাওং: হয়।
- (খ) যখন SD'র উপর নির্ভরশীল এমন সব পরিসংখ্যান (বেমন সংল- ব পরিবর্তনের মান বা r ) নির্ণয় করার দরকার পড়ে।

- (গ) বধন স্বাভাবিক স্ভাবনার চিত্রের সংগ্রিষ্ট নানা সংব্যাখ্যানের প্রায়েজন হয়।
- (খ) বধন চরম বিচ্যুভিগুলিরও বধাষধ প্রভাব বিষমভার পরিমাণে ধাকাটা কাম্য বলে মনে করা হয়।

#### বিবৰতার পরিষাগগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ

যখন বন্টনটিকে স্বাভাবিক প্রাকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয় ওধন একটি বিষমতার পরিমাপ থেকে আর একটি বিষমতার পরিমাপে নীচের পদ্বায় ষাওয়া যায়।

> Q=8.845 MD= $^{.}6745\sigma$ MD= $^{1.}183Q=^{.}798\sigma$  $\sigma=^{1.}483Q=^{1.}253$  MD

# **अश्वावलो**

- 1. Find out MD, Q, SD of the frequency distributions in Q. Nos. 5, 6, 8, 9 and 10 on Pages 14 and 15.
  - 2. Find the MD and SD of the following scores 68, 65, 70, 50, 62, 56, 52, 50.
- 3. Describe when we are to use the different measures of variability. Why is SD considered the most accurate measure of variability? Why is Q the best measure of variability when there are extreme or scattered scores?

# স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র (Normal Probability Curve )

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে একদল ছেলের উপর বৃদ্ধির অভীকা দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় সেটিকে পলিগনের চিত্তের আকারে নিয়ে গেলে অনেকটা উপুড় করা একটা ঘণ্টার আরুতি নেয়। বিস্তারিত পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞান, শিশাবিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ঘটিত পরিমাপের ফলাফলগুলিকে দাবালে চিত্রগুলি এই একই ধরনের বন্টার আকার গ্রহণ করে। এই চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হল যে মাঝখানের অংশটি ফোলা এবং উচ্ছ আর শীর্ষবিশুর ह्यांत्र (थरक द्वथाि थीरत थीरत न्यां वर्षा ह्यां मक हरा शह । हिवारि वार्या कत्रतम এই माँजाय-वामिष्टिकत প্রাত্তে থাকে নীচু স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা বল্লতম। ক্রমণ যতই মধ্যভাগের দিকে এগোতে থাকে স্বোরগুলি আয়তনে তত ৰাডতে থাকে এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বেশী হতে থাকে। চিত্রটির ঠিক মাঝখানটা ও তার আশেপাশে থাকে মাঝারি আয়তনের স্কোরগুলি এবং ভাদের সংখ্যা বন্টনের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হওয়ায় চিত্রটির মাঝখানটা ফোলা ও উচ়। তারপর স্কোরগুলি, আয়তনে আরও বাড়তে থাকে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় তথন কমতে থাকে। এইভাবে ডানদিকের শেষপ্রান্তে থাকে সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা বাঁদিকের সর্বনিয় স্কোরগুলির মতই সবচেয়ে কম।

সাধারণ পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যে সব চিত্র পাই সেগুলি
সম্পূর্ণ নিধুঁত বা ঘন্টার আক্তিসম্পন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা যাবে যে একটা দিক
অপর দিকের চেয়ে বেশী উচু বা নীচু এবং মাঝখানটা সমানভাবে ফোলা বা উন্নত
নয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রের এই ধরনের অসমগ্রসতার কারণ হল যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষেত্র
পর্যবেক্ষণ না করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ক্রটি থাকা ইত্যাদি। এই ধরনের আক্তিগত
বন্টনের একটা আদর্শ চিত্ররূপ আছে যার সকে সমন্ত পরীক্ষণলন্ধ চিত্রেরই
আকৃতিগত মিল আছে যদিও পুরোপুরি মিল নেই। একেই আক্তাবিক বন্টনের
ভিত্র (Normal Distribution Curve) বা আক্তাবিক সম্ভাবনার

চিত্র (Nermal Probability Curve) বলা হর। নীচে আভাবিক বন্টনের একটি চিত্র কেওয়া হল। চিত্রটির অধ্যরেধার (X-অক্সরেধা) ঠিক মধ্যবিন্দৃটি হচ্ছে মিন। মিডিয়ান এবং মোডও আভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রে অভিয়

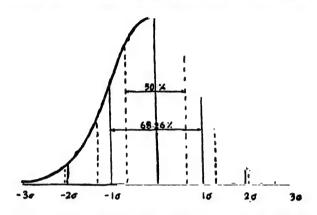

হবে, অর্থাং অধ্যরেখার মধ্যবিন্দুতে মিন, মিভিয়ান, মোড তিনটিই মিলে বাবে বেমন দেখা বাচ্ছে উপরের বন্টনটির ক্ষেত্রে। অসমঞ্চস বন্টনে অর্থাৎ বেখানে

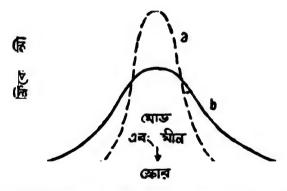

ৰণ্টনটি পুরোপুরি যাভাবিক বন্টনের রূপ গ্রহণ করেনি, সেধানে মিন, <sup>1</sup> মিভিয়ান এবং মোভ তিনটি ভিন্ন হয়ে থাকে (পৃ: ৪০)। যাভাবিক বন্টনে মিনের উপর যদি একটি লয় টানা হয় তবে চিত্রটি সমান ত্রভাগে বিভক্ত? হবে যাবে। এইটি হল মিনের রেখা। এই রেখাটির বাঁ পাশে থাকবে 50% ভোর আর ভানপাশে থাকবে আর 50% ভোর।

### সভাবনার মৌলিক নীডি

স্বাভাবিক সন্তাবনার চিত্রটি ব্যুতে হলে সন্তাবনার প্রাথমিক নীভিটি বোঝা দরকার। একই ধরনের ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা যতবার ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায় তাকেই ঐ ঘটনাটির সন্তাবনা (Probability) বলে। এই সন্তাবনাকে গাণিতিক অমুপাতের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি মুলাকে উপরের দিফে ছুঁড়লে হয় অশোকততত্ত্বর দিকটি, নয় সংখ্যার দিকটি পদ্ধে। অভএব অশোকতত্ত্বের দিকটির পড়ার সন্তাবনা হল 2 বারে 1 বার বা রু। তেমনই একটি ছ-দিক-সম্পন্ন পাশার ছকের যে কোন বিশেষ দিকটির পড়ার সন্তাবনার অমুপাত সবচেয়ে কম হলে '00 হবে এবং সবচেয়ে বেশী হলে 1'00 হবে। বেমন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার সন্তাবনা হল '00 এবং কোন মাহুবের মুত্যুর সন্তাবনা হল 1'00।

এখন তৃটি মূলাকে যদি উপর দিকে বার বার ছেঁ।ড়া যায় তাহলে আমরা কি ধরনের ফল পাই দেখা যাক। প্রত্যেক মূলার ক্ষেত্রেই হয় অশোকত্তম্ব (অ) নয় সংখ্যার (স) দিকটি পড়তে পারে। ফলে তৃটি মূলার পিঠগুলির আবির্ভাবের সম্মেলন বিভিন্নতার দিক দিয়ে নীচের ক'রকম হতে পারে। প্রথম মূলাটি (ক) ও বিতীয় মূলাটি (খ) অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

| 1       | 2       | 3       | 4       |
|---------|---------|---------|---------|
| (ক) (ধ) | (ক) (খ) | (ক) (খ) | (ক) (খ) |
| व व     | च न     | न ख     | म म     |

এখানে উপরের প্রত্যেকটি সমেলনেরই সন্থাবনা হল 4 বারে 1 বার বা 1।
অতএব দেখা যাচ্ছে ছটি-ই অশোকতত্ত (অ-অ) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার, ছটিই
সংখ্যার দিক (স-স) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার এবং একটি অশোকতত্ত ও একটি
সংখ্যার দিক পড়তে পারে 4 বারে 2 বার (অ-স+স-অ) অর্থাৎ অ-অ'র সন্তাবনা
1, সস'র সন্তাবনা 1 এবং অ-স' এবং স-অ মিলিয়ে পড়ার সন্তাবনা 1। এইবার বিদ্
ছটি মূলাকে বহুবার উপরের দিকে এইভাবে ছোড়া বার এবং তারপর তাদের বিভিন্ন
দিকের পভ্তনের সম্মেলনের একটা ছবি আঁকা বার, তবে দেখা বাবে যে বন্টনটি
একটি ফ্টারুভি চিত্রের আকার ধারণ করেছে।

সমত বন্টনেরই বিষমভার (variability) পরিমাণ করা হয় এ বন্টনটির কোন কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে। সাধারণত গাণিতিক মিনকেট কেন্দ্রনেশ গ্রহণ করা -হয়। স্বাভাবিক বন্টনের চিত্তে মিন খেকে ডানদিকে ( অর্থাৎ উচ্চ**ছো**রস্পার দিকে ) অক্রেখার উপর 1০ পর্যস্ক মেপে নিলে যে বিন্দটি পাওয়া যায় ভাকে 1০র বিন্দ বলা হয় এবং গণনা করে দেখা গেছে যে চিত্রটির যতটুকু স্থান ঐ বিন্দু ও মিনের মধ্যে পড়বে ভাতে পাৰুবে মোট স্কোরের 34-13%। (37 পাতার চিত্র স্রষ্টব্য )। তেমনই চিত্রের বাঁদিকে ( অর্থাৎ নিমস্কোর-সম্পন্ন দিকে ) অক্ষরেধার উপর 1০ মেপে নিলে আমরা -1০র বিন্দু পাব এবং এই বিন্দু পর্যন্ত স্থানটির মধ্যেও মোট স্থোরের 34·13% থাকবে। অর্থাৎ - 1 $\sigma$  থেকে + 1 $\sigma$  পর্বন্ধ স্থানের মধ্যে থাকবে 34·13% + 34·13% = 68·26% স্থোর। ঠিক এই ভাবে মিনের বাঁদিকে  $-1\sigma$ র পর  $-2\sigma$  এবং ডানদিকে  $+1\sigma$ র পর  $+2\sigma$  অক্ষরেখার উপর মেপে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে-2০ এবং -1০র মধ্যে থাকে 13·59% স্কোর ৷ তেমনই + 2০ এবং + 1০র মধ্যে থাকে 13·59% ৷ অর্থাৎ - 20 থেকে + 2 তর মধ্যে থাকে মোট 68·26% + 13·59% + 13·59% = 95·44% স্কোর। এইভাবে অক্ষরেখার 2০র পরে 3০ এবং —2০র পরে —3০ মেপে নে**ওরা** যায় এবং দেখা যাবে যে  $-3\sigma$  থেকে  $+3\sigma$ র মধ্যে থাকবে 99.73% স্কোর 1土3তর পরআর সাধারণত যাওয়া হয় না কেননা বর্টনের অধিকাংশ স্কোরই এই চটি প্রান্তবিন্দুর মধ্যে এসে যায়।

আক্রকাল বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নানা শ্রেণী ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা এই স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রত্রপ অফুসরণ করে থাকে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন দেশের বা কোন জাতির নারী ও পুরুবের জন্মের অফুপাত, গাছপালা বা প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মের হার। উচ্চতা ও ওক্ষন। তন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হার। কোন ক্যাক্টরীর শ্রমিকদের বেতন বা উৎপাদন; বৃদ্ধির অভীক্ষার ফল, প্রতিক্রিয়া-তাল (Reaction Time); শিক্ষামূলক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি।

#### অসমস্থার পরিবাপ ( Measuring Asymmetry )

যথন কোন চিত্র আদর্শ চিত্রহণ অন্থসরণ করে না তথন তাকে অসমঞ্জন (asymmetrical) চিত্র বলে। এই অসমঞ্জসভা ভূখেণীর হয়। তির্বকভাবঃ
ভূনেশ (Skewness) ও কার্টোসিস (Curtosis)।

# তিষ্ঠ কতা বা স্থানেশ (Skewness)

একটি বন্টনকে তির্বক বা কৃষ্ণ (Skewed) বলা হয় যখন তার মিন, মিডিয়ান ও মোড একই বিন্দৃতে পড়ে না। আমরা জানি স্বাভাবিক বন্টনে মিন, মিডিয়ান ও মোড

Fer.

#### [ बनाबक्डारव कुछ ( negatively skewed ) ]

একই বিন্দুতে মিশে যায়। তির্বকতা বা স্থনেশ আবার দুশ্রেণীর হতে পারে ঋণাত্মক (negative) ও ধনাত্মক (positive)। একটি চিত্রকে ঋণাত্মকভাবে কুজ

T

দ্বিভিয়ার ক্র

িধনামকভাবে কৃত ( positively skewed )

(negatively skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্বোর ডানদিকে ক্রমা

- केंक - केंक + केंक + केंक [ कार्डिमिटनब मंत्रियांम ] হয়ে যায়, ফলে বামদিকটি বায়
নীচু হয়ে এবং ডানদিকটি বেশী
পরিমাণে ফুলে যায়। আবার
একটি চিত্রকে ধনাত্মকভাবে
তুড (positively skev.ed)
বলা হয় যখন অধিকাংশ
ভোরই হাদিকে এলে জ্মা
হয়, ফলে ডানদিকটি বায় নীচু
হয়ে, বাঁ দিক ও ঠে বেশী

गतिमारण कूरण। भाषास्य कूरतरात्र क्लाब क्षाय शांक मिन, शांत विश्विमान !-

স্থার ধনাত্মক স্থনেশের ক্ষেত্রে প্রথমে থাকে মিডিয়ান, পরে থাকে মিন। স্থনেশের নির্ণয় করার একটি স্তুত্ত হল।

$$SK = \frac{3 ( IA - IA ( IB IA ) )}{\sigma}$$

17 পাভার বন্টনে এই স্ত্রটি প্রয়োগ করে বন্টনটির স্থনেশ পাওয়। গেল:-

$$SK = \frac{3(70.80 - 72.00)}{12.63} = -.28$$

# কাটে iিসস (Curtosis)

কার্টোসিস বলতে বোঝায় চিত্রটি মাথায় স্বান্ধাবিক বন্টনের চিত্রের তুলনায় কন্ত কুকু ছুঁচলো বা চ্যাপ্টা। 40 পাতার সব নীচের ছবিটিতে থ রেখাচিত্রটি হল স্বান্ডাবিক বন্টনের চিত্র। ক রেখাচিত্রটি স্বান্ডাবিক বন্টনের ছবির চেয়ে উচ্চলীর্বসম্পন্ন বা ছুঁচলো। একে বলা হয় লেপ্টোকার্টিক (Leptokurtic)। গ রেখাচিত্রটি স্বান্ডাবিক বন্টনের চেয়ে নিম্নশীর্বসম্পন্ন বা চ্যাপ্টা। একে বলা হয় প্র্যাটিকার্টিক (Platikurtic)।

#### অসমস্থেস বা অস্বাভাবিক বন্টন (Non-normal Distribution)

আমরা দেখছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ (traits) আছে যেগুলি ক্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজালে চিত্রটি স্বাভাবিক বন্টনের আকার ধারণ করে। যেমন বৃদ্ধি, উচ্চতা, জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি।

তেমনই আবার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে বেগুলির বন্টন মোটেই আভাবিক নয়। স্বাভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব সম্ভাবনার (chance) প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। কিছু কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি একটি উপাদনে অভ্যন্ত শক্তিশালী বা ভীত্র হয় ভাহলে ঐটির আবির্ভাব সন্তাবনার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবে না। সেধানে বন্টনেরঃ আকৃতি কথনই আভাবিক রূপ ধারণ করবে না। ফলে বন্টনের চিন্তাটিতে স্থনেশ বা কাটোসিদ বা ভূইই থাকতে পারে।

আমরা এর আগে দেখেছি যে যদি গৃটি মুম্রাকে বার বার উপরের দিক হোঁড়া বার তাহলে ডাদের অশোকগুন্তের দিকটা এবং সংখ্যার দিকটার পভনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখারুগটি স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রের আকৃতি ধারণ করবে। কিন্তু যদি-মুদ্রা গুটির বিশেষ একটি দিক অপর দিকের চেয়ে ভারী করে তৈরী করা হয় ভার্কে ভাদের ঘূটি পিঠের পশুনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখাচিত্রটি অসমগ্রুস বা । ।ভাবিক বন্টনের আকৃতি ধারণ করবে। মনে করা যাক এই ধরনের ঘূটি মূদ্রার অশোকঅভের দিকটার পড়ার সম্ভাবনা এবং সংখ্যার দিকটার পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে
অহপাত 4:1; ভাহলে এই ঘূটি মূদ্রার উৎক্ষেপনে ভার ঘূপিঠের পশুনের
বিভিন্ন সম্মেলনের যদি রেখাচিত্র আঁকা হয় ভাহলে চিত্রটি ভীবণভাবে মুক্ত হয়ে
যাবে এবং নীচের বাদিককার প্রথম চিত্রটির আকৃতি নেবে। এই ধরনের চিত্রটিকে
অনেকটা J'র মন্ড দেখতে বলে একে J-র রেখাচিত্র (J-curve) বলা হয়।

আর এক ধরনের অস্বাভাবিক বা অসমঞ্জস বন্টনকে অনেকটা ইংরাজী U
অক্ষরের মন্ত দেখতে হয়। মনে করা যাক এমন একটা রোগ পাওয়া
গেল যেটা ছেলে বয়সে এবং বৃদ্ধ বয়সে খুব বেশী হয় কিন্তু মধ্যবর্তী বয়সে বেশ কম



J-60

U-ba

থাকে। এখন এই রোগের বন্টনের যদি একটা রেখাচিত্র আঁকা যায় তাহলে তা

U'র আন্কৃতি নেবে। এই ধরনের চিত্রকে U-চিত্র (U-Curve) বলা হয়।
উপরের ভানদিকের ছবিটি একটি U-বন্টনের উদাহরণ।

## প্রশ্বাবলা ।

- 1. Toss five rupees thirty-two times, and record the number of 'Asoke Pillar' and 'Number' sides after each throw. Plot frequency polygons of obtained occurrences. Find SD of the distribution.
- 2. What percentage of a normal distribution is included between the
  - (a) mean and  $1\sigma$  (and  $-1\sigma$ )
  - (b) mean and  $2\sigma$  (and  $-2\sigma$ )
  - (c) 10 and -10
  - (d) 30 and -30

# স্ত্রমসমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ বন্টন ও অন্যান্য চিএমূলক পদ্ধতি (Cumulative Distribution & Other Graphic Methods)

প্রথম অধ্যায়ে আমরা পলিগন এবং হিস্টোগ্রামের সাহায্যে একটি ক্রিকোরেকী বক্টনের চিত্ররূপ দেবার পদ্ধতির দক্ষে পরিচিত হয়েছি। বর্তমানে আমরা ছটি চিত্রমূলক পদ্ধতির সহদ্ধে আলোচনা করব। একটি হল ক্রমসমন্তিমূলক বা কিউম্লেটিভ ক্রিকোয়েকী চিত্র (Cumulative Frequency Graph) এবং অপরটি হল ক্রমসমন্তিমূলক শতকরা:চিত্র বা কিউম্লেটিভ পার্সেটেজ কার্ড (Cumulative Percentage Curve) বা অকাইভ (Ogive)।

# ক্রমসমাইমু এক িকে।য়েগ। চিত্র

(Cumulative Frequency Graph)

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্রও একটি ক্রিকোয়েন্সী বন্টনকে চিত্রের আকারে নিয়ে যাবার আর একটি পদ্ধতি বিশেষ। এই চিত্রে ক্রিকোয়েন্সীগুলিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। এই ক্রন্তুই এই ধরনের চিত্রব্রপকে কিউমূলেটিন্ড (Cumulative) বা ক্রমসমষ্টিমূলক চিত্র বলা হয়।

17র পাতায় ব্যবহৃত বন্টনটির ক্লিকোয়েন্দীগুলিকে ক্রমসম্টিযুলক ক্রিকোয়েন্দীতে নিয়ে গেলে গাঁড়ায়।

| স্কোর   | ফ্রিকোয়েন্দী ( f ) | क्यनमष्टिम्नक जित्कारम्मी ( cum.f) |
|---------|---------------------|------------------------------------|
| 95-99   | 1                   | 50                                 |
| 90-94   | 2                   | 49                                 |
| 85-89   | 4                   | 47                                 |
| 80-84   | 5                   | 43                                 |
| 75-79   | 8                   | 38                                 |
| 70-74   | 10                  | 30                                 |
| 6569    | 6                   | 20                                 |
| 60-64   | 4                   | 14                                 |
| 5559    | 4                   | 10                                 |
| 50 = 54 | 2                   | 0                                  |
| 45-49   | 3                   | 4                                  |
| 40-44   | 1                   | 1                                  |
|         | N=50                |                                    |

এই বন্টনে ক্রিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ করে বাওয়া হয়েছে। যেমন প্রথম শ্রেণী ব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্সী হল 1, বিতীয় শ্রেণীব্যবধানের 1+3=4, তৃতীয়টির 4+2=6, চতুর্থটির 6+4=10 এই তাবে সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্সী দাঁড়াছে 50। এই বার ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্সী অহবায়ী বন্টনটিকে যদি চিত্রের আকারে নিম্নে বাওয়া যায় তবে আমরা নীচের রেখাচিক্রটি পাব।

এই চিত্রে বন্টনটির শ্রেণীব্যবধানগুলি X-শক্ষে এবং ক্রমসমষ্টিমূলক 
ি কারেশাগুলি Y-অক্ষে বসান হয়েছে। মোট শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা হল
12, অভএব 75%র স্ত্রে অমুযায়ী চিত্রটির উচ্চতা 12'র । অর্থাৎ 9 শ্রেণীব্যবধানের সমান হবে। এখানে সর্বোচ্চ ক্রিকোয়েন্সী হল 50। অভএব 50÷9

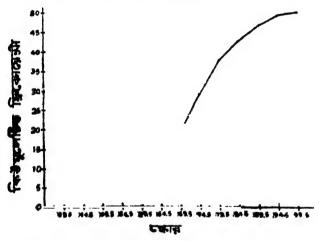

43 পাডার বউনের কিউমুলেটিভ ক্রিকোরেলী গ্রাফ বা ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোরেলী চিত্র ],

—6 ঝোর (কাছাকাছি) হল Y-অক্ষের এককের দৈর্ঘ্য। অধনের স্থবিধার জন্ত উপরের চিত্রে Y-অক্ষের এককের দৈর্ঘ্য 5 এবং মোট এককের সংখ্যা 10 ধরে নেওয়া হয়েছে।

ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোহেন্দী চিত্র অধনে একটা কথা মনে রাখতে হবে।
পলিগন-অধনে আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু নৈর্ছেছলাম। কিন্ত এথানে প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্দী ঐ শ্রেণীব্যবধানের উধ্ব শীমার বসাতে হবে। ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্দী বন্টনে একেবারে নীচে

# ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেণাচিত্র

থেকে ক্লফ করে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের শেব সীমা পর্বন্ত বভ জোর **আছে** স্বশুলিকে যোগ করে ঐ ব্যবধানের ক্লিকোমেন্সী নির্বারিত করা হয়।

# ক্রমসমষ্টিমুলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইড (Cumulative Percentage Curve or Ogive)

ক্রমসমষ্টিমূলক শভকরা রেখাচিত্রে ক্রিকোয়েলীগুলিকে সাধারণ ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েলী বন্টনের মত পর পর যোগ করে যাওয়া ও হয়ই, উপরক্ত



[ 43 পাতার বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেপাচিত্র বা ওকাইভ ]

প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের মোটসংখ্যা বা N'র শতকরা রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন 43 পাতার ক্রমসমষ্টিমূলক বন্টনে 45—49 শ্রেণীব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হল 4। এখানে মোট সংখ্যা (N) হল 50। অভএব দি এই ক্রিকোয়েন্সীটিকে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এটি বাড়াবে 8। তেমনই 60—64 শ্রেণীব্যবধানটির শভকরা ক্রিকোয়েন্সী হবে 28, 80—84'র শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী হবে ইত্যাদি। নীচে একটি নতুন ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্সীর (Cumulative frequencies) এবং ক্রমসমষ্টিমূলক শভকরা ফ্রিকোয়েন্সীর (Cumulative Percentage Frequencies) তালিকা ব্যুব্য হল।

| 84 | <b>निका</b> खंडी | মনোবিকান |
|----|------------------|----------|
|    |                  |          |

| (1)   | (2)   | (3)    | (4)     |
|-------|-------|--------|---------|
| কোৰ   | f     | Cum. f | Cum. %f |
| 75—79 | 1     | 125    | 100'0   |
| 70-74 | 3     | 124    | 99'2    |
| 6569  | 6     | 121    | 96*8    |
| 60—64 | 12    | 115    | 92.0    |
| 55—59 | 20    | 103    | 82.4    |
| 50—54 | 36    | 83     | 66·4    |
| 45—49 | 20    | 47     | 37.6    |
| 40—44 | 15    | 27     | 21.6    |
| 35—39 | 6     | 12     | 9.6     |
| 30—34 | 4     | 6      | 4.6     |
| 25—29 | 2     | 2      | 1.6     |
|       | N=125 | •      |         |

উপরের বন্টনে প্রথম অন্তে শ্রেণীব্যবধানগুলি, বিতীয় অন্তে তাদের ক্রিকোয়েন্দীগুলি, তৃতীয় অন্তে ঐ ক্রিকোয়েন্দীগুলির ক্রমসমষ্টিমূলক (cumulative) রূপ এবং চতুর্থ অন্তে ঐ ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্দীগুলির শতকরা রূপ দেওয়া হয়েছে। শতকরা বলতে অবশ্য বোঝাছে মোট সংখ্যা N'র শতকরা রূপ। এই শতকরা বার করার নিয়ম হল প্রথমে  $\frac{1}{N}$  বার করে নিতে হয়। একে হার (Rate) বলা হয়। এইবার প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্দীকে ঐ হার দিয়ে গুল করে তারপর 100 দিয়ে গুল করে নিলেই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা পাওয়া বাবে। উদাহরণস্বরূপ, উপরে প্রান্ত বন্টনের হার হল  $\frac{1}{120}$ = '008। এইবার 25—29প্রেণীব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্দী হল 2; অতএব এই ব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা হবে '2×'008×100=1'6। সেইরকম 30—34 শ্রেণীব্যবধানটির শতকরা ক্রিকোয়েন্দী হবে 6×'008×100=4'৪ ইত্যাদি।

# শতাংশ বিন্দু (Percentile Points) নির্ণয়

আমর। দেখেছি যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনে মি'ডান হল সেই বিন্দু যার নিচে আছে ছোরগুলির 50%। তেমনই Q₂ হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 25% ছোর এবং Q₂ হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 75% ছোর। সেই রকম বন্টনের

ৰখ্যে আমরা আরও অন্থরপ বিন্দু করন। করতে পারি যার নীচে 10%, 47%. 65%, 92% কিংবা যে কোন শতকরা ছোর থাকতে পারে। এই ধরনের বিন্দুভলিকে সাধারণভাবে পানে চাইল (Percentile) বা শভাংশ বিন্দু বলা হয় এবং সেগুলিকে  $P_{10}$ ,  $P_{47}$ ,  $P_{65}$ , ইত্যাদি চিহ্ন ছিরে বোঝান হরে থাকে। বলা বাহল্য মিডিয়ান হল  $P_{50}$ ,  $Q_1$  হল  $P_{25}$ , এবং  $Q_3$  হল  $P_{75}$ ।

শতাংশ বিন্দু বা পার্সেন্টাইল বার করার স্থত্ত হল

$$P_p = l + \left(\frac{pN - F}{f_p}\right) \times i$$

এখানে , হল বন্টনে যে শতকরা চাওয়া হচ্ছে সেটি ষধা, 10%, 36% ইত্যাদি।

া হল যে শ্রেণীব্যবধানে P<sub>p</sub> পড়ে তার ঠিক নিমনীমা।

pN হল P<sub>p</sub>তে পৌছতে Nর যে অংশটুকু নীচ থেকে গুনে নিতে হবে।

F হল l'র নীচে যতগুলি শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের সবগুলি কোরের সমষ্টি।

f<sub>p</sub> হল P<sub>p</sub> যে শ্রেণীব্যবধানে পড়ে তার কোরগুলির সংখ্যা।

i হল শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘা।

উদাহরণস্বরূপ, 43 পাতার বন্টনটির  $P_{10}$  বার করা হচ্ছে। এখানে N হচ্ছে 50। অতএব এখানে 10% বলতে 50র 10% বা 5। অতএব  $P_{10}$  হল বন্টনের সেই বিন্দু যার ঠিক নীচে 5টি কোর আছে। অতএব নীচ থেকে গুণে দেখা গেল যে 5টি জোর গিয়ে শেব হচ্ছে বা  $P_{10}$  গিয়ে পড়ছে 50—54 শ্রেণীবাবধানে। অতএব এখানে I হল 50—54'র নিয়সীমা বা 49.5।  $_pN$  হল এখানে  $P_{10}$ র নীচে N'র যে অংশটা পড়েছে, এখানে 5। F হল I'র নীচের শ্রেণীবাবধানগুলির জোরের সমষ্টি, এখানে 4।  $\int_p$  হচ্ছে যে শ্রেণীবাবধানে  $P_{10}$  পড়ছে তার মোট কোর, এখানে 2। আর I হল এখানে 5; অতএব উপরের স্থান্ট প্রয়োগ করে আমরা পাছি—

$$P_{10} = 49.5 + (\frac{5-4}{3}) \times 5 = 52.0$$

 $\pm$  ছ'ভাবে আমরা  $P_{20}$ ,  $P_{30}$ ,  $P_{40}$ ,  $P_{50}$ ,  $P_{60}$ , ইভ্যাদিও বার করভে পারি। বেমন—

$$\begin{array}{lll} \mathbf{P_{30}} = 59^{\circ}5 + \left(\frac{10-10}{4}\right) \times 5 = 59^{\circ}5 & \left[50^{\circ}3 \ 20\% = 10\right] \\ \mathbf{P_{30}} = 64^{\circ}5 + \left(\frac{15-14}{6}\right) \times 5 = 65^{\circ}3 & \left[50^{\circ}3 \ 30\% = 15\right] \\ \mathbf{P_{40}} = 69^{\circ}5 + \left(\frac{20-20}{6}\right) \times 5 = 69^{\circ}5 & \left[50^{\circ}3 \ 40\% = 20\right] \\ \mathbf{P_{50}} = 69^{\circ}5 + \left(\frac{25-20}{10}\right) \times 5 = 72^{\circ}0 & \left(\frac{10}{10}\right) = 50^{\circ}350\% = 25\right] \\ \mathbf{P_{60}} = 74^{\circ}5 + \left(\frac{30-30}{8}\right) \times 5 = 74^{\circ}5 & \left[50^{\circ}3 \ 60\% = 30\right] \\ \mathbf{P_{70}} = 74^{\circ}5 + \left(\frac{35-30}{8}\right) \times 5 = 77^{\circ}6 & \left[50^{\circ}3 \ 70\% = 35\right] \\ \mathbf{P_{80}} = 79^{\circ}5 + \left(\frac{40-38}{5}\right) \times 5 = 81^{\circ}5 & \left[50^{\circ}3 \ 80\% = 40\right] \\ \mathbf{P_{90}} = 84^{\circ}5 + \left(\frac{54-43}{5}\right) \times 5 = 87^{\circ}0 & \left[50^{\circ}3 \ 90\% = 45\right] \end{array}$$

## শতাংশ সারি (Percentile Rank or PR ) প্রবন

শতাংশ বা পার্সেন্টাইলগুলি হল বন্টনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিন্দু যার নীচে মোট স্থোর বা N'র বিশেষ বিশেষ শতকরা থাকে। যেমন  $P_{10}$  মানে হল বন্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যার নীচে মোট স্কোরের 10% থাকে।

কিন্ত শতাংশ সারি বা পার্সে নিট্টল ব্যাক (সংক্ষেপে PR) বলতে একটি বর্তনে কোন বিশেষ ব্যক্তির অবস্থিতিকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজন্ম স্কোর অস্থায়ী বন্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানটিকেই ঐ বন্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারে ( Rank ) বলা যেতে পারে। এ সারিটিকে শতকরা রূপে অর্থাৎ 100'র অংশরূপে প্রকাশ করার জন্ম এটিকে পার্সে নিট্টল ব্যাক্ষ বা শতাংশ সারি নাম দেওবা হয়েছে।

শতাংশ সারি বা পার্সে নিটেল র্যাছ (PR) নির্ণয় করার সময় প্রথমে বে ব্যক্তির PR বার করা হয় তার স্কোরটি নিতে হয়। তারপর দেখতে হয় যে মোট স্কোরের শতকরা কত ভাগ সেই স্কোরটির নীচে আছে। এই শতকরাটাই হল ঐ ব্যক্তির শতাংশ সারি বা পার্সে নিটেল র্যাছ বা PR.

এইবার শতাংশ সারি বা PR'র সঙ্গে শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইলের পার্থকাটা বোঝা যাবে। পার্সেণ্টাইল বা শতাংশবিন্দু বার করার সময় আমরা ক্ষক করেছিলাম মোট ক্ষারের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে, যেমন 10% বা 30%। তারপর আমরা বন্টনটির নীচে থেকে উপর দিকে গণনা করে দেখেছিলাম বে কোন্ বিন্দুতে গিরে পৌছলে ঐ বিশেষ শতকরাটি পাওয়া যাবে এবং

-পণনার ফলে যে বিন্দৃটি পাওয়া পেল সেই বিন্দৃটিকেই পার্সে ভাইল বা শতাংশ-বিন্দু নাম দিফেছিলাম, যেমন  $P_{10}$  বা  $P_{30}$ ।

কিন্তু শতাংশ-সারি বা পার্সে কিটেল ব্যান্থ (PR) বার করার সমন্থ আমরা ঠিক বিপরীত পদ্ম অবলম্বন করি। এখানে আমরা ব্যক্তির স্কোর থেকে হুরু করি এবং বন্টনের মধ্যে ঐ স্কোরের নীচে শতকরা কত স্কোর আছে তা নির্ণন্ন করি।

देशाहत्वाचक्रभ, मत्न कता याक (व 43 भाजात वर्षेत्न এक वाक्कित स्वात इन 67. ভার PR কত ? বল্টন থেকে দেখা যাচ্ছে যে 67 স্কোরটি পড়ছে 65-69 ্রেণীবাবধানে। এই ব্যবধানটির ঠিক নীচ প্রস্ত অর্থাৎ এর নিম্নপ্রান্ত 64-5 পর্যস্ত আছে 14টি স্কোর এবং ব্যবধানটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে 6টি ক্ষোর: এখন এই শ্রেণীব্যবধানের দৈখ্য অর্থাৎ 5 দিয়ে 6কে ভাগ করলে আমরা শ্রেণীবাবধানটির প্রতি এককে পাব 1'2 স্কোর। এখন দেখা যাচ্চে যে ব্যক্তির স্কোরটি ( মর্থাৎ 67 ) ঐ ব্যবধানটির নিম্নপ্রাস্ত 64.5 থেকে (67.0-64.5) 2.5 স্থোর একক দরে অব্যাত। 2.5 কে 1.2 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 3.00 এবং এটটাই হল ঐ ব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত 64.5 থেকে 67'র স্কোর্ম্বলক দর্ভা। এটবার 14'র (65'4'র নীতে মোট স্কোর) সঙ্গে 3'00 বাগ করে পাওয়া গেল 17 এবং 17 ছোল মোট স্কোর বা N'র সেই আংশ যা 67'র নীচে আছে। এইবার আমরা এই 17কে মোট স্কোরের শতকরায় নিয়ে গেলে পার 34%। অতএব স্কোর 67'র PR বা শতাংশদারি হল 34; এই ভাবে আমরা বন্টনের যে কোন স্কোরের PR বা পাতাংপদারি বার করতে পারি। যেমন-43 পাতাৰ বন্টনের স্কোর 63's PR হল 26, 52's PR হল 10, 72'র ( মিডিয়ান) PR इन 50, 87's PR इन 90 |

শহাংশবিদ্দু বা পার্সেন্টাইল এবং শতাংশসারি বা পার্সেন্টাইল র্যায়
— এ তুই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকর। বন্টন (46 পাতার স্তইব্য) এবং ওজাইভ

চিত্র (45 পাতার স্তইব্য) থেকে সরাগরি গণনা করা বার। বেমন—

46 পাতার বন্টনটির ক্রমসম্প্রিমূলক শতকরা ক্রিকোয়েলীগুলি থেকে 71 তম শতাংশবিদ্দু গণনা করা হচ্ছে। বন্টনটির (4) নম্বর অভে দেখা যাছে যে মোট স্কোরের 66·4% আছে 54·5 বিন্দু পর্যন্ত।

মোট স্কোরের 82.4% আছে 59.5 विन् १४४।

ভাহৰে (82-4-66-4)% হোৱ=16-0% ছোৱের জন্ম আছে 5-0 ছোৱ

কিছ 71% হচ্ছে 66·4%র চেয়ে 4·6%উপরে। তাহলে 16·0%র জন্ম যদি 5 থিন্দু থাকে

ভবে 4.6%র অস্তু থাকবে  $\frac{5}{16.0} \times 4.6 = 1.4$  বিন্দু।

অভএৰ 71তম পাৰ্দে লাইল হল 54.5+1.4=55.9

অনেক সময় এইভাবে গণনা করারও দরকার পড়ে না এবং আমরা সরাসন্থি বন্টন থেকে কভকগুলি পার্সেন্টাইল গুণে ফেলতে পারি। যেমন ঐ বন্টনটিভেই 22তম পার্সেন্টাইল 44·5'র কাছাকাছি ব। 92তম পার্সেন্টাইল 64·5, 97ভন্ন পার্সেন্টাইল 69·5'র কাছাকাছি ইত্যাদি।

PR । আমরা এইভাবে সরাসরি বন্টন থেকে গণনা করতে পারি। মেনন মনে করা যাক 48 স্থোরের PR বার করা হছে। বন্টনের (4) ভভ থেকে দেখা গেল যে 44.5 বিন্দুর নীচে আছে মোট স্থোরের 21.6%। স্থোর 48 হল 44.5 থেকে 3.5 বিন্দু দ্রে। 48 স্থোর পড়েছে 45—49 শ্রেণীব্যবধানেতে যার মধ্যে আছে 5টি স্থোর একক এবং মোট বন্টনের 16.0% (37.6—21.6) পড়েছে এই ব্যবধানেতে। অভএব 5 এককে যদি 16.0% থাকে, ভাহলে 3.5 একক থাকবে  $\frac{16.0}{5.0} \times 3.5 = 11.2\% = 48.3 স্থোর-দূরত্ব 44.5 থেকে। আছএব 48.4 PR হল 33। মনে রাথতে হবে যে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ক্রিকোয়েন্দীগুলি বন্টনে দেওয়া থাকে সেগুলি স্থোনিব্যবধানের ঠিক উপ্রাপ্তাদির PRকে বোঝায়। যেমন 55—59 স্থোনিব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ক্রিকোয়েন্দী হল 82.4। অভএব 59.5 স্কোরের PR হল 82.4। তেমনই 74.57র PR হল 99.2, 64.53 PR হল 92.0 ইত্যাদি।$ 

ওজাইভ চিত্র থেকেও পার্সে নিটাইল ও পার্সে নিটাইল র্যান্ধ গণনা করা যায়। বেমন, উদাহরশন্বরূপ পরের পাতার ওজাইভে আমরা  $P_{50}$  বা মিডিয়ান বার করতে চাই। Y-অক্ষে যেথানে 50 ফ্রিকোয়েসী আছে সেথান থেকে X-অক্ষরেথার সঙ্গে সমান্তরাল করে ওজাইভ রেথার উপর একটি রেথা টানা হল। বে বিল্পুতে রেথাটি ওজাইভকে স্পর্ল করল সেথান থেকে X অক্ষরেথার উপর লম্ব টানা হল। X-অক্ষের উপর যে ক্যোরটিতে লম্বটি স্পর্ল করল সেইটি হল মিডিয়ান, এখানে 51.5। এইভাবে পাওয়া পার্সে নিট্রলগুলি সব সময় একেবারে নিযুঁভ হয় না, কিছু সাধারণভাবে কাজ চালানোর পক্ষে ব্রেইই কার্যকরী হয় বেমন

এই বন্টনটির মিডিরান গাণিতিক নিয়মে বার করলে পাওয়া যাবে 51.65, ওজাইড থেকে পাওয়া গেল 51.5। একইডাবে আমরা অক্টান্ত পারে গারি  $P_{9.5}$  বা  $Q_1$  হল 45.0,  $P_{7.9}$  বা  $Q_5$  হল 57.0। অক কবে বার করলে  $Q_2'$  পাওয়া যাবে 45.56 এবং  $Q_6$  হবে 57.19।

ওজাইত থেকে শতাংশসারি বা পার্সে-টাইল রাাছ (PR) বার করতে জল

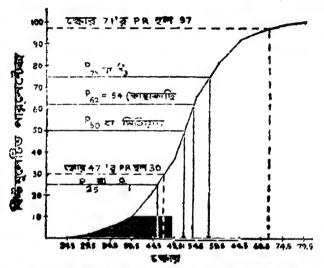

46 পাতার বউনের ফ্রন্নটিব্লক শতকরা ফ্রিকোরেলী চিত্র বা ওলাইভ

টিক উপ্টো পথে হৈছে হয়। প্রথমে X-অক্সরেখায় ব্যক্তির জোরটি বার করতে হয়। এইবার ঐ বিন্দুর উপর একটি লয় টানতে হয় এবং ঐ লয় বে বিন্দুতে ওজাইভকে স্পর্শ করল সেই বিন্দু থেকে Y-অক্সরেখার উপর X-অক্সরেখার সমাজরাল করে সরলরেখা টানা হল। যে বিন্দুতে এই রেখাটি Y-অক্সরেখাকে স্পর্শ করছে সে বিন্দুর শতকরা ক্রিকোয়েলীই হল ঐ ক্রোরটির PR। ক্ষেনর 71 জোরের PR এইভাবে বার করলে পাওয়া বাবে 97; তেমনই 47 জোরের PR পাওরা বাবে 30 ইত্যাদি। পার্সেটিলের মতই ওজাইভ থেকে বার করা PR সব সময় নিখুত হয় না। অবশ্র সাধারণ ক্যাজের পক্ষে এইভাবে নির্দ্ধ করা PR যথেই।

#### ওভাইতের ব্যবহার

ওলাইভের বহবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রথমত ওলাইভের সাবাজে আমরা শতাংশবিন্দু বা পার্সে ভাইন এবং শতাংশসারি বা পার্সে ভাইন র্যাড় (PM) 'বার করতে পারি। এর বারা গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় ও শ্রহ বাঁচে। এ সহক্ষে আমরা পূর্বে বিন্তারিত আলোচনা করেছি।

ছিতীয়ত ওজাইন্কের সাহায্যে ছটি দলের কাজের মধ্যে একট সামগ্রিক তুলনা করা থেতে পারে। মনে করা যাক 200 দশ বছরের ছেলে এবং 200 এগার বংসরের মেডেদের উপর একটি অভীকা দেওয়া হল। এই ছটি দল থেকে ছ'প্রস্থ কোর পাওয়। গল এবং সেগুলির সাহায্যে একই অক্ষরেধায় ছটি

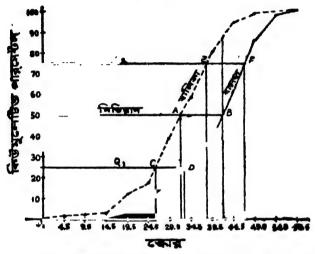

একই অব্দরেশার একদল ছেলে ও একদল মেরের স্কোরের ওজাইভ

ওজাই ত টানা হল। এখন এই তুটি ওজাই ত থেকে আমরা তু'দলের সন্বন্ধে নানা ক্রম্বপুণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। যেনন দেখা যাছে যে ছেলেদের জাের মেয়েলর ক্রেরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী। এই তু'দলের জােরের পার্থকাের পরিমাণ বাঝা যাবে তুটি ওজাইভের মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুর দূর্বের হারা। এই ওজাইভ তুটি বে ক আরও বাঝা যাছে যে নীচের ও উপরের দিকের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে জােরের পার্থকা তেমন বেশী নয় কিছ মধ্যবর্তী ছেলে ও মেয়েদের দলের মধ্যে জােরের পার্থকা তেমন বেশী নয় কিছ মধ্যবর্তী ছেলে ও মেয়েদের দলের মধ্যে জােরের পার্থকা বেশ উল্লেখযােগা। বল্টনের তু'চারটি বিন্দু পরীকা কয়লে এ সিদ্ধান্তি আরও সম্থিত হবে। যেমন, মেয়েদের বল্টনের মিভিয়ান হল 32, ছেলেদের 42 এবং ভবিতে এই দূর্ঘটি জ নান হয়েছে মিভয়ান হলেরে ব্রথাক্রমে তুটি বল্টনের Qা কিন বং Qa ছটির মধ্যে দূর্ঘকে জানান হয়েছে ব্রথাক্রমে CD ও EF'র হান।

ভূতীয়ত, ওলাইভের সাহাব্যে পার্সে তাল নর্ম ( Percentile Norm ) বা লতাংশ মান বার করা যার। নর্ম বা মান কথাটির অর্থ হল কোন বলের কাল বা কডিছের প্রতিনিধিমূলক একটি পরিমাপ। সাধারণত দলটির ছোরের গাণিতিক মিন বা মিডিয়ানকেই এই মানরপে ব্যবহার করা হয়। কিছু সমর সময় বিভিন্ন পার্সে তাইল পয়েন্টকেও এই মানের পরিমাপ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি ছেলে অন্তের পরীক্ষায় 63 পেরেছে, ইংরাজীতে পেরেছে 56। এখন এই স্বোরগুলি থেকে ছেলেটির অন্তে বা ইংরাজীতে সভ্যকারের বিভার পরিমাপ করা সন্তব নয়। অর্থাং অন্তে 63 স্বোর বা ইংরাজীতে 56 ছোর তার অন্তান্ত সহপাঠীদের তুলনায় ভাল না খারাপ না মাঝারি বা কতটুকু ভাল বা খারাপ বা মাঝারি তা বোঝার উপায় নেই। এখন ধরা যাক এই ছুটি ক্যোরের পার্সে তার ব্যাক (PR) বার করে দেখা গেল যে 63'র PR হচ্ছে 43 এবং 56'র PR হচ্ছে 68। অর্থাং অন্তে ছেলেটির নীচে তার সহপাঠীদের 43% আছে এবং ইংরাজীতে তার নীচে আছে 68%। অভঞ্জ আমরা বলতে পারি যে সে অন্তে তেমন ভাল নয় কিছু ইংরাজীতে সে বেশ ভালই।

# অত্যান্য চিত্তমুলক পদ্ধতি (Other Graphic Methods)

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও পথবেক্ষণ থেকে যে সং মূল্যখান তথ্য আমরা পাই সেগুলিকে চিদ্রাকারে সাজাতে পারলে আমাদের বেংঝার পক্ষে খ্ ক্ষবিধা হয়। মনোবিজ্ঞান ও অক্যান্ত বিজ্ঞানে নানা প্রকৃতির চিত্র বহুল পরিমাণে ব্যবস্তুত হয়ে থাকে, যেমন, রেথাচিত্র (Line Graph), বার চিত্র (Bar Graph), পাই চিত্র (Pie Diagram), ক্লিকোয়েকা বহুক (Frequency Polygon), হিটোগ্রাম বা স্কর্ড চিত্র (Histogram) ইত্যাদি। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

### ১। রেখা চিত্র (Line Graph)

নীচে ছবিটিতে অর্থহীন শব্দ তালিকা, গছা, কবিতা ও অন্তদৃ ষ্টির সাহাব্যে শেখা বিষয় এই চার শ্রেণীর বিষয়বন্ধর ক্ষেত্রে আমরা কত সময়ের ব্যবধানে কতটা মনে রাখতে পারি তার একটা রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। এই চিত্রে দেখা বাজে বে 5 দিন পরে অর্থহীন শৃষ্ণ ডালিকার ক্ষেত্রে 30%, গভের ক্ষেত্রে 42%, কবিভার ক্ষেত্রে 82%, এবং অন্তর্গৃত্তির সাহায্যে শেখা বন্তর ক্ষেত্রে 100% মনে



রাখি। এইভাবে আমরা 10, 15, 20, 30 দিন পরেও বিভিন্ন বিবয়বস্তর ক্ষেম্ব আমাদের মনে রাখার পরিমাণটি এই চিন্সটি থেকে জানতে পারি।

#### ২। বার চিত্র (Bar Graph)

মনোবিজ্ঞানে যথন কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একের রবশী বন্ধ বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে হয় তথন বার গ্রাফ ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেখা পেল 4টি সহবের অর্থশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হার নিম্নরণ:—

|          | অৰ্ধশিকিত | অশিক্ষিত  | উচ্চ শিকিন্ত |
|----------|-----------|-----------|--------------|
|          | ( শতকরা ) | ( শতকরা ) | ( শতকরা 🕽    |
| ১ল সহর   | 55        | 30        | 15           |
| ২য় সহর  | 60        | 10        | 30           |
| ৩র সহর   | 50        | 45        | 5            |
| ৪র্থ সহর | 40        | 20        | 40           |

#### উপরের প্রান্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াদে নীচের চিত্রটিতে ক্রপান্তরিভ



- ব্রুতে পারি। একেই বার চিত্র বা বার গ্রাফ বলা হয়।

## ত। পাই চিত্ৰ (Pie Diagram)

কোন পরিমাপ থেকে পাওল তথাকে আমরা বুত্তের আকারে প্রকাশ করতে পারি। একে পাই চিত্র (Pie Diagram) বলে। একটি বুত্তের কেন্দ্রের চারধারে

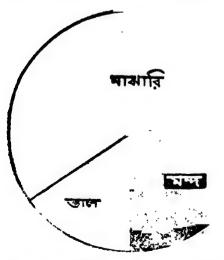

কোণের সমষ্টি হল 360° বৃত্তের অন্তর্গত কেন্দ্রটিকে 360টি কোণে ভাগ করা এইবার মোট যায়। मःशांदक यमि **के** बुद्धना অন্তর্গত বলে ধরা इय প্রভাকটি স্থেব বা সংখ্যাকে এই 360°a অংশরূপে বিভক্ত যায়। যেমন একটি ক্লাপের ट्रिलाम्ब डेशब हेश्वासीय

একটা অভীকা দিয়ে দেখা গেল যে যারা ইংরাজীতে ভাল ( অর্থাৎ যারা 60%-র বেশী মার্কস পেয়েছে ) তারা 15%, যারা ইংরাজীতে মন্দ ( অর্থাৎ যারা 30% ক্ষ

মার্কদ। পেয়েছে) তারা 25%, আর যারা ইংরাজীতে মাঝারি ( অর্থাৎ যারা 30%. থেকে 60% মার্কদ পেয়েছে) তারা 60%। এখন এই ফলাফলটিকে পাট চিত্রে রূপান্ডরিত করলে উপরের ছবিটি পাওয়া যায়। বুজের মোট 360°কে 100%র সমান ধরে নিয়ে 60%র জন্ম 216°, 25%র জন্ম 90° এবং 15%র জন্ম 54°— এইভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হল।

#### 8। পদিগন ও হিস্তোগ্রাম: 9-12 পাতা দ্রষ্টব্য

|    |           | প্রশ্বাবলা |       |
|----|-----------|------------|-------|
| 1. | Scores    | Boys       | Girls |
|    | 179—183   | 6          | 8     |
|    | 174—178   | 7          | 8     |
|    | 169-173   | 8          | 9     |
|    | 164—168   | 10         | 16    |
|    | 159—163   | 12         | 20    |
|    | 154158    | 15         | 18    |
|    | 149—153   | 23         | 19    |
|    | 144-148   | 16         | 11    |
|    | 139—143   | 10         | 13    |
|    | 134—138   | 12         | 8     |
|    | 129 - 133 | 6          | 7     |
|    | 124—128   | 3          | 2     |
|    |           | N=128      | N=139 |

- (a) Draw cumulative frequency graphs of the above twosets of scores.
  - (b) Plot ogives of the two distributions on the same axis.
- (c) Find out  $P_{10}$ ,  $P_{80}$ ,  $P_{60}$ ,  $P_{90}$  by actually calculating from the distributions and compare the values obtained with the values found out graphically from the ogives.
- (d) Find out PR of scores 55, 68 and 70 of the two distributions.
- (e) What percent of Group A exceeds the median of Group B?

2. Construct an ogive of the following distribution.

| Scores  | f     |
|---------|-------|
| 160-169 | 1     |
| 150-159 | 5     |
| 140-149 | 13    |
| 130-139 | 45    |
| 120-129 | 40    |
| 110-119 | 30    |
| 100-109 | 51    |
| 90 99   | 48    |
| 80- 89  | 36    |
| 70— 79  | 10    |
| 60- 69  | 5     |
| 50- 59  | 1     |
|         | N=285 |

Find out percentile norms for the following:—
95, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5 and 1.

- 3. A boy has stood 6th in mathematics in a class of 30 and 6th in English in a class of 50. Find out his PR's in the two subjects.
- 4. Draw a bar graph on the following data of population of the 5 cities in India.

| City     | Businessmen | Service-holders | Unemployed |
|----------|-------------|-----------------|------------|
| Calcutta | 49%         | 21%             | 30%        |
| Bombay   | 52%         | 26%             | 22%        |
| Madras   | 33%         | 34%             | 33%        |
| Orissa   | 23%         | 52%             | 25%        |
| Delhi    | 32%         | 39%             | 29%        |

5. Draw a pie diagram of each of the population of each of the above cities.

# সহপরিবর্তন (Correlation)

আমাদের আশেগাশে এমন তুটি বস্তু, ঘটনা ব। বৈশিষ্ট্যর সংস্পর্শে আমরা প্রায়ই এসে থাকি যেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোন পরিবর্জন দেখা দিলে অপরটির মধ্যে অক্তরূপ পরিবর্জন দেখা দেয়। এ ধরনের ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সংপরিবর্জন (Correlation)। যেমন দেখা গেছে যে বৃষ্টিপাভের কমা বাড়ার সঙ্গে খাড়োৎপাদন কমে বাড়ে বা রাজনৈতিক ছায়িছের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখের সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি কমে বাড়ে বা বাজির বৃদ্ধি যেন্দ্র কম হওয়ার উপর অপরাধপ্রবর্গতার কমাবাড়া নির্ভন্ন করে ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোনরূপ পরিবর্জন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পরিহর্জন দেখা দেয়। পরিসংখ্যানে এই সংপরিবর্জনের মানকে দ অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়।

এখন এই পরিবর্জনের পরিমাণ নানা আয়তনের হতে পারে। একটি বুজের ব্যাসের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধি কমে বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে যে ব্যাসের দৈর্ঘা যেমন ভেমন বাড়ান হোক না কেন বুজের পরিধিব সঙ্গে ব্যাসের অমুপাত সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। বুজের পরিধি বাসের দৈর্ঘ্যের বিজ্ঞ বেশী হয়ে থাকে এবং এই অম্পাত কখন বদলায় না। অভএব একটি বুজের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে আমরা নিথ্ত বা পূর্বি বলতে পারি। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মানকে (বা শক্তে) 100 বারা প্রকাশ করা হয়।

যেখানে ছটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই, অর্থাং একটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরটির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, সে সকল ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা r হল '00 বা শৃষ্ঠা। এখন নিখুঁত বা পূর্থ সহপরিবর্তনে (r=100) এবং শৃষ্ঠ সহপরিবর্তন (r=00)—এ তুই প্রাস্তেম্ব মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের সহপরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। যেমন পূর্ণ-সহপরিবর্তনের চেয়ে কিছু ক্ষেত্র ছল '95 বা '90 মানসম্পন্ন সহপরিবর্তনে, ঠিক মাঝামাঝি সহপরিবর্তনের

শুচক হল '50 সহপরিবর্জন এবং অল্প সহপরিবর্জনের শুচক মান হল '30, '25, '15 ইত্যাদি। 1'00 থেকে '00'র মধ্যবর্জী সহপরিবর্জনশুলিকে ধনাত্মক (positive) বলা হয়। এর অর্থ এই বে ছটি বস্তুর মধ্যে পরিবর্জনটা সমম্থী অর্থাৎ এ●টির বৃদ্ধির সন্দে আর একটির মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং একটির হ্রাসের সঙ্গে আর একটির হ্রাস দেখা দেয়। উদাহরণশুরূপ যারা বৃদ্ধির অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় ভারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও ভাল ফল দেখায়। এবং ধারা বৃদ্ধির অভীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় ভারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও মন্দ ফল দেখায়। এবং ধারা বৃদ্ধির অভীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় ভারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও মন্দ ফল দেখায়। এবং বৃদ্ধি এবং পরীক্ষায় সাফল্যের মধ্যে সহপরিবর্জনটা ধনাত্মক বা সমম্থী।

তেমনি সহপরিবর্তন আবার ঋণাত্মকও হতে পারে। যেখানে হুটি বস্তুর মধ্যে সহপরিবর্তনটা বিপরীত্মুখী সেখানে ঋণাত্মক (negative) সহপরিবর্তন আছে বলা হয়। যেমন, শিক্ষা এবং অপরাধপ্রবণতা—এ চ্যের মধ্যে ঋণাত্মক সম্বন্ধ আছে। শিক্ষা বাড়লে দেশে অপরাধপ্রবণতা ক্মে। শিক্ষা কমলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। ঋণাত্মক সহপরিবর্তন জ্ঞাপন করা হয় বিয়োগচিন্তের সাহাযো। পূর্ণ ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল —1.00 এবং .00 থেকে—1.00ব মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের ক্ষেত্ম থাকভে পারে। যেমন, —.82, —.64, —31 ইন্যাদি।

অত এব দেখা যাছে যে পূর্ণ ধনা মুক সংপরিবর্জনের মান হল 1:00 এবং পূর্ণ ঝণাত্মক সংপবিবর্জনের মান হল —1:00। এই তুই চরম প্রান্তের মধ্যে আর্থাৎ 1 00 এবং —1:00'র মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকুতির সংপরিবর্জন থাকতে পাবে। সাধারণত পূর্ণ সংপরিবর্জনের দৃষ্টান্ত বাহুবে দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে, যা পাওয়া যায় ভা' তুই প্রান্তের মধ্যবর্জী যেমন, '79, —'32, '50, —'62 ইভালি মানের সংপরিবর্জন।

স ধারণত মনোবিজ্ঞানে সহপরিবর্জনের মান নির্ণয় করা হয় কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে এটি দলের মধ্যে। কিংবা ছটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে। যেমন সৌন্দর্যবোধের দিক দিয়ে একদল শ্রুমিক ও একদল বৃদ্ধিত্বীবির মধ্যে কি সম্বন্ধ বা অফিস পরিচালনার কুশলভার দিক দিয়ে একদল ছেলে ও একদল মেদ্রের মধ্যে কি সম্বন্ধ ইত্যাদি নির্ণয় করা যেতে পারে সহ পরিবর্জনের মাননির্ণয়ের মাধ্যমে। তেমনই একই দল ছেলের মধ্যে ইংবাছী জ্ঞান এবং ইতিহাসের জ্ঞানের দিক

দিরে বা ট্চচ গ এবং ওজনের দিক দিয়ে কিংবা বৃদ্ধি এবং স্থৃতির দিক দিয়ে कि সম্বন্ধ তাও নির্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তন নির্ণয়ের মাধ্যমে।

দশটি ছলেকে একটি বৃদ্ধির অভীকা এবং একটি শ্বতির অভীকা দেওয়া হল। াবা নিম্নলিখিত কোরগুলি পেল, যথা—

থ ष ७ ५ ५ அ বুদ্ধির কোর 10 11 12 13 14 15 16 18 19 শ্বভির জোর 5 6 9 10 7 8 11 12 13 14

এখানে দেখা যাচ্ছে যে 10টি ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, যে বুদ্ধর অভীক্ষার সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে। যে বৃদ্ধির অভীক্ষার মাঝারি স্কোর পেয়েছে। স্মৃতির অভীক্ষ শেও মাঝারি স্কোর পেয়েছে। অর্থাং এ ছটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে সহপরিবর্ত-টি সমম্থী এবং নির্ভাত। এক কথার এক্ষেত্রে সংপরিবর্তনের মান হল স্পৃধিনাত্মক বা r=1.00।

আবার গার দশটি ছেলেকে বৃদ্ধির অভীক্ষা ও মৃতির অভীক্ষ দিয়ে নাচের স্কোরগুলি পাওয়া গোল।

ক প গ ঘ 3 13 19 বুজির ক্ষোর 10 11 12 14 15 18 12 11 10 8 5 শ্বতির খোর 14 13 9

এখানে দেখা যে যাচেছ যে 10টি ছেলের মধ্যে যে বৃদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে বেশী ক্ষাের পেণেছে সে শ্বৃতির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে, বৃদ্ধির অভীক্ষায় বি সব চে য় কম স্কোর পেয়েছে শ্বৃতির অভীক্ষায় এন সব চেয়ে বেশী ক্ষাের পেয়েছে। এবং যার বৃদ্ধির অভীক্ষায় উচ্চ ক্ষাের পেয়েছে তার। শ্বৃত্তর অভীক্ষায় ঠিক সমান অমুপাতে নিয় ক্ষাের পেয়েছে। অর্থাং এই চুটি স্কাব গুছের মণাে পরিবর্তনটি বিপরতিম্থী কম্ব নিখুত। এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তন হল পূর্ণ ঋণাত্মক বা দলনা

জাবার জার দশটি ছেলেকে বৃদ্ধির অভীক্ষা এবং স্থাতির অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল বে তারা নীচের মত কার পেয়েছে। ক থ গ ঘ ও চ ছ ফ ঝ ঞ বুজির জোর 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 শ্বভির জোর 10 5 13 6 8 14 11 12 7 9

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনরূপ মিল ব। সম্পর্ক নেই। যে বৃদ্ধির অভীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে সে স্থৃতির অভি<sup>ক্</sup>কায় মাঝা-মাঝি স্কোর পেয়েছে আবার যে সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে সেও মাঝামাঝি পেয়েছে। অল্লান্ত স্কোরগুলির দিক দিয়েও ছটি অভীক্ষার ফলের মধ্যে কোনরূপ যোগস্তুত্ত নেই। এই ক্ষেত্রটিকে আমবা প্রায় শৃক্ত সহপরিবর্তনের ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করতে পারি। অর্থাৎ এখানে দ্বল:00'র কাছাকাছি (প্রকৃতপক্ষে:13)।

# ज्ञान्त्र अवत् वा र तिर्वश्च

সহপরিবর্জনের মানকে (Co-efficient of correlation) সাধারণত দ অকর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। দ নির্ণয় করার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি ( Product Moment Method )।

## ১৷ প্ৰোডাই ৰোমেন্ট পদ্ধতি ( Product Moment Method )

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীর প্রতিটি স্নোরের মিন-বিচ্যুতি বার করে নিতে হয়। প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে চুটি করে দ্বোর পাকে, ফলে প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে চুটি করে মিন-বিচ্যুতি, ম এবং y, পাওয়া ধায়। তারপর এই মিন-বিচ্যুতি চুটিকে পরস্পারের সঙ্গে গুণ করে মy পাওয়া যায়। এই ভাবে পাওয়া মুগুলিকে বোগ করে স্মুখ বার করতে হয়।

এইবার স্বোরগুচ্ছ তৃটির সিগমা বার করে নিতে হয়। ভারপর এই সিগমা তৃটির প্রণফলকে ( $\sigma_x\sigma_y$ ) মোট সংখ্যা N দিয়ে গুণ করতে হয়। পা-য়া যায় N $\sigma_x\sigma_y$ । ভারপর  $\Sigma xy$  কে N $\sigma_x\sigma_y$  দিয়ে ভাগ করলে স্বোরগুচ্চ তৃটির স্পান্তয় যায়। অর্থাৎ প্রোভাক্ট মোমেন্ট পদ্ধভিতে স্নিশীয়ের স্থ্রে হল

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma_x\sigma_y}$$

উলাহরণ: 5 জন অভীকার্থীর উপর বৃদ্ধির অভীকা ও স্থানির অভীকা প্রয়োগ করে পাওয়া গেল ছটি জারগুলছ। তালের সহপরিবর্তনের মান নির্ণন্ধ করা হচ্ছে।

| (1)            | (2)           | (3)          | (4) | (5) | (6) |
|----------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|
| <b>অভীকাৰী</b> | ৰুন্ধির স্থোর | শ্বতির স্বোর | x   | y   | H   |
| <b>4</b>       | 22            | 30           | 3   | 0   | •   |
| •              | 19            | 25           | 0   | -5  | •   |
| গ              | 16            | 10           | -3  | -20 | 60  |
| 4              | 20            | 40           | 1   | 10  | 10  |
| •              | 18            | 45           | -1  | 15  | -15 |
|                |               |              |     |     | 55  |

ৰুদ্ধির স্কোরের মিন=19; দিগমা=2:24
স্বৃতির স্কোরের মিন=30; দিগমা=13:69

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma_{s}\sigma_{s}} = \frac{55}{5 \times 2.24 \times 13.69} = .36$$

### ২। দারি-পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method)

প্রোভাক্ত মোনেন্টের পর্কতি ছাড়াও সার একটি পদ্ধতির সাহায্যে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটিকে সারি পার্থক্যের
পদ্ধতি (Rank Difference Method) বলা হয়। এই পদ্ধতিছে
স্বভীক্ষার্থীদিগকে ভাদের স্থোর অস্থান্নী সারিবিক্যাস করে নিয়ে ভাদের ছটি
ক্যোরের সারি-পার্থক্য থেকে সংপরি:র্ভনের মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিটি
প্রোজাক্ত মোনেন্ট পদ্ধতিব মন্ত নির্ভরযোগ্য ও ক্রুটিহীন না হলেও মোটাম্টি
কাক্ত চালানোর পক্ষে খুবই কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে জটিল গাণিতিক হিসাক্ত
নিঞাল কম এবং অল্লায়াসে সংপর্বির্ভনের মান নির্ণয় বরা যায় বলে বছল
বাবস্তভ হয়ে থাকে। পদ্ধতিটি প্রাধিক মনোবিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যানের আবিস্কৃত।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের প্রথম দ্বোরগুচ্ছ অম্থায়ী সারিবিক্তাস করা হয়। অর্থাৎ যে সব চেয়ে বেশী স্বোরটি পেয়েছে তার সারি হবে 1; তার পরের মান-সম্পন্ন স্বোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 2 ইত্যাদি। তৃতীয় মানসম্পন্ন স্বোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 3 ইত্যাদি। যদি চ্বনে একই কার পার তবে তাদের প্রত্যেককে তৃটি সারির ঠিক মধ্যবর্তী সারিছে কেলা হয়। যেমন দেখা গেল যে তৃত্তনে অন্তম মানসম্পন্ন স্বোর পেয়েছে। তাহলে এ ত্বনে প্রত্যেকর সারি হবে 8 এবং 9 এর মধ্যবর্তী সারি অর্থাৎ 8:5। এ

ছুজনের পরের ব্যক্তিটির সারি হবে 10। তেমনিই বদি নবম-মানসম্পন্ন স্বোরটি জিনজন পেরে থাকে জবে তাদের 3 জনের প্রত্যেকের সারি হবে 9, 10, 11র মধ্যবর্তী সারিটি অর্থাৎ 10। এই তিনজনের পরের স্বোরসম্পন্ন ব্যক্তিটির সারি এথানে হবে 12।

এইভাবে ছটি বিভিন্ন জোরগুচ্ছের ক্ষেত্রেই অভীক্ষার্থীদের সারি নির্ণয় করতে হবে। তারপর প্রভ্যেক অভীক্ষার্থীর সারি ছটির মধ্যে পার্থক্য বার করতে হবে। বেমন ধরা বাক, কারও বলি প্রথম জোরগুচ্ছের সারি হয় 4, বিভীয় জোরগুচ্ছের সারি হয় 2, তবে তার সারি পার্থক্য হবে (4-2=)2, তেমনি কারও বলি প্রথম জোরগুচ্ছের সারি 5 হয় এবং বিভীয় জোরগুচ্ছের সারি 8 হয়, তবে তার সারি-পার্থক্য হবে (5-8=)-3; এই সারি পার্থক্যকে D বলা হয়। প্রথম সারির জোর বলি বিভীয় সারির জোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ধনাথাক বা যোগচিক্সম্পর হবে। আর বলি বিভীয় সারির স্কোর প্রথম সারির স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ঝণাত্মক বা বিয়োগচিক্সম্পর হবে। Dগুলির যোগফল সর্বলাই শৃশু হবে। এইবার প্রভ্যেক D-কে বর্গ করে D? পাঙ্যা গেল। বিভিন্ন D³গুলিকে যোগকর প্রথম সারির গোঙ্যা গেল ID

রো 🕩) নির্ণয়ের সুত্র হল

$$\rho = 1 - \frac{6 \times \Sigma D^2}{N(N^2 - 1)}$$

### রো (০) নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত

6 জন ছেলেকে প্রথমে বৃদ্ধির অভীক্ষা এবং পরে স্মৃতির সভাক্ষা দেওয়া হল। ভারা নিয়ালাখন্ড বোর্ঞাল পেল।

| (1) | (2)              | (3)   | (4)            | (5)             | (6)       | (7)              |
|-----|------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|------------------|
|     | <b>बृद्धित्र</b> | 3/64  | बुष्कत्र       | শৃতির           | পাৰ্ক্য   | (পাৰ্থক্য)²      |
|     | শ্বোৰ            | স্থোপ | ক্ষোরের<br>লাব | স্বোরের<br>শারি | (D)       | $(\mathbf{D_3})$ |
| 7   | 10               | 16    | 4              | 2               | 2         | 4                |
| 4   | 7                | 14    | 5              | 3               | 2         | 4                |
| 4   | 15               | 18    | 2              | 1               | 1         | 1                |
| 4   | 20               | 12    | 1              | 4               | -3        | •                |
| •   | 6                | 8     | 6              | 6               | 0         | •                |
| 5   | 12               | 10    | 3              | 5               | <u>-2</u> | 4                |
|     |                  |       |                |                 | •         | 22               |

$$\rho = 1 - \frac{6 \times \Sigma D^2}{N(N^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 22}{6(36 - 1)} = 1 - \frac{132}{210}$$
$$= \frac{78}{210} = 37$$

এখানে প্রথমে অভীকার্থীদের বৃদ্ধির স্কোর অস্থায়ী সারিবিক্যাস কবা হল। 'ঘ' পেরেছে সব চেয়ে বেশী স্কোর 20, অভএব তার সারি হল 1, তার পবেব স্কোর 15 পেরেছে 'গ', অভএব তার সারি হল 2; 'চ' পেরেছে তারপরের স্কোর 12; অভএব তার সারি হল 3; এইভাবে বাকা অভীকার্থীদেরও সারিবিক্যাস কবা হল। এইবার অভীকার্থীদের স্থৃতির স্কোর অস্থ্যায়ী সারিবিক্যাস করা হল। এখানে 'খ' পেয়েছে সব চেয়ে বড় স্কোর 18, অভএব তার সারি হল 1; 'ক' পেয়েছে তার পরের স্কোর অর্থাৎ 16, অভএব 'ক'-র সারি হল 2, এইভাবে নাকী অভীকার্থীদেরও স্থৃতির স্কোরের সারিবিক্যাস করা হল। এইবার প্রতিটি অভীকার্থীব এই তুই সারির মধ্যে পার্থক্য বা D নির্বয় করা হল। যেমন 'ক'-র D হল 4 – 2=2; 'ঘ'-র D হল 1 – 4 = – 3 ইত্যাদি। Dগুলির মোট যোগফল দেখা গল 0 হয়েছে। Dগুলিকে বর্গ করে D² পাওয়া গেল এবং D²র যেগফল বা \$\mathcal{E} পাওয়া গেল 22।

এইবার  $\rho$ র স্থত্রটি প্রয়োগ করে আমর। এই স্থোরগুলির সহপরিবর্তনের 'রো' পেলাম '37।

উদাহরণ:—60 পাতার 10টি অভীকার্থীর বৃদ্ধির স্কোর ও স্বৃতির স্কোরের মধ্যে 'রো' বার করা হচ্ছে।

| ছাত্ৰ | বৃদ্ধির | শ্বণির | প্রথম | দিতীয় '    | সারি-        | (পাৰ্থক্য)²             |
|-------|---------|--------|-------|-------------|--------------|-------------------------|
|       | স্থোর   | কোর    | সারি  | <b>সারি</b> | পাৰ্থক্য     |                         |
| -     | 10      | 10     | 10    |             | ( <b>D</b> ) | (D <sup>2</sup> )<br>25 |
| 7     | 10      | 10     | 9     | 10          | 3            | 23                      |
| 7     | 11      | 3      | _     |             | -1           | 2.                      |
| -     | 12      | 13     | 8     | 2           | 6            | 36                      |
| 8     | 13      | 6      | 7     | 9           | -2           | 4                       |
| •     | 14      | 8      | 6     | 7           | -1           | 1                       |
| Б     | 15      | 14     | 5     | 1           | 4            | 16                      |
| Ě     | 16      | 11     | 4     | 4           | 0            | 0                       |
| _     | 17      | 12     | 3     | 3           | 0            | 0                       |
| 3     | 18      | 7      | 2     | 8           | -6           | 36                      |
| -     | 19      | ģ      | ĩ     | 6           | _5           | 25                      |

$$P = 1 - \frac{6 \times 144}{10(10^2 - 1)} = 1 - \frac{864}{990}$$

$$\frac{126}{920} = 13$$

উদ্দাহরণ: ৪ জন অভীকার্থীকে ছটি অভীকা দেওয়া হল এবং ছটি স্কোরগুচ্ছ পাওয়া পেল। তাদের মধ্যে "রো" বার করা হচ্ছে।

| (1)      | (2)   | (3)      | (4)       | (5)          | (6)     | (7)        |
|----------|-------|----------|-----------|--------------|---------|------------|
| অভাকাণী  | প্রথম | দ্বিতীয় | ১ম অভীকার | ২য় অভীক্ষার | পাৰ্থকা | (পাৰ্থক্য) |
|          | অভীকা | অভীকা    | সারি      | সারি         | (D)     | $D^2$      |
| <b>₹</b> | 15    | 40       | 8         | 8            | 0       | 0          |
| •        | 18    | 42       | 5         | 5            | 0       | 0          |
| গ        | 22    | -16      | 1         | 1            | 0       | 0          |
| <b>च</b> | 17    | 45       | <         | 3            | 3       | 9          |
| 8        | 19    | 43       | 4         | 4            | 0       | 0          |
| Б        | 20    | 46       | 3         | 2            | 1       | 1          |
| E        | 16    | 41       | 7         | 6.2          | •5      | 0.25       |
|          | 21    | 41       | 2         | 6.2          | 4.2     | 20.25      |
|          |       |          |           |              | _       | 30.20      |

$$\rho = -\frac{6 \times 30.50}{8(64-1)} = 1 - \frac{183.00}{504} = \frac{321}{504} = .64$$

আগের উদাহরণের অহ্বরূপ পদ্ধতিতে এথানে রো নির্ণর কর। হয়েছে। এথানে দেখা যাছে যে বিতীয় অভীকাটিতে ছ এবং জ হজনে একই স্থোর অর্থাৎ 41 প্রেছে। 41 হছে এই গুছে যঠ কোর এবং ছ এবং জ'র সারি সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল 6; কিছু তা না হয়ে হজনকেই 6.5 সারিতে ফেলা হয়। যেহেতু এয়া মোট সারিতে হটি হান অধিকার করেছে সেহেতু 6 এবং 7 এই হই সারি সংখ্যা বাদ দিয়ে পরের অভীকার্থীকে (অর্থাৎ ক'কে) ৪'র সারিতে বসান হল। বাকী পদ্ধতি আগের মত।

# **अश्वा**वलो

1. Find by Product Moment Method the co-efficients of correlation(r) of the following sets of scores.

| (a) | Subjects | Score(x)  | Score(y)    | (b)  | Subi     | ects | Test-1   | Test-2     |
|-----|----------|-----------|-------------|------|----------|------|----------|------------|
| -,  |          |           |             | (0)  |          |      |          |            |
| •   | <b>क</b> | 15        | 40          |      | 4        |      | 50       | 60         |
|     | 4        | 18        | 42          |      | *        |      | 26       | 40         |
|     | গ        | 22        | 50          |      | গ        |      | 76       | 50         |
|     | ঘ        | 17        | 45          |      | ঘ        |      | 76       | 50         |
|     | <b>E</b> | 19        | 43          |      | E        |      | 38       | 56         |
|     | Б        | 20        | 46          |      | Б        |      | 42       | 43         |
|     | ē        | 16        | 41          |      | E        |      | 51       | 57         |
|     | <b>G</b> | 21        | 41          |      | <b>G</b> |      | 63       | 38         |
|     |          |           |             |      | 4        |      | 37       | 41         |
|     |          |           |             |      | ঞ        |      | 78       | <b>5</b> 5 |
| (c) | Test-1   | Test-2    | (d) Test-   | 3 T  | est-4    | (e)  | Test-5   | Test-6     |
| A   | 13       | 11        | 12          |      | 7        |      | 13       | 7          |
| В   | 12       | 14        | 10          |      | 3        |      | 12       | 11         |
| C   | 10       | 11        | 9           |      | 8        |      | 10       | 3          |
| D   | 10       | 7         | 8           |      | 5        |      | 8        | 7          |
| E   | 8        | 9         | 7           |      | 7        |      | 7        | 2          |
| F   | 6        | 11        | 7           |      | 12       |      | 6        | 12         |
| G   | 6        | 3         | 6           |      | 10       |      | 6        | 6          |
| H   | . 5      | 7         | 5           |      | 9        |      | 4        | 2          |
| I   | 3        | 6         | 4           |      | 13       |      | 3        | 9          |
| J   | 2        | 1         | 2           |      | 11       |      | 1        | 6          |
|     | 2. Find  | the corre | lation betw | veen | the      | sets | of score | es given   |

2. Find the correlation between the sets of scores given below.

| (a) | X        | Y  | <b>(b)</b> | X        | Y   |
|-----|----------|----|------------|----------|-----|
|     | 22       | 11 |            | 2        | 10  |
|     | 8        | 5  |            | 20       | 4   |
|     | 19       | 6  |            | 20<br>25 | 11  |
|     | 32       | 8  |            | 14       | 6   |
|     | 13       | 2  |            | 11       | 2   |
|     | 24       | 5  |            | 2        | 9   |
|     | 22       | 4  |            | 38       | 17  |
|     | 22<br>35 | 1  |            | 38<br>16 | 6   |
|     | 18       | 7  |            | 14       | 4   |
|     | 13       | 10 |            | 23       | 25, |

#### সাত

# **जिश्या स्थात वा जाम्य स्थात**

(Sigma Score or Standard Score)

মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সব ক্ষার পাওয়া যায় সেগুলিকে অনেক সময় স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার পড়ে। স্কেল বলতে বোঝায় এমন একটি ছেদহীন সরল রেখা যার উপর স্কোরগুলিকে ছোট থেকে বড়তে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। সাবারণত স্কেলের এককগুলি সম-অর্থবোধক এবং সমদূরত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে।

শিক্ষাপ্রায়ী পরিসংখ্যানে কোন বিশেষ অভীক্ষা থেকে পাওয়া স্কোরগুলিকে সিগমা স্কোর বা আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার ফলে স্কোরগুলি একটি বিশেষ ক্ষেলের আকারে পরিণত হয় এবং তথন সেগুলির পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

মনে করা যাক যে একটি অভীকার মিন হল 120 এবং ত হল 24। এখন যদি স্থান ঐ অভীকায় 144 পেয়ে থাকে তাহলে তার মিন-বিচ্যুতি হল 144-120=24। এইবার স্থানৈর এই 24 বিচ্যুতিকে যদি অভীকাটির ত দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে স্থানেরর ত-স্কোর হবে  $\frac{24}{24} = 1.00$ ।

সেই রকম মোহনের স্কোর যদি 108 হয় তাহঙ্গে তার মিন-বিচ্যুতি হবে 108-120=-12। অভএব তার  $\sigma$ -স্নোর হবে  $-\frac{12}{24}=-5$ ।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যথন মিন থেকে কোন স্কোরের বিচ্যুতিকে ঐ ধরনের ত-র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তথনই তাকে ত-স্কোর বলা হয়।
ত-স্কোরকে অনেক সময় z-স্কোরও নাম দেওয়া হয়।

যখন কোন বল্টনের স্বোরগুলিকে ত-স্বোরে নিয়ে যাওয়া হয় তথন যে নতুন স্বোরগুলি পাওয়া যায় তাদের মিন সব সময়ই হবে 0 এবং ত হবে সব সময় 1:00; যেহেতু বল্টনের প্রায় অর্থেক স্বোর মিনের উপরে থাকে আর বাকী অর্থেক নীচে থাকে সেহেতু ত-স্বোরের প্রায় অর্থেক হবে ধনাজ্মক বা বোগচিক্সম্পন্ন, বাকী অর্থেক হবে ঝণায়ক বা বিয়োগচিক্সম্পন্ন। তাছাড়া ত-স্বোরগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দশমিক ভগ্নাংশের রূপে থাকে বলে সেগুলি নিয়ে যোগ বিয়োগের কাক্ষ করতে অস্থবিধা হয়। এজন্ত আজকাল ত-জোরগুলিকে নতুন এক ধরনের বন্টনে নিম্নে বাওয়ার প্রাথা প্রচলিত হয়েছে। এই নতুন বন্টনের মিন এবং ত এমন আয়ন্তনের নেওয়া হয় যাতে সমন্ত কোরগুলি ধনাত্মক বা যোগচিক্সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং ভার ফলে যোগবিয়োগের স্থবিধা হয়। এই ধরনের স্কোরগুলিকে আদর্শ কোর (Standard Score) বলা হয়।

# আদর্শ স্থোরের সূত্র

কোন অভীক্ষার সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্থোরে নিয়ে যেতে হলে নীচের স্থাটি প্রয়োগ করতে হয়। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল যে সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্থোরে নিয়ে গেলে বন্টনটির কোন আরুতিগত পরিবর্ত্তন হয় না। প্রথম বন্টনটি যদি আন্তাবিক বন্টনের রূপে থাকে তাহলে নতুন বন্টনটিও স্বাভাবিক বন্টনের রূপ নেবে, আর প্রথম বন্টনটি স্কুড থাকলে নতুন বন্টনটিও স্কুড হবে। কেবল পরিবর্ত্তন হবে মিনের এবং দিগমার। সাধারণ স্কোরকে আদর্শ ক্ষোরে নিয়ে যাওয়ার স্থাটি হল এই—

$$X' = \frac{\sigma'}{\sigma}(X - M) + M'$$

এখানে

X = প্রদন্ত বন্টনের সাধারণ স্কোর

X'=নতুন বন্টনের আদর্শ স্কোর

M=প্রাপন্ত বন্টনের মিন

M' = আদর্শ ছোরের বন্টনের মিন

σ= সাধারণ স্কোরের SD

o' = আদর্শ স্থোরের SD

এইবার উপরের ফরমূলা প্রয়োগ করে যে কোন বন্টনের স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিম্নে যেতে পারা যায়। যেমন,

ভদাহরণ ১:—একটি বন্টনে দেওয়া আছে মিন=64 এবং  $\sigma=15$ ; রমেনের ফোর হল 71 এবং স্থলীলের 52; এই তুটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বন্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে থেতে হবে যার মিন হল 500 এবং  $\sigma$  হল 100:

🕒:—উপরের স্ত্রটি প্রয়োগ করে আমরা পাই—

$$X' = \frac{100}{13}(X - 64) + 500$$

এখানে X এর পরিবর্তে রমেনের স্কোর 71 বসালে,

 $X' = \frac{100}{18}(71 - 64) + 500$  = 546.66 = 547

আবার Xএর পরিবর্ত্তে স্থশীলের স্কোর 52 বদিরে
X'=\% (52-64)+500=420

আমরা ইচ্ছা করলে যে কোন অস্ত মিন ও ০-সম্পন্ন বন্টনের আদর্শ স্থোরে রমেনের স্কোর এবং স্থালৈর স্কোরকে পরিবর্ত্তিত করতে পারি। যেমন মিন=10 এবং  $\sigma$ =3 সম্পন্ন একটি বন্টনে রমেন ও স্থালৈর প্রদন্ত স্কোরছটিকে পরিবর্ত্তিত করতে পারি। এই বন্টনটিতে রমেনের স্কোর হবে 11 এবং স্থালের স্কোর হবে 8; তেমনি যে বন্টনের মিন=100 এবং  $\sigma$ =20 সে বন্টনে রমেনের আদর্শ স্কোর হবে 84।

উপরের স্থিধা ছাড়াও আদর্শ স্থোরের আর একটি উপকারিতা আছে। ছই বা তার বেলী অভীক্ষা থেকে পাওয়া একই অভীক্ষার্থীর বিভিন্ন স্থোরগুলির মধ্যে সাধারণত কোন তুলনা করা চলে না। তার প্রধান কারণ হল এই যে বিভিন্ন অভীক্ষাগুলির একক সব সময় এক হয় না। উদাহরণস্থরপ য়ি কেউ বৃদ্ধির অভীক্ষায় 142 এবং ইংরাজীর অভীক্ষায় 62 পেয়ে থাকে তাহলে এই ছই'র মধ্যে সভ্যকারের কোন তুলনা চলতে পারে না। কেননা এই ছটি অভীক্ষায় ব্যবহত এককগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যদি আমরা এই স্কোরছটিকে একই কটনের আদর্শ স্থোরের নিয়ে যেতে পারি তাহলে তাদের মধ্যে অতি সম্ভোমজনকভাবে তুলনা চলতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই কটনের আকৃতি বৃদ্ধি এক প্রাকৃতির হয় তবেই এই ধরনের তুলনা সম্ভব হয়। য়েথানে কটন ছটি বিভিন্ন আক্রারসম্পন্ন সে ক্ষেত্রে ক্ষেরগুলিকে আদর্শ স্থোরে নিয়ে গিয়ে তুলনা করা চলবে না। শিক্ষাপ্রমী মনোবিজ্ঞানে যে সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে প্রশ্বীকা চালানো হয় সেগুলি প্রাহই স্বান্ডাবিক বন্টনের আকৃতিসম্পন্ন। সেইকল্প শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যোগর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।

উদাহরণ—২:—দেওয়া আছে পঠন অভীকার মিন=71 এবং  $\sigma=12$  এবং গণিত অভীকার মিন=28 এবং  $\sigma=8$ ; স্থাংও পঠন অভীকার পেরেছে 62 এবং গণিতে 22, স্থাংওর এই ঘৃটি সাধারণ স্বোরকে এমন একটি বন্টনের আদর্শ স্থোরে নিবে যাও বার মিন=100 এবং  $\sigma=20$  এবং তাদের মধ্যে তুলনা কর।

উ:—স্বধাংশুর পঠন অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{20}{3}$  (62-71)+100=85 গণিত অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{20}{3}$  (22-28)+100=85

দেখা যাচ্ছে যে পঠন অভীক্ষায় স্থধাংশুর স্কোর মিনের চেয়ে 9 বিন্দু নীচে এবং গণিত অভীক্ষায় তার স্কোর মিনের চেয়ে 6 বিন্দু নীচে। কিন্তু যখন উভয় স্কোরকেই আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গোল যে পঠন ও গণিতে সে একই স্কোর 85 পেয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্থধাংশুর পঠন ও গণিতের স্কোরের মধ্যে ভালভাবেই ভূলনা করা যাবে।

উদাহরণ—৩:—দেওয় আছে ইংরাজী অভীক্ষার মিন=52 এবং  $\sigma=10$  এবং বাংলা অভীক্ষার মিন=120 এবং  $\sigma=12$ ; রমলা ইংরাজীতে পেয়েছে 50 এবং বাংলায় পেয়েছে 168; এই ছটি স্কোরকে এমন একটি আদর্শ স্কোরের বন্টনে নিয়ে যাও যার মিন=200 এবং  $\sigma=50$  এবং এই নতুন স্কোর ছটির মধ্যে তুলনা কর।

উ:—রমলার ইংরাজী অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর =  $\frac{50}{10}(50-52)+200=190$  রমলার বাংলা অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর =  $\frac{50}{10}(168-120)+200=400$  এখানে আদর্শ স্কোর ছটির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে রমলা বাংলায় ইংরাজীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত।

### **अ**श्वावलो

- 1. Calculate standard scores of the following raw scores in a distribution whose mean = 400 and  $\sigma$  = 80
  - (a) 68, 72, 34 (Mean = 56;  $\sigma = 14$ )
  - (b) 20, 29, 62, 74 (Mean = 39;  $\sigma$ =11) (c) 120, 30, 7 (Mean = 85:  $\sigma$ =20)
- 2. Given the mean of a Reading Test= 85,  $\sigma$ = 18 and mean of a Writing Test=50,  $\sigma$ = 12.
- (a) Nila got 62 in Reading Test and 65 in Writing Test. Change the two raw scores to standard scores of a distribution whose mean -200,  $\sigma = 50$  and compare.
- b) Sekhar got 96 in Reading Test and 48 in Writing Test. Change the two raw scores to standard scores of a distribution whose mean 500, σ=100 and compare.
- (c) Rama got 60 in Reading Test and 45 in Writing Test. Transform the two raw scores to standard scores of a distribution whose mean = 1000 and  $\sigma$ =200 and compare.

### वार्ष

# অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী

The following scores were obtained by applying different tests on different batches of pupils in a university. Arrange them in the form of frequency distributions and find out their means, medians, modes, MD's, O's and SD's

| me | ans, | mean | ans, | mo | ies, r | MD 8 | , Q | s and | א מפו |    |    |    |    |
|----|------|------|------|----|--------|------|-----|-------|-------|----|----|----|----|
| 1. | 19   | 20   | 2    | 4  | 21     | 20   |     | 21    | 20    | 22 | 2  | 10 | 20 |
|    | 23   | 19   | 1    | 7  | 20     | 19   |     | 19    | 21    | 21 |    | 21 | 22 |
|    | 11   | 20   | 1    | 8  | 18     | 27   | 1   | 19    | 20    | 23 |    | 25 | 19 |
|    | 18   | 19   | 2    | 0  | 19     | 22   | 1   | 18    | 23    | 20 | )  | 11 | 21 |
|    | 13   | 18   | 2    | 0  | 16     | 20   |     | 25    | 22    | 19 | )  | 20 | 21 |
| 2. | 18   | 15   | 1    | 0  | 12     | 9    |     | 13    | 11    | 17 | 1  | 8  | 9  |
|    | 10   | 7    | 1    | 5  | 5      | 16   |     | 8     | 12    | 10 | )  | 12 | 10 |
|    | 9    | 14   | 2    | l  | 11     | 9    |     | 18    | 4     | 51 | l  | 11 | 13 |
|    | 8    | 13   |      | 6  | 10     | 11   |     | 8     | 12    | 7  | 1  | 14 |    |
|    | 11   | 10   |      | 9  | 11     | 10   |     | 8     | 10    | 9  | )  | 9  |    |
| 3. | 18   | 21   | 2    | 3  | 22     | 24   |     | 19    | 13    | 18 | 3  | 27 | 19 |
|    | 19   | 18   | 1    | 7  | 18     | 24   |     | 10    | 27    | 30 | )  | 21 | 6  |
|    | 9    | 21   | 1    | 6  | 24     | 21   |     | 20    | 19    | 15 | 5  | 28 | 27 |
|    | 23   | 14   |      | 7  | 15     | 34   |     | 13    | 17    | 14 | 1  | 15 | 10 |
|    | 14   | 28   | 1    | 7  | 25     | 28   |     | 16    | 16    | 20 | )  | 24 | 28 |
| 4. | 40   | 22   | 16   | 75 | 11     | 88   | 63  | 16    | 100   | 34 | 33 | 70 | 21 |
|    | 63   | 34   | 16   | 40 | 7      | 57   | 63  | 39    | 75    | 11 | 8  | 39 | 69 |
|    | 8    | 51   | 33   | 27 | 58     | 9    | 45  | 21    | 75    | 8  | 40 | 16 | 70 |
|    | 21   | 23   | 15   | 45 | 9      | 22   | 27  | 7     | 17    | 22 | 39 | 10 | 28 |
|    | 27   | 40   | 76   | 46 | 34     | 16   | 94  | 28    | 21    | 40 | 64 | 75 | 22 |
| 5. | 25   | 19   | 2    | 20 | 16     | 23   |     | 25    | 20    | 2  | 0  | 24 | 23 |
|    | 21   | 27   | 2    | 25 | 19     | 20   |     | 17    | 16    | 2  | 4  | 12 | 12 |
|    | 15   | 12   | 2    | 25 | 18     | 13   |     | 28    | 28    | 1  | 9  | 23 | 22 |
|    | 21   | . 10 | •    | 17 | 21     | 22   |     | 12    | 15    |    | 6  | 19 | 16 |
|    | 27   | 26   | 2    | 24 | 15     | 17   |     | 22    | 21    | 1  | 6  | 22 | 12 |
|    | 24   | 31   |      | 24 | 23     | 15   |     | 23    | 18    | 2  | 5  | 31 | 21 |

| 92 | শিকাশ্ররী | মনোবিজ্ঞান |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

| 0. | 31  | 22         | 21  | 23 1 | 0   | 21 | 12         | 19 | 22 | 29         |
|----|-----|------------|-----|------|-----|----|------------|----|----|------------|
|    | 24  | 26         | 11  | 29 1 | 0   | 18 | 22         | 23 | 25 | 27         |
|    | 27  | 21         | 26  | 21 2 | 6   | 14 | 14         | 18 | 25 | 11         |
|    | 17  | 24         | 23  | 14 2 | 20  | 22 | 16         | 25 | 10 | 35         |
|    | 52  | 61         | 56  | 36 2 | 6   | 46 | <b>5</b> 3 | 53 | 49 | 33         |
|    | 49  | 55         | 66  | 53 5 | 7   | 45 | 49         | 45 | 41 | <b>5</b> 5 |
|    | 18  | 48         | 60  | 51 5 | 3   | 42 | 48         | 39 | 37 | 52         |
|    | 60  | 51         | 58  | 48 5 | 50  | 36 | 42         | 62 | 36 |            |
|    | 62  | <b>5</b> 8 | 54  | 46 4 | 9   | 59 | 33         | 55 | 35 |            |
| 7. | 138 | 125        | 89  | 88   | 94  | 85 | 89         | 79 | 77 | 67         |
|    | 109 | 121        | 122 | 85   | 67  | 95 | 78         | 69 | 66 | 61         |
|    | 105 | 118        | 110 | 70   | 66  | 81 | 81         | 80 | 72 |            |
|    | 101 | 103        | 103 | 101  | 109 | 70 | 85         | 76 | 71 |            |
|    | 81  | 99         | 89  | 98   | 102 | 73 | 77         | 68 | 70 |            |

| 8. | 32 | 40 | 53 | 38 | 50 | 54 | 46 | 58 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    | 36 | 52 | 46 | 56 | 43 | 49 | 44 | 50 |
|    | 41 | 51 | 54 | 47 | 42 | 45 | 70 | 70 |
|    | 28 | 47 | 52 | 40 | 60 | 64 | 62 | 55 |
|    | 44 | 35 | 49 | 59 | 65 | 56 | 61 | 65 |

9 Arrange the following scores in Frequency Distributions using the class interval of 5 in (a) and class interval of 3 in (b)

|     |    |    | •  |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| (b) | 43 | 52 | 46 | 43 | 52 | 57 | 48 |
|     | 38 | 44 | 43 | 42 | 45 | 46 | 40 |
|     | 47 | 38 | 45 | 51 | 46 | 54 | 41 |
|     | 50 | 42 | 56 | 43 | 51 | 50 | 40 |
|     | 53 | 31 | 51 | 48 | 43 | 41 |    |
| •   | 62 | 48 | 65 | 48 | 51 | 48 |    |
|     | 42 | 46 | 35 | 45 | 44 | 40 |    |
|     | 52 | 51 | 38 | 40 | 45 | 55 |    |
|     | 59 | 39 | 44 | 47 | 43 | 34 |    |
|     | 42 | 44 | 43 | 41 | 48 | 55 |    |

- 10. Plot frequency polygon and histogram for each of the above two sets of scores,
- 11. Plot frequency polygon and histogram for each of the following distributions.

|               | f         | f          |
|---------------|-----------|------------|
| Scores        | (Group I) | (Group II) |
| 90-94         | 4         | 2          |
| <b>85—89</b>  | 10        | 0          |
| 80-84         | 14        | 0          |
| 75—79         | 19        | 0          |
| 70 - 74       | 32        | 2          |
| 6569          | 31        | 4          |
| 60-64         | 40        | 5          |
| <b>55</b> —59 | 28        | 12         |
| 50-54         | 29        | 13         |
| 45-49         | 21        | 21         |
| 40-44         | 18        | 21         |
| 35-39         | 10        | 19         |
| 30-34         | 6         | 20         |
| 25-29         | 1         | 14         |
| 20-24         | 3         | 1          |
|               | 266       | 134        |

12. Superimpose the polygon of the Group I on the histogram of the Group II.

13. The following marks were obtained by 50 (fifty) students in an examination.

31, 13, 20, 31, 30, 45, 38, 42, 30, 30, 30, 45, 36, 6, 41, 44, 18, 26, 44, 30, 19, 5, 44, 15, 9, 13, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 31, 15, 6, 39, 32, 21, 20, 42, 31, 14, 14, 23, 24, 17, 53, 22, 21.

Draw a histogram of the frequency distribution. Calculate (a) median, (b) arithmetic mean and (c) standard deviation of the scores. (B. A. 3Yr. 1962)

14. The following marks were obtained by 28 pupils in an Arithmetic Test:—

18, 28, 26, 44, 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86 80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 84, 80, 82, 74

Draw a histogram of the frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard deviation of the scores.

(B. A. 3yr. 1963)

15. The following marks were obtained by 45 (forty-five) students in an examination:—

24, 25, 24, 25, 31, 22, 30, 24, 25, 27, 28, 29, 19, 28, 27,

25, 30, 31, 26, 30, 32, 30, 25, 32, 26, 24, 21, 29, 24, 17,

29, 29, 27, 30, 26, 25, 30, 28, 30, 26, 26, 23, 20, 25, 15,

Draw a histogram of the frequency distibution. Calculate
(a) median (b) arithmetic mean and (c) standard

- (a) median (b) arithmetic mean and (c) standard deviation of the scores. (B. A. 3yr. 1964)
- 16. Find out mean, median, mode and SD of the following frequency distributions.

| (a) | Score | f  | (b) | Score   | f  |
|-----|-------|----|-----|---------|----|
| (4) | 52-53 | í  | (-) | 66-71   | 1  |
|     | 50-51 | Ô  |     | 60-65   | 6  |
|     | 4849  | 5  |     | 5459    | 13 |
|     | 46-47 | 10 |     | 4853    | 13 |
|     | 4445  | 9  |     | 42-47   | 17 |
|     | 42-43 | 14 |     | 36-41   | 33 |
|     | 40-41 | 7  |     | 30-35   | 32 |
|     | 3839  | 8  |     | 24 - 29 | 32 |
|     | 36-37 | 6  |     | 18-23   | 23 |
|     | 34-35 | 5  |     | 12 - 17 | 24 |
|     | 3233  | 3  |     | 6-11    | 7  |
|     |       | 68 |     | 0-5     | 1  |
|     |       |    |     |         | -  |

## অভিবিক্ত প্রশাবদী

17 Find the correlations of the following sets of scores

| (a)        | X  | Y  | (b) | X  | Y  |
|------------|----|----|-----|----|----|
| <b>\</b> / | 11 | 24 | ,   | 10 | 29 |
|            | 5  | 22 |     | 4  | 5  |
|            | 6  | 44 |     | 11 | 76 |
|            | 8  | 72 |     | 6  | 4  |
|            | 2  | 25 |     | 2  | 32 |
|            | 5  | 30 |     | 9  | 61 |
|            | 4  | 38 |     | 17 | 56 |
|            | 1  | 54 |     | 6  | 61 |
|            | 7  | 37 |     | 4  | 17 |
|            | 10 | 61 |     | 25 | 61 |

### 18 Find the correlations of the following two sets of scores.

| Test-A | Test-B                                             | b) Test-A                                                                     | Test-B                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72     | 61                                                 | 22                                                                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58     | 55                                                 | 40                                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69     | 56                                                 | 45                                                                            | 31                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82     | 58                                                 | 34                                                                            | 26                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63     | 52                                                 | 31                                                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74     | 55                                                 | 22                                                                            | 29                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72     | 54                                                 | 58                                                                            | 31                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85     | 51                                                 | 36                                                                            | <i>2</i> 6                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68     | 57                                                 | 34                                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63     | 60                                                 | 43                                                                            | 54                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 72<br>58<br>69<br>82<br>63<br>74<br>72<br>85<br>68 | 72 61<br>58 55<br>69 56<br>82 58<br>63 52<br>74 55<br>72 54<br>85 51<br>68 57 | 72       61       22         58       55       40         69       56       45         82       58       34         63       52       31         74       55       22         72       54       58         85       51       36         68       57       34 |

### নয়

#### (1016 · 80

## व्यक्रावनी ( शः ১७)

- 1 (a) অবিচ্ছিন্ন (b) বিচ্ছিন্ন (c) বিচ্ছিন্ন (d) অবিচ্ছিন্ন (e) বিচ্ছিন্ন (f) অবিচ্ছিন্ন (g) বিচ্ছিন্ন (h) অবিচ্ছিন্ন (i) বিচ্ছিন্ন (j) বিচ্ছিন্ন
- 2 63.5, 64.5; 7.5, 8.5; 364.5, 365.5; 0.5, 1.5; 85.5, 86.5; 164.5, 165.5.

| 3 Size of Interval |            |       | No. of Interval |       |          |         |
|--------------------|------------|-------|-----------------|-------|----------|---------|
|                    | 5          |       |                 |       | 15       |         |
|                    | 4 or 5     |       |                 |       | 10 or 12 |         |
|                    | 10         |       |                 |       | 11       |         |
|                    | 10         |       |                 |       | 9        |         |
|                    | 1          |       |                 |       | 10       |         |
| 4                  | Lower lin  | nit   | Upper           | limit | Mic      | l-point |
|                    | 44.5       |       | 47:             | 5     | 4        | 6.5     |
|                    | •5         |       | 4.5             | 5     | 2.5      |         |
| 159-5              |            | 164.5 |                 | 162.0 |          |         |
|                    | 79.5       |       | <b>89</b> ·5    |       | 84.5     |         |
|                    | 62.5       |       | 67.5            |       | 65.0     |         |
|                    | 14.5       |       | 16'5            |       |          |         |
|                    | 2          |       | 9.              | 5     |          | 4.5     |
|                    | 25'5       |       | 29.             | 5     | 2        | 7.5     |
| 14                 | 2.         | 50    |                 | 74.17 | 124      | 5·83    |
| 14 3·59<br>46·92   |            |       | 25.19           |       | 1.72     |         |
| প্রস্থাব           | দী ( পৃ:—: | (¢)   |                 |       |          |         |
| 3.                 | 73.60      | 78.80 | 83.00           | 73.12 | 73.17    | 76.03   |
|                    | 76.00      | 78.25 | 83.25           | 73.00 | 73.59    | 76.38   |
|                    | 80.80      | 77.15 | 83.75           | 72·76 | 74.43    | 77:08   |

### প্রশ্নাবলী (পৃ: ৩৫)

### व्यक्षावनी (१: १२)

### व्यञ्जावनी (१: १७--१: ११)

1. (c)

| Group A     |        |            | Group B |            |  |
|-------------|--------|------------|---------|------------|--|
|             | Ogive  | Calculated | Ogive   | Calculated |  |
| <b>P</b> 10 | 135.00 | 135.08     | 136-5   | 136.56     |  |
| <b>P</b> 30 | 146.00 | 145.81     | 148.5   | 148.69     |  |
| P63         | 156.00 | 155.77     | 159.75  | 159-85     |  |
| P40         | 174.00 | 173.64     | 175.50  | 174.81     |  |

(d) [বি: ভ:—এই প্রশ্নটিভে 55, 68 e 70র স্থানে যথাক্রমে 155, 168, 170 পড়ভে হবে।]

|       |       | Group A    | Group B |
|-------|-------|------------|---------|
| PR of | 155   | 58         | 47      |
| PR of | f 168 | 83         | 78      |
| PR of | 170   | 85         | 84      |
|       | (c)   | nearly 40% | •       |

96

### निक वंद्री मताविकान

2. Cum. Percentage: 95 90 80 70 60 50 142.5 137.5 131.5 124.5 Percentiles: 116.5 107 40 30 20 10 5 1 102 96.5 91 82.5 79 64.5

3. PR 82 (Math) PR 39 (Eng)

### ध्यश्चावनी (१: ७७)

1. (a) 
$$r = .65$$
 (b)  $r = .67$  (c)  $r = .76$ 

(d) 
$$r = -.69$$
 (e)  $r = .14$ 

2. (a) 
$$r = -.16$$
 (b)  $r = .47$ 

### व्यश्चावनी ( गृः १०)

1. (a) 469; 491; 274

(b) 262; 327; 567; 655

(c) 540; 180; 88

2. (a) Reading = 136; Writing = 263

(b) Reading=561; Writing=483

(c) Reading=722; Writing=917

### অভিক্রি : প্রশ্নাবলী (পু: ૧১— পু: ૧૯)

|    | Mean  | Mdn   | Mode  | SD    | $Q_1$ | Q <sub>3</sub> | Q     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| 1. | 19.66 | 20.03 | 20.77 | 3.25  | 18.43 | 21.34          | 1.46  |
| 2. | 11.00 | 10.37 | 9.11  | 3.2   | 8.77  | 12.9           | 3.13  |
| 3. | 19.64 | 19.40 | 18.92 | 6.32  | 15.31 | 23.86          | 4.38  |
| 4. | 37.19 | 31.57 | 20.33 | 24.05 | 19.66 | 46.33          | 13.34 |
| 5. | 20.10 | 21.58 | 24.54 | 5.23  | 16.5  | 23.86          | 3.7   |

# **चार्डिविक धोशीयनी** (१: १১—१: १८)

|       | Mean  | Mdn            | Mode  | SD    | $Q_1$ | Q <sub>3</sub> | Q     |
|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| 6.    | 37.70 | 36.21          | 33.23 | 15.51 | 23.17 | 50.92          | 13.88 |
| 7.    | 88.78 | 84.13          | 74.83 | 18.88 | 73.25 | 101.45         | 4.10  |
| 8.    | 50.00 | 46.13          | 38.38 | 9.80  | 43.00 | 57.5           | 25    |
| 13.   | 25.70 | 25'5           | 25.10 | 12.22 | 15.14 | 35.00          | 9     |
| 14.   | 63.36 | 70.5           | 84.78 | 22.73 | 47.17 | 82.17          | 17:3  |
| 15.   | 26'17 | 26.25          | 26.41 | 3.11  | 24.25 | 29.18          | 2.47  |
| 16(a) | 41.70 | 4 <b>2</b> ·21 | 43.23 | 4.26  | 38.25 | 45.28          | 3.52  |
| 16(b) | 33.66 | 32.12          | 29.04 | 13.94 | 22.21 | 41.41          | 9.60  |

17. (a) 
$$r=18$$
 (b)  $r=49$ 

(b) 
$$r = .49$$

18. (a) 
$$r = -16$$
 (b)  $r = 47$ 

(b) 
$$r = .47$$